### ध्यपुत्र मन्त्रुर्व वक्रामुवान

খুল্য যোল টাকা

O

প্রকাশক: রপজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাজা গাজী রোড, কলিকাভা-১ বুলক 🖟 আরু, সাহা, প্রারট থেস, ৭৬/২ বিধান বরণী, স্লব্ধ কে—১, কলিকাভা-৬

### ভূমিকা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৃগে মুগে ভারতবর্ষে নানা দেশ ও জাতির পর্যটক, অমধকারী ও রাষ্ট্রদৃতগণের আগমন হয়েছে। প্রাচ্যও প্রতীচ্যের কোন ভেদ ছিল না এ-ব্যাপারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হুই দেশের মানুষকেই ভারতবর্ষ ममान्छार्य करत्रष्ट आकर्षन । विভिन्न विरम्भौ समन्त्रात्रीत्मत्र अरमर्भ आगमन ও অবস্থানের কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্বতন্ত্র। উদ্দেশ্যও ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের কেউ এদেছেন রাষ্ট্রদৃত হয়ে, কেউ এদেছেন ধর্ম প্রেরণায়, কেউ বা নিছক জমণের নেশায়। আবার কেউ হয়ত এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ও আদর্শে ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে সকলের মধ্যেই দেখা গিয়েছে অন্তুত মিল। চিন্তা ভাবনায় তাঁরা ছিলেন প্রায় সমগোত্রীয়। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় সকলেই ভারতবর্ষকে ঘুরে দেৰেছেন অত্যুগ্ৰ কৌতৃহল ও আগ্ৰহ নিয়ে। খুঁটিয়ে দেখেছেন সব কিছু। পর্যবেক্ষণ করেছেন এখানকার রাস্ট্র, সমাজ, জনগণের জীবনধারা ও ভৌগলিক বিশিষ্টভাকে। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় তার পূর্ব বিবরণ করেছেন লিপিবদ্ধ। কিন্তু তাঁদের ভ্রমণ-রুতান্তসমূহ কেবল সেই ষুগ ও কালের এক একটি কৌতৃহলকর সাধারণ বর্ণনামাত্র নয়। তা ভারত ইতিহাসের অমৃল্য উপাদানও বটে।

প্রাচীন মুগের অবসানে এল মধ্যমুগ। সেই মধ্যমুগের মধ্যাক্ত লগ্নে, বিশেষতঃ মুঘল আমলে আগত এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্যটকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের এদেশে আগমন ও তৎসংক্রান্ত অবদানের মূল্য অসামাল্য। তাঁরাও তৎকালীন ভারতের প্রতিচ্ছবি অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁদের অমণ র্ভান্তমূলক সাহিত্যের পাতায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—স্থার টমাস রো (ইংরেজ), বার্ণিয়ে ও তাভেরনিয়ে (ফরাসী) এবং মানুচী (ইতালীয়)। এদের ভারত র্ভান্ত অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ। মুঘলমুগের ইতিহাস অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য সহায়িকা।

এঁদের বর্ণিত সমস্ত ঘটনা, সব বিবরণ যে সম্পূর্ণ নিখুঁত তা নয়। সমস্ত তথ্য নির্জুযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু তাকে আবার সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করাও চলে না। দেশ, জাতি ও ধর্মাদর্শের ভিন্নতা ও বৈষম্যবশতঃ হরত প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও তাঁরা এ-দেশের অনেক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম রহক্ত পুরোপুরি উদ্ঘাটন ও উপলব্ধি করতে পারেন নি। তারফলে অনেক ক্ষেত্রে তা অবান্তব, অমূলক ও অসংলগ্ন প্রতিপন্ন হয়। আবার অনেক বিষয় হয়ত পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেও সম্ভবতঃ কিছু বর্ণিত হয়েছে। অনেক কিছু হয়ত আতিশয্য সহকারে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন। বিশায় বিমৃত্তাও যে তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি তা নয়। তাহলেও এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লন্ধ এবং তা উপেক্ষণীয় নয়। পরস্ক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান। একই যুগ ও সময়ে আগত বিভিন্ন শ্রমণকারীর বিবরণসমূহকে তুলনা করলে সঠিক তথ্য ও নিখুঁত বর্ণনা আবিষ্কার করা জনেকখানি সহজ্ব হতে পারে।

এই জাতীয় সুবিস্তৃত একটি ভ্রমণ বৃত্তান্তের রচয়িতা হলেন করাসী পর্যটক জীন ব্যাপ্টিসট্ তাভেরনিয়ে। ইনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন মুঘল যুগে। তিনি এদেশে একবার, ত্বার আসেন নি। এসেছেন ছয়বার। মুঘল সমাট শাহজাহান ও তদীয় পুত্র উরংজ্বে— ত্বজনার শাসনকালই তাঁর ভ্রমণ যাত্রার ব্যাপ্তিমধ্যে পড়েছিল। তিনি ছিলেন সুদক্ষ একজন মণিকার। তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। মণিমাণিক্য ও মুক্তারাজি ক্রয় বিক্রয়ই ছিল তাঁর পেশা। ইউরোপ থেকে ত্বজ্ঞাপ্য ও মূল্যবান সব জিনিস সংগ্রহ করে তিনি প্রাচ্যদেশের পথে পাভি দিয়েছেন বারবার।

পারস্থ সমাটের দরবার, মুঘল বাদশাহ এবং এদেশের নবাব সুলতান ও সুবাদারগণ ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ খদ্দের। গোলকুণ্ডা সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভেরও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসৈ জন্মগ্রহণ করেন। তবে ইহার যাথার্থ সন্দেহাতীত নয়। তাঁর পিতা গ্যাব্রিয়েলের পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। শোনা যায় যে তিনি ধর্মীয় উৎপীড়নের ফলে এান্টোয়ার্প ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন তাঁর ভ্রাতাদের সংগে। তাঁদের পরিবার ছিল প্রোটেষ্টান্ট। এম্. জোরেটের মতে এঁরা মূলতঃ ফ্রান্স থেকেই পূর্বকালে বেলজিয়মে গিয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ের পিতা গ্যাত্তিয়েল ছিলেন ভূগোল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। সানচিত্র অঙ্কনে ছিলেন ডিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শিল্পী জীবনের পরিবর্দ্ধে ভিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্যবসায়ীর বৃত্তি। তাভেরনিয়ে-র মাতা ছিলেন সৃত্তান তোনেলিয়ে। এঁদের তিনপুত্রের মধ্যে তাভেরনিয়ে ছিলেন বিতীয়।

অতি অল্প বয়সেই তাভেরনিয়ে বিদেশ জমণের দিকে ঝুঁকে পড়েন।
তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাঁর বাইশ বছর বয়সে প্রবল আকাজ্ঞা জন্ম
ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল জমণ করার। এরপরে তিনি ইংলগু, হলাগু, জার্মানী,
সুইজারল্যাগু, হাঙ্গেরী, ইতালী প্রভৃতি দেশ জমণ করে ইউরোপের প্রধান
ভাষাসমূহ আয়ত্ব করেন।

তিনি সম্ভবতঃ প্রাচ্য দেশের দিকে প্রথম যাত্রা শুরু করেন ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে।
দ্বিতীয় দফায় তিনি প্রাচ্য অভিমুখী হন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর।
তখন তিনি বেশ বাড় বাড়ন্ত ব্যবসায়ী। প্রথমতঃ কিছুদিন অ্যালেপ্লিডে
কাটিয়ে আরও কয়েকটি দেশ দ্বুরে পরের বছরে তিনি যান ইস্পাহানে।
সেখানে তিনি শাহ আব্বাসের পৌত্র শাহ সাভাবির সংগে দেখা করেন।

খুব সম্ভবতঃ তিনি প্রথম হিন্দুস্থানে (ভারত) আসেন ১৬৪১ খুফাব্দের প্রথম ভাগে। জলপথে কি স্থলপথে এসেছিলেন এবং কোন তারিখে এসে পৌছোন তা সঠিক জানা যায়নি। কিন্তু এম. জোরেট বলেছেন যে তাভেরনিরে প্রথমে ঢাকায় যান ১৬৪০ খুফাব্দে। ১৬৪০-৪১ এর শীতকাল তিনি কাটান আগ্রাতে। সেই সময় তিনি শাহজাহানকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেখেছিলেন। সেই যাত্রায়ই তিনি গোয়া যান। গোয়া থেকে গিয়েছিলেন গোলকুণ্ডা ও স্বর্গধনি অঞ্চলে। সেখান থেকে সম্ভবতঃ আমেদাবাদে যান জাহাজ ধরার জন্ম। সেবারে তিনি ভারত ত্যাগ করেন ১৬৪২ খুফ্টাব্দের শেষ ভাগে কি ১৬৪০ এর গোড়াতে।

প্রাচ্য অভিমুখে তাঁর তৃতীয় যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬৪৩ খৃফীবের ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখ। তিনি প্রথমে যান আলেকজান্দ্রিয়াতে। তারপর ১৬৪৪ এর ৬ই মার্চ্চ তিনি অ্যালেঞ্জি ছেড়ে যাত্রা করেন হজন কাপুসীন সন্ন্যাসীকে সংগে নিয়ে। নানা জায়গা ঘুরে তিনি সুরাটে এসে পোঁছোন ১৬৪৫ খৃফীবের জানুয়ারী মাসে। সে যাত্রায় ভারত ভ্রমণ অন্তে তিনি বাটাভিয়া হয়ে চলে বান হল্যাণ্ডে। ওখান থেকে স্বদেশে ফিরে যান ১৬৪৯ খৃফীবের।

ভাভেরনি্রে চতুর্থ যাত্রায় পদক্ষেপ করেন হ্বছর পরে অর্থাৎ ১৬৫১ খৃফীব্দে। সেবারৈও তিনি পারস্ত হয়ে ভারতে আসেন। বন্দর-আব্বাস থেকে গোক্তকুত্রা সুলতানের মসলীপত্তনগামী একটি জাহাজে করেই তিনি এদেশে পৌছোন। সেই যাত্রায়ই ভিনি মীরজুমলার সংগে বিশেষ আলাপ পরিচয় করার সুযোগ পান।

তিনি পঞ্চম যাত্রায় বের হন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। উক্ত যাত্রায়ই শায়েস্তাখানের সংগে তাঁর পত্রালাপ চলে ছাড়পত্র ইত্যাদি ব্যাপাবে।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তাভেরনিয়ে বিবাহ করেন মাদেলিন গোইসে নামী এক মহিলাকে। তিনিও ছিলেন জনৈক মণিকারের কয়া।

বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি ষষ্ঠ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে যান তিনি পারস্থাধিপতি দ্বিতীয় শাহ আক্রাসের দরবারে। সেখানে কিছু মণিরত্ন বিক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ইস্পাহান থেকে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি সুরাটে পোঁছোন। তাঁর সেই ভ্রমণ যাত্রা এবং শেষ যাত্রা স্থায়া হয়েছিল পাঁচ বছর। এই দফায় তিনি সম্রাট ঔরংজেবের কাছেও কিছু মণিরত্ন বিক্রী করার সুযোগ পান। জ্বাফরখানও কিছু ক্রয় করেছিলেন।

এই সূত্রে তিনি জাহানাবাদে ছিলেন ত্র'মাস। তাঁর বিদায়কাল আসন্ন হতে উরংজেব তাঁকে সাম্বংসরিক বিরাট উৎসব পর্বে যোগদানের জন্ম বিশেষ অনুরোধ জানান। ফেরার পথে তিনি আবার ইস্পাহানে কয়েকমাস কাটিয়ে যান। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কন্সাল্টিনোপল-এ পৌছোন। ঐ বছরেরই শেষভাগে তিনি প্যারিসে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই-এর সংগে দেখা করেন। সম্রাটের কাছে কিছু হীরক ও অন্যান্ম মূল্যবান মিপিরত্ব বিক্রয় করারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সম্রাট তাঁর ভ্রমণ কৃতিত্ব দেখে ও বিভিন্ন যাত্রার বিবরণাদি শুনে তাঁকে অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ভূক্ত করেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক বিশিষ্ট একটি উচ্চতর উপাধি মণ্ডিত করে সম্মানিত করেন।

১৬৮৯ খৃফীন্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, এরূপ জানা যায়। কিন্ত তারপরে তাঁর সম্বন্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্ত শোনা যায় যে তিনি ১৬৯০ খৃফীন্দের মধ্যে কোনও একদিন পরলোক গমন করেন। তাঁর অমণ যাজাসমূহের এই বিবরণ "Six Voyages" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৭৬ খৃফীন্দে। অমণ-র্তান্তটি তিনি মহন্তে লেখেননি। জনৈক ফরাসীপ্রোটেন্টান্ট, নাম স্থামুয়েল কাপুজীন তাভেরনিয়ে-র মুখে শুনে শুনে তা কিপিক্ষ করেন।

ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ে-র সংগেও তাঁর ভারতবর্ষে দেখা সাক্ষাং ইয়েছিল। হ'জনে একত্রেও কোনও কোনও জায়গা ভ্রমণ করেছেন। বার্ণিয়ে অবস্থ তাভেরনিয়ে-র কয়েকটি যাত্রার পরে ভারতে আসেন।

অক্সান্থ ইউরোপীয় পর্যটকদের জমণ-বৃত্তান্ত থেকে তাভেরনিয়ে-র বিবর্ণ কিছু বতর ও বিশিষ্টতা মন্তিত। আর এর ভালো মন্দ স্থাদিকই আছে। তাভেরনিয়ে-র বৃত্তান্তে মধ্যযুগীয় বিশেষতঃ মুঘল যুগের ভারতবর্ষ ও এশিয়া খণ্ডের আরও অনেকস্থানের ভৌগলিক পরিবেশ, দেশদেশান্তরের নামধাম, অবস্থান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা বিবৃত হয়েছে বিশদভাবে। ভারতবর্ষের সহর গ্রাম, রাস্তাঘাট, নদনদী ও জনজীবনের বর্ণনা পুশ্বানুপুশ্বরূপের।

তাঁর বর্ণনায় এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা, শুল্কনীতি, বিনিময় প্রথা, পরিবহণ ব্যবস্থা, সামাজিক আচার পজতি কিছুই বাদ পড়েনি। মুঘল শাসননীতি, দরবার, সম্রাটের কর্মধারা, নবাব সুলতান ও সুবাদারগণের ক্রিয়াকলাপ, প্রাসাদ-দরবারের বিচিত্তরূপ, এমন কি রাজপরিবারের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন বিস্তৃতভাবে।

িকন্ত সাধারণ জনসমাজ এবং ধর্মীয় ব্যাপারে, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম ও মন্দিরাদির বর্ণনা-ব্যাখ্যানে তিনি কিছু অতিরঞ্জন ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তৃতীয় থণ্ডে রামায়ণের কাহিনী ওদ্ধ সভ্য নয়, নানাভাবে ক্রটিপূর্ণ। সম্ভবতঃ বর্ণনার্ত্তান্ত লিখবার দিন পর্যন্ত সোরেবন ন।

পুরীর মন্দিরের অবহুগন নির্ভূপ নয়। বারাণসীর মন্দির সম্বন্ধীয় তথ্যদিও নির্ভরশীল নয়। মন্দির ও দেবদেবীর মৃতির নাম সঠিক লিগিবদ্ধ হয়নি। দেবমৃতির রূপরহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। বৌদ্ধর্ম সহক্ষে তার উক্তিও অনভিজ্ঞতাজনিত এবং উপলব্ধিহীন ও অসার (তঃ ভাগ)।

ভূটানরাজ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। সূতরাং সব তথ্য সমকালীন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য বিবরণ কিনা তা জোর করে বলা যায় না। 'ভিপরা' নামে যে রাজ্যটির কথা তিনি বলেছেন তার অবস্থান অস্পইট। বর্তমান তিব্বত কিম্বা ত্রিপুরা (ইং টিপেরা) রাজ্যের সংগেও কোনও মিল—ভৌগলিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিকে নেই।

মুঘল পরিবার ও প্রাসাদের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা মনে হয় পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। বাস্তব সভ্যের সংগে পরিচয়ের অভাব হয়েছে প্রাক্তিন তবে প্রাসাদের বহির্ভাগ, দরবার, মণিমুক্তা, ধূনস্পাদ, জাকজ্মক, ঐশর্য ও উৎসব পর্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা তাকে অবান্তব মনে করার
অবকাশ কম। কারণ তা বিদেশী পর্যটকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আওতা
মধ্যেই হিল।

তাভেরনিয়ে কেরল মুখল স্থাট, দরবার, ও রাজধানীর প্রতিই আকর্ষণ প্রকাশ করেন নি। সমগ্র ভারতের প্রায় সূব অঞ্চল, বিশেষতঃ নবাব-মূল্ডান্দের কর্মক্ষেত্র, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর বাজার সূর্বত্র করেছেন বিচরণ এবং তা বারংবার; তবে দাক্ষিণাতা অঞ্চলই তার ভ্রমণের অনেক্থানি অংশ জুড়েছিল। গুজরাট, গোলকুণ্ডা, বিজ্ঞাপুর, সুরাট, গোয়া, কোচিন, মস্লিপত্ত্ব, বুরহানপুর, প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেছেন তিনি স্বাধিক। উত্তর ভারতে আগ্রা ও জাহানাবাদ তো মুখ্য কেন্দ্র হিসেবে তাঁকে টেনেছে স্মবিরত। বাংলাদেশেও তাঁর আগমন হয়েছিল। সে-বর্ণনা প্রতাক্ষ ক্ষেত্রভালাত। ভারত ভ্রমণ প্রসংগে তিনি এশিয়ার অন্যান্থ স্থানের, বিশেষতঃ পারস্থ দেশের বর্ণনাও দিয়েছেন। আর তাতে অনেক কোতৃহলকর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

তার এই ভ্রমণ-কাহিনীর মুখ্য বিশিষ্টতা হোল—সরল অকপ্ট বর্ণনা ও প্রছিটি খুটিনাটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করার দিকে ঝোঁক। কেবল ক্লাজা মহারাজা, নবাব সুলভান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়, গ্রামীণ জীবন, রাস্তাঘাট, পশুপাখী, সাধারণ মানুষের জীবনধারা, চিস্তাভাবনা সূব কিছুকে স্থান দিয়েছেন সমান্ভাবে। কোন কোনও ঘটনা ও বিষয়কে হয়ত অবাস্তব ও আতিশ্যময় মনে হবে। কিন্তু আরও এমন সর বর্ণনা আছে যাগ্রপ্র উপ্যাসের মত্ই রমণীয় ও আকর্ষক্।

তাভেরনিয়ে-র অমণ-কাহিনীর ইংরেজী সংস্করণসমূহ মধ্যে, শ্রেষ্ঠ হোল Dr. V. Ball কৃত সংস্করণটি (Dr. V. Ball: Tavernier's Travels)। এই বঙ্গানুবাদ Dr. Ball-এর সংস্করণেরই পূর্ণাক অনুদিত রূপ। অধিকন্ত, ১৯০৫ খৃকীব্দে প্রকাশিত ইংরেজী বক্ষবাসী সংস্করণকেও আলোচনা তুলনা করে এই অনুবাদ হবেছে সম্পন্ন। ইহাতে মূলগ্রন্থে বিশ্বত কিছু সংখ্যক স্থানের মধ্যে দ্বত বাতীত আর কোনও অংশ বজিত হয়নি। সব বিষয়ই পূর্ণাক্ষরণে স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী ইতিহাসবিদ্, মধ্যুগীয় ভারত ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক, ছাত্র-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে এই বঙ্গান্বাদ সার্থক প্রতিপন্ন হলে ও সমাদর লাভ করলে অনুবাদের হ্নত্রহ কর্তব্য ও প্রমসাধনা সফল বিবেচিত হবে।

বাঁর নির্দেশে ও উৎসাহে এই অনুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছিলাম, আজ পুত্তকথানি প্রকাশনার প্রাকালে সেই উৎসাহদাতা প্রমশ্রদ্ধেয় আচার্য ও. সি. গান্ধুলী মহাশয়কে শ্রদ্ধা-প্রশাম নিবেদন করি।

বর্তমান প্রকাশনা সংকটের দিনে এই সুবৃহৎ অনুবাদটি প্রকাশ করতে যিনি উৎসাহ সহকারে এগিয়ে এসেছেন তিনি অবশুই আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন অতএব, নবভারত পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীষ্ঠ রণজিং সাহাকে আত্তিক ধ্যুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই পুত্তক প্রকাশনার ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহী ও শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত প্রতৃত্ত কুমার দত্ত মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রচেফা স্মরণীয়। তাঁর প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

মুধা বম্ব

## বিষয় স্থচী

#### প্রথম ভাগ

| বিষয়                                                       | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| অধ্যায় এক                                                  | •      |
| ইস্পাহান থেকে আগ্রা যাওয়ার রাস্তা ; আগ্রা থেকে দিল্লী      |        |
| এবং জাহানাবাদ। সেখানে বর্তমানে মহিমারিত মুঘলরা              |        |
| বাস কচ্ছেন। অবশেষে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের                    |        |
| সুলতানদের দরবারে যাত্রা এবং ভারতের অত্যাত্ত অঞ্চলে          |        |
| যাতায়াতের পথ ও পন্থার বর্ণনা।                              |        |
| অধ্যায় ছই                                                  | ٩      |
| ভারতীয়দের 😎 ক্লনীতি, টাকাকড়ি, বিনিময় প্রথা, জিনিষ-       |        |
| পত্তের ওজন, মাপ পরিমাপ।                                     |        |
| অধ্যায় তিন                                                 | ২৯     |
| ভারতীয়দের যানবাহন ও এদেশে ভ্রমণ-রীতি।                      |        |
| অধ্যায় চার                                                 | ৩৬     |
| সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্চ হয়ে আগ্রার রাস্তা।          |        |
| অধ্যায় পাঁচ                                                | 89     |
| আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে সুরাট থেকে আগ্রার রাস্তা।             |        |
| অধ্যায় ছয়                                                 | ৬৩     |
| কান্দাহারের রাস্তা ধরে ইম্পাহান থেকে আগ্রা।                 | 99     |
| •                                                           |        |
| অধ্যায় সাত<br>দিল্লী থেকে আগ্রার সেই রাস্তাটিরই আরও বিবরণ। | १२     |
|                                                             |        |
| অধ্যায় আট                                                  | 9৯∙    |
| আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা প্রদেশের ঢাকা যাত্রা।              |        |
| সমাটের মাতৃল শায়েস্তাখানের সংগে গ্রন্থকারের বিবাদ          |        |
| विमन्द्रांग ।                                               |        |

| বিষয়                                                                                                                                                     | পৃষ্ঠা         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| অধ্যায় নয়<br>সুরাট থেকে গোলকুগুার রাস্তা।                                                                                                               | >••            |
| অধ্যায় দশ<br>গোলকুণ্ডা রাজ্য ও বিগত কয়েক বছরে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ<br>হয়েছে ওথানে তার বিবরণ।                                                            | >• ৫           |
| অধ্যায় এগার<br>গোলকুণ্ডা থেকে মসলীপত্তনের রাস্তা।                                                                                                        | \$ <b>?</b> \$ |
| অধ্যায় বার<br>সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা এবং বিজ্ঞাপুর হয়ে গোয়া<br>এবং গোলকুণ্ডা।                                                                    | <b>&gt;</b> >0 |
| অধ্যায় তের<br>গোয়া সহরের অবস্থা পর্যালোচনা।                                                                                                             | 745            |
| অধ্যায় চৌদ্দ<br>১৬৪৮ খৃফীব্দে শেষবার গোয়া ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা।                                                                                          | <b>&gt;%</b>   |
| অধ্যায় পনের<br>ফাদার ইফ্রেমের কথা এবং আক্মিকভাবে তিনি কি<br>প্রকারে ধর্ম সম্পর্কিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন।                                               | <b>&gt;</b> @@ |
| অধ্যায় ষোল কোচিনের মধ্য দিয়ে গোয়া থেকে মসলীপভনের রাস্তা।<br>ওলন্দাজগণ কর্তৃক কোচিন অধিকারের বিবরণ।                                                     | ১৬২            |
| অধ্যায় সতের<br>সমুদ্রপথে অর্মাস থেকে মসলীপত্তন।                                                                                                          | <i>&gt;৬</i> ৮ |
| অধ্যায় আঠারো  মসলীপত্তন থেকে ক্রাটের একটি সহর ও সৈন্যাবাস এবং গান্ধীকোটা পর্যন্ত রাস্তা। মীরজুমলা ও গ্রন্থকারের মধ্যে আদান প্রদান। হাতী সম্বন্ধে আলোচনা। | 595            |

| বিষয়                                                                                                   | পৃষ্ঠা       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| অধ্যায় উনিশ                                                                                            | ১৯১          |
| গান্ধীকোটা থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা।                                                                      |              |
| অধ্যায় কুড়ি                                                                                           | ২০১          |
| সুরাট থেকে অর্মাসে প্রত্যাবর্তন। ভীষণ একটি নৌযুদ্ধের                                                    | ` `          |
| ্<br>অভি <b>জ্ঞ</b> তা এবং কোন প্রকারে চুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা।                                         |              |
|                                                                                                         |              |
| •                                                                                                       |              |
| দ্বিতীয় ভাগ                                                                                            |              |
| অধ্যায় এক                                                                                              | <b>522</b>   |
| হিন্দুস্থানে সংঘটিত শেষ যুদ্ধের বিবরণ। এই যুদ্ধের <b>ফলে</b>                                            |              |
| মুঘল সাম্রাজ্য ও দরবারের অবস্থা।                                                                        |              |
| অধ্যায় তৃই                                                                                             | <b>\$</b> 28 |
| ভারত সমাট শাহজাহানের পীড়া ও অনুমিত মৃত্যু ।   তাঁর                                                     |              |
| পুত্রগণের বিদ্রোহ।                                                                                      |              |
| অধ্যায় তিন                                                                                             | <b>442</b>   |
| শাহজাহানের বন্দী দশা, পিতার প্রতি ঔরংজেবের                                                              | ***          |
| শান্তিবিধান।                                                                                            |              |
| re-aretine makes                                                                                        |              |
| অধ্যায় চার                                                                                             | ২ <b>৩</b> ৽ |
| দারাশাহের সিন্ধু ও গুজরাটে পলায়ন। তাঁর সংপে<br>ঔরংক্ষৈবের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ; তাঁর বন্দীদশা ও মৃত্যু। |              |
| ·                                                                                                       |              |
| অধ্যায় পাঁচ                                                                                            | ২৩৭          |
| ঔরংজেব কি প্রকারে সিংহাসন লাভ করে সম্রাট হন।                                                            |              |
| সুক্তান শুজার প্রায়ন।                                                                                  |              |
| অধ্যায় ছয়                                                                                             | <b>48</b> 5  |
| উরংক্ষেব তনয় সুলতান মহমদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র                                                      |              |
| সুলেমানু শিকোর বন্দীদশা।                                                                                |              |

| विवय                                                        | পৃষ্ঠ       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| অধ্যায় সাত                                                 | ۶¢•         |
| ঔরংজেবের রাজভের প্রথম পর্যায়। তাঁর শিতা                    |             |
| শাহজাহানের পরলোক গমন।                                       |             |
| অধ্যায় আট                                                  | २००         |
| মহান মুঘল সম্রাটের ওজন গ্রহণের পুণাপর্ব ও তার               |             |
| আয়োজন। রাজসিংহাসন ও দরবারের ঐশ্বর্য মহিমা।                 |             |
| অধ্যায় নয়                                                 | ২৬২         |
| মহান মুখল সমাটের দরবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ।            |             |
| অধ্যায় দুশ                                                 | ২৬৭         |
| মহান মুঘল সম্রাট কতৃ কি গ্রন্থকারকে তাঁর সমস্ত মণিরত্ন      |             |
| প্রদর্শনের হকুম প্রদান।                                     |             |
| অধ্যায় এগার                                                | २१५         |
| শায়েন্তা খান গ্রন্থকারকে যে নিক্ষমণপত্র দান করেন ভার       |             |
| চুক্তি-সমৃহ। চিঠিপত্তের উত্তর প্রত্যুত্তর। চিঠিপত্তে দেশীয় |             |
| রীতিনীতির প্রতিফলন।                                         |             |
| অধ্যায় বার                                                 | २१৮         |
| বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে উংপন্ন জিনিসপত্র। গোলকুঙা,            |             |
| বিজ্ঞাপ্বর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের পণ্যন্ত্রব্য।              |             |
| অধ্যায় তেরে                                                | <b>₹</b> ≥8 |
| কারিগরগণ কভ প্রকারে প্রভারণা করতে পারেন। শ্রমিক,            | ,           |
| দালাল অথবা ক্রেতাদের ধূর্ত্ততা ও বঞ্চনারীতি।                |             |
| অধ্যায় চৌদ্দ                                               | 499         |
| ইফ্ট ইণ্ডিয়াতে নতুন ব্যবসায়ী কোম্পানী গঠনের রীতি          |             |
| পদ্ধতি ।                                                    |             |
| অধ্যায় পনের                                                | 950         |
| হীরকের বিবরণ, হীরক সমন্বিত নদী ও খনি। গ্রন্থকারের           | •           |
| বমলকোটাব ছীবক খনিতে ভ্রমণ ।                                 |             |

| विषय                                                        | <b>ન્ય</b> ક |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| অধ্যায় যোল                                                 | ૭ર           |
| গ্রন্থকারের অগ্যাগ্য খনিতে ভ্রমণ ও হীরক অনুসন্ধানের         |              |
| রীতি পদ্ধতি।                                                | ÷            |
| অধ্যায় সতের                                                | ૭૭           |
| গ্রন্থকারের হীরক খনি ভ্রমণের ধারা।                          |              |
| অধ্যায় আঠার                                                | ৩৩৮          |
| খনিতে হীরক ওঙ্গন করার পদ্ধতি। প্রচলিত বিভিন্ন রকমের         |              |
| সোনা ও রূপা। ভ্রমণের রাস্তা ঘাট। হীরার মুল্য                |              |
| নির্ধারণের রীভি-নীভি । <sup>~</sup>                         |              |
| অগ্যায়ে উনিশ                                               | <b>૭</b> 8૭  |
| রঙীন পাথর ও তার আকার।                                       |              |
| অধ্যায় কুড়ি                                               | <b>9</b> 8৮  |
| মুক্তার কথা এবং তা কোথায় উৎপন্ন হয়।                       | -00          |
| অধ্যায় একুশ                                                | <b>୬</b> ৫8  |
| ভভিভ মধ্যে মৃক্তা সৃতির রহস্তা। মৃক্তা সংগ্রহের সময় ও      | <b>040</b>   |
| রীতি-পদ্ধতি।                                                |              |
| অধ্যায় বাইশ                                                | ৩৫৯          |
| রুহন্তম ও সুন্দরতম হারা ও রুবি যা গ্রন্থকার এশিয়া ও        | a yo         |
| ইউরোপে দেখেছেন তার বিবরণ। ভারতে শেষ যাত্রা                  |              |
| সম্পন্ন করে গ্রন্থকার শ্বদেশের রাজাকে যে সকল বৃহৎ রতু       |              |
| বিক্রী করেছেন তার আলোচনা। চমৎকার একটি তোপাঞ্চ               |              |
| ও পৃথিবীর র্হন্তম মুক্তার কথা।                              |              |
| অধ্যায় তেইশ                                                | ৩৮৪          |
| প্রবা <b>ল</b> ও হলদে রঙের ভৈল ক্ষটিক এবং ভার প্রাপ্তিস্থল। | - 3          |
| व्यभुगिय हिन्दां                                            | ৩৭২          |
| কন্তরী, বেনোয়ার ও <b>অভাত রোগ</b> দিরামক প্রন্তরাদি।       | 214          |

| বিষয়                                                    | পৃষ্ঠা       |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| অধ্যায় পাঁচিশ                                           | ৩৮০          |
| এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল স্থানে সোনা উৎপন্ন হয়।         | •            |
| অধ্যায় ছাব্বিশ                                          | ৩৮৫          |
| গোমরুণ ছেড়ে সুরাট অভিমুখে যাত্রাকালে একটি বিশ্বাস       |              |
| উদ্দের ঘটনা।                                             |              |
|                                                          |              |
| ত্তীয় ভাগ                                               |              |
| অধ্যায় এক                                               | <b>৩৯</b> ৫  |
| ইন্ট ইণ্ডিজে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস।                     |              |
| षशांग्र छ्टे                                             | ৩৯৭          |
| ইন্ট ইণ্ডিজের ফকির বা মুসলমান ডিক্ষা জীবীদের প্রসঙ্গ ।   |              |
| অধ্যায় তিন                                              | 800          |
| ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা।          | 0            |
| অধ্যায় চার                                              | 8•¢          |
| এ <b>শিয়ার পৌত্তলি</b> ক রাজা মহারাজাদের কথা।           |              |
| অধ্যায় পাঁচ                                             | 8• <b>1</b>  |
| দেবদেবী সম্বন্ধে হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।            |              |
| অধ্যায় ছয়                                              | 8>>          |
| ভারতের পেশাদার ফকির-সন্ন্যাসী ও তাঁদের কৃচ্ছসাধনের       |              |
| कथा।                                                     |              |
| অধ্যায় সাত                                              | ८ १ <i>७</i> |
| মৃত্যুর পরে মানবান্ধার অবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও |              |
| विश्वाम ।                                                |              |
| মধ্যায় আট                                               | 8\$&         |
| মৃতদেহ সংকার সম্পর্কে হিন্দু সমান্দের রীতি পদ্ধতি।       |              |

| विषयः -                                                                                 | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| অধ্যায় নয় ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে নারীরা কি প্রকারে আত্মাহতি দান করেন।       | 847    |
| অধ্যায় দশ<br>সতীদাহের কয়েকটি বিশিষ্ট খটনা।                                            | 8२१    |
| অধ্যায় এগার<br>ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুখ্যতম ও প্রসিদ্ধতম মন্দিরাদি।                     | 800    |
| অধ্যায় বার<br>ভারতীয় হিন্দুদের মুখ্য মন্দিরসমূহের আরও কয়েকটি।                        | 888    |
| অধ্যায় তেরো<br>হিন্দুমন্দিরে তীর্থযাত্তার রীতি-পদ্ধতি।                                 | 889    |
| অধ্যায় চৌদ্দ<br>ভারতীয় হিন্দুদের বিভিন্ন আচরণ পদ্ধতি।                                 | 88\$   |
| অধ্যায় পনের ভূটান রাজ্যের কথা। এই দেশ থেকেই কস্তরী মৃগনাভি, রেউ চিনি ও পশম আমদানী হয়। | 8¢9    |
| অধ্যায় যোল<br>তিপ্রো রাজ্য।                                                            | 8৬৮    |
| অধ্যায় সতের<br>আসাম রাজ্য।                                                             | 895    |
| অধ্যায় আঠার<br>শ্রামদেশের কথা।                                                         | 899    |
| অধ্যায় উনিশ<br>মাকাসার রাজ্য-ও চীনদেশে ওলন্দান্ত রাষ্ট্রদূত।                           | 848    |

| <b>विषय</b>                                              | পৃষ্ঠ         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| অধ্যায় বিশ                                              | 820           |
| গ্রন্থকারের প্রাচ্যাঞ্চল ভ্রমণ, ভেন্গারলাতে বাটাভিয়ার   |               |
| জন্য জাহাজে আরোহণ, সমুদ্রে বিপদজনক অবস্থার               |               |
| সম্মুখীন এবং সিংহল দ্বীপে গমন।                           |               |
| অধ্যায় একুশ                                             | 8>>           |
| গ্রন্থকারের সিংহল ত্যাগ ও বাটাভিয়াতে গমন।               |               |
| অধ্যায় বাইশ                                             | 6.00          |
| গ্রন্থকারের বন্তমের রাজার সংগে সাক্ষাংকার ও নানা         |               |
| ত্বঃসাহসিক কার্যের বিবরণী।                               |               |
| অধ্যায় তেইশ                                             | <b>e•</b> 5   |
| গ্রন্থকারের বাটাভিয়াতে প্রত্যাবর্তন। বন্তমের রাজার      |               |
| সংগে পুনরায় সাক্ষাং। মকা প্রত্যাগত কিছু সংখ্যক          |               |
| ফকিরের অসদাচরণের বিবরণ।                                  |               |
| অধ্যায় চবিবশ                                            | <b>@</b> \$ 0 |
| যাভার সমাটের সংগে ওলন্দান্ধদের যুদ্ধ-সংগ্রাম।            |               |
| অধ্যায় পঁটিশ                                            | ۵۷ه           |
| বাটাভিয়াতে গ্রন্থকারের ভ্রাতার মৃত্যু ও তাঁকে সমাধিদান। |               |
| জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলে নতুন গোলযোগ।                    |               |
| অধ্যায় ছাব্বিশ                                          | asa           |
| ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের জন্ম গ্রন্থকারের ওলন্দাজ জাহাজে    |               |
| षादार्थ।                                                 |               |
| অধ্যায় সাভাশ                                            | ०२১           |
| ওলন্দাজ নৌবহরের সেল্ট হেলেনাতে আগমন। দ্বীপটির            |               |
| বিবরণ।                                                   |               |
| অধ্যার অঠিশি                                             | <b>4</b>      |
| ওলন্দাভ ভাহাভের সেউ হেলেনা পরিত্যাগ এবং সুখ              |               |
| সমৃদ্ধি সহকারে হল্যাণ্ডে প্রভ্যাবর্তন।                   |               |

# প্রথম ভাগ

#### অধ্যায় এক

ইস্পাহান থেকে আগ্রা যাওয়ার রাভা; আগ্রা থেকে দিল্লী এবং জাহানাবাদ। সেথানে বর্তমানে মহিমাঘিত মুঘলরা বাস কচ্ছেন। অবশেষে গোলকুণ্ডা ও বিজ্ঞাপুরের সুলতানদের দরবারে যাত্রা এবং ভারতের অক্যান্ত অঞ্চলে যাতায়াতের পথ ও পছার বর্ণনা।

এই ভারত ভ্রমণ প্রসংগে আমি আমার পারস্থদেশ যাত্রার কাহিনী বর্ণনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, সেই পন্থাই অনুসরণ করবে। রাস্তাঘাটের বিবরণ দিয়েই আমি এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুরু কচ্ছি। এই বর্ণনা পাঠককে ইস্পাহান থেকে দিল্লী ও জাহানাবাদ পর্যান্ত স্থানের পরিচয় দেবে। সেখানে বর্ত্তমানে মহিমানিত মুঘল বংশ বাস কচ্ছেন।

পারস্থের সীমানা থেকে হিন্দুস্থানের বিস্তার প্রায় বার শ' মাইলের ও কিছু বেশী; আর তা হচ্ছে সমুদ্র থেকে সেই সুদীর্ঘ পর্বতমালা পর্যান্ত। এই পর্বত শ্রেণীর বহর চলেছে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে পূব থেকে পশ্চিম দিক পর্যান্ত বিস্তার নিয়ে। এই পর্বত শ্রেণী প্রাচীন ইতিহাসে ককেশাস অথবা তরাস পর্বত নামে পরিচিত। কিন্তু পারস্থা থেকে ভারতে যাতায়াতের তেমন কিছু সূগম পথ উদ্মুক্ত নেই, যেমনটি তুর্কীস্থান হতে পারস্থো যাওয়ার জন্ম আছে। এর কারণ, পারস্থাদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে কেবল অনন্ত বালুরাশি ও মক্রময় অঞ্চল। সেথানে জলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সূত্রাং যাত্রীকে ইম্পাহান থেকে আগ্রা যেতে ছ'টি মাত্র রাস্তা ঠিক করে নিতে হবে। একটি যাত্রায় খানিকটা স্থল ও কিছুটা জলপথ অতিক্রম করতে হবে। আর জাহাজ ধরতে হবে অর্মাস্ (আধুনিক হরমুক্ত) নামক স্থানে। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ স্থলপথ এবং তা কান্দাহারের মধ্যে দিয়ে। এই ছটি রাস্তার প্রথমটি এবং অর্মাস পর্যান্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে আমার পারস্থা ভ্রমণের প্রথম পুস্তকে। কাজেই আমি এখন কেবল অর্মাস হতে সুরাট যাত্রার ধরণটিই এখানে বিশ্বত করবো।

ইউরোপের সাগর সমুদ্রে থেমন সর্ববদাই জাহাজ চলতে পারে, ভারত সাগরে তা সম্ভবপর নয়। তারজন্য উপযুক্ত মরসুম লক্ষ্য করতে হয়। সেই সুসময়টি যদি একবার পেরিয়ে যায় তাহলে সে ঝুঁকি আর নেয়া যায় না। অর্মাস থেকে সুরাটে যেতে হলে নভেম্বর থেকে মার্চ্চ, এই কয়টি মাস একমাত্র উপযুক্ত সময়। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে কিন্তু সুরাট ছেড়ে কোন যাত্রা চলে না। কিন্তু অর্মাস থেকে মার্চ্চ মাসের শেষে কি ১৫ই এপ্রিল পর্যান্ত জাহাজে করে যাত্র। শুরুক করা যায়। কারণ যে পশ্চিমে হাওয়া ভারতবর্ষে বৃদ্ধির ধারা নিয়ে যায় তা বইতে আরম্ভ করে ঐ সময় থেকে। বছরের প্রথম চার মাস ধরে একটা উত্তর পূবালী হাওয়া চলে। তার ফলে পনের কি কুড়ি দিনের মধ্যে অর্মাস থেকে সুরাটে পোঁছোনো যায়। এরপরে বাতাসের গতি একটু উত্তর মুখো হলে যারা সুরাটে যাতায়াত করতে চান তাদের পক্ষে তখন অবস্থা অনুকৃল হয়। 'সাধারণতঃ এই সময়েই ব্যবসায়ীরা ত্রিশ পাঁয়্রিশ দিনের জন্ম যাত্রার আয়োজন করেন। তবে তাঁরা যদি অর্মাস ছেড়ে চৌদ্দ পনের দিনে সুরাটে পোঁছোতে চান, তাহলে তাঁদের সমুদ্র যাত্রা অবশ্যই মার্চ্চ মার্চ্চ, না হয়তো এপ্রিলের গোড়াতে আরম্ভ করতে হবে। কারণ তারপরে পশ্চিমী বায়ু প্রবাহ প্রবলবেগে বইতে থাকবে।

অর্মাস থেকে যে জাহাজগুলি যাত্রা করবে সেগুলি আরব উপকৃল ধরে মাস্কাটের সীমানা মধ্য দিয়েই এগোবে এবং তা মাঝ দরিয়া দিয়ে। এর কারণ জাহাজ পারস্য উপকৃলের বেশী কাছে গিয়ে না পড়ে। সুরাট থেকে আগত জাহাজও উপসাগরে প্রবেশ করার জন্ম ঐ পস্থাই অবলম্বন করবে। কোন জাহাজই মাস্কাট বন্দরে ভিড়বে না। এর উদ্দেশ্য, যাতে আরব দেশের শাসককে কর দিতে না হয়। তিনি এই স্থানটি পর্ত্ত্বালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

মাস্কাট সহরটি ঠিক সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সমুদ্রের উপরেই তিনটি পাহাড়। তার ফলে বন্দর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করা খুব কঠিন কাজ। একটি পাহাড়ের গোড়াতে পর্তুগীজদের তিন চারটি কেল্লা রয়েছে। পূর্বদিকে মাস্কাট, অর্মাস ও বসোরা নামে তিনটি জায়গা। ওখানকার গরম হাওয়া অসহনীয়। আগে একমাত্র ডাচ ও ইংরেজরাই এই সমুদ্রে জাহাজ চালনার রীতি পদ্ধতি জানতেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে আর্মেনিয়রা, মুসলমানগণ, ভারতীয় বেনিয়ানরাও ঐ পথে জাহাজ চালাতে রপ্ত হলেন। তবে ওঁদের পক্ষে ঐ অঞ্চলে জাহাজ চালনা নিরাপদ নয়। কারণ তাঁরা সমুদ্রের রহস্য খুব ভাল জানেন না, আবার নিজেরাও উত্তম জাহাজ চালক নন।

সুরাটের দিকে যে জাহাজগুলি আসে তা দিউ এবং সেণ্ট জন অন্তরীপের দৃটি সীমার মধ্যে দিয়েই আসে। এই সুরাটই বিখ্যাত মুঘল বংশের সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ। সুরাট গামী জাহাজগুলি পরে নোঙর করতে আসে সুওয়ালিতে। এ জায়গাটি সুরাট থেকে বার মাইলের বেশী দুরে নয় এবং উত্তর দিকে নদীর মোহনা থেকে হু'মাইলের মত দূরে। ব্যবসায়ীরা তাঁদের মাল পত্র কথনও শকটে করে, কথনও বা নোকোতে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। বড় বড় জাহাজের মাল সব খালাস না করে সুরাটের নদীতে নিয়ে যাওয়া যায় না। এর কারণ বালুরাশিদ্বারা নদীর মোহনা আবদ্ধ হয়ে থাকে। ডাচরা সুওয়ালিতে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলে যান। ইংরেজরাও তাই করেন। তাঁদের নদীতে চুকবার অনুমতি নেই। তবে কয়েক বছর বাদে সম্রাট ইংরেজদেরই একটু স্থান-দিয়েছিলেন বর্ষাকালটি সেথানে কাটানোর জন্ম।

সুবাট হচ্ছে সাধারণ শুরের একটি বড় সহর। বিশ্রী ধরণের একটি কেলা ছারা সহরটি সুরক্ষিত। জলেস্থলে যে পথ ধরেই যাওয়া যাক না কেন সেই কেলাটিকে অতিক্রম করতেই হবে। কেলার চার কোনে চারটি সুউচ্চ বুরুজ। দেয়ালের উপরে কোন সমতল স্থান নেই। কাঠের ভারা বেঁধে তার উপরে বুন্দৃক কামান বসানো হয়। কেলার গভর্ণর কেবল সেখানকার সৈত্যদেরই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করেন। সহরের উপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। সহর শাসনের জত্য আরে একজন বিশেষ শাসক বা গভর্ণর আছেন। তিনিই তাঁর প্রদেশের সীমানা মধ্যে সব রকম রাজস্ব, রাজকীয় শুল্ক ও কর আদায় করেন।

সহরটিকে ঘিরে যে প্রাচীর রয়েছে তা মাটি দিয়ে তৈরী। অধিকাংশ বাড়ীঘর খামার বাড়ীর মত নল খাগড়া দিয়ে তৈরী। তার উপরে গোবরের পলস্তারা দিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলি আরত। এরকমটি করার কারণ যাতে ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরের কিছু দেখা না যায়। সারাটা সুরাট সহরে নয় কি দশখানা মাত্র উংকৃষ্ট বাড়ী আছে। তারমধ্যে ছ'তিন খানি 'শাহ-বন্দর' বা ব্যবসায়ী কুলের প্রধান পুরুষের। বাকী বাড়ী গুলির মালিক হলেন মুসলমান ব্যবসায়ীরা। ডাচ্ ও ইংরেজরা যে বাড়ী গুলিতে থাকেন সেগুলির সৌন্দর্য্যও কিছু কম নয়। ব্যবসায়ী সমিতির প্রত্যেক সভাপতি ও প্রতিটি অধিনায়ক ঘরবাড়ী মেরামত সম্পর্কে বিশেষ তংপর এবং সেই মেরামতের খরচপত্র তাঁরা কোম্পানীর খরচের খাতেই সন্নিবিষ্ট করেন। এঁরা বাড়ীগুলি ভাড়া করে নিতেন। সম্রাট নিজের জন্য এমন একশানি বাড়ীগু করেননি যার জন্য এক ফ্রাঙ্কও লোকসান হয়। এই-

ভয়ে তিনি একটি কেল্পা তৈরী করিয়েছিলেন। কাপুসিন সন্ন্যাসীরা বেশ একটি সুবিধাজনক মঠ তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। সেটি তৈরী হয়েছিল আমাদের দেশের (ইউরোপীয়) বাড়ী ঘরের নমুনায়। তাঁরা সুন্দর একটি গীজাও তৈরী করিয়েছিলেন। এই গীজাটি নির্মাণের জন্ম যে অর্থ বায় হয়েছিল তার একটি বিশেষ অংশ আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু ওটি কেনা বা তৈরী করানো হয়েছিল আলেপ্লির জনৈক সিরীয় খৃষ্টান বাবসায়ীর নামে। তাঁর নাম চেলেবি। এঁর কথা আমি পারস্থ প্রসংগে বলেছি।

### **্অধ্যা**য় তুই

ভারতীয়দের শুক্ষনীতি, টাকাকড়ি, বিনিময় প্রথা, জিনিসপত্তের ওজন, মাপ পরিমাপ।

সৃদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসলে প্রনরুক্তি পরিহার করা অত্যন্ত চুরহ কাজ। আমার ভ্রমণ কাহিনীর পাঠকদের একটি বিষয় দ্বারা আমি সেই কথাটি উপলব্ধি করার অবকাশ এনে দিতে পারবো। বিষয়টি হচ্ছে ভারতীয়-দের শুল্ক-ভ্রম, টাকাকড়ি, বিনিময় পদ্ধতি ও ওজন পরিমাপের রীতি।

কারোর কোন পণ্য দ্রব্য যখন সুরাটে নামানো হয় তখন অবশ্যই তাঁকে সেই জিনিস পত্তের বহর নিয়ে কেল্লা সংলগ্ন শুল্ক-ভবনে যেতে হবে। শুল্ক-শালার কন্মীরা বড়ই কঠোর প্রকৃতির এবং আগত ব্যক্তিদের ও মালপত্তের তল্লাসী ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ যত্নশীল ও তংপর। কোন কোন বিশেষ ধরণের সপ্তদাগরদের সবরকম পণ্যের জন্মই শুল্ক-ভবনে কর হিসেবে শতকরা চার থেকে পাঁচ অংশ দিতে হয়। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানীকে দিতে হয় কম। তবে আমার মনে হয় যে তাঁরা প্রতি বছর রাজদরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ ও উপঢোকন দানের জন্ম যা ব্যয় করেন তা সেই বিশেষ পর্যায়ের সওদাগরদের দেয় শুল্কের তুলনায় কিছু কম নয়।

সোনারপার ব্যাপারে শতকরা হুইভাগ শুল্ক দিতে হয়। যখন এই হুণ্টি থাতু শুল্ক-ভবনে আনীত হয় তখন টাঁকশালের কর্তা সেখানে আসেন এবং উহা গালিয়ে এই দেশের মুদ্রায় পরিণত করেন। ব্যবসায়ী ও টাঁকশালের অধ্যক্ষের মধ্যে আলোচনার পরে একটি দিন স্থির হয় যেদিন টাঁকশালের কর্ত্তাব্যক্তি সেই নতুন মুদ্রা ফেরত দেবেন। তারপর ব্যবসায়ীরা যতদিন সেই মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখবেন বা তা কাজে লাগাবেন তত দিনের সুদ্র দিতে হবে এবং তা দেবেন রূপার আনুপাতিক ওজন হিসেবে। টাকাকড়িও তার আদান প্রদান ব্যাপারে ভারতীয়রা অত্যক্ত সুনিপুণ ও সুচতুর। রূপার তালকে মুদ্রায় পরিণত করার তিন চার বছর বাদে উহার আর্দ্ধ শতাংশ ক্ষয়ে যায়। কিন্তু সেই রূপার মূল্য ধরা হয় মূল ওজনের হিসেব মত। তাঁরা বলেন যে সেই ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। নানাহাত স্থুরে ঘুরে ওটুকু ক্ষয়ক্ষতি হবেই। প্রখ্যাত মুঘল বংশের সাম্রাজ্য মধ্যে সব রকম রূপা সংগে নিয়ে চলা যায়। কারণ সীমান্তস্থিত সমস্ত সহরেই টাঁকশাল আছে। সেখানে নতুন আমদানীকৃত রূপাকে ভারতীয় সোনারপার মত চূড়ান্ত নিখাদ

ও খাঁটি করে তোলা হয়। তারপরে মুদ্রায় পরিণত করা হয় সমাটের আদেশ অনুসারেই। তাল রূপা অথবা রূপার পাত যদি কেনা যায় তাহলে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না এবং তাতে লোকসানও কম। আর মুদ্রায় পরিণত রূপার ক্ষেত্রে ক্ষয় ক্ষতিকে এড়ানো সম্ভবই হয় না। তাঁদের এই লাভ জনক ব্যবসাতে চুক্তি থাকে মুদ্রার আকারে রূপার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, স্থার তা সেই চলতি বছরের মধ্যেই। আর কেউ যদি পুরোনো রৌপ্য ছারা দেয় অর্থ প্রদান করেন তাহলে প্রথম যখন উহা মুদ্রায় পরিণত থেকে দূর দূরান্তে যেখানে অশিক্ষিত লোকদের রূপা সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই এবং যেখানে ধাতুকে মুদ্রায় রূপান্তর করার মত লোকও নেই, সেখানে শিক্ষাদীক্ষাহীন গ্রামবাসীরা অন্ততঃ এক টুকরো রূপাকেও আগুনে ফেলে দেখবেন সেটা ভাল কি মন্দ। এই প্রথা সমস্ত নদীপথে ও খেয়াঘাটে প্রচলিত আছে। এদেশের নৌকো বেতগাছের মত কিছু দিয়ে তৈরী হয়। ছাউনি থাকে বৃষ চর্মের। ফলে নৌকোগুলি খুব शका रुग । तोरकां ७ नि छिती करत वनक्षक्र लात मर्था त्राथ (मरा रुग । তারপর খরচপত্র ও মজুরীর টাকাপেলে তবে ও গুলিকে বের করে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়।

ষ্বৰ্ণ ধাতুকে গোপনে রাখার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের নানা রক্ম চাতুরী পূর্ণ কোশল আছে। তার ফলে কচিং কখনই তা শুল্ক আদায় কারীদের গোচরে যায়। শুল্ক ফাঁকি দেবার জন্ম সব রক্ম চেফা চলে। ইউরোপের শুল্কভবনে যে রক্ম কঠোর বিধিনিষেধ আছে এখানে তা ততটা নেই। ভারতীয় শুল্ক নীতিতে যদি কেউ প্রতারণার দায়ে পড়েন, তিনি দিগুণ শুল্ক দিয়েই রেহাই পেতে পারেন। যেমন ধরুন, শতকরা পাঁচ এর জায়গায় দশ টাকা দিতে হয়। সম্রাট সপ্তদাগরদের এই ঝুঁকি নেবার ব্যাপারটা অনেকটা শুয়াখেলার মত মনে করেন। সেইজন্মই তিনি দিগুণ শুল্কের ব্যবস্থা করেছেন। ইংরেজ কাপ্তেনদের একটি সুযোগ সুবিধা তিনি দিয়েছিলেন যে তাঁরা যথন তীরে জাহাজ ভেড়াবেন ভখন যেন তাঁদের তল্লাসী করা না হয়। কিন্তু একবার একট্ব অন্য রক্ম হোল। একসময় এক ইংরেজ কাপ্তেন তট্টা নামক এক সহরে যাচ্ছিলেন। এই তট্টা হোল ভারতের শ্রেষ্ঠ সহরগুলির একটি এবং সিন্ধুনদীর মোহনার সামান্য কিছু উপরে অবস্থিত। সেই কাপ্তেন যথন

ওথানে নদী পার হয়ে চলেছিলেন তথন শুল্কবিভাগেরে কদ্মীরা তাঁকে বাধা দেন। আর তাঁর জিনিসপত্র তল্লাসী করে যখন তাঁর বিবরণের বিপরীত পাওয়া গেল তখন সব লুটেপুটে নিয়েছিলেন। তাঁরা কাপ্তেনের কাছে কিছু সোনাও দেখেছিলেন। সোনা তিনি এইভাবে অনেকবার নিয়ে এসেছেন এবং তা প্রচুর পরিমাণে। সোনা সংগে নিয়ে তিনি জাহাজ ছেড়ে সহরেও গিয়েছেন। শুল্ক বিভাগ কিন্তু তিনি প্রচলিত নিয়মমত শুল্ক দিতেই তাঁকে রেহাই দিয়েছিল। তাহলেও ইংরেজটি সেই তল্লাসী মূলক অপমানকর ব্যাপারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে এর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তবে সে কাজটি করেছিলেন বিশেষ এক মজাদার পদ্ধতিতে। তিনি একটি হুগ্ধ পোষা শূকর শাবকের রোফ্ট তৈরী করালেন। তারপরে সেটিকে মাংসের ঝলসানো রস ও চাট্নি মাথিয়ে একখানি চীনে মাটির ছোট থালাতে রেখে একখণ্ড লিনেন কাপড় দিয়ে ঢাকলেন। অবশেষে জনৈক ভৃত্যকে বললেন থালাটি হাতে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু সহরের মধ্যে এগিয়ে আসতে। ঘটনাটি কি ঘটবে তাও তিনি কল্পনা করে নিলেন। যখন তাঁর পেছনে পাত্র হাতে ভূতাটি শুল্ল-ভবনের সামনে এসে পড়লো তথন সেখানকার কর্ত্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ 'শাহ-বন্দর' এবং টাঁকশালের অধ্যক্ষরা সকলে গদীওয়ালা আসনে বসে আরাম কচ্ছিলেন। তারা ভৃত্যটিকে নিজেদের কাছে ভেকেও থামাতে পারলেন না। থালা হাতে করে সে এমিয়ে চলে গেল। তাঁরা কাপ্তেনকে বললেন যে ওকে শুল্ফ-ভবনে আসতেই হবে। কারণ তাঁরা দেখতে চান লোকটি কি নিয়ে যাচেছ। ইংরেজ কাপ্তেন যতই চীংকার করে বলছেন যে ভূতা যা নিয়ে যাচেছ তাতে শুক্ক দেবার মত কিছু নেই, তাঁরা ততই তাঁকে অবিশ্বাস কচ্ছেন। এইভাবে অনেক তর্ক বিতর্ক চললো। তারপরে কাপ্তেন নিজেই ভতাের হাত থেকে প্লেটখানি নিয়ে ওটিকে গুল্কশালার কর্তাদের দিভানের কাছে রাখলেন। তখন গভর্ণর ও শাহ-বন্দর খুব গন্ধীর ভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি কেন আইন ভঙ্গ করে চলেন। এই ভনে ইংরেজ ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন যে তাঁর সংগে এমন কিছু নেই যার জন্ম শুল্ক দিতে হবে। আর সংগে সংগে উত্তেজনাপূর্ণভাবে সেই রোফ করা শূকর ছানাটিকে এমন ভাবে ছুঁড়ে মারলেন যে তার রস চাট্নি সব তাঁদের জামা পোষাকে ছড়িয়ে পড়লো। শূকরের মাংস মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু 🌡 তাঁদের মতে ঐ মাংসের সংগে যা' কিছুর ছোঁয়া লাগে তাই-ই

অপবিত্র হয়ে যায়। ফলে তাঁদের জামা পোষাক ত্যাগ করতে হোল।
দিভানের গদীও আবরণ সব খুলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত ওটাকে টেনে
নামিয়ে দিয়ে আর একটি আসন তৈরীর ব্যবস্থা হোল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও
ইংরেজ সন্তানকে তাঁরা আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। শাহ-বন্দর ও
টাঁকশাল রক্ষকরা কোম্পানীর বড়ই অনুগত ছিলেন। কারণ কোম্পানীর
সহায়তায় তাঁরা প্রচুর অর্থ লাভ করার সুযোগ পেতেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ,
ছই কোম্পানীরই অধ্যক্ষ এবং তাঁদের সহকর্মীদের প্রতি ভারতীয় শুল্কবিভাগের
কন্মীদের বিশেষ রকমের একটা শ্রদ্ধাপ্রীতি দেখা যেত। এইজন্য গাঁরা
জাহাজ নিয়ে তীরে এলে তা কখনও ভল্লাসী করা হত না। এই ছই জাতীয়
ব্যবসায়ীরা কখনও সোনা সংগে থাকলে তা গোপন করেন না এবং নিজেদের
কাছেই তা রাখেন। তট্টায় আগে ব্যবসা বাণিজ্য খুব বেশী হোত। এখন
তা অবনতির মুখে চলেছে। এর কারণ নদীর মোহনা বিশেষ বিপদজনক
হয়ে উঠেছে। চড়া পড়ে প্রতিদিন জাহাজ চালনার প্রক্ষি স্থানটি ছরহ,
ভর্ম হয়ে পড়েছে। এছাড়া বালির পাহাড় তৈরী হয়েও তার গতিপথ প্রায়
কন্ধ হতে চলেছে।

অবশেষে ইংরেজরা দেখলেন যে ভারতীয় শুল্ক বিভাগ তাঁদের জামা পোষাকের মধ্যে লুকানো জিনিসও খুঁজে বের করার পদ্ধতি জেনে নিয়েছেন। তথ্য তাঁরা আরও সুকোশল উদ্ভাবন করার চেফ্টায় হলেন ব্যাপৃত। এই কোশল গোপনে সোনা ও স্থা মুদ্রা আনার জন্মই সৃষ্টি হোল। সংগে সংগে ইউরোপ থেকে আমদানী হোল কেশযুক্ত কৃত্রিম টুপি। জাহাজ ভিড্বার সময় হলে তাঁরা সেই টুপির জালের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতেন জ্যাকবুস্ প্রথম জ্মেসের সময়কার ম্বর্ণমুদ্রা), রোজ নোব্ল ও ডুকাট মুদ্রা।

একবার একজন বণিকের সংকল্প হোল প্রবাল ভর্ত্তি করে কিছু বাক্স সুরাটে নিয়ে আসবেন। আর তা করবেন শুল্কবিভাগের অগোচরে। জাহাজটি বন্দরে খালাস হওয়ার আগে তিনি প্রবালের বাক্সগুলিকে দিলেন জলে ভাসিয়ে। ভেবেছিলেন শুল্ক আদায়কারীরা যখন অক্ত মালপত্র দেখবেন সেই সময় ওগুলিকে নিরাপদে অক্সত্র তুলে নেয়া যাবে। শুল্ক বিভাগের নজরে পড়বে না। কিন্ধু পরে ব্যবসায়ীটিকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল। সুরাট নদীর জল সর্ববদাই থাকে খোলাটে ও কাদাটে। বাক্সবন্দী সমস্ত জিনিস নইট ও অকেজো হয়ে গেল। নদীর জলের কাদামাটি প্রবালের গায়ে বসে গিয়েছিল দীর্ঘদিন

জলমগ্ন থাকার ফলে। প্রবালগুলির গায়ে এঁটেল মাটির সাদামত একটা আবরণ এমনভাবে বসে গিয়েছিল যে তা তুলে ফেলা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক কটে যথন মাটির আন্তরণ তুলে ফেলা হোল তথন দেখা গেল ভার বার শতাংশ ক্ষয় হয় গিয়েছে।

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে যে টাকা কড়ির প্রচলন আছে আমি এখন সেই সম্পর্কে কিছু বলবো। আরও বিবরণ দেবো সেই সব সোনারপার যা ধাতৃপিণ্ডের আকারে আনা হয় লাভের আশায়।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে কিছু তৈরী করা ইয়েছে বা করা যায় এমন সোনারপা জ্বয় করাই লাভজনক। আর উহাকে গালিয়ে তালকরা এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশুদ্ধ করে তোলা হবে এমন উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করাই সমীচীন। কারণ তার সংগে যে ধাতৃ মিশ্রিত রয়েছে তার জল্যে কোন আলাদা মূল্য দিতে হয় না। তা ছাড়া খণ্ড খণ্ড সোনা রূপা সংগে থাকলে রাজা স্বয়ং বা টাকশাল যদি উহাকে মুদ্রায় পরিণত করতে চান তাহলে কোন মাণ্ডল দিতে হয় না। কেউ কোন স্বর্ণম্বা নিয়ে এলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে উত্তম হিসেবে রয়েছে জ্যাকর্স (প্রথম জ্বেমসের মুদ্রা), রোজনোব্ল (তৃতীয় এডওয়ার্ডের), অলবার্ট্রস (ডাচ ডলার) এবং পর্ত্ত্বগাল ও আরও অন্তাগ্র সব দেশের প্রাচীন মুদ্রা। তাছাড়া আরও থাকে এমন সব সোনা যা বিগতকালে মুদ্রার আকারে ছিল। এইসব পুরোনো মুদ্রা হারা বণিক সম্প্রদায় অবশ্বই লাভবান হন।

এদেশে আনবার পক্ষে কি জাতীয় সোনা উত্তম ও উপযুক্ত তা মোটামুটি বোঝা যায়। তা'হচ্ছে—জার্মানীর সবরকম ডুকাট যা বিভিন্ন রাজাদের সূদ্র্য অথবা রাজধানী জাতীয় সহরে তৈরী হয়েছে। এছাড়া পোলাগু, হাঙ্গারী, সুইডেন ও ডেনমার্কের ডুকাটও চলতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সবরকম ডুকাটকেই এক ধরণের উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। সেকালের ভিনিসীয় স্বর্ণ ডুকাটই সর্কোংকৃষ্ট বলে খ্যাতি লাভ করেছিল এবং তার মূল্য ছিল আমাদের দেশের সাউ মূল্যার চার পাঁচ গুণ বেশী এবং অত্যাত্য মূল্যার চেয়েও, অধিক। কিন্তু বছর বার আগে মনে হয় তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর অত্যাত্য মূল্যার চেয়ে বেশী মূল্য পাওয়া যায় না। আরও অত্য ধরণের ডুকাট আছে। তা'হচ্ছে কায়রোর গ্রাণ্ড সিগ্নিয়রের মূল্য এবং তালি (আজ্ঞিকার উত্তর পশ্চিম উপকৃলে) ও মরকোর মূল্য। তবে এই তিন

প্রকার মুদ্রা অক্সান্ত ডুকাটের চেয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের নয়। আবার ততটা মূল্য-বানও নয়। কারণ আমাদের সাউ (সোল) মুদ্রা (একটি ফ্রাঙ্কের ২৯৬াগ) থেকে ওগুলি মাত্র চারগুণ বেশী।

বিরাট মুঘল সামাজ্যের সর্ব্বের যে রীতিতে যাবতীয় সোনারপা ওজন করা হয় তার নাম তোলা। এই তোলা আমাদের নয় দিনার এবং আট গ্রেণের সমতৃল্য। ভারতীয়রা যখনই কোন সোনারপা ক্রয়-বিক্রয় করেন তখনই তাঁরা হলদে রংএর রাজকীয় চিহ্ন সম্বলিত পিতলের বাটখারা ব্যবহার করেন যাতে ওজনে কোন গলতি না থাকে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সোনারপা ওজন করে ফেলেন। তবে একশ' তোলার বেশী না হলেই তা সম্ভবপর। কিন্তু বিদেশী বিনিময়কারীদের জন্ম আর অন্ম কোন ওজন রীতির চলনও নেই। কাজেই এক থেকে একশ তোলা পর্যান্ত ওজন গ্রহণের প্রথা চলছে এদেশে। একশ' তোলা হোল আট্রিশ ক্রাউস, একুশ দিনার ও আট গ্রেণের সমান। সোনারপা মুদ্রার আকারে না হয়ে যদি সাধারণ তাল হয় এবং পরিমাণেও খুব বেশী দেখা যায় তাহলে উহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার প্রথা আছে। আর তাকে নিলামে তুলে দিয়ে এমন চড়া দাম হাঁকতে থাকে যাতে একে অপরকৈ পরান্ত করে কিনে নিতে পারে।

এই বিনিময় ব্যাপারে এমন কতক বণিক আছেন যাঁদের হাতে একই সমায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ডুকাটও থাকে। ভারতীয়রা তথন একশ' ডুকাটের সঠিক ওজন ধরে সমস্ত ধাতুর ওজন করেন। এই ওজন তৌলের যে বাটথারা তাতেও রাজ প্রতীক চিহ্নিত। যদি দেখা যায় যে সেই 'পড়েন'টি একশ' ডুকাটের সমান ওজনের নয় তাহলে মাপ সমান সমান করার জন্ম কতকগুলি পাথরের টুকরো জুড়ে দিয়ে মাপ ঠিক করে নেয়া হয়। বিনিময়-কারীকে পরে সেই পাথর কুচোর জন্ম যে পার্থক্য হয় তার ক্ষতিপূরণ করে দিতে হয়। ডুকাটই হোক্, আর অন্ম ম্বর্ণমুলাই হোক্, তা ওজন করার আগে তাঁরা সবখানি জিনিসকে কাঠকয়লার আগুনে ফেলে পুড়িয়ে লাল করে ফেলেন। তারপরে জল তেলে আগুন নিভিয়ে মুলারাশিকে বের করে আনেন। এই প্রথার প্রবর্তন হয়েছে জালমুলা আবিষ্কারের জন্ম। আর ধূর্ত্তনীতিতে মুলার ওজনর্দ্ধি করার জন্ম অনেক সময় উহাদের গায়ে যে মোম বা গদের ফুট্কি দেয়া হয় তা গলিয়ে ফেলার জন্ম। কতক মুলা দেখা যায় যার গায়ে সূচতুর ভাবে গর্ত করে অন্ম কোন জিনিস পুরে আবার এমন ভাবে

বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে কিছু বোঝার সাধ্য নেই। ঐ জাতীয় মুদ্রাকে আগুনে পোড়ানো হলেও বিনিময়কারী উহাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেখে নেন খাঁটি না ভৈজাল। তারপরেও যদি সন্দেহ থেকে যায় তাহলে উহাকে কেটে টুকরো করে দেখা হয়। এইভাবে যাচাই করার পরেও যেগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে সেগুলিকে আনার নির্ভেজাল করার ব্যবস্থা আছে। তারপরে খাঁটি মুদ্রা ও উত্তম ডুকাটের মতই উহার মূল্যমান নির্নীত হয়।

তাকে নাম দিয়ে থাকেন সোনাকে যখন মুদ্রায় রূপ দেয়া হয় তখন ভারতীয়রা তাকে নাম দিয়ে থাকেন সোনার টাকা। যে মুদ্রা অর্থাং ডুকাটগুলির এক পিঠেই কেবল ছাপ দেয়া থাকে, সেগুলিকে ঐ নামে অভিহিত করা হয় না। সেগুলি এরা বিক্রয় করেন তার্তারী এবং অক্যান্য উত্তর অঞ্চল অর্থাং ভুটানরাজ্য, আসাম এবং অপরাপর দ্রবর্তী স্থান থেকে আগত বণিকদের কাছে। এইসব দেশের নারীরা এই জাতীয় ডুকাট মুদ্রা দারা মুখ্যতঃ দেহালক্ষার তৈরী করান। বিশেষ করে শিরোভ্ষণ নির্মিত হয়। কপাল জুড়ে মুদ্রার মালা ঝুলিয়ে মুখ্যগুলকে সজ্জিত করেন তাঁরা। যে সকল ডুকাটে কোন চিহ্ন বা মূর্ত্তি খোদিত নেই তার খেঁ।জ উত্তর অঞ্চলীয় ব্যবসায়ীরা বড় একটা করেন না।

আরও অক্ম প্রকার যত স্বর্ণখণ্ড বা মুদ্রা আছে তার বেশীর ভাগ বিক্রী হয় জাত স্থর্ণকার এবং সাধারণ ভাবে সোনার জিনিস যারা তৈরী করেন তাদের কাছে। একবার যে ধাতুকে মুদ্রায় পরিণত করা হয়নি তাকে ভবিশ্বতে আর করা যাবে না। তবে রাজা বাদশার অভিষেকের সময় করা চলে এবং তা সেই শুভলগ্রে জনসাধারণের মধ্যে রোপ্যমুদ্রা রূপে ছড়িয়ে দেবার জন্ম, অথবা প্রদেশপাল ও দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয়ের জন্ম। তাঁরা এই মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেন নতুন রাজার সিংহাসনে আরোহণ কালে তাঁকে উপঢোকন দানের উদ্দেশ্যে। এর কারণ এঁরা সকলে ঐ বিশেষ দিনে বা অন্য কোন পরব উপলক্ষ্যে রাজাকে মূল্যবান মণিরত্ন উপহার দেবার মত বিওশালী নন। আর একটি বিশেষ উৎসব পর্কের কথা—অর্থাৎ প্রতিবছর যখন রাজাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করানো হয় সে বিষয়ে আমি যথাস্থানে বর্ণনা দেব। এই উৎসবে তাঁরা স্থামুদ্রা সম্পর্কেই বেশী আগ্রহণীল হন এবং তথন রাজ্বদরবারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও কিছু উপহার দেবার প্রথা আছে।

তাহলে ভবিষ্যতে আরও সুখ সুবিধা, মর্য্যাদা ও বিচক্ষণ শাসননীতির আশা করা যাবে।

এদেশে ভ্রমণকালে একবার স্বর্ণমুদ্রার গুণাগুণ ও মূল্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওরংজেবের পিতা শাহজাহান তখন রাজত্ব কচ্ছেন। তিনি তাঁর দরবারের একজন মর্য্যাদা সম্প**ন্ন পুরুষ**কে তট্টা প্রদেশের শাসনভার দিলেন। সিন্ধু ছিল রাজধানী। প্রতিবছরই এই প্রদেশ পালের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ও তীব্র রকমের সব অভিযোগ আসতে লাগলো জনসাধারণের উপরে নিপীড়ন অত্যাচার ও জোর জুলুম করে টাকাকড়ি আদায়ের জন্ম। সমাট তাঁকে চার বছর ঐ পদে বহাল রাখার কষ্ট স্বীকার করে অবশেষে তাঁকে ফিরে আসবার জন্ম স্থাঠালেন। তট্টার সমগ্র জনসমা**জ** তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা **আর**ও মনে করলেন যে সম্রাট তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যেই ডেকে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়া**ল সম্পূর্ণ অ**ন্ম রকম। সম্রাট **উন্নেট তাঁকে খা**তির য**়ু** করে এলাহাবাদের শাসনভার অর্পণ করলেন। তট্টা রাজ্য থেকে এলাহাবাদ প্রদেশ ঢের বড়। সম্রাটের কাছে ঐ রকম সন্থ্যবহার তিনি কেন পেলেন? তার কারণ হোল তিনি আগ্রা পোঁছোবার আগেই সম্রাটকে উপহার পাঠীয়ে-ছিলেন পঞ্চাশ হাজার, আর বেগম সাহেবাকে বিশহাজার সুবর্ণ মুদ্রা। বেগমের হাতে তখন ছিল যথেষ্ট ক্ষমতা। সেই সুবাদার দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হারেমের মহিশাদেরও যথেষ্ট উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য। রা**জসভাসদগণ স**কলেই অতিরিক্ত মাত্রায় স্বর্ণধাতুর লাভের জন্ম লালায়িত হতেন। সোনা সব জমা থাকে ছোট একটি কুঠ্রীতে। দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সোনার প্রতি এত আকর্ষণের কারণ এই যে তাঁরা মৃত্যুকালে নিজেদের স্ত্রী পুত্রের জন্ম প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ সম্পদ রেখে যাওয়াকে বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদার বিষয় মনে করতেন। আর তা সমাটের অগোচরেই করা হোত। অন্যত্র আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করবো যাতে দেখা যাবে যে জানৈক উচ্চ রাজকর্মচারীর মৃত্যুর পরে সম্রাট কিভাবে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পদের মালিকানা কেড়ে নিয়ে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী কেবলমাত্র অলঙ্কার পত্র ও কিছু মণিরত্নেরই অধিকার লাভ করেছিলেন।

আমাদের দেশের স্বর্ণমুদ্রার কথা আলোচনা করতে হলে একটি বিষয়

অবশ্যই লক্ষ্যনীয় যে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার তত প্রচলন নেই। কারণ তার একটির মূল্যমান চৌদ্দ টাকার উপরে নয়। চৌদ্দ টাকা আমাদের প্রাচীন মুদ্রার (লিজর) বিশটির সমতৃল্য। সাউ হিসেবে আরও কিছু বেশী হয়। তবে এই জাতীয় স্বর্ণ মূদ্রা খুব বিরল। বড় বড় ধনী লোকদের কাছে কিছু কিছু থাকে। তাঁদের যখন কোন ধারদেনা শোধ করতে হয় তখন তাঁরা সেই মুদ্রা রৌপ্য মূদ্রার সংগে বিনিময় করেন, অথবা তার যা মূল্য তার চারগুণ কপার টাকা আশা করেন। তাতে অবশ্য ব্যবসায়ীদের কোন লাভ হয় না।

মুঘলসমাট ঔরংজেবের মাতৃল সায়েস্তা খানের কাছে এক বাণ্ডিল জিনিস বিক্রম করেছিলাম। তার মূল্য ছিল ৯৬,০০০ টাকা। খানসাহেব যখন আমাকে সেই টাকা দিতে এলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, সোনা না রূপা, কি জাতীয় মুদ্রা পেলে আমি সস্তুষ্ট হই। আমার উত্তরের অপেক্ষানা করেই তিনি অiনার বলে উঠলেন যে এ বিষয়ে আমি যদি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাকে মুর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে বলবেন। তবে তিনি বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ উপদেশ দান করেন নি। তিনি কেবল জানতেন তাঁর নিজের সুবিধে হবে কিসে। আমি বললাম তাঁর নির্দেশমতই কাজ করবো। তথন তিনি জানৈক ভ্তাকে বললেন, আমার যা সঠিক পাওনা সেই পরিমাণ ম্বর্ণ মুদ্রা আমাকে বের করে দিতে। কিন্তু তিনি আমাকে একটি সুবর্ণ মুদ্রার মূল্য সাড়ে চৌদ্দটি রৌপ্য মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। সাধারণ ্ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার মূল্যমান চৌদ্দ টাকার বেশী নয়। আমি এবিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ ছিলাম না। তবে আমি তথনকার মত রাজপ্রতিনিধির খেয়াল মাফিকই টাকা নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। কারণ আমি আশা করেছিলাম যে তিনি অশুসময়ে আমার আজকের ক্ষতিটুকু পুরোপুরি না হোক অস্ততঃ আংশিকও পূরণ করে দেবেন। এরপরে হ'দিন আর তাঁর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করিনি। ছদিন পরে আবার দেখা করে বললাম, যে মূল্য ধরে আমি তাঁর কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছি তাতে ছিয়ানকাই হাজার টাকায় আমি তিন হাজার চারশ' আঠাশ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হই। অর্থাৎ তিনি সাড়ে চৌদ্দ ধরে আমার উপরে যা চাপিয়ে দিয়েছেন তার ষোল ভাগের একভাগ ক্ষতি হয়। তিনি সাড়ে চৌদ্ধ ধরে দিলেও বাজারে চৌদ্ধর বেশী পাওয়া যাচ্ছেনা। তা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন আর আমাকে বললেন যে তিনি দেখুবেন বিনিময়কারী ও ওলন্দাজ দালালদের সম্বন্ধে কত কঠোর

ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কারণ তাঁদের জন্মই এরকমটা হচ্ছে। তিনি এবারে বুঝিয়ে দেবেন ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কি। তাছাড়া আমাকে প্রদত্ত মুদ্রাগুলি পুরোনো। সুতরাং আধুনিক রৌপ্য মুদ্রা থেকে তার মূল্য বেশী অর্থাৎ চৌদ্দর স্থলে যোল হবে। এই প্রসংগে এশিয়ার রাজা বাদশাহ ও রাজপ্রতিনিধিদের মেজাজ ও খেয়াল আমার জানাছিল। তাঁদের সংগে কোন বিরোধ চলে না। কাজেই তাঁকে যা খুসী বলবার সুযোগ দিলাম। কিন্তু খানিক পরে তিনি আত্মন্থ হলেন, মুখের ভাব প্রশান্ত হোল। আমি তখন আমার ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললাম যে তিনি যেন পরের দিন আমাকে টাকাটা ফেরত দেবার অবকাশ দান করেন। না হয়তো আমার পাওনা টাকায় যা ঘাট্তি পড়ছে তা যেন পূরণ করে দেন। আমি সেই মুদ্রার চৌদ্দ টাকা মূল্য পেলে মোটামুটি ষোল শতাংশ হারাই। অথচ তিনি ভরসা দিয়েছিলেন সাড়ে চৌদ্দ টাকা মূল্যমান পাওয়া যাবে। একথা শুনে রাজ-প্রতিনিধিটি আমার দিকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একটি কথাও বললেন না। অবশেষে প্রশ্ন করলেন আমার কাছে সেই মুক্তাটি আছে কিনা যেটি তিনি কিনবেন বলেছিলেন। সেটি আছে বলে তৎক্ষণাৎ আমি আমার বুক পকেট থেকে ওটিকে বের করে তাঁর হাতে দিলাম। মুক্তাটি ছিল বেশ বড় এবং খুব দীপ্তিময়। তবে গড়নটা ভাল ছিল না। এই কারণেই তিনি আগে ওটি কিনতে রাজী হননি। এবারে হাতে দিতেই বলে উঠলেন, "চমংকার। যা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে আর কথা নয়। এই মুক্তাটির জন্ত কত চাও তা এক কথায় বল।" আমি সাত হাজার টাকা দাম দাবী করলাম। আর বাস্তবিকই এই একটি মুক্তা ফ্রান্সে না নিয়ে আমি বরং তিনটি নিয়ে যাবো। তখন তিনি বললেন, "এই মুক্তাটির জন্ম আমি যদি সাত হাজার টাকা মূল্য তোমাকে প্রদান করি, তাহলে আশাকরি তোমার প্রথম বিক্রয়-চুক্তিতে যে লোকসানের অভিযোগ রয়েছে তার ক্ষতি পূরণ হবে। ব্যাপারটা তাতে ভালই হবে। তাছাড়া তুমি আমার কাছ থেকে একটি 'থেলাড' ( সম্মান পরিচ্ছদ ) ও একটি ঘোড়া উপহার পাবে।

আমি তাঁকে অভিবাদন করে জানালাম যে ঘোড়াটি যেন আমাকে বয়সে নবীন দেখে দেয়া হয় য়াতে আমার প্রয়োজন মিটতে পারে। কারণ আমাকে তথনও অনেক ভ্রমণ করতে হবে। পরের দিন তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন একটি পোষাক, একটি কোমরবদ্ধ ও একটি টুপি। এই ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ রাজা মহারাজারা যাঁকে সম্মানিত করতে চান তাঁকেই কেবল প্রদান করেন। পোযাকটি সাটনের, সোনালী জরির কাজ করা। কটিবন্ধের গায়েতেও ছিল সোনালী রূপালী জরির টানা কারুকার্যা। টুপিটি কালিকট অঞ্চলের। অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল রঙ্ তার। তাতেও সোনালী জরির কাজ। ঘোড়াটির কোন জীন ছিল না। সবুজ মখমল দিয়ে ওটির দেহ পা পর্যান্ত আরত। সেই আবরণীর কিনারায় রয়েছে রূপালী ঝালর। ঘোড়ার লাগামটা একেবারে সোজা গড়নের। তার নানা জায়গায় রূপার কারুকর্য্য। আমার মনে হোল এই ঘোড়াটীতে কেউ কখনও চড়েননি। আমি যে ওলন্দাজ কুঠিতে বাস করতাম, সেখানে ওটিকে আনতেই এক যুবক ওর পিঠে চড়ে বসলেন। যেইমাত্র উঠে বসা, খোড়া উঠলো লাফিয়ে এবং এমন বেগে লাফাতে শুরু করলো যে বাড়ীর উঠোনে যে চালাঘরটি ছিল তাকে একেবারে ভূমিসাং করে দিল। মনে হোল সেই ডাচ যুবকেরও প্রাণহানি ঘটবে। এই জাতীয় অস্থির অশ্ব আমার উপযোগী নয় মনে করে আমি ওটিকে শায়েস্তা-খানের কাছে ফেরত পাঠিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করে দিলাম। আমি সাক্ষাতে গিয়েই বললাম যে আমার বিশ্বাস হয় না যে আমি তাঁর জন্ম যেসব ছুপ্পাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আনার জন্মই যে আমার স্বদেশে যাওয়া দরকার তা তিনি উপলব্ধি কচ্ছেন। আমি থতই একথা বলছি, তিনি ততই হাসলেন। তারপরে আর একটি ঘোডা আনতে পাঠালেন। এই অশ্ব পৃষ্ঠে তাঁর পিতা জীবদ্দশায় আরোহণ করতেন। এটি লম্বা গড়নের পারসীক ঘোড়া। পূর্বেব এর মূল্য ছিল পাঁচহাজার ক্রাউন। বয়স তথন আঠাশ বছর। জীন ও লাগাম পরানো হোল। রাজপ্রতিনিধি তাঁর সামনেই ওটির পিঠে আমাকে উঠে বসতে বললেন। ঘোড়াটির চলনভঙ্গী এত মর্য্যাদাপূর্ণ যে আমি এর আগে এরকমটি আর কখনও দেখিনি। তারপরে আমি ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, এবারে তুমি সক্তই আমার বিশ্বাস, এই ঘোড়াটি তোমাকে কখনও ভূপতিত করিবে না।"

আমি তাঁকে ধ্যুবাদ জানিয়ে তথুনি বিদায় নিলাম। পরের দিন আমার যাত্রার কিছু আগে তিনি আমাকে এক ঝুড়ি আ্যাপেল পাঠিয়েছিলেন। সমাট শাহজাহান তাকে ছয় ঝুড়ি আ্যাপেল পাঠিয়েছিলেন। তারই একটি এল আমার জন্ম। এই ফলগুলি কাশ্মার থেকে এসেছিল। আমাকে প্রেরিড ঝুড়িটির মধ্যে একটি পারসীক ফুটিও ছিল। আমি ঝুড়িগুদ্ধ ফলগুলি ওলন্দাজ কমাণ্ডারের স্ত্রীকে দিলাম উপহার। এখন সেই ঘোড়াটির কথাই বলি। ওটির পিঠে চড়েই আমি গোলকুণ্ডা পর্যান্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে পাঁচশত টাক। মূল্যে আমি ওকে বিক্রী করে দিলাম। দেখতে শুনতে ওটি বলিষ্ঠ হলেও বয়স হয়েছিল খুব বেশী।

টাকা কড়ির প্রসংগে ফিরে আমি আরও বলতে চাই যে কেহ যেন অবগ্রন্থ লুই নামক ফরাসী সুবর্ণ মুদ্রা, অথবা স্পেনদেশীয় ও ইতালীয় পিস্তল এবং অল কোন প্রকার মুদ্রা, কয়েক বছরেব মধ্যে ভারতবর্ষে নিয়ে না আসেন। তাহলে ভয়ানক ক্ষতি ও লোকসান হবে। ভারতীয়রা সব মুদ্রাকেই বিশুদ্ধ করে নেন এবং বিশুদ্ধ ধাতুর ওজনেই তার হিসেব ও মূল্য নির্ণীত হয়। আব প্রত্যেকটি লোকই সোনার জন্ম আমদানী শুল্ক ফাঁকি দিতে আগ্রহী। যখন সভদাগবগণ সোনা গোপন রাখতে ব্যগ্র থাকেন তখন এক একটি ডুকাটে আমাদের দেশেব (ফ্রান্সের) পাঁচ কি ছয় সোলে (সাউ) পর্যান্ত লাভ করেন।

নানা প্রকার রৌপামুদ্র। সম্বন্ধেই এখন আলোচনা কবা যাক। তাতে এই দেশের টাকার সংগে বিদেশী মুদ্রার পার্থক্য অবশ্যই নির্ণয় করা যাবে এবং মুখ্যতঃ বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান লাভ করাও যাবে।

হিন্দুস্থানে যে সকল বিদেশী রোপ্যমুদ্রা আসে তা'হচ্ছে জার্মানীব বিক্ ডলার, আর স্পেনের রিয়েল। প্রথমটি কিনে আন। হয় পোলাগু, ক্ষুদ্রতব তার্তারী ও মস্কোভিয়ার সীমান্ত থেকে। দ্বিতীয়টি আনীত হয় এমন লোকদেব দ্বারা যারা আসেন কন্সী ন্টিনোপল, স্মার্না ও আলেপ্রো থেকে। আর বেশীব ভাগ নিয়ে আসেন আর্মেনিয়র।। এ রা ইউরোপে রেশমী কাপড় বিক্রী করেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ীর। রূপার্র বহর পার্য্য দেশের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসেন যাতে কারোর নজরে না পড়ে। যদি শুল্ক সংগ্রাহকদের গোচরে হাঁয তাহলে বণিকদের রোপ্যরাজিসহ টাকশালের অধ্যক্ষের কাছে থেতে ব।ধ্য করা হয় এবং তিনি সেসব আক্রাসীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত কবে ৩বে ছাড্বেন। আক্রাসীয় মুদ্রা রাজকীয় মুদ্রা। এই আক্রাসী মুদ্রা ভারতে পৌছোলে তাকে আবার টাকায় পরিবর্ত্তিত করা হয়। তার ফলে ব্যবসায়ীকে সোয় দশ শতাংশ ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এই লোকসানের কারণ প্রথমতঃ মুদ্রায় রূপান্তর, দ্বিতীয়তঃ পারস্যাধিপতিকে শুল্কদান।

অল্পকথায় যদি বুকতে হয় যে কি করে বণিকরা পারস্ত থেকে ভারতবর্ষ পর্যান্ত শতকরা সোয়া দশ অংশ, আবার কথনও আরও বেশী লোকসানে প্রজেন এবং তা রিয়েলের ধরণ অনুযায়ী, তাহলে যে জাতীয় রিয়েল সাধারণত তাঁরা পারস্থে নিয়ে আসেন সেই সম্বন্ধেই বলতে হয়। পারস্থ ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম খণ্ডে আমি সেখানকার টাকাকড়ি ও বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে যা বর্ণনা করেছি তা স্মরণযোগ্য।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম পারস্থে একটি রিয়েলের মূল্য ১৩ শাহীর মত। তেইশ শাহীতে হয় সোয়া তিনটি আব্বাসী। তারপরে যখন রূপা খুব হপ্পাপ্য হয়ে ওঠে তখন একটি আব্বাসীর জন্ম দেড় শাহী মূল্য দেবে। কাজেই একটি আব্বাসী মূলার মূল্য চারশাহী, আর তোমান হচ্ছে পঞ্চাশ আব্বাসী অথবা হুশত শাহীর সমতুল্য। কেউ যদি সাড়ে ছয়টি তোমান মূলা ভারতে নিয়ে আসেন তাহলে তার প্রতিটির জন্ম তিনি পাবেন সাড়ে উনত্রিশ টাকা। অর্থাৎ সাড়ে ছয়টি তোমানের জন্ম পাওনা হবে একশ' একানবর্ই টাকা, চার জানা। এদেশে যদি সেভিলের রিয়েল আনা যায় তাহলে একশ' রিয়েলের জন্ম পাওয়া যায় ২১৩ থেকে ২১৫ টাকা। মেক্সিকোর একশ' রিয়েলের জন্ম কিন্তু ২১২ টাকার বেশী পাওয়া যায় না। সূত্রাং একশ' রিয়েলের জন্ম যদি ২১২ টাকা পাওয়া যায় তাহলে লাভ হয় একশ' প্রতি সোয়া দশ রিয়েল। কিন্তু সেভিলীয় রিয়েলের ক্ষেত্রে লাভ হয় একশ' প্রতি সোয়া দশ রিয়েল।

স্পেনে রিয়েল আছে ভিন চার প্রকার। উৎকর্ষ অনুসারে ১০০ রিয়েলের মূল্য ২১০ থেকে ২১৪-২১৫ টাকা পর্যান্ত হয়। সেভিলের রিয়েলেই সর্বোংকুই। উহা যথন ঠিক ওজনমত থাকে, তথন একশ'র জন্ম ২১৩ টাকা পাওয়া যায়। কখনও আবার ২১৫ পর্যান্তও ওঠে। তবে তা হয় প্রচুর রূপা আমদানী হলে বা খুব অভাব হলে।

স্পেনের রিয়েলের ওজন হওয়া উচিত তিন ডাম সাড়ে সাত গ্রেণ অর্থাৎ হ'টাকার চেয়েও কিছু বেশী। কিন্তু ভারতের টাকার রূপা ঢের উৎকৃষ্ট। সেভিলের রিয়েল আমাদের সাদা ক্রাউনের মত ঠিক এগার দিনার ওজনের। মেক্সিকোর রিয়েল থাকে দশ দিনার একুশ গ্রেণ। স্পেনের একটি রিয়েলের ওজন ৭৩ 'ভাল্'; আর মূল্য সাড়ে চার মামুদী মূদ্রা। এক মামুদী কুড়ি পয়সার সমান। তবে তা খুব উত্তম হওয়া চাই। পূর্বেই ৭৩ ভালের কথা উল্লেখ করেছি। একাশী ভালে এক আউল হয়। আর এক ভাল্কেধরা হয় সাত দিনারের সমান।

জার্মানীর রিক্স ডলার রিয়েল থেকে ওজনে ভারী। একশত রিক্স ডলারে

একণ' কেন, আরও ষোল টাকা বেশী পাওয়া যায়। যখন দেখা যাবে একশ' রিয়েল বা একশ' রিক্স ডলারের বিনিময়ে হু'শ' পনের কি যোল টাকা পাওয়া গেল, তখন মনে হয় একটি টাকা যেন ত্রিশটি সাউএর থেকেও মূল্যহীন। কিন্তু ব্যবসায়ী যদি রূপার বহনমূল্য ও আমদানী শুল্ক হিসেব করেন তাহলে দেখবেন প্রতিটি টাকায় তাঁকে বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। তবে তাঁকে যদি লাভবান হতে হয় তাহলে তিনি অবশুই দেখবেন যে মেক্সিকোর সবরকম রিয়েল এবং সেভিলেরও এক একটি ওজনে একশ' দিনার ও আট গ্রেণ; অর্থাৎ পাঁচ শ' বার গ্রেণ। আর যেগুলি আমাদের সাদা ক্রাউনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় তার এক একটি একুশ দিনার ও তিন গ্রেণ; যা দাঁড়ায় পাঁচশ নয় গ্রেণে।

স্বরক্ম ডলার ও রিয়েল একশ' সংখ্যক ধরে ওজন করা হয়। যখন বাটখারা বা পৈড়েনে কুলোয় না তখন কুঁচো পাথর যোগ করা হয়। সোনা যে ভাবে ওজন করা হয় তার কথা আমি ক্রমে ক্রমে বলবো।

এখন ভারতীয় টাকা কড়ির কথা আলোচনা করা যাক। ভারতের টাকা হচ্ছে রৌপ্য মুদ্রা। তার অর্ধাংশ, সিকি, অফ্টাংশ, যোড়শাংশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র মুদ্রারও প্রচলন আছে। এখানকার টাকার ওজন নয় দিনার ও এক গ্রেণ। রূপার মূল্য এগার দিনার ও চৌদ্দ গ্রেণ। এদেশে মামুদী নামে আর একপ্রকার রৌপ্য মুদ্রার চলন আছে। তা সুরাট ও গুজরাট ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এদেশে একরকম অতিকৃত্ত তামার মৃত্যা আছে, নাম তার পয়সা। তার মৃত্যা প্রায় আমাদের দেশের হুই লিয়ার্ডের মত। লিয়ার্ড হোল সাউএর এক চতুর্থাংশ। আধপয়সা, ডবল পয়সাও চার পয়সারও আলাদা মৃত্যা আছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এদেশের সর্ববেউ ভ্রমণকালে রূপার টাকার বদলে এই পয়সা পাওয়া যায়। আমার পূর্বেকার এক ভ্রমণে একটি টাকায় আমি উনপ্রশাশ প্রসা পেয়েছিলাম। আবার এমন সময় ছিল যে এক টাকায় প্রকাশ পয়সা পাওয়া যেত। কখনও হয়ত ৪৬ পয়সাও দেয়া হোত। আগ্রাও জাহানাবাদে কিছু টাকার মৃল্য ছিল প্রশায়, ছাপ্লাল্ল পয়সা। এর কারণ বোধহয় তামার খনির কাছাকাছি স্থানে এক টাকায় বেশী প্রসা দেয়া হয়। মামুদী মৃত্যার বিনিময়ে হয় চল্লিশ প্রসা।

মহিমান্তিত মুখল বংশের রাজ্য মধ্যে আরও ত্বই প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রার প্রচলন আছে। এক—ছোট ছোট তেঁতে কান্য ফল, দ্বিতীয় হচ্ছে অতি ছোট শঞ্জ বা কড়ি। এই ক্ষুদ্র তেঁতো বাদাম আমদানী হয় পারস্থা থেকে। মুদ্রারূপে তার ব্যবহার একমাত্র গুজরাট প্রদেশেই। আমার প্রথম যাত্রায়ই তা লক্ষ্য করেছিলাম। পার্ববিত্য অঞ্চলে শুষ্ক ও অনুর্বর স্থানে এদব জন্মায়। গাছগুলি ঠিক আমাদের কৃত্রিম বাঁটোর মত দেখতে। ভারতীয়রা তাকে বলে বাদাম। তেঁতো অ্যাপেল-এর চেয়েও তা বেশী তেঁতো। এক প্রসার বদলে তা পাওয়া যায় ত্রিশ, কখনও আবার চল্লিশ।

অশ্য যে ছোট মুদ্রা আছে তার বিনিময় মাধ ম হোল-কড়ি। এই জিনিসটির কিনারাগুলি গোলাল হয়ে ভেতরে বসানো। মালম্বীপ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও এসব দেখা যায় না। সেই দ্বীপের রাজার রাজ্যের অধিকাংশ হোল এই জিনিস। বিরাট মুঘল সামাজ্যের সর্বত্র এর প্রচলন আছে। এছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যে এবং আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জেও টাকার পরিবর্তে এগুলি চলে। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে এক পয়সার বদলে তা আশীটি পাওয়া যায়। সমুদ্র থেকে যত দূরে হবে, সংখ্যাও তত কমে যাবে। যেমন, আগ্রাতে এক পয়সার বিনিময়ে ৫০ কি ৫৫ পাওয়া যায়। তার বেশীন্য: ভারতীয়দের টাকাকভির হিসেব এই প্রকার ঃ

১০০,০০০ টাকায় একলক্ষ। ১০০,০০০ লক্ষে এক ক্রোড়। ১০০,০০০ ক্রোড়ে এক পদন। ১০০,০০০ পদনে এক নীল।

ভারতবর্ষের গ্রামগুলি বড় ছোট। সেখানে কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী নেই ব্রেষ্টি ( প্রফ ) নামে একজন সেখানে থাকেন; তাঁর কাজ হোল টাকা ও বিল সব বিনিময়ের জন্ম পাঠানো। এই ব্যাপারে শেরিফ প্রদেশ পালের সংগে পত্র বিনিময় করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইচ্ছেমত টাকা পয়সার ফুলামান বৃদ্ধি করেন। এক টাকায় কত পয়সা, এক পয়সায় কত কড়ি হবে সব তাঁরা ধার্য্য করেন। মহান সিগ্নিয়য়ের সাম্রাজ্যে যে সব ইছদীরা টাকাকড়ির লেনদেন ও বিনিময় করেন, তাঁরাও খুব স্ক্ষর্দ্ধির ধূর্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁরাও ভারতের এই শেরিফদের কাছে শিক্ষানবীশ হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন কচ্চিং কথনই। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের টাকালেনদেন ব্যাপারে একটি বড় কুপ্রথা আছে। স্বর্ণমূদ্রা প্রসংগেই আমি এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি।

যখন তাঁরা ঐজাতীয় টাকায় কোন দেয় অর্থ প্রদান করেন তখন বলবেন, যে রৌপা মুদ্রা অনেক আগে তৈরী হয়েছে তার মূল্য হাল আমলে তৈরী মুদ্রা থেকে কম হবে। কারণ মানুষের হাতে হাতে ঘুরে তা ক্ষয় পেয়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। সুভরাং কোন লাভের সভদা ও ব্যবসা করতে হলে সর্বদাই শাহজাহানী মুদ্রা অর্থাং নতুন আনকোরা টাকা পেলেই তা করা উচিত। নতুবা তাঁরা পনের কুড়ি বছর কি তারও আগেকার মুদ্রা চালিয়ে দেবেন। ফলে একশ টাকায় চার টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। হু'বছর আগে যে মুদ্রা নির্মিত হয়েছে তার জন্ম হয়ত তাঁরা এক চতুর্থাংশ অথবা অন্ততঃ এক অফ্রাংশ ক্ষতি স্বীকার করবেন। আর হৃঃস্থ অন্ত লোকেরা টাকার ছাপ পড়তে পারেন না। মুদ্রাগুলি কবেকার তাও বুঝতে পারেন না। ফলে প্রতারিত হন। তাঁদের টাকা প্রতি এক প্রসা, আধ প্রসা অথবা তিন কি চার কড়ি ঘাট্তি স্বীকার করতে হয়।

জালমুদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। যদি কারোর ব্যাগে একটিও জাল টাকা পাওয়া যায় তাহলে তাকে টুক্রো টুক্রো করে কেটে ফেলা হয়। সুতরাং কিছু না বলে টাকাটি হারানোই শ্রেয়ঃ। একথা যদি জানাজানি হয় তাহলে ভয়ানক বিপদের আশংকা। বাদশাহের নির্দেশ রয়েছে যে সেই জালমুদ্রা যে ব্যাগে ছিল সেটি যেখান থেকে আনা হয়েছে সেখানে ফেরত দিতে হবে। যতক্ষণ সেই জাল টাকাটি এবং জালিয়াতকে ধরা না যায় ছতক্ষণ ঐ টাকা যে সকল হাত ঘুরেছে সেখানে ফেরত দেবারও চেফা চলে। জালিয়াতকে ধরতে পারলে তার শান্তি একখানি হাতকে কেটে ফেলা। যদি তাকে খুঁজে পাওয়া না যায় এবং যদি মনে হয় যে টাকাটা যিনি দিয়েছেন তিনিই অপরাধী তাহলে সামাশ্র জরিমানা নিয়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এর ফলে বিনিময়কারীরা প্রচুর লাভ করেন। যখন কোন টাকা পয়সার আদান প্রদান হয় বণিকরা তখন টাকা নতুন কি প্ররোনো তা অশ্র লোককে বুঝতে দিতে চান না। এইভাবে কয়্ট স্থীকার করে তাঁরা একশ' টাকায়্ম এক টাকার গেলাল শতাংশ লাভ পেয়ে থাকেন।

বাদশাহের সরকার বা রাজস্ববিভাগ থেকে যে টাকা দেয়া হয় তার মধ্যে কথনও কোন জাল মুদ্রা থাকে না। সেখানে যত টাকা জমা পড়ে তা বাদশার খাজাঞ্চীরা বিশেষভাবে পরথ করে দেখেন। শাহানশা বাদশাদেরও বিশেষ রকমের টাকাকড়ির রক্ষক বা খাজাঞ্চী আছেন। তাঁরা যথন খাজাঞ্চীখানায় টাকা জমা করৈন তার আগে তা কয়লার আগুনে ফেলে পুড়িয়ে নেন। আগুনে তা লাল হয়ে উঠলে পরে জল তেলে নিভিয়ে ফেলা হয়! তারপর

মুদ্রাগুলিকে তুলে থদি কোনটিকে সাদা মনে হয় অথবা কোন খাদের চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে তখুনি তাকে কেটে টুকরো করতে হবে। যতবার টাকা খাজাঞ্চীখানায় জমা পড়ে ততবারই পাঞ্চ করে তার গায়ে ছিদ্র করার প্রথা। তবে পুরোপুরি ভেদ করে করা হয় না। কোন কোন মুদ্রায় ঐ রকম চিহ্ন সাত আটটিও থাকে। তাতে বোঝা যায় উহা কতবার খাজাঞ্চীখানায় যাতায়াত করেছে। মুদ্রারাশিকে এক হাজার হিসাবে এক একটি ব্যাগে ভর্তি করে প্রধান খাজাঞ্চীর সীলমোহর এঁটে মুদ্রার নির্দাণ কাল, দিন বছর ইত্যাদির ছাপ দেয়া হয়। এই বিষয় থেকেই ধরা যায় যে সেই মুদ্রা দ্বারা কত লাভ হতে পারে। খাজাঞ্চীদের লাভ কত হবে তাও বোঝা যায়। লাভের ব্যবসা প্রসংগে নবনির্দ্মিত মুদ্রার জন্মই সকলে চুক্তিবদ্ধ হতে চান। কিন্তু পাওনাদারকে দেবার সময় খাজাঞ্চীরা পুরোনো মুদ্রাদ্বারা তা পরিশোধ করেন। তাতে পাওনাদারের ষষ্ঠ শতাংশ ক্ষতি হয়। তবে রূপা নতুন হলে সভ্লাগররা অবশ্রই খাজাঞ্চীর সংগে আপোষ মীমাংসা করবেন।

আমার পঞ্চম সমুদ্র যাত্রায় আমি আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে শায়েন্তা-খানের সংগে দেখা করতে যাই। উদ্দেশ্য ছিল নতুন সব জিনিস পত্র তাঁকে দেখাব। কাজেই সুরাটে নেমেই তাঁকে সংবাদ পাঠালাম। হুকুম এল পাক্ষিণাত্যের চৌপাটি নামে একটি সহরে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে হবে। তিনি সেখানে একটি অবরোধ চালাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে অতি অল্প সময়ে, স্বল্প কথায় ইউরোপ থেকে যা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তার বেশীর ভাগ বিক্রী করে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি প্রতিদিনই আশা কচ্ছেন সুরাট থেকে সৈশ্যবাহিনীর বেতন বাবদ টাকা আসবে। তথন তিনি আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবেন। আমি কল্পনাই করতে পারিনি যে অত বড় একজন রাজপ্রতিনিধি ও বিরাট সৈত্য বাহিনীর অধিনায়ক তাঁর কোন অর্থভাগুার নেই। আমি বরং আরও অনুমান করলাম যে আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু বাদ দিয়ে গ্রহণ করি—এই তাঁর ইচ্ছে। তিনি আগের বারে আমাকে সম্ভুষ্ট করে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর এই আশা। আমি যা ভেবেছিলাম তেমনিই ঘটলো। কিন্তু তিনি আমার নিজের জন্ম এবং সংগী সহচর ও ঘোড়াগুলির জন্য এমন আরাম ও যাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করে দিলেন যে আমরা দিনরাত বিশেষ প্রাচুর্যোর মধ্যেই কাটিয়েছিলাম। তিনি বেশীর ভাগ দিনই আমাকে তাঁর ভোজনপর্কে নিমন্ত্রণ করতেন। এই ভাবে দশ বার দিন কেটে গেল, কিন্তু আমার টাকাকড়ি সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বললেন না। আমি তখন ঐ স্থান-ভাগের সংকল্প করে তাঁর তাঁবুতে চলে গেলাম। মনে হোল, তিনি যেন একটু বিশ্মিত হয়েছেন এবং আমার দিকে ক্রকুঞ্চিত করে তাকিয়ে বললেন, "আপনার পাওনা টাকা শোধ করার আগে আপনি কোথায় যাবেন? টাকা পাওয়ার আগে অহ্যত্ত চলে গেলে কি করে পাবেন?" তত্ত্তরে তাঁর মতই দৃঢ়ম্বরে আমি বলে উঠলাম, "আমার দেশের রাজা দেখবেন কি করে আমি টাকা পাই। তিনি এত মহং যে তাঁর সমস্ত প্রজাদেরই পাওনা টাকা তিনি আদায় করে দিতে যতুশীল। বিশেষ করে বিদেশে সিনিসপত্র বিক্রী করে যদি মূল্য পাওয়া না যায় তাহলে দে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।"

খুব ক্রোধান্তিত হয়ে খানসাহেব উত্তর দিলেন, "আপনার দেশের রাজা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?" আমি জানালাম যে আমাদের রাজা হু'তিনখানি শক্তিশালী জাহাজ পাঠাবেন। আর তা পাঠাবেন সুরাট বন্দরে, না হয়তো উপকৃলের দিকে মক্কা থেকে যে জাহাজ আসবে তার জন্ম কোথাও অপেক্ষা করবে। আমার এই কথা শুনে তিনি একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু তা বেশী প্রকাশ না করে তাঁর খাজাঞ্চীকে তখুনি ছকুম দিলেন আমাকে ওরঙ্গাবাদে পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্ম একখানি চিঠি পাঠাতে। আমি তাতে খুব সম্ভষ্ট হয়েছিলাম। একতো গোলকুণ্ডা যাবার পথে আমাকে ঐ স্থানটি অতিক্রম করতেই - হবে। তাছাড়া তাতে আমার জিনিসপত্র বহনের মূল্য দিতে ও অন্যান্য ঝঞ্জাট পোয়াতে হবে না। পরদিন আমি বিনিময় পত্র পেয়ে রাজপ্রতিনিধির কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি অসম্ভুষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই; তা'হলেও বললেন যে আমি যদি আবার কখনও ভারতে আসি তবে তাঁর সংগে দেখা করতে যেন ভুলে না যাই। আমি আমার ষষ্ঠ ভ্রমণ যাত্রায় ভারতে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে ভুলিনি। সেবারে আমি সুরাটে পৌছে ্দেখি তিনি বাংলাদেশে রয়েছেন। সেখানে গিয়ে আমার বাকী সমস্ত জিনিস তাঁর কাছেই বিক্রী করে দিয়েছিলাম। সেই জিনিসগুলি আমি পারস্থা সমাট বা মুঘল বাদশাহ কারোর কাছেই বিক্রী করতে পারিনি।

এখন আমার এবারের পাওনা টাকা সম্বন্ধে কিছু বলি। ঔরংগাবাদে পৌছেই আমি মুখ্য খাজাঞ্চার সংগে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ি। দেখা হতেই তিনি বললেন যে আমার সব কথা ও পরিচয় তাঁর জানা আছে। তিনি তিন দিন আগে নির্দেশ পত্র পেয়েছেন। খাজাঞ্চীখানা থেকে আমার জন্য টাকাও বের করে রেখেছেন। টাকার থলেগুলি আমার সামনে নিয়ে এলে আমি তাঁকে খুলে দেখতে অনুরোধ জানালাম। তিনি থলেগুলি খুলতে দেখা গেল যে সমস্ত মুদ্রাই এমন রূপার যা গ্রহণ করলে আমাকে প্রতি একশ' টাকায় হ'টাকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হতে হবে। আমি খাজাঞ্চীকে ধল্যবাদ জানালাম বটে, তবে বললাম যে এই রকম লেনদেনের অর্থ কি, তা বুঝতে পাচছিনা। আমি তাঁর সম্বন্ধে শায়েন্তাথানের কাছে অভিযোগ পাঠাব। আরও বলবো ে তিনি আমাকে নতুন রোপ্য মুদ্রা দানের হুকুম দিন, নতুবা আমি যে ্রিনসপত্র সম্প্রতি তাঁকে দিয়েছি তা ফেরত নেবার সুযোগ দিতে হবে। ও কথার কোন সম্বন্ধর পাওয়া গেল না। আমার কি করা উচিত তাও ঠিক বুকতে পারিনি। তারপরে আবার বললাম যে আমি নিজেই গিয়ে জিনিসপত্র ফিরিয়ে আনবো। তখন আমার মনে হোল তিনি এবিষয়ে কিছু নির্দেশ পেয়েছেন। ব্যাপারটা সঠিক বুঝবার জন্মেই আমি নিজে যাবার সংকল্প করেছিলাম। এই সময় তিনি বললেন যে আমার যাওয়া তিনি সমর্থন করেন না। তাছাড়া এই নিয়ে কোন ঝঞ্জাট হয় তাও তিনি চান না। তার েয়ে বরং আমাদের নিজেদের মধ্যেই একটা মীমাংসা করে নেয়া ভাল। নান তর্ক বিতর্কের পরে স্থির হোল যে শতকরা যে ছু'টাকার ক্ষতি হবে তার একটাক। আমি স্বীকার করবো, বাকী একটাকা তিনি পুরণ করে দেবেন। আমি যদি তখন এমন একজন ব্যাহ্ম ব্যবসায়ীর সন্ধান না পেতাম যাঁর রূপার দরকার হয়েছিল এবং যিনি বিনিময় প্রথায় গোলকুণ্ডাতে আমাকে পাওনা মিটীয়ে দিতে পারবেন, তাহলে আমার পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কঠিন ্যেত। এই ব্যবসায়ীটি আমার রোপ্যমুদ্রা কাজে লাগাতে উৎসাহী হলেন এবং আমাকে একটি ছণ্ডি দিলেন যাতে আমি পনের দিনের মধ্যে গোলকুণ্ডাতে আমার প্রাপ্য টাকা পেতে পারি।

বিনিময়কারীর। রূপা পর্থ করার সময় তের রক্ম ছোট ছোট খণ্ড জিনিস ব্যবহার করেন। তার আধাআধি তামা, বাকী রূপা। এ সবই এঁদের কৃষ্টি পাথর। এই তেরটি পর্থ-বস্তুর প্রতিটি উৎকর্ষের দিকে স্বতন্ত্র।

তবে তাঁরা এই জিনিস খুব বেশী ব্যবহার করেন না। যদি স্কল্প ওজনেরও কোন তৈরী জিনিসের ধাতু সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দেয় তাহলেই তা ব্যবহার করেন। বেশী পরিমাণ রূপার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তো সর্বাদাই বিশুদ্ধ করে নেবার প্রথা। সমস্ত রূপাই তোলা হিসেবে ওজন করা হয়। এক ভোলার

ওজন নয় দিনার ও আট গ্রেণ। অর্থাৎ বৃত্তিশ ভালের সমান। একাশী ভালে হয় এক আউন্স। কাজেই একশ' ভোলায় হয় ৩৮ আউন্ম, ২১ দিনার ও ৮ গ্রেণ।

এখানে যদি একটু ইঙ্গিত প্রদান করি যে কেবল শেরিফ বা বিনিময়-কারীরাই নয়, সমস্ত ভারতীয়রাই সাধারণ ভাবে এই সব ব্যাপারে ধূর্ত্তবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহলে বোধহয় খুব অক্যায় হবে না। একটি উদাহরণই এবিষয়ে যথেইট। ঘটনাটি অতি অন্তুত এবং আমাদের ইউরোপীয়দের কাছে উহা ধর্ত্তবোর বিষয়ই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে—যে কটি পাথরে সোনা যাচাই করা হয় এবং যে বিষয়টাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনা, তাঁরা সেই পাথরে এক অগ্নপরমাগ্ন সোনাও নইট হতে দেবেন না। তার শেষ বিন্দুকেও তাঁরা তুলে নেবেন। তোলার পদ্ধতিটি হচ্ছে কাল পীচ ও তার সংগে কিছুটা, প্রায় আধাআধি নরম মোম মিশিয়ে একটি বলের মত করে তাকে সেই কটি পাথরের উপর বুলিয়ে স্বর্ণরেগুকে তুলৈ নেয়া হয়। কিছুদিন পরে সেই বলের গায়ে সোনার বিন্দুগুলি ঝিকমিক করে ওঠে। তথন ওগুলিকে তুলে ফেলা হয়। পীচের বলটি ঠিক আমাদের টেনিস বলের মত। পাথরটি আমাদের দেশের স্বর্ণকাররা যে পাথর ব্যবহার করেন তারই মত।

এই-ই হোল ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত টাকাকড়ি ও শুল্ক-ভবন। এখন তাঁদের বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বাকি রইল,।

মহান মুঘল সমাটের সামাজ্যে এবং গোলকুণ্ড। ও বিজাপুর রাজ্যমধ্যে যে সকল জিনিসপত্র তৈরী হয় তা সব সুরাটে এনে জমা করা হয় এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ও ইউরোপে রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে। ব্যবসায়ীরা সুরাট থেকে পণাদ্রব্য ক্রয়ের জন্ম ভারতের বিভিন্ন সহরে চলে যান। যেমন, লাহোর, আগ্রা, আমেদাবাদ, সিরোঞ্জ, বুরহানপুর, ঢাকা, পাটনা, বারাণসী এবং দাক্ষিণাতোর গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও দৌলভাবাদে। সুরাট থেকে টাকা নিয়ে নানা জায়গায় লেনদেন হয়। কথনও এক জিনিসের বিনিময়ে অন্ম জিনিসের আদান প্রদান চলে। এমন যদি কথনও হয় যে সেখানে ব্যবসায়ীর হাতে টাকা কম পড়েছে এবং কেনাকাটা সম্পূর্ণ হয়নি তাহলে তিনি অবশ্যুই হু'মাসের মধ্যে সুরাটে ফিরে এসে মাসে মাসে টাকা পরিশোধ করবেন একটা বিনিময় মূল্য ধরে।

লাহোর থেকে সুরাটে বিনিময় মাণ্ডল হোল শতকরা সোয়া ছয় টাকা। . আমেদাবাদ থেকে এক বা দেড় টাকা। সিরোঞ্জ থেকে তিন, বুরহানপুর থেকে আড়াই কি তিন, ঢাকা থেকে দশ বারাণসী থেকে ছয় টাকা।

শেষোক্ত তিনটি স্থানের বিনিময় হুণ্ডীর কাজ কারবার তাঁরা কেবল আগ্রা সহর পর্যান্তই করেন। তারপরে আগ্রা থেকে নতুন করে শুরু হয় সুরাট পর্যান্ত। তবে মূল্যমান পূর্ব্বে উল্লিখিত পুরো হিসেব ধরেই হয়ে থাকে।

কয়েক বছর ধরে বিনিময়ের মান শতকরা এক থেকে হুই পর্যান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ, কয়েকজন রাজা বা ক্ষুদ্র সামন্ত প্রধানগণ বাবস:-বাণিজ্যাকে একটু বিশ্বিত কচ্ছেন। এ রা প্রত্যেকেই দাবী করেন যে পণ্যদ্রবা সব তাঁর রাজামধ্যে দিয়ে চলাচল করবে, আর তাঁকে কর দিতে হবে। আগ্রা ও আমেদাবাদের মধ্যে এই রকম বিশেষ ছটি রাজ্য আছে। একটি অন্তিবার. আর দ্বিতীয়টি বেরগাম। এখানকার শাসকরা সওদাগরদের উপরে বেশ উংপীড়ন চালাতে অভ্যস্ত। তবে এই জাতীয় রাজার রাজ্য এডিয়ে অন্য রাস্তা ধরেও অর্থাৎ সিরোঞ্জ ও বুরহানপুরের মধ্য দিয়েও আগ্রা থেকে সুরাট যাওয়াযায়। কিন্তু এই হুটি অঞ্চল উর্বরো ও বিভিন্ন নদী দারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। অথচ কোন সেতু বা নৌকোর ব্যবস্থা নেই। কাজেই বর্ষাকালের পরে তুমাদ দেই রাস্তা ধরে যাওয়া অদম্ভব ব্যাপার। আর ব্যবসায়ীদের তো কয়েকটি কারণেই নির্দিষ্ট সময়ে সুরাটে পৌছোতেই হয়। সময়টি হোল যখন আবহাওয়ার গুণে তাঁর। সমুদ্র যাতা করতে পারবেন। এই কাবণে সেই উৎপীড়ক ছুই রাজার রাজ্যমধ্য দিয়েই তাঁরা যেতে বাধ্য হন। এই চুটি দেশের মধ্যে দিয়ে বারমাসই যাতায়াত চলে। এমনকি বর্ষাকালেও। বর্ষার ফলে সেখানকার মাটি বরং আটকে আরও শক্ত হয়ে যায়।

যথন কেউ জাহাজে ওঠার জন্ম সুরাটে আসেন তখন তাঁর সংগে পর্যাপ্ত টাকাকজি থাকে। সুরাট হচ্ছে ভারতের সম্ভান্ত ব্যবসায়ীদের কাজ কারবারের কেব্রু। এখান থেকেই টাকা কজির ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে বিদেশের সংগে তাঁরা ব্যবসা চালান। সুরাট থেকে অর্মাস, বসোরা ও মন্ধা, এমনকি আরও দ্র দ্রান্ত থেমন, বনতম্, অচিন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যান্তও যাতায়াত হয়। মন্ধাও বসোরার জন্ম বিনিময় হার শতকরা বাইশ থেকে চবিশ পর্যান্ত ওঠে। অর্মাসে যোল থেকে বিশ। আমি আর যেসব জায়গার নাম উল্লেখ করলাম তাদের সম্পর্কে বিনিময়ের হার ধার্য্য হয় দূরত্ব অনুসারে। কিন্তু মালগত্ব যদি ঝড়ের মুখে পড়ে বিধ্বন্ত হয় অথবা মালাবারী জলদস্যদের হাতে

পড়ে তাহলে যাঁরা টাকাকড়ি ধার দিয়েছেন তাঁদেরই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

এঁদের মাপ, ওজন সম্বন্ধে আর সামান্ত একটু মাত্র বক্তব্য আছে। এদের ওজনে যাকে 'মণ' বলে তা'হচ্ছে ৬৯ পাউত্ত। ১৬ আউন্দে এক পাউত্ত। কিন্তু যখন এই ওজনে তাঁরা নীল পরিমাপ করেন তখন মাত্র ৫০ পাউত্ত হয়। সুরাটে এঁরা 'সের' নামে একটা ওজনের কথা বলেন। তা হোলা এক পাউত্তের ১৯ অংশ। যোল আউন্সে তো হয় এক পাউত্ত।

## অধ্যায় তিন

## ভারতীয়দের যানবাহন ও এদেশে ভ্রমণ রীতি।

ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে এদেশের যান-বাংন ও ভ্রমণ পদ্ধতির কথা কিছু উল্লেখ করা বোধংয় অসমীচীন হবে না। আমার মনে হয় ফ্রান্স ও ইতালীতে ভ্রমণ ব্যাপারে আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম যে ব্যবস্থা আছে এখানে তার থেকেও বেশী সুখ সুধিধে রয়েছে। পারস্থাদেশে তো একেবারে বিপরীত। সেখানে তাঁরা গাধা, ঘোড়া বা খচ্চর কিছুই ব্যবহার করেন না। তাঁরা ভারতে জিনিসপত্র পাঠান বলদের পিঠে চাপিয়ে অথবা শকটে করে। পারস্থা ও ভারতবর্ষ ছটি দেশ অত্যন্ত কাছাকাছি। কোন ব্যবসায়ীকে যদি দেখা যায় যে তিনি পারস্থা থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে আসছেন তাহলে বুকতে হবে যে তা কেবল লোক দেখানো ব্যাপার বা ওটির লাগাম ধরে বেড়ানোই উদ্দেশ্য, না হয়তো ভারতের কোন রাজা মহারাজার কাছে বিক্রী করার মওলব।

একটি বলদের পিঠে ভারা ২০০ কি ৩৫০ পাউগু ওজন চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। একটি চমংকার দৃশ্য দেখা যায় যখন দশ বার হাজার বলদের সারি একই সময়ে চাল ডাল, নুন ইত্যাদি বহন করে মালপত বিনিময়ের স্থান অভিমুখে এগিয়ে যায়। যেখানে চাল নেই, সেখানে চাল, আর গম যবের অভাব যেখানে সেখানে গম যব নিয়ে যাওয়া হয়। নুন যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে তাও নিয়ে যেতে হয়। এই কাজে কখনও আবার উটের ব্যবহারও হয়। তবে খুব কদাচিৎ। উট দেখা যায় বেশীর ভাগ বড় লোকদের মালপত্ত বহন করার জন্ম। যে সময়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হয়, সুরাটে খুব দ্রুত তালে মালপত্র জাহাজে চড়িয়ে দিতে হবে, তখন গাড়ী বা শকটের পরিবর্ত্তে বলদের পিঠে চাপিয়ে নেয়া হয়। এই প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে মুঘল সামাজ্যের জমিগুলিতে খুব ভালভাবে সার দেবার ব্যবস্থা আছে। জমি বেশ করে পরিখা দারা বেটিতি থাকে। প্রতিটি জমির পাশে, ক্ষেতের ধারে একটি করে পুকুর আছে জল জমিয়ে রাখার জন্য। এই জিনিসগুলি ভ্রমণকারীদের পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক। সারি সারি শকট ও বলদের দল যখন অঞ্নৃতি সংখ্যায় সোজা রাস্তা ধরে চলতে থাকে তখন যদি পর্যাটক্রদের সামনে ঐ সব পরিখা পুকুর পড়ে যায় তবে হু'তিন দিনও তাঁদের

অপেক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ না ঐ সকল গাড়ী ও বলদের সারি ঐ স্থান অতিক্রম করে এগিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাঁরা এগোতে পারবেন না। বলদ-গুলির চালকদের উহাই একমাত্র পেশা ও জীবিকা। তারা অশ্য কোন কাজ করেন না। বাড়ীতেও তারা থাকেন না। তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবায় সংগে সংগেই থাকেন। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের নিজন্ব বৃষের সংখ্যা একশত। কারোর হয়ত কিছু কম, আবার কারোর হয়ত সংখ্যায় অধিক। এদের মধ্যে একজন থাকেন প্রধান বা মুখ্য ব্যক্তি। তার মর্য্যাদা যেন কোন রাজার ভায়। তার গলায় মুক্তার মালা। যখন দানা শস্তবাহী ও লবণবাহী পৃথক পৃথক শকটের দেখা হয়ে যায় তখন একে অপরকে রাস্তা ছেড়ে না দিয়ে অনবরত ঝগড়া করে। এমন্কি শেষ পর্যান্ত খুনোখুনি ব্যাপার করে তোলে। এই জাতীয় সংঘর্ষ বিরোধ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তা উপলব্ধি করে একদিন মহান মুঘল বাদশাহ শকট বিভাগের ছুই প্রধান ব্য**ক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা হাজির হতে তিনি উভয়কে দেশের কল্যাণ** ও নিজেদের মঙ্গলের জন্ম ঝগড়া-ঝাটি করতে বারণ করে নানা সত্বপদেশ দিলেন। তারপরে তাঁদের হৃ'জনাকেই একলক্ষ করে টাকা ও একটি করে মুক্তার মালঃ উপহার দিলেন।

পাঠকরা যদি সুষ্ঠ্ভাবে হিন্দুস্থানের ভ্রমণ রীতি বুঝতে চান তাহলে জেনে নিতে হবে যে হিন্দুদের মধ্যে উপজাতি আছে চারটি। তাদের বলা হয় মন্রী। এদের এক এক গোষ্ঠাতে প্রায় এক লক্ষ করে লোক আছে। এরা সর্ব্বদাই তাঁবুতে বাস করে। দেশ বিদেশে পণ্য রপ্তানী করাই এদের জীবিকার উপায়। যারা এদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের তারা কেবল দানা শস্ত (যব, গম), দ্বিতীয়রা চাল, তৃতীয়রা ভাল এবং চতুর্থ দল নুনের ব্যবসা করেন। এরা জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনেন সুরাট ও সুদূর কন্যা কুমারিকা অন্তরীপ থেকে। নিয়োক্ত লক্ষণ চিহ্ন দেখে এই উপজাতিদের চিনতে পারা যায়। এদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করবো। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা লাল রং-এর আটালো একটা জিনিস দিয়ে ললাটে চিহ্ন একে রাখেন প্রায় একটি মুকুটের অর্দ্ধেক পরিমাণ জায়গা জুড়ে। সমস্ত নাসিকা জুড়ে লম্বা লম্বা

দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকেরাও ঐ প্রথায়ই কপালে ও নাকে হলদে রং-এ চিত্রাঙ্কন করেন। তার উপরে বসিয়ে দেন চাল। তৃতীয়রা ধৃসর আটালো রং দিয়ে কাঁধ পর্যান্ত রঞ্জিত করেন, আর জোয়ার শস্য বসিয়ে রাখেন। চতুর্থ উপজাতি অনেকথানি লবণ পূর্ণ একটি থলে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। লবণ ওজনে থাকে আট থেকে দশ পাউণ্ড (লবণ ওজনে যত বেশী বহন করা যায় ততই কৃতিত্ব)। প্রতি প্রাতঃকালে প্রার্থনার আগে তারা সেই লবণের থলে দিয়ে নিজেদের পেটের উপরে সজোরে ঠোকা দেয় অনুশোচনার চিহ্ন স্বরূপ। এদের প্রায় সকলের গলাতেই একটি উত্তরীয় মত জড়ানো থাকে। উত্তরীয়ের মাথায় একটি ছোট রূপার বাক্স যা ঠিক কোন মৃত মহাপুরুষের অন্থিপূর্ণ কোটোর মত ঝোলানো থাকে। তার মধ্যে তাদের পুরোহিত কর্তৃক প্রদত্ত কিছু অন্ধবিশ্বাস-মূলক লেখা থাকে আটকানো। ঐরকম কোটো তারা তাদের বলদ বা গরু বাছুরের গলায়ও বেঁধে রাখে। যে সকল গরু বাছুর নিজেদের গোয়ালে জন্মায়, তাদের প্রতি একটা বিশেষ য়েহদরদ থাকে। তারা ওদের নিজেদেব সন্তান-সন্ততির মতই ভালবাসে। বিশেষতঃ যারা সন্তানহীন তারাই ওগুলির গলায় সেই জিনিস বেঁধে দেয়।

এদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা কেবল ছাপানো বাসাদা একটি সৃতিবস্ত্র পরিধান করেন। কোমার থেকে নীচের দিকে উহা পাঁচ ছয় গুণ বেশী করে জড়ানো হয়। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশে চামড়া ফুঁড়ে ফুঁড়ে নানা পুষ্প পত্রের নক্স। (উল্লি) অংকিত হয়। তা করা হর্য শরীর থেকে রক্ত টেনে বের করার কাপিং প্লাস দিয়ে। নক্সাগুলি অংকন করা হয় আংগুরের রসমিশ্রিত নানা রঙ্দিয়ে। তাতে মনে হয় তাদের শরীরের চামড়া ফুল দিয়ে তৈরী।

প্রতিদিন সকালে পুরুষরা যখন পশু পৃষ্ঠে মালপত্র তোলেন, নারীর। তখন তারু গোটানোতে থাকেন ব্যস্ত। যে সকল পুরোহিত এদের সংগী হন তারা সমতল ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপযুক্ত স্থানে আবাস ঠিক করে একটি সর্পাকৃতি মূর্ত্তি মাল্যভূষিত করে প্রতিষ্ঠা করেন ছয় সাত ফুট উ চ্ দণ্ডবং একটি পীঠের উপরে। তারপরে দলে দলে উপজাতিরা সেখানে সমবেত হন পূজা করার উদ্দেশ্যে। স্ত্রীলোকেরা তিনবার করে সেটাকে প্রদক্ষিণ করেন। অনুষ্ঠান অবসানে পুরোহিতই সেই মূর্ত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি বিশেষ ব্যধ্যে তাকে তুলে নিয়ে যান।

শকটবাহী পশুর সংখ্যা কদাচিত একশ' হুশ'র উপরে ওঠে। প্রতিটি শকট চালাতে দশ বারটি করে বৃষের প্রয়োজন হয়। চারজন করে সৈন্য থাকে প্রতিটি গাড়ীর সংগে। তাদের পারিশ্রমিক দান করেন পণ্য দ্রব্যের মালিক। তার। হজন করে গাড়ীর হুপাশে থাকেন। গাড়ীর উপর দিয়ে একটি রশি টানা দেয়া থাকে। রশির হুই মাথা হজন সৈশ্য ধরে থাকেন। যদি কথনও গাড়ী খারাপ রাস্তায় গিয়ে কাং হয়ে পড়ে বা উল্টে যাবার আশংকা দেখা দেয় তথন দড়ির মাথা যাদের হাতে থাকে তারাই গাড়ীকে সজোরে টেনে ধরে বাঁচিয়ে দেন।

আগ্রা বা সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন জায়গা থেকেই হোক যে সমস্ত শকট সুরাটে আসে এবং আগ্রা ও জাহানাবাদ হয়ে ফিরে যায় তাদের বারোচ থেকে যে চ্প আসে তা বহন করে নিতে হয়। তারপর চুনকে জমাট করলে তা শ্বেত পাথরের মত শক্ত কঠিন হয়ে যায়।

অথন ভারতবর্ষের ভ্রমণ পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া যাক্। এই কাজে এদেশীয়রা অশ্বের পরিবর্ত্তে বলীবর্দের ব্যবহার করেন। এমন কতক অশ্ব আছে যাদেব গতি আমাদের গাড়ীর মতই মন্থর। এই উদ্দেশ্যে বলীবর্দ কেনা হলে বা ভাডা করার প্রয়োজন হলে দেখতে হবে যে উহার শিং যেন লম্বায় এক ফুটের বেশী না হয়। বেশী লম্বা হলে মাছি মশার উৎপাতে পশুটি শিং ঘোরালে তা চালকের পেটে বসে যেতে পারে। এ ঘটনা হামেশাই ঘটে। বলীবর্দগুলিকে আমাদের ঘোড়ার মত মুক্ত রাখা চলে। কোন লাগাম, বল্গা ও খলিনের দরকার হয় না। তার বদলে উহাদের মুখ বা নাসারদ্ধের মাংসল অংশের মধ্য শিয়ে একটি দড়ি চালিয়ে দেয়া হয়। তাই লাগামের কাজ করে। শক্ত মাটিতে, যেখানে পাথর নেই, সেখানে বৃষের পায়ে নাল পরানো হয় না। কিন্তু এব্রো খেব্ডো জায়গা যা কেবল প্রস্তরময়ই নয়, খুব উত্তপ্ত হয়, সেখানে বৃষের খুড় বাঁচানোর জন্ম নাল পরানো হয়। ইউরোপে বৃষের শিংএ দড়ি বাঁধা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয়রা বৃষের গলায় মোটা ধরণের ও চার আকুল চওড়া একটি চামড়ার গলাবন্ধ মত জড়িয়ে রাখেন। শকটের সংগে জুড়বার সময়ই ওটি পরানো হয়।

এদেশে ভ্রমণ যাত্রায় এক প্রকার ছোট গাড়ীর ব্যবহার হয়। সেগুলি অভ্যন্ত হাল্কা। মাত্র ছটি লোকের ব্যবহার যোগ্য। সাধারণতঃ একজন লোকই যাতায়াত করেন আরামে চলার জন্ম। সংগে থাকে মাত্র অভি প্রয়োজনীয় জামা পোষাক, একটি ছোট সুরাপাত্র ও সামান্য কিছু খালদ্রব্য। এই জিনিস্পত্র রাখার জন্ম গাড়ীর নিচের দিকে একটু জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। ত্ব'টি বলদ গাড়ী টানে। এই গাড়ীতে বসার আসন ও পর্দা ঠিক আমাদের দেশেরই অনুরূপ। তবে পর্দাটি বড় একটা খাটানো হয় না। আমার শেষ ভ্রমণে আমি একটি গাড়ীতে আমার স্থাদেরে প্রথায় সব ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। যে ত্ব'টি বৃষ দ্বারা আমার সেই গাড়ী চালানো হয়েছিল তাদের জন্ম আমার ধরচ পড়েছিল প্রায় ছয়শত টাকা। এই ব্যয়াধিক্যের কথা শুনে পাঠকরা বিশ্বিত হবেন না। কতকগুলি বৃষ খুব তেজস্বী ও ক্রতগামী। তার। একদিনে বার থেকে পনের লীগ পর্যান্ত চলতে পারে। আর তা একটানা ঘাট দিন। যাত্রাকালের আধাআধি সময় অতিবাহিত হলে ত্বটি কি তিনটি যাই হোক, বৃষগুলিকে আমাদের দেশের ত্বই পেনি মূল্যের গমের রুটি, মাখন ও গুড খেতে দেয়া হয়। একটি গাড়ীর ভাড়া দৈনিক এক টাকার মত। কখনও কম বেশীও হয়। সুরাট থেকে আগ্রা পৌছোতে সময় লাগতো চল্লিশ নিন। সূত্রাং সম্পূর্ণ যাত্রার জন্ম ব্যয় হয় চল্লিশ থেকে প্রতাল্লিশ টাকা। সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার দূরত্বও প্রায় ঐরকমই। গাড়ীর ভাড়াও একই প্রকার। এই রক্ম একটা আনুপাতিক হিসেব ধরেই সারা ভারত ভ্রমণ করা চলে।

নিজেদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম বেশী ব্যয় করার শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা পাল্কী ব্যবহার করেন। পাল্কীতে ভ্রমণ বিশেষ আরামদায়ক। পাল্কী প্রায় ছোট গাড়ীর মত। লম্বায় ছয় কি সাত ফুট; আর তিন ফুট চওডা। চারদিকে আড় বাঁধা থাকে। বাঁশ নামে বেত্রের চেয়ে অন্মরকম আর একটি জিনিস আছে যাকে খিলানের মত বাঁকানো যায়। তা' দিয়ে ফ্রেম করে পাল্কীর আচ্ছাদন তৈরী হয়। ফ্রেমটিকে মুড়ে দেয়া হয় সাটিন বা টিমু কাপড় দিয়ে। চলার পথে যে দিকে যখন রোজের তাপ লাগে পাল্কীর পাশে পাশে ভ্রমণরত ভৃত্য অনুচরগণ সেদিকের পর্দা টেনে নামিয়ে দেয়। একটি ভৃত্যের হাতে থাকে দেশীয় প্রথায় রেশমী কাপড়ে তৈরী বড় একটি ছাতার মত জিনিস। পাল্কীর পাশে পাশে গুটি নিয়ে আরোহীকে রোজতাপ থেকে বাঁচানো হয়। পাল্কীর হুপাশে ছুটি লম্বা বাঁশ আর ছুটি ছোট দণ্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ যেন ঠিক সেন্ট এণ্ডুজের,ক্রশ। এক একটি বাঁশ লম্বায় পাঁচ ছয় ফুট। উহার এক একটির মূল্য প্রায় হু'শত ক্রাউন। আমাকেও একবার এক শ' কুড়ি ক্রাউন দিতে হয়েছিল। এই বাঁশ ধরে পাল্কী বহন করার জন্ম এক এক পাশে

চেয়ে দ্রুতগামী। এদের পদক্ষেপ আরও ঢ়ের বেশী সহজ, স্বচ্ছন । তরুণ বয়স থেকেই এরা এই কাজের শিক্ষা লাভ করে। এদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক সর্ববসাকুল্যে মাসে চার টাকা। তবে যাত্রা যদি দীর্ঘ হয় এবং যাট দিনেরও বেশী সময় কাজ করতে হয় তাহলে আর কিছু বেশী দেবার প্রশ্ন ওঠে।

গাড়ী বা পাল্কীতে করে ভারতবর্ষে সম্মানজনক ভাবে ভ্রমণ করতে হলে সংগে অবশ্যই বিশ তিরিশ জন তীর ধনুকসহ সশস্ত্র প্রহরী রাখতে হবে। কয়েকজন বন্দুকধারী লোক থাকলে তো উত্তম। এদেরও পারিশ্রমিক পাল্কী বাহকদেরই অনুরূপ। পাল্কীর সংগে পতাকা থাকে। ইংব্রজ ও ওলন্দাজগণও এই প্রথা অবলম্বন করেন তাঁদের কোম্পানীর সম্মান রক্ষার জন্ম। পাল্কীর সংগে সৈল্ম রাখা লোক দেখানো ব্যাপার নয়। এরা সর্বদা প্রহরায় থেকে আরোহীর নিরাপত্তা রক্ষা করে। প্রয়োজনমত এক একজন পালাক্রমে বিশ্রাম করে নেয়। আরোহীকে আরাম ও শান্তি প্রদান ব্যাপারে এরা বিশেষ সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, যে সক্র থেকে পাল্কীর জন্ম এই সকল লোক সংগ্রহ করা হয়, সেখানে তাদের একজন কর্তাবাক্তি বা দলপতি থাকেন। এই লোক-লস্করদের আনুগতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সমস্ত দান্ধিত তাঁর। এই দায়িত্বের জন্ম তিনি জন প্রতি ঘটাকা পেয়ে থাকেন।

যে সব বড় বড়-গ্রামে মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা বেশী সেখানে কেবল মেষের মাংস, মুরগীর ছানা ও পায়রা পাওয়া যায়। কিন্তু যে অঞ্লে বেনিয়ান (ব্যবসায়ী) বাতীত অভা কোন সম্প্রদায় বাস করেন না, সেখানে পাওয়া যায় আটা ময়দা, চাল, শাক সব্জী ও হুগ্ধজাত মিইটরেয়।

ভারতবর্ষের খরতাপ ও গরম আবহাওয়ার সংগে যাঁদের পরিচয় নেই, যাঁরা তাতে অভ্যন্ত নন, তাঁর। ভ্রমণ চালান রাত্রিকালে; দিন্মানে বিশ্রাম করেন। যাত্রী যদি কখনও কোন সুরক্ষিত সহরে এসে পৌছে যান, তাহলে রাত্রিকালের পরবর্ত্তী যাত্রার জন্ম তাঁকে সূর্যান্তের পূর্বেই নগর প্রান্ত অভিক্রম করতে হবে। কারণ রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই পুরদ্বার বন্ধ হয়ে যায়। নগরীর মধ্যে সবরকম চুরি ডাকাতির জন্ম নগররক্ষক দায়ী হন বলে তিনি রাত্রিতে কাউকে সহরের বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন না। এটা রাজ্ঞার হকুম ও নিষেধাজ্ঞা, তা মানতেই হবে। আমি যখন এই ধরণের কোন সহরে গিয়েছি তখন আমি সমস্ত খাল্ডব্যে ক্রয় করে সময়মত ফটকের বাইরে

গিয়ে কোন গাছের তলায় মাঠের মধ্যে মুক্ত বায়ুতে বিশ্রাম করে পুনরায় যাতার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছি।

হিন্দুস্থানে দূরত্ব পরিমাপ হয় ক্রোশ দারা। এক ক্রোশ এক লীগের সমান। এখন সুরাট থেকে আগ্রাও জাহানাবাদ যাত্রার সময় হয়েছে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সেই রাস্তায় সর্ববাপেক্ষা অভূত ও অসাধারণ কি আছে।

## অধ্যায় চার

সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রার রাস্তা।

তুরস্ক ও পারস্তের তুলনায় আমি এখন ভারতবর্ষের প্রধান সহরগুলির মুখ্য সড়ক সমূহের সংগে অধিক পরিমাণে পরিচিত। এর কারণ, আমি যে ছয় বার পারস্ত থেকে ইস্পাহান গিয়েছি, তারমধ্যে হ্বার গিয়েছি ইস্পাহান থেকে আগ্রা এবং বিশাল মুঘল সামাজ্যের আরও অক্যাক্ত ছানে। কিন্তু একই রাস্তার বারংবার বর্ণনা পাঠকদের কাছে একঘেঁয়ে মনে হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি ভ্রমণের রাস্তাও কি কি হুর্ঘটনা তথন ঘটেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ না দিয়ে, ভ্রমণের নির্দ্ধিষ্ট সময় কাল উল্লেখ না করে রাস্তাঘাটের একটা নিখুঁত সাধারণ বর্ণনা দেয়াই সমীচীন।

সুরাট থেকে আগ্রা যাবার রাস্তা আছে ছটি। একটি বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে, দ্বিতীয়টি আমেদাবাদের মধ্যে দিয়ে। এই অধ্যায়ে প্রথমটির কথাই স্থান পাবে।

সুরাট থেকে বার্দোলি ১৪ ক্রোশ। বার্দোলি একটি স্বায়ত্বশাসিত সহর।
তথানে বড় একটি নদী পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যায়। প্রথম দিনের যাত্রায়
এমন একটি অভুত অঞ্লের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যার কতকাংশ বনজঙ্গল।
বাকী সব গম ও ধানের ক্ষেতে পূর্ণ।

বাহরও একটি বড় গ্রাম। একটি হ্রদের পাশে অবস্থিত। আয়তনে প্রায় এক লীগ। গ্রামের এক প্রান্তে বেশ মজবুত একটি গড় বা হুর্গ আছে। তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। গ্রামটির পাশে এক লীগের তিন-চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে একটি ছোট নদী পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। এইভাবে নদী পার হওয়া সহজ নয়। তার মধ্যে এমন সব ছোট ছোট পাহাড় মত ও প্রস্তর স্ত্পে আছে যে গাড়ী উল্টে যেতে পারে। দ্বিতীয় দিনের যাত্রা পথের প্রায় স্বটাই বনভূমি।

বাহর থেকে কির্কা বা বেগমের ক্যারাভান সরাই পাঁচ ক্রোশ দূরে। এই সরাইখানাটি খুব বড় এবং আরামদায়ক। এটি নির্মিত হয়েছে শাহজাহান তনয়া বেগম সাহেবার দানে। কারণ আগে বাহর থেকে নওপুরা পর্যান্ত যাত্রা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। আর এই স্থানটি এমন সব রাজাদের রাজ্যের সীমান্ত-বর্তী ছিল যাঁরা মুখল বাদশার সামন্ত হয়েও তাঁকে মান্ত করতেন না। এমন

গাড়ী বা পশু চালক পাওয়া যাবে না যারা এখানে তিরস্কৃত হয়নি। অঞ্চলটি বনময়। সরাইখানা ও নওপুরার মধ্যেও একটি নদী পদত্রজে অতিক্রম করতে হয়। নওপুরার কাছেই আরও একটি নদী আছে।

নওপুরা সহরটি বেশ বড়। তন্তবায় সম্প্রদায়ের অধিবাসীতে পূর্ণ। ধান চাল হোল প্রধান পণ্য। সহরের মধ্যে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হওয়ায় স্থানটি খুব উর্বরে। ধানের ফসল ভাল করতে যে আর্দ্রতা প্রয়োজন তা এই নদীর প্রভাবেই পাওয়া যায়। এখানকার চালের একটা বিশেষ গুণ আছে। সকলেই এই চাল পছন্দ করেন। অন্যান্ম সাধারণ চালের চেয়ে তা আকারে প্রায় অর্দ্ধেক। সিদ্ধ হলে বরফের চেয়েও সাদা ভাত হয়। ভাতের গন্ধ ঠিক কস্তুরী মৃগনাভীর মত। ভারতের সমস্ত সম্রান্ত ব্যক্তিরা এই চাল ছাড়া অন্থা কিছু গ্রহণ করবেন না। এঁরা যখন পারস্যের কোন বন্ধুকে কিছু উপহার পাঠান তথন হার সংগে এই চালও এক থলি পাঠানো হয়। কির্কাও অন্যান্ম স্থানের যে সকল নদীর কথা বলেছি তা সব সুরাটের নদীতে হয়েছে মিলিত।

তাল্লেনারে একটি নদী পার হতে হয়। সেটি বারোচ পর্যান্ত চলে গিয়েছে। সেখানে খুব ক্ষাত হয়ে কান্ধে উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

মালবাহী শক্টকে বাদলপুরায় বুরহানপুরের শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য-বহনকারা গাড়ীর জন্ম কোন কর নেই।

বুরহানপুর একটা বড় সহর। তবে এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বেশীর ভাগ বাডী ঘর এখন খড়ের। সহরের মাঝখানে একটি হুর্গ আছে। শাসনকর্ত্তা ওখানেই থাকেন। এই প্রদেশের শাসক বিশেষ অধিকার সম্পন্ন। প্রদেশের শাসনভার কেবল সম্রাটের পুত্র বা খুল্লভাতদের উপরেই লাস্ত হয়। বর্ত্তমান সম্রাট উরংজেব তাঁর পিতার আমলে দীর্ঘকাল এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বাংলা প্রদেশই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলো। সেই থেকে এটাকে রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়। আজ পর্যান্ত মুঘল সাম্রাজ্যের বাংলা দেশই সর্বপ্রেষ্ঠ সুবা। বুরহানপুর সহরটির মত এ প্রদেশের সর্বত্তই খুব ব্যবসা বাণিজ্য চলে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ও অতিমাত্রায় সাদা ও স্বচ্ছ সৃতি বস্ত্র নির্মিত হয়। এই কাপড় রপ্তানী হয়ে যায় পারস্থ, তুর্কী এবং মন্ধোভিয়া পর্যান্ত। তারপরে আরও চলে যায় পোলাগু ও আরবদেশ থেকে গুরুক করে সুবৃহৎ কায়রো এবং আরও অহ্যান্য স্থান। কতক কাপড় নানা বিচিত্র বর্ণে, রকমারী প্রস্প্পত্রালির নক্সা প্যান্টার্নে রঞ্জিত ও মুদ্রিত হয়। ওগুলি

দিয়ে মেয়েদের গাত্রাবরণ ও অবগুঠন তৈরী হয়। এই জাতীয় সৃতিবস্ত্র পিয়ে শযাবিরণ এবং রুমালও তৈরী হয়ে থাকে। আর এক প্রকার কাপড় আছে যা কখনও রঙ্করা হয় না। কখনও ওগুলির গায়ে ডোরা কাটা থাকে, না হয় তো হাট চারটি সোনালি রূপালি জরির টানা থাকে সারাটা জায়গা জুড়ে। এই কাপড়ের প্রতিটি কিনারায় এক ইঞ্চি থেকে বার-পনের ইঞ্চি পর্যান্ত বা একটু কম বেশী চওড়া জায়গা জুড়ে সোনালি, রূপালি জরি ও রেশমী সূতার ফুলকারী কাজ থাকে। তাতে কোন উল্টা সোজা বয়ন থাকে না। ত্ব পিঠেই সমানকাজ ; তা সমান সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পোলাণ্ডে এই জাতীয় কাপড়ের খুব চাহিদা ও সুখ্যাতি। তবে ওদেশে রপ্তানীর কাপড়ে যদি অন্ততঃ তিন চার ইঞ্চি সোনারূপার কারুকার্য্য না থাকে এবং জলপথে সুরাট থেকে অর্মাস, তারিজ থেকে মঙ্গোলিয়া অথবা কৃষ্ণ সাগরের অভাত অঞ্চল হয়ে যাবার ফলে যদি নক্সাগুলি নিষ্প্রভ ও মলিন হয়ে যায় তাহলে ব্যবসায়ীদের খুব মুষ্কিলে পড়তে হয় এবং অতিমাত্রায় ক্ষতি স্বীকার করে বিক্রী করা ছাডা উপায় থাকে না। সুতরাং জিনিস প্যাক করার সময় খুব সাবধানতা নেয়া দরকার যাতে কোন ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া তাতে প্রবেশ করতে না পারে। এইজন্মই দূর সমুদ্র পথে বিশেষ যতু ও সতর্কতার প্রয়োজন। এই জাতীয় বস্ত্রের কতক তৈরী হয় বিশেষ এক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোমর বন্ধ হিসেবে ়ব্যবহারের জন্ম। ছোট সাইজের কাপড়কে বলা হয় উড়্নি। তা লম্বায় ১৫ থেকে কুড়ি 'এল্' পর্যান্ত (১ এল = ৪৫'')। এক একটির দাম কমপক্ষে ১৫০ টাকা থেকে শুরু হয়। তবে দশ বার এলের কম মাপ হলে চলবে না। যে কাপড়গুলি লম্বায় একটু ছোট তা উচ্চপর্য্যায়ের মহিলাদের অবগুর্চন ও গাত্রাবরণ (চাদর) রূপে বাবহৃত হয়। তা প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয় পারস্ত ও তুর্কীস্থানে। বুরহানপুরে আরও অন্য প্রকার সৃতিবস্তু নির্মিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত বস্ত্র উৎপন্ন হয় না 🗆

বুরহানপুব ত্যাগ করার সময় একটি নদী অবশ্যই পার হতে হবে। অস্যান্য নদীর কথা আমি আগেই বলেছি। এই নদীতে কোন সেতু নেই। কাজেই জল শুকিয়ে নীচে নেমে গেলে তবে পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। বর্ষকালে অবশ্য নৌকোর ব্যবস্থা থাকে।

সুরাট থেকে বুরহানপুরের দূরত্ব ১৩২ ক্রোশ। ক্রোশের দৈর্ঘ্য ভারতে বড়ই কম। গাড়ী করে এক ক্রোশ পথ এক ঘন্টার কম সময়ে যাওয়া যায়।

বুরহানপুরের অভুত একটা গোলমালের কথা আমার স্মরণে আছে। ১৬৪১ খৃফীব্দে আমি যখন আগ্রা থেকে সুরাটে ফিরে আসি তখন এই ঘটনাটি ঘটে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই : তখন প্রদেশপাল ছিলেন সম্রাটের মাতার দিক থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর বালক-ভৃত্যদের মধ্যে একটি ছিল যেমন তরুণ তেমনি দেখতে সুন্দর। সে ছিল খুব ভাল পরিবারের ছেলে। ঐ সহরেই তার এক ভাই দরবেশ রূপে বাস করতেন। সহরবাসীরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। একদিন গভর্ণর ঘরে একা। ভৃত্যটি ঘরে এলে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতার বলে ও নানা উপহার দিয়ে, স্নেহ্প্রীতি দেখিয়ে তরুণ ভৃত্যের উপরে ঘৃণ্য আচরণ করেন। ভৃত্যটি মনিবের সেই জবন্<mark>ত আচরণ</mark>ে বিরক্ত হয়ে ছুটে চলে গেল তার ভ্রাতা সেই দরবেশের কাছে। সব কথা তাঁকে জানালে দরবেশ ভ্রাতাকে এমন একটি ছুরিকা দিলেন যেটিকে সহজেই জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখা চলে। আর বলে দিলেন যে গভর্ণর যদি পুনরায় ভার সংগে ঐ প্রকার হীন আচরণ করেন তাহলে তাঁর ইচ্ছানুসারে চলার ভান করে শেষ মুহুর্ত্তে ছুরিকাটি যেন ব্যবহার করা হয় ৷ এদিকে ভূত্য যে দরবেশকে সব জানিয়েছেন তা প্রদেশপাল কিছুই জানতেন না। আর প্রতিদিনই সেই কুকার্য্যের জন্ম তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। একদা তাঁর ভোজসভা ভবনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি ভৃত্যটিকে বললেন দেশীয় প্রথায় হাতপাখা চালিয়ে মশামাছি তাড়াতে। বাড়ীটি ছিল উলানের এক কিনারায়। বেলা তখন দ্বিপ্রহর ; সকলেই দিবানিদ্রায় মগ্ন। এই সময়ে প্রদেশপাল আবার ভৃত্যকে সেইভাবে ব্যবহার করার চেফা করলেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল ভূতাটির বুঝি কোন আপত্তি নেই; ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিচ্ছে। কিন্তু মনিবকে আবার কুকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখে ভৃত্য তাঁর পেটের মধ্যে তিন তিনবার সেই ছুরিকা চালিয়ে দিল। তাঁকে মুখ খুলে চীংকার করা বা কারোর সাহায্য প্রার্থনারও কোন সুযোগ দিল না। হত্যাকাণ্ড সমাধা করে ভূত্য অম্লান বদনে ধীর স্থির ভাবে প্রাসাদের বাইরে গেল চলে। প্রহরীরা মনে করেছিল শাসনকর্ত্তা হয়ত তাকে কোন কাজে বাইরে পাঠিয়েছেন।

দরবেশের কাছে ভৃত্যটি যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন ভাই কি করে এসেছে। জনসাধারণের ক্রোধের কবল থেকে ভাইকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং প্রদেশপালের কুকীর্ত্তি প্রচারের জন্ম তিনি সমস্ত দরবেশগণকে জমায়েত করলেন। আর মসজিদের চারদিকে যত পতাকা টাঙানো ছিল তার এক

একটি সকলকে হাতে নিতে বললেন। সংগে সংগে চীংকার করে সকলকে উৎসাহিত করে ভিড় আরও জমিয়ে তুললেন। অবশেষে দরবেশ সম্প্রদায়কে পুরোভাগে রেখে মিছিল করে চললেন প্রাসাদ অভিমুখে। আর সকলে মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে চীংকার করে বলতে লাগলেন, "মহম্মদের নামে আমরা মৃত্যু বরণ করবো। সেই জঘ্ম লোকটিকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা হোক। তার মৃত্যুর পরে দেহাবশেষ যেন কুকুরের খাদ্য হয়। মুসলমানের কবরখানায় তাকে সমাধিস্থ করা চলবে না।"

প্রাসাদরক্ষীদের পক্ষে অত লোকের ভিড়কে প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কুদ্ধ জনতার কাছে তাদের আত্মসর্মপণ করতে হোল। সহরে কোন দারোগা ছিল না। পাঁচ ছয় জন রাজকর্মচারী কোনরক্ষে জনতার সংগে কথা বলার সুযোগ পেলেন। অনেক বলে কয়ে বোঝালেন যে সম্রাটের ভ্রাতৃপ্রুত্তের প্রতি তাদের কিছু শ্রদ্ধা প্রীতি থাকা উচিত। এই করে তাঁরা কুদ্ধ জনতাকে শান্ত করে ফিরিয়ে দিলেন। সেই রাত্রেই স্ত্রী পুত্রসহ প্রদেশপালের মৃতদেহ আগ্রায় প্রেরিত হোল। সম্রাট শাহজানের গোচরেও ঘটনাটা গিয়েছিল। তবে তিনি বেশী কিছু বিত্রত বোধ করেন নি। কারণ তাঁর প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যা কিছু ভালমন্দ, তিনি তার অংশীদার। তিনি সেই বালক ভ্তাকে পরে বাংলাদেশে একটি ছোট খাট সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

বুরহানপুর থেকে যাই পিয়োম্বী সরাই। আরও বর্ণনা দেবার আগে একটি বিষয় বলে নিতে চাই যে যেখানেই 'সরাই' শব্দটি দেখা যাবে সেখানেই বুবতে হবে যে মন্ত বড় একটা দেয়ালঘেরা ও কোপ ঝাড়ের বেড়া দেয়া একটি জায়গা, যার মধ্যে রয়েছে পঞ্চাশ ষাটটি চালা ঘর। ওখানকার একদল বাসিন্দা ময়দা, চাল, মাখন ও শাকসব্জীর কারবার করেন। তাদের আর একটি ব্যবসা হোল পুঁতির মালা তৈরী করা ও ভাত রায়া করা। ওখানে যদি কোন মুসলমান থাকেন তাঁকে সহরে যেতে হবে একটুখানি মেষ মাংস অথবা একটি মুরগী কেনার জন্ম। যাঁরা ভ্রমণকারীদের কাছে খাদ্যন্ত্রা বিক্রী করেন তাঁরা সর্বদা নিজেদের কুঁড়ে ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। ঘরের মধ্যে প্রধানতঃ একটি ছোট খাট বা চারপাই থাকে যার উপরে পর্যাটকরা নিজেদের বিছানাপত্র বিছিয়ে নিতে পারেন।

পিয়োম্বী সরাই থেকে এগিয়ে আরও অনেক জায়গা ও বস্থ ক্রোশ পথ

অতিক্রম করে পৌঁছোতে হয় আন্দিনামক স্থানে। ওখানে একটি নদী পার হতে হবে। এই নদীর প্রবাহ বারাণসী ও পাটনার মধ্যে দিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। এরপরে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছোনো যায় সিরোঞ্জে (টংক রাজে:র অন্তর্গত)।

সিরোঞ্জ একটি বড় সহর। অধিবাসীদের অধিকাংশ হচ্ছে বেনিয়া জাতেব ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পের কারবারী লোক। এঁরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করেন। এই কারণে এখানে অনেক ইটপাথরের পাকা বাড়ীঘর দেখা যায়। এই সহরে খুব ছাপানো সৃতী কাপড়ের ব্যবসা চলে। তার নাম ছিট্ কাপড়। এই জাতীয় কাপড় দিয়ে পারস্ত ও তুর্কীস্তানের নিমু শ্রেণীর লোকদের পিরাণ পৌষাক তৈরী হয়। অকাক দেশে তা নিয়ে শ্যাবরণ, টেবিলের রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। সিরোঞ্জের মত দৃতী কাপড় ভারতের অভাব্য অঞ্চলেও পাও্যা যায়, কিন্তু তার রং এর বাহার অত উজ্জ্বল নয়। তাছাড়া সেগুলি বারবার জলে ধোয়া হলে রং খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সিরোঞ্জের কাপড়কে যত ধোয়া যায় তা আরও উজ্জ্বলতর হয়। এই সহরের প্রান্ত ধরে একটি নদী বয়ে গেছে। এই নদীর জলের এই গুণ যে তা দ্বারা রঙ্ তৈরী করলে তার ঔজ্জন্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় ও স্থায়ী হয়। সুতরাং বর্ষাকালে নদী জলে ভরপূর থাকতে বিদেশী বণিকদের অর্ডার অনুযায়ী কারিগররা সূতী কাপড় ছাপার কাজ সম্পন্ন করেন। এরপরে বর্ষা অন্তেজন -আবও ঘন হলে সৃতীবস্ত্রঞ্জিত ও মুদ্রিত করলে রঙ্ আরও পাকা ও উজ্জ্বল হয় ৷

সিরোঞ্জে আর এক প্রকার সূতী বস্তু উৎপন্ন হয়, আর তা এত মিহি ও সৃক্ষ যে কেউ পরলে তার গায়ের চামড়া দেখা যাঁীয়, মনে হবে তিনি নার। এই বস্তু রপ্তানা করার অনুমতি বণিকদের নেই। প্রদেশপাল ঐজাতীয় সমস্ত কাপড় মুঘল বাদশার অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেন। বাকী কিছু পাঠান হয় দরবারের প্রধান পুরুষদের জন্ম। এই কাপড় দিয়ে বেগম সাহেবাগণ, সুলতানারা ও সম্ভ্রান্ত বাক্তিদের স্ত্রীরা তাঁদের গ্রীষ্মকালীন পোষাক তৈরী করান। এই কাপড়ের পোষাক পরিহিতা নারীদের দেখে স্বয়ং সম্ভ্রাট ও দরবারের উচ্চ কাপড়ের পোষাক পরিহিতা নারীদের দেখে স্বয়ং সম্ভ্রাট ও দরবারের উচ্চ কর্মচারীগণ বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তাঁদের সন্মুখে নর্ত্রকীরা এই পোষাকে সজ্জিতা হয়েই নৃত্য পরিবেশন করেন।

বুরুহানপুর থেকে সিরোঞ্চ একশ' এক ক্রোশ। সুরাট থেকে বুরহানপুরের

যে দূরত্ব তা তার চেয়েও বেশী। গাড়ীতে পুরো এক ঘন্টা, কখনও সোয়া ঘন্টা সময় লাগে এক এক ক্রোশ রাস্তা চলতে। এদেশের এক শ'লীগ রাস্তা অতিক্রম করতে পুরো একদিন চলতে হয়। আর তা গম ও ধানের অত্যন্ত উর্বরা জমির মধ্যে দিয়ে। জায়গাগুলি চমংকার সমতল। বনজঙ্গল খুব একটা চোখে পড়ে না। সিরোঞ্জ ও আগ্রার মধ্যবর্তী স্থান সমূহ প্রায় এই রকমেরই। গ্রামগুলি খুব কাছাকাছি ও পাশাপাশি হওয়াতে ভ্রমণ যাত্রা অত্যন্ত আরাম দায়ক। যখন খুসী বিশ্রাম করা যায়।

সিরোঞ্জ থেকে কয়েকটি সরাই পেরিয়ে কালাবাগে পৌছোনো গেল। কালাবাগ (দাক্ষিণাত্যে এবং গোয়ালিয়রের ১০০ মাইল দক্ষিণে) বড় সহর। পূর্বের কোন রাজার বাসস্থান ছিল এখানে। তিনি প্রখ্যাত মুঘলদের করঁও রাজস্থ দিতেন। উরংজেব সিংহাসনে বসে কেবল এই রাজারই নয় আরও অনেক প্রজারও শিরচ্ছেদ করেন। সহরের কাছেই বড় সড়কের উপর ছটি সুউচ্চ গস্থুজ আছে। গস্থুজ ছটির গায়ে চারদিক ঘিরে, অনেকগুলি গর্ত আছে জানালার মত। একটি থেকে আর একটি ফাঁকা অংশের দূরত্ব হু'ফুট আন্দাজ। সেখানে একটি করে মানুষের মাথা লটকানো। ১৬৬৫ খ্যীবেদ আমার শেষ যাত্রায় দেখেছি যে তার অল্প আগেই সেই হত্যাকাও সাধিত হয়েছে। কারণ তথনও মনুষ্য মুগুগুলি আস্ত ও অক্ষত ছিল এবং ভয়ানক হুর্গন্ধ সৃষ্টি করেছিল।

এরপরে কলার্থস একটি ছোট সহর। ওখানকার সমস্ত বাসিন্দাই পৌত্তলিক হিন্দু। আমার শেষ ভারত ভ্রমণকালে আমি যথন এই স্থানটির মধ্য দিয়ে ষাই তথন ওখানে আটটি কামান ছিল। তার একটিতে গোলাছিল একটি ৪৮ পাউণ্ড ওজনের। বাকীগুলির গোলা ওজনে ছিল ৩৬ পাউণ্ড করে। এক একটি কামান বহন করতে দরকার হয়েছিল বলদেব ২৪ টিজোয়াল। খুব শক্তিশালী একটি হাতী কামানের পেছনে অনুসরণ কবে চলতো। যথন কামনবাহী বলদগুলি কোন থারাপ রাস্তায় গিয়ে পড়তোর থমকে দাঁড়াত তথন হাতীটিকে এগিয়ে দিলে সে শুভ দিয়ে তাদের তুলে দিত। সহরের বাইরে রাজপথের হ'ধারে প্রচুর বড় বড় গাছ। ভারতীয়রা বলে আম গাছ। অনেক জায়গায় গাছগুলির কাছে কাছে ছোট মন্দির দেখা যায়। প্রতিটি মন্দিরের দ্বারে একটি করে মূর্ত্তি আছে। এই রকম একটি মন্দিরের সামনেই আমি অবস্থান কচ্ছিলাম। এই মন্দিরটির দ্বারদেশে তিনটি মৃর্তি স্থাপত ছিল। হাতীটি ওখানে এসেই একটি মৃত্তিকে শুভ দিয়ে তুলে

ত্বই খণ্ডে ভেক্সে ফেললো। দ্বিতীয়টিকে এত উচ্চে নিক্ষেপ করেছিল যে সেটি গেল চার খণ্ড হয়ে। অবশেষে তৃতীয়টির মন্তক ভেক্সে নিয়ে চলে গেল। অনেকের মনে হয়েছিল যে হাতীর মাহুত ওকে এই কাজ করার সংকেত দিয়েছিল। আমার নজরে অবশ্য তা পড়েনি। বেনিয়া সমাজ ইহাতে ক্ষুক হলেও কিছু বলতে বা প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি। কেননা হ'হাজারেরও বেশী সংখ্যক লোক ছিল সেই কামানবাহী দলে ও তদ্বিরকারক রূপে। তারা সকলেই ছিলেন সম্রাটের সৈত্য এবং জাতিতে মুসলমান। এছাড়া কামান চালক রূপে সেই দলে ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ্ ও কিছু ছিলেন। সম্রাট এই সৈত্যদলকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলেন শিবাজীর সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। শিবাজী এক বছর (১৬৬৪) আগে সুরাট লুঠ করেন। এর কথা আমি যথাসময়ে বর্ণনা করবো।

এরপরে খানিকটা এগিয়ে গেত্ নামে একটি সোজাধরণের পার্বতা পথ (গিরিসংকট)। লম্বায় এক লীগের 🎖 অংশ। এই রাস্তার নিয়গতি সুরাট থেকে আগ্রা পর্যান্ত চলে গিয়েছে। তার প্রবেশ মুখে হু'টি কি তিনটি হুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাস্তাটি এত সরু যে হু'টি মালবাহী গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে না। যাঁরা দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ সুরাট, গোয়া, বিজাপুর, গোল-কুণ্ডা, মসলীপত্তন এবং আরও অক্যান্ত স্থান থেকে আগগ্রাযেতে চান তাঁদের পক্ষে এই গিরিপথ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ আর তো কোন রাস্তা নেই। বিশেষতঃ আমেদাবাদের রাস্তাধরে যেতে গেলে আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। পূর্বের এই গিরিপথের প্রতি শেষ প্রান্তে একটি করে ফটক বা দ্বাব-পথ ছিল এবং যে প্রান্তটি আগ্রার নিকটে, তার কাছে পাঁচ ছয়টি বেনিয়াদের দোকান ছিল। সেখানে ময়দা, ঘি, চা, ডাল ও শাকসজী বিক্রী হোত। আমার পূর্বেবকার এক ভ্রমণে আমি একটি দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলাম শকট ও মাল গাডীর জন্ম অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সমস্ত যাত্রীরাই এই গিরিপথের মুখে অবতরণ করতেন। অনতিদূরে চাল ও গমের বস্তায় পূর্ণ বেশ বড় একটি গুদাম রয়েছে। প্রতিটি বস্তার পেছনে শুয়ে আছে তের :চাদ্দ ফুট লম্বা এক একটা সাপ। একটি থেকে আর একটি বেশ বড়। বস্তাগুলির একটি থেকে জনৈক মহিলা কিছু দানা শস্ত বের করতে গিয়ে সাপের কামড় খেলেন। তিনি যখন বুঝলেন যে সপাঘাত হয়েছে তথুনি গুদাম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠলেন "রাম, রাম!" অর্থাৎ হে ভগবান! হে ভগবান! এই দেখে বেনিয়া সমাজের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা ছুটে এলেন তাকে আরাম দেবার জন্ম এবং যেখানে সর্পাঘাতের চিহ্ন সেখানে এমন শক্ত করে কিছু বেঁধে দিলেন যাতে বিষ শরীরের উপরের অংশে উঠতে ও ছড়াতে না পারে। কিন্তু সব চেফাই বিফল হোল। মুহুর্ত্ত মধ্যে তার মুখ ফুলে কালির বর্ণ ধারণ করলো এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে তার মৃত্যু হোল।

ভারতীয়দের মধ্যে রাজপুতরা হলেন যুদ্ধ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতম। এঁরা সকলেই পৌওলিক হিন্দু। মহিলাটির যখন মৃত্যু হোল, ঠিক সেই সময়েই সৈন্সরা এসে ওখানে পৌছোল। তাদের চারজন চারুক ও লাঠি নিয়ে গুদামঘরে চুকে সাপটিকে মেরে ফেললো। গ্রামবাসীরা মৃত সাপটিকে সহরের বাইরে ফেলে দিলেন। তংক্ষণাং একদল শিকারী পাখী (শকুন) তার উপরে পড়ে এক ঘন্টার মধ্যে খেয়ে শেষ করে দিয়েছিল। মহিলাটির পিতামাতা মৃতদেহটি নদীর ঘাটে নিয়ে স্লান করিয়ে দাহকার্য্য সম্পন্ন করালেন। আমি ওখানে ত্বদিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ ওখানে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু নদীটির জল নীচে না নেমে তখন যেন আরও ক্ষীত হয়েছিল তিনচার দিন বারিপাতের ফলে। সুতরাং নদীটি পার হওয়ার আগে আমি আধ লীগ রাস্তাও নীচের দিকে এগোতে পারিন।

এঁরা সকলেই এই নদীটি পায়ে হেঁটে পার হতে চান। নইলে সমস্ত মালপত্র গাড়ী থেকে আবার নৌকোতে তুলতে হবে। অথবা আধ লীগ আন্দাজ রাস্তা মালপত্র হাতে নিয়ে চলতে হবে। এর চেয়ে কইকর আর কি হতে পারে। এখানকার বাসিন্দারা যাত্রীদের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। যাত্রীদের উপরে চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব বেশী অর্থ আদায় করা এদের স্বভাব। এদের সাহায্য ব্যতীত যাত্রীদেরও চলেনা। কারণ আর কারোর এ অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে এত জ্ঞান নেই-এর চেয়ে কিন্তু একটি সেতু নির্মাণ অনেক সহজ। এ অঞ্চলে কাঠ বা পাথর কিছুরই অভার নেই। সড়কটি পুরোপুরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। তা চলে গিয়েছে পাহাড় ও নদীর অন্তর্বর্তী স্থান ধরে। নদীর জল ক্ষীত হলে সমস্ত রাস্তাটি এমন জলমগ্ন হয়ে যায় যে খুব জানা লোক ব্যতীত আরু কারোর পক্ষেই সেথানে চলা সম্ভব নয়।

এখন নারওয়ার প্রবতের ঢালুতে একটি বড় সহর। পর্বতের উপরিভাগে একটি ঘুর্গের মত বাড়ী আছে। সমস্ত পাহাড়টি্ই দেয়ালে বেটিত। বেশীর ভাগ ঘরবাড়ী ভারতের অখাখ অঞ্চলের খায় চালাঘর এবং একতলা। তবে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীগুলি দোতলা এবং ছাদ বিশিষ্ট। সহরটির চারদিকে অনেকগুলি পুষ্করিশী দেখা যায়। পূর্ব্বে জলাশয়গুলি থণ্ড খণ্ড পাথরে বেটিত ও সুবক্ষিত ছিল। এখন আর কোন যতু নেই। তবে তার চারদিকে অতি সুন্দর সব কীর্ভিসোধ রয়েছে। একদিন আগে আমরা নদীটি পার হয়েছি। নারওয়ারের দিকে আরও চার কি পাঁচ ক্রোশ অভিক্রম করতে হবে। নদীটি সহর ও পাহাড়কে তিনদিকে এমন ভাবে বেইটন করে আছে যে মনে হয় তেন একটি উপদ্বীপ। নদীটি এঁকেবেঁকে দীর্ঘপথ চলে অবশেষে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। নারওয়ারে প্রচুর পরিমাণে লেপ ভোষকের খোলস তৈরী হয়। কতক সাদা, কিছু সোনালী জরির ফুলকারী কাজকরা এবং রেশ্ম বা সাটিনেব তৈবী।

নাবওয়ার থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে গোয়ালিয়র। সহরটি বড়ু হলেও উত্তমরূপে গঠিত নয়। অন্যান্ত স্থানের মত ভারতীয় রীতিতেই পরিকল্পিত। সহরের পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপী য়ে পর্বতমালা রয়েছে তার কিনারা ধরেই এই সহরটি হয়েছে নির্মিত। পাহাড়টির মাথায় দেয়াল ঘিরে গল্পুজ বুরুজ ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এই দেয়াল ঘেরা জায়গার মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়ে কয়েরটি স্থানের মত জলাশয় তৈরী হয়েছে। এখানে য়ে পরিমাণ খাদ্যশন্ত জনায় তা হর্গরক্ষী সৈত্য পোষণ করার পক্ষে যথেই। এইজন্ম ভারতবর্ষের মধ্যে এই জায়গাটিকে প্রেষ্ঠছ দান করা হয়। পাহাড়ের চালু সায়য় উত্তর পূব মুখো অংশে সম্রাট শাহজাহান একটি প্রমোদ ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঐ ভবনটি থেকে সমগ্র সহরটির দৃশ্য দেখা যায়। তা বস্ততঃ পক্ষে একটি সৈত্য শিবিরের কাজ করে। প্রমোদ আগারটির নীচেই পাথর কেটে গড়া কয়েরটি মূর্ত্তি আছে। এদের গড়ন ঠিক হিন্দু দেবতার মত। তাদের একটি উচ্চতায় অসাধারণ।

যেদিন থেকে এই দেশের শাসনভার মুসলমান সুলতান বাদশাহদের হাতে গিয়েছে সেদিন হতেই গোয়ালির হুর্গ হয়ে উঠেছে রাজকুমার ও উচ্চ রাজকর্ম চারীদের বন্দীদশায় অবস্থানের ক্ষেত্র। শাহজাহান যখন নানা অন্যায় কাজ করে সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন তখন যে সকল রাজকুমার ও মন্ত্রীদের উপর তাঁর অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মছিল তাঁদের সকলকে এক এক করে গ্রেপ্তার করে তিনি গোয়ালিয়র হুর্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের আগহানি ঘটাননি। বিষয় সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু ঔরংজেবের আমলে

ব্যবস্থা হোল একেবারে ভিন্ন। তিনি কোন উচ্চ পর্য্যায়ের মন্ত্রী বা রাজ-কর্মচারীকে ওখানে পাঠিয়ে নয় দশদিন পরেই হুকুম দিতেন তাঁদের বিষ প্রয়োগ করতে। এই পন্থা গ্রহণের কারণ যাতে প্রকাশ্যে তিনি জঘতা রকমের হত্যাকারী রূপে ধরা না পড়েন। যে মুহুর্ত্তে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ বক্সকে হাতের মুঠোয় পেলেন তৎক্ষণাৎ তাঁকেও পাঠালেন এই তুর্গে। ওখানেই মুরাদ মৃত্যুমুথে পতিত হন। এই মুরাদকেই ওরংজেব পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্ররোচিত করেন, আর এই মুরাদই গুজরাটের শাসনকর্তার পদে থেকে নিজেকে ভারতের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সহরের একটি মসজিদের অভ্যস্তরে মুরাদের জন্ম অতি চমংকার একটি স্মৃতিদৌধ নিমিত হয়েছিল। এটির পরিকল্পনা বিশেষ একটি উদ্দেশ্য মূলক। তার সংগে তৈরী হয়েছিল বিরাট চতুষ্কোণ একটি চত্ত্বর। চত্ত্বরটির চারিদিক ঘিরে থিলানযুক্ত বারান্দাতে সব কুঠরীর সারি। সেখানে সব দোকান পুসার চলতো। এই রীতি নিছক ভারতীয়। এদেশে জনসাধারণের জন্ম কোন গৃহাবাস নির্মিত হলে ভার সামনে চতুষ্কোণ উদ্যান সমন্বিত থিলানযুক্ত ঘরের বহুর থাকে। সেখানে দোকান বাজার বসে, না হয় তো দরিদ্রদের জন্ম কোন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে ওখানে প্রতিদিন ভিক্ষা দান করা হয়। যিনি এই জাতীয় আবাসের প্রতিষ্ঠাতা, এ যেন তাঁরই জন্ম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আরু কি !

গোয়ালিয়য়ের পাঁচ জোশ পরে একটি নদীপার হতে হয়, নাম সংক। এরপরে কয়েক জোশ দৃরে পতের কি সরাইতে চারটি প্রশস্ত থিলানযুক্ত একটি সেতৃ আছে। যে নদীর উপর এই সেতৃ তার নাম কুয়ারী। কুয়ারিকী সরাই থেকে ঢোলপুর বেশী দৃরে নয়। ওথানে চম্বল নামে একটি সুবৃহৎ নদী রয়েছে। খেয়া পারাপারের জন্ম নোকো পাওয়া যায়। এই নদীটি আগ্রা ও এলাহাবাদের মধ্যে যমুনায় পতিত হয়েছে।

তোলপুর থেকে মিনাক্ষী সরাইর দূরত্ব সামাত্য। মিনাক্ষী সরাইতেও একটি নদী আছে; নাম জাজু। তার উপরের প্রস্তর গঠিত সুদীর্ঘ এক সেতু। তাকে জাজুই কা পুল বলা হয়। মিনাক্ষী সরাই থেকে সেতুটি আট ক্রোশ দূরে। এই সেতুর কাছেই আগ্রায় আগত ব্যবসায়ীদের মালপত্র পর্থ করা হয়। বণিকরা যাতে শুল্ফ ফাঁকি দিতে না পারে তার জন্মই এই ব্যবস্থা। বিশেষভাবে দেখা হয় যে ভিনিগার মিশ্রিত ফলের আচার চাট্নির পিপাতে ও কাচের পাত্রে মদের বোতল না থাকে।

## অধ্যায় পাঁচ

আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে সুরাট থেকে আগ্রার রাস্তা।

সুরাট থেকে বারোচের দূরত্ব ২২ ক্রোশ। এই ছটি সহরের মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গা গম, চাল, বাজ্রাও আথের চারায় পরিপূর্ণ। বারোচে প্রবেশ করার আগে একটি নদীতে থেয়া পার হতে হয়। নদীটি কাম্বের দিকে প্রবাহিত হয়ে ঐ নামেরই উপসাগরে মিলিত হয়েছে।

বারোচ একটা প্রকাণ্ড সহর। ওখানে একটি হুর্গ আছে; উপস্থিত অব্যবহার্য। নদীটের জন্ম সহরের বরাবরই খুব খ্যাতি। নদীর জলের বিশেষ গুণ হোল স্তোকে শ্বেত শুভ করা যায়। এইজন্ম বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকে স্তো এনে ওখানে জমা করা হয়। তাছাড়া ওখানে বাফ্তানামে লম্বাও বেশ বড় সাইজের স্তীবস্ত্র তৈরী হয়ে থাকে। এই কাপড় খুব স্কার ও সাদা এবং অতি মাত্রায় ঠাস বুননের। এক এক খণ্ড কাপড়ের দাম চার থেকে একশ' টাকা পর্যান্ত। বারোচে যে জিনিসপত্র আনা নেয়া হয় তার জন্ম শুল্ক প্রদান বাধ্যতামূলক। ইংরেজদের এই সহরে ভারি সুক্ষর একটি বাড়ী আছে।

একদিনের একটি ঘটনা স্মরণে আছে। সুরাট থেকে আগ্রায় ফিরে আসার সময় আমি একবার ইংরেজ কোম্পানীর অধিকর্ত্তার সংগে বারোচে যাই। কিছু সময়ের মধ্যে কয়েকজন ভোজবাজীকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি কিছু কোমল দেখতে চান কিনা। তারপরে তারা কিছুটা আগুন তৈরী করলো। কয়েকটি লোহার শিকলকে আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত ও লাল করে তুললো। তারপরে সেগুলিকে নিজেদের গায়ে জড়িয়ে এমনভাব দেখালো যেন তীব্র বেদনা বোধ কচ্ছে। আসলে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আবার মাটিতে একটি লাঠি পুঁতে কোম্পানীর লোকদের প্রশ্ন করলো তাঁরা কি ফল পেতে চান। একজন বলে উঠলেন, 'আম চাই'। তখন জনৈক বাজীকর একখণ্ড কাপড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে মাটিতে পাঁচ ছয়বার নুয়ে পড়লো। আমি কৌতৃহলী হয়ে উপর তলায় চলে গেলাম এবং জানালা দিয়ে বাজীকর কি কচ্ছে তা দেখার চেন্টা করা গেল। মনে হোল যে সে নিজের বগলের নীচে খানিকটা জায়গা ক্ষুর দিয়ে কেটে সেই রক্ত লাঠিটির গায়ে মাখিয়ে দিল। প্রথম দ্ব'বার সে যখন নিজেকে উপরে তুললো, মনে হয়েছিল লাঠিটা বেডে

উঠছে। তৃতীয়দফায় ছোট কুঁড়ি সহ ডালপালা জন্মাল। চতুর্থ বারে গাছটি পত্রালি পূর্ণ হোল। পঞ্চম পর্য্যায়ে সুম্পিত হয়ে উঠলো।

ঐ সময় ইংরেজ কুঠার অধাক্ষ আমেদাবাদ থেকে ধর্মঘাজককে এনেছিলেন ওলন্দাজ সেনাপতির শিশু সন্তানের নাম করণের জন্ম। তিনি শিশুটির ধর্মপিতা হতেও রাজী হয়েছিলেন। সেই যাজকটি আপত্তি তুলে বললেন যে কোন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর এই জাতীয় প্রতারণামূলক ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা তিনি অনুমোদন করেন না। তিনি যখন দেখলেন যে বাজীকরের একটি নীরস কাষ্ঠখণ্ড আধ ঘন্টারও কম সময়ে চার পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটি গাছে পরিণত ইয়ে পত্তে পুষ্পে সমৃদ্ধ হোল ঠিক বসন্ত ঋতুর মত, তংক্ষণাং গাছটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্ম গেলেন এগিয়ে এবং প্রতিবাদ করে বললেন যে যাঁরা আর একটু সময়ও ঐ ঘটনা দেখবেন, তিনি তাঁদের কাউকেই খৃষ্ট ধর্মীয় ভোজসভায় যোগদানের অনুমতি অবশ্যই দান করবেন না। কাজেই অধ্যক্ষ তখন বাজীকরদের সরিয়ে দিতে বাধা হলেন। এরা স্ত্রীপুত্র সংগে নিয়ে সারা দেশময় বিচরণ করে বেছইনদের মত। এদের দশ কি বার ক্রাউন দিলেই এরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

যাঁরা কাম্বে ভ্রমণে আগ্রহশীল তাঁরা কখনই নিজেদের রাস্তা ছেড়ে পাঁচ ছয় জেশে এর বেশী এগিয়ে যাবেন না। কেউ যদি বরোদা না গিয়ে বারোচে যান, তাহলে সোজাসুজি কাম্বেতে যেতে পারেন। তারপর সেখান থেকে আমেদাবাদে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্মই হোক্, আর কোতৃহল বশতঃই হোক্ শেষের রাস্তাটি ধরে যাওয়া কখনই সংগত নয়; আর তা কেবল উপসাগরের মোহনা অতিক্রম করায় বিপদ আছে বলেই নয়।

কাম্বের সহরটি বিরাট। যে উপসাগরের মুথে শহরের অবস্থান তার নাম অনুসারেই এর নামকরণ হয়েছে। এখানে ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেই মূল্যবান পাথর কেটে কেটে পাত্রাদি, ছুরির হাতল, মালা এবং আরও নানারকম কারুশিল্প সৃষ্টি হয়। সহরের উপকঠে সংথেজের মতই নীল উৎপন্ন হয়। পর্তুগীজরা যখন ভারতে খুব যাতায়াত করতেন তখন এই জায়গাটি যানবাহন ও চলাচলের সুবিধার জন্ম বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এখন সমুদ্রতীরে অতি সুন্দর সব বাড়ীঘর দেখা যায়। এগুলিও পর্ত্তুগীজদেরই তৈরী। বাড়ীগুলিতে পর্তুগালের রীতি-সম্পন্ন উচু দরের সব আসবাব পত্রও কিছু রয়েছে। এখন সব জনমানবশ্বতা। সবই ধ্বংসের পথে। কাম্বেতে

তখন একটা সুনিয়ম চালু ছিল। তা হোল দিনমান গত হওয়ার ত্'ঘন্টা পরে প্রতিটি রাস্তার ত্'মাথায় ত্'টি ফটক তালাবদ্ধ করে আটকে দেয়া হোত। আজও সে ফটক দেখা যায়। এখন কেবল সহরের দিকে ধাবিত মুখ্য রাস্তা-গুলিতেই ঐ রকম তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা। সহরটি যে আজ ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য হারিয়েছে তার অহ্যতম মুখ্য কারণ হোল আগে সমুদ্রের জল কালে সহর পর্যান্ত এগিয়ে আসতো। ফলে সমস্ত ছোট জাহাজ নোকো সব এসে সহরের গায়ে নোঙর করতে পারতো। কিন্তু ক্রমশঃ সাগর প্রতিদিন সহর ছেড়ে দ্রে চলে যেতে আরম্ভ করলো। জাহাজ আর সহরের উপকৃলে পাঁচ ছয় লীগের মধ্যে এসে ভিড়বার সুযোগ পেলনা।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বারোচ, কাম্বে ও বরোদা অঙ্কলে প্রচুর ময়ৄর দেখা যায়। শিশু ময়ৄয়য়ের মাংস সাদা এবং য়াদ ঠিক আমাদের দেশের ছোট সয়ৄয়েরই মত। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে অগুণতি ময়ৄর বিচরণ করে। রাত্রিতে ওরা গাছের ডালে বিশ্রাম নেয়। দিনের বেলায় ওদের কাছে যাওয়া ত্বরহ ব্যাপার। যেইমাত্র দেখবে যে কেউ ওদের শিকার করতে উদ্যত ভখুনি তিত্তির পাখীর মত ক্রতগতিতে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে যাবে। সূত্রাং কারো পক্ষেই জামাকাপড় আস্ত-রেখে ওদের পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। কাজেই রাত্রি ছাড়া ওদের ধরার উপায় নেই। শিকারীর। এজক্রে একটি উপায় উদ্ভাবন করেছে। তা হচ্ছে তারা যখন পাছের কাছে এগোবে তখন এমন একটি পতাকা নিয়ে যাবে যার হ'পিঠেই জীবস্ত ময়ৄরের চিত্র থাকে অংকিত। পতাকা মণ্ডিত দণ্ডের মাথায় হ'টি বাতি জ্বলবে। তার উজ্জ্বল আলোতে ময়ূরগুলি বিমুগ্ধ হয়ে ওদিকে গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে। পতাকাদণ্ডের মাথায় ঢিলে ফাঁস দেয়া দড়ি বাঁধা থাকে। যেমনি ময়ৄর গলা বাড়িয়ে আসবে

যে অঞ্চলে প্রতিমাপৃজক হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন সেখানে পশু পাখী
শিকার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমান শাসকের রাজ্যে
কোন বাধা নিষেধ নেই। একবার পারস্য দেশীয় জনৈক ধনী ব্যবসায়ী
দন্তিবারের রাজার রাজ্য দিয়ে যাবার সময় রাস্তার ধারে একটি ময়ূরকে মেরে
ফেলেন; কাজটা হয়ত অজ্ঞতা বশতঃই করেছিলেন, কিন্ধা হয়তো হঠকারিতাও
হতে পারে। বেনিয়া সমাজের লোকেরা এই খবর অবিলম্থে পেয়ে গেলেন।
এই প্রাণী হত্যাকে তাঁরা হীনধরনের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করতেন। তাঁরা

বিশিককে আটক করে তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ যা প্রায় তিন লাখ টাকার মত ছিল সব কেড়ে নিলেন। উপরস্ত তাঁকে একটা গাছের সংগে বেঁধে তিনদিন একাদিক্রমে এমন ভয়ংকর ভাবে প্রহার করেছিলেন যে তাতেই লোকটির মৃত্যু ঘটে।

কান্থে থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দুরে ছোট একটি গ্রামে একটি মন্দির আছে সেখানে ভারতের সমস্ত পতিতা নারীরা আসেন পূজা অর্ঘ্য দান করতে। মন্দিরটি প্রচুর নগ্ন মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। বাকি মূর্ত্তি প্রতিমার মধ্যে একখানি বিরাট মূর্ত্তি আছে যেটি দেখতে ঠিক অ্যাপোলোর মত। এ মূর্ত্তির নিমাংগ অনারত। বয়োর্দ্ধা পতিতাগণ যৌবনে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে কিছু দাসী পরিচারিকা ক্রয় করেন। ওদের আবার নৃত্যবিদ্যাও অরুচিকর সব সংগীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া তাদের ঘৃণ্য জীবিকার উপযোগী সমস্ত রহস্তময় কলাকৌশল সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ উপদেশ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রীতদাসীদের বয়স এগার বার বছর হলেই কত্রীরা ওদের এই মন্দিরে পাঠিয়ে দেন এই বিশ্বাসে যে ওখানকার দেবমূর্তির কাছে ওরা উৎসর্গীকৃত হলে ওদের জীবনে সূথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

এই মন্দির ও সৈয়দাবাদের মধ্যে ব্যবধান ছয় ক্রোশ। মুঘল সমাটের গৃহাবাস মধ্যে এটি সর্বাপেকা সুন্দর। এর চারদিক ঘিরে রয়েছে প্রশস্ত প্রাচীর শ্রেণী। অভ্যন্তরে বিরাট উদ্যান, সুর্হৎ সরোবর এবং আরও সব আনন্দ দায়ক ও কৌতৃহলকর জিনিস রয়েছে যা ভারতীয়দের শক্তি প্রতিভায় সৃষ্টি করা সম্ভব।

সৈয়দাবাদ থেকে আমেদাবাদ পাঁচ ক্রোশ দ্বে। সূতরাং আমি বারোচে ফিরলাম সাধারণ রাস্তা ধরে। বারোচ থেকে বরোদা ও নাদিয়াদ হয়ে গেলাম আমেদাবাদে। বরোদা উর্বরা ভূমির উপরে একটি বড় সহর। ওখানে সৃতি বস্তের ব্যবসা খুব বিরাট।

আমেদাবাদ ভারতবর্ষের বৃহত্তম সহর গুলির একটি। ওখানে রেশমী কাপড়, সোনারূপার কারুকার্য্য মণ্ডিত পর্দা, ঝালর এবং অহ্যাশ্য মিশ্রিত ধরনের রেশমের ব্যবসা খুব চলে। এছাড়া শোরা (যব ক্ষার), চিনি, আদা (কাঁচা ও ভকনো) ভেঁতুল, হরিতকী এবং মিহি নীলের ব্যবসাও বিশেষভাবে চলছে।

चारमनाबाद्रमत चनिष्कृत मत्राथक नारम धकरि वर्ष महरत धहे नीम रेडती.

হয়। এখানে একটি মন্দির ছিল। মুসলমানরা সেটিকে ধৃলিসাং করে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। মসজিদে প্রবেশের আগে তিনটি বিরাট বিরাট অঙ্গন অতিক্রম করতে হয়। চত্ত্বরগুলি শ্বেত পাথরে বাঁধানো; চত্ত্বরের চারদিক বিরে রয়েছে সুদীর্ঘ দালানের বহর। তৃতীয় প্রাঙ্গনে পৌছোবার মুখে পায়ের জুতো খুলে রাখতে হয়। মসজিদের অভ্যন্তর নানারকম মোজাইকের অলঙ্করেশে সুশোভিত নানা মূল্যবান প্রস্তুর খণ্ডেও তা অলংকৃত। প্রস্তুরাজি সংগৃহীত হয়েছে কাস্বের পর্ব্বতমালা থেকে। ওখানে যেতে তৃদিন সময় দরকার হয়।

এখানে প্রাচীন হিন্দুরাজাদেরও কয়েকটি সমাধি আছে। দেখতে ঠিক ছোট গীর্জা বা মন্দিরের মত। এই সমাধি সৌধগুলিতেও মোজাইকের কাজ ও খিলান যুক্ত ছাদ রয়েছে। আমেদাবাদের উত্তর পশ্চিম দিক ধরে একটি নদী প্রবহমান। বর্ষার তিন চার মাস নদীটি অত্যন্ত ক্ষীত ও খরস্রোতা হয়ে প্রতি বছর নানা হুর্ঘটনা ঘটায়। ভারতের অন্যান্য নদীর মতই এর অবস্থা। বৃষ্টিপাতের পরে আমেদাবাদের নদী পদব্রজে পার হতে হলে দেড় কি ছু'মাস অপেক্ষা করতে হবে। কেননা নদীগুলিতে কোন সেতু নেই। হু'তিন খানি করে নোকো থাকে বটে, কিন্তু তা দিয়ে কোন কাজ হয়না। নদীতে যখন প্রবল স্রোত থাকে তথন জল নীচে নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতেই হবে: তবে এদেশের লোকেরা ততদিন অপেক্ষা করেন না। তারা একটিব পর আর একটি নদী পার হন কেবলমাত্র একটি ছাগ চর্মের উপর নির্ভর করে। চামড়ার থলিতে হাওয়া পুরে ফুলিয়ে নিজেদের পেটের সংগে সেটাকে বেঁধে নেন। এই ভাবেই দরিদ্র স্ত্রী পুরুষেরা নদী পারাপার করে। ছোট শিশু সন্তান সংগে থাকলে তাকে একটি গোলাকার মুংপাত্তের মধ্যে বসিয়ে নিজেদের সামনে জলে ভাসিয়ে দেয়। সংগে সংগে পাত্রটি ভেসে চলতে থাকে শিশুটিকে নিয়ে। হাঁড়িগুলির মুখ বিশেষ বড় হয় না। ১৬৪২ সালে আমি যখন আমেদাবাদে গিয়েছিলাম, তখন এমন একটি ঘটনা নজরে পড়েছিল যা ভুলবার নয়।

আমি যে বর্ণনা দিলাম ঠিক সেইভাবে এক গ্রাম্য পুরুষ সন্ত্রীক নদী পার হয়েছিল। সংগে ছিল তাদের ত্ব'বছর বয়সের শিশু সন্তান। তারা শিশুটিকে ঐরকম একটি হাঁড়ির মধ্যে বসিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। শিশুটির কেবল মাথাটিই দেখা যেত। মাঝ নদীতে গিয়ে তারা একটি বালির কুড়ায় গিয়ে পড়লো। সেই চড়ায় পড়েছিল বড় একটি গাছ। গাছটি জলস্রোতে ভেসে এসেই চড়ায় ঠেকেছিল। শিশুটির পিতা পাত্রটিকে সেদিকে ঠেলে দিলেন নিজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে। লোকটি গাছের কাছে এগিয়ে যেতেই, গাছের গুঁড়িটা অবশ্য জলের কিছু উপরেই ছিল, গাছের শিকরের মধ্যে থেকে একটি সাপ বেরিয়ে শিশুবাহী সেই পাত্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো। এই ব্যাপার দেখে শিশুর পিতামাতা ভয় পেয়ে প্রায় অচৈতশ্য হয়ে পড়লো। তারপরে তারা পাত্রটিকে আবার ঠেলে ভাসিয়ে দিল স্রোতের টানে যেখানে হোক গিয়ে প্রোছাবে। নিজেরা মৃতবং সেই গাছের নীচে রইলো পড়ে।

তার প্রায় হুই লীগ দূরে একজন বেনিয়া ও তাঁর স্ত্রী একটি শিশুসহ নদীনত সান কচ্ছিলেন। তাঁরা দূরে সেই শিশুবাহী হাঁড়িটিকে দেখতে পেলেন; আরও দেখলেন শিশুর উন্মুক্ত মাথাটিকে। বেনিয়া ভদ্রলোক তংক্ষণাং জলে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন শিশুটিকে উদ্ধার করার জ্বন্তে। অবশেষে হাঁড়িটিকে ধরে তীরের দিকে ঠেলে দিলেন; আর তাঁর স্ত্রী নিজের ছেলেকে সংগে নিয়ে হাঁড়িতে আবদ্ধ শিশুকে উদ্ধারের জন্ম এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ সাপটি হাঁড়িস্থিত শিশুর কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু এবারে নাড়া পেয়ে সাপটি দ্রুত বেরিয়ে এসে সেই মহিলার কোমর বেইটন করে তাঁর কোলের শিশুকে কামড়ে বিষ ঢেলে দিল। আর তথুনি ছেলেটির মৃত্যু ঘটলো।

দুর্ঘটনাটি যতই মর্মান্তিক ও অস্বাভাবিক হোক না কেন এই জ্বাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিরা তাতে ব্যতিব্যক্ত হন না। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের দেবতার গোপন বিধানেই এসব ঘটে। দেবতা তাঁদের একটি সন্তান নিয়েছেন, তার পরিবর্ত্তে আর একটি দান করবেন। এই ধারণা পোষন করে তাঁরা আপাততঃ শান্তি ও সাম্বুনা লাভ করেন।

কিছুকাল পরে এই হুর্ঘটনার সংবাদ হাঁড়িতে ভাসমান শিশুর পিতার কানে পৌছোয়। সে তথন বেনিয়া তদ্রলোকটির কাছে গিয়ে মূলতঃ কি ঘটেছিল ভা বর্ণনা করে নিজের সন্তানটিকে দাবী করেন। বেনিয়া তহুত্তরে বলেছিলেন যে হাঁড়িতে প্রাপ্ত শিশুটি তাঁরই। কারণ ভগবান তাঁর নিজেরটিকে কেড়ে নিয়ে তার পরিবর্ত্তে এটিকে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা শেষে এত জটিল হ্য়ে উঠলো যে উভয়কে রাজার কাছে হাজির হতে হোল মীমাংসার জন্ম। তিনি স্থকুম দিলেন শিশুর প্রকৃত পিতার কাছে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হোক।

ঐ সময়েই আমেদাবাদ সহরে আর একটি খুব মজাদার ঘটনা, চুর্ঘটনাও বলা চলে, ঘটেছিল। শান্তিদাস নামে জনৈক ধনী বেনিয়ার স্ত্রীর কোন সন্তান

জন্ম গ্রহণ করেনি। তাঁর সন্তান লাভের তীব্র আকাক্ষা আগ্রহ দেখে এক গৃহভুত্য একদিন নিভূতে তাঁকে বললো যে সে এমন একটি জিনিস তাঁকে খেতে দেবে যার ফলে সন্তান লাভ হতে পারে। মহিলাটি জানতে চাইলেন কি বস্তু খেতে হবে। ভূত্য জানালো ছোট মাছ খেতে হবে এবং সংখ্যায় তিনচারটি। বেনিয়া সমাজের ধর্ম অনুসারে কোন জীবন্ত প্রাণীকে খাল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কাজেই মহিলাটি সে প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হতে পারেননি। ভূত্য আবার বললো যে সে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে তিনি অনুভব করতেই পারবেন না কি খেলেন। তখন মহিলাটি ভূত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করে সন্তান লাভের চেফ্টা করলেন। কিছুকাল পরে তিনি দেহে কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর স্বামী বিয়োগ হয়। আর জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা সম্পত্তি লাভের চেফীায় ব্যাপুত হলেন। বি**ধবা স্ত্রীলো**কটি আপত্তি তুলে বললেন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যান্ত বিষয় সম্পত্তির কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। জ্ঞাতিবর্গ এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন। কারণ ঘটনাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাঁদের মনে হোল তা মিথ্যা চাতুরী বা বিদ্রপ। মহিলাটির বিবাহিত জীবন পনের ষোল বছর কেটেছে, কখনও সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। তাই জ্ঞাতিদের চেষ্টা অব্যাহতই রইল। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে প্রদেশপালের শর্ণ নিলেন। তিনি হুকুম দিলেন স্ত্রীলোকটির সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞাতিদের অপেক্ষা করতে হবে। কিছুদিন পরেই তাঁর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো কিন্তু মৃত বণিকের জ্ঞাতিরা এত অর্থ লোলুপ ছিলেন যে তাঁরা নবজাত শিশুর বৈধতা অশ্বীকার করলেন। প্রদেশপাল জ্ঞাতি শত্রুদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে চিকিংসক ডাকলেন এবং তাঁকে বললেন শিশুটিকে স্থানাগারে নিয়ে পরীক্ষা করতে। শিশুর মা সেই ঔষধ খাওয়ার ফলেই যদি ওর-জন্ম হয়ে থাকে তাহলে শরীর থেকে মাছের গন্ধ পাওয়া যাবে। চিকিংসক মাছের গন্ধ পেলেন। তথন প্রদেশপাল রায় দিলেন বণিকের বিষয় সম্পদের প্রকৃত মালিক এই শিশু। কিন্তু জ্ঞাতিরা নিরস্ত হলেন না। বিমু সৃষ্টি করেই চললেন। কেননা এত বড় একটা সম্পত্তি হাত ছাড়া করা যায় না। তখন মহিলা সমাটের কাছে আবেদন করলেন। তুকুম এলো শিশু সন্তানসহ স্ত্রী লোকটিকে সম্রাটের কাছে হাঞ্চির হতে হবে। তাঁর সামনে পুনরায় শিশুকে পরীক্ষা করাতে চান। এবারেও মহিলার অনুকূলেই পরীক্ষক রায় দিলেন। সম্পত্তি হস্তান্তরিত হোল না।

আমি আরও একটি রমণীয় কাহিনী বর্ণনা করতে পারি। এটিও ভনেছিলাম আমেদাবাদে। ওখানে আমি দশবারো বার গিয়েছি। এমন একজন ব্যবসায়ীর সংগে কাজকারবার চালাতাম যিনি ছিলেন ওখানকার শাসনকর্তা শায়েন্তা-খানের অত্যন্ত পিয় পাত্র। শায়েন্তা খান ছিলেন মুঘল সম্রাটের মাতুল। ব্যবসায়ীটির খ্যাতি ছিল যে তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না! শায়েস্তা খানের শাসনকাল তিন বছর হলে মুখল আইন অনুসারে তাঁকে এই পদ ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে যেতে হয়। ওখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন সমাট তনয় ওরংক্ষেব। একদা রাজ্ধানীতে সম্রাট ও শায়েন্তা খানের মধ্যে আলাপ আলোচনা কালে খান সাহেব বললেন তাঁর (সম্রাটের) অনুগ্রহে আমেদা-বাদের শাসন ভার লাভ করে তিনি অনেক আশ্চর্য্য ও অদ্ভূত জিনিস দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে আবার সর্বাপেকা বিশায়কর হোল জনৈক ব্যবসায়ী সন্তরাধিক বয়সের জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। এ কথা শুনে সম্রাট অত্যধিক বিশ্মিত হয়ে সেই লোকটিকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আরও বললেন তাঁকে আগ্রায় আনার জন্ম লোক পাঠানো হোক। সম্রাটের স্থকুম তামিল করলেন খান সাহেব। সেই বৃদ্ধ বণিক বড়ই বিপদে পড়ে গেলেন। একেতো পঁচিশ ত্রিশ দিনের পথ যাতা দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের জন্য উপঢৌকন নেয়া প্রয়োজন। অতএব অল্পের মধ্যে একটি পানের কোটো সংগ্রহ কর্লেন চল্লিশহান্ধার টাকাতে। তার গায়ে খচিত ছিল হীরা, পদারাগ ও মরকত মণি। তিনি সম্রাটের দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে উপহারটি প্রদান করতে সম্রাট তাঁর নাম জানতে চাইলেন। উত্তরে বণিক বললেন যে তিনি এমন একজন লোককে আমন্ত্রণ করেছেন যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। সম্রাট আবার তাঁর পিতার নাম জিজেস করলেন। এবারে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, আমি বলতে পারিনা। মহামাত সম্রাট তাতেই খুশী হয়ে নিরস্ত হলেন। বৃদ্ধকে আর বিত্রত না করে তাঁকে একটি হাতী উপহার দানের ব্যবস্থা করে দিলেন। হাতী উপহার লাভ একটি চূড়ান্ত সম্মানের বিষয়। তাঁর গুহে প্রত্যাবর্ত্তনের বায় বাবদ সমাট তাঁকে আরও দশ হাজার টাকা মঞ্জর করেছিলেন।

. বেনিয়া সমাজের বাঁদরের প্রতি অগাধ ভক্তি। তাঁদের মঠে মন্দিরে অনেক সময় বাঁদর লালিত পালিত হয়। আমেদাবাদে পশু হাসপাতালের জন্ম তিন চারিটি বাড়ী আছে। সেখানে গাড়ী, বৃষ, বাঁদর এবং আরও অহাত সব জীব জন্তর চিকিংসাও শুক্রষা চলে। যেখানে যত পীড়িত ও অক্সহীন ও পক্তৃ পশু প্রাণী দেখা যায় তাদের বহন করে এখানে এনে চিকিংসাও সেবা করা হয়। আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে আমেদাবাদের আশে পাশে সব জায়গা থেকে গ্রীম্মকালে সমস্ত বাঁদর চলে আসে সহরে। বাড়ী ছরের ছাদে ওরা শুয়ে থাকে। তখন গেরস্থরা তাঁদের বাড়ীর ছাদে, খোলা বারান্দায় চাল, বাজরা, ইক্ষু প্রভৃতি ছড়িয়ে রাখে ওদের খাদ্য হিসেবে। এই ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা না করলে কপিকুল মিলিত হয়ে গেরস্থের বাড়ীর টালির চালা ভেক্তে চুড়ে একাকার করে দেবে। আরও কত যে উৎপাত করবে তা বুলার নয়। আর ও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। বাঁদররা কখনও কোন জিনিসের গদ্ধ না শুকে এবং যার গদ্ধ ভাল লাগবে না এমন কিছু খাদ্য হিসেবে মুখে তুলে দেবে না। আর ভবিষ্যতের ক্ষুধা নিব্তির জন্ম খাদ্য সঞ্চয় রেখে ভবে উপস্থিত গাদ্য চিবিয়ে খাবে।

আমি একটু আগেই বাঁদরের প্রতি বেনিয়া সমাজের অগাধ ভক্তির কথা বলেছি। এই বিষয়ে আমার জানা অনেক ঘটনার মধ্যে এখানে একটি বর্ণনা কছি। একবার আমেদাবাদে গিয়ে আমি ওলন্দাজ কুঠীতে ছিলাম। সেই সময় হল্যাণ্ড থেকে একটি যুবক সদ্য এসেছেন ওলন্দাজ কুঠীতে কর্মারত হয়ে। একদিন তিনি কুঠী বাড়ীর উঠোনের পাশে একটি গাছে দেখলেন বিশালাকার এক হনুমান বসে আছে। ওটিকে দেখেই যুবকের তারুণ্যের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেল। আর অবিলম্বে বন্দুক চালিয়ে হনুমানের ইহলীলা সম্বরণ করালেন। আমি সে সময়ে ওলন্দাজ সেনাপতির টেবিলে বসে ছিলাম। বন্দুকের শব্দ আমাদের কানে পোঁছোবার সংগে সংগেই বেনিয়া সমাজের লোকদের উচ্চ চীংকার শুনতে পেলাম। তারা এসেছেন সেই বাঁদর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ডাচ কোম্পানীর কাছে অভিযোগ পেশ করতে। সেনাপতিকে সেদিন অনেক কন্ট শ্বীকার করতে হোল। নানা ভাবে বেনিয়া সমাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা হারা তাদের শাস্ত করে তবে ওখানে অবস্থানের অনুমতি পেলেন।

আমেদাবাদের কাছাকাছি অন্যান্য স্থানের প্রচুর বাঁদর দেখা যায়। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে যেথানে বাঁদরের সংখ্যা বেশী সেখানে কাক দেখা যায় না। কারণ কাক পক্ষীরা গাছে বাসা বেঁধে ডিম পাড়লেই বাঁদর এসে ডিম মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একবার আগ্রা থেকে ফিরে আমেদাবাদ হয়ে চলেছি সুরাটের দিকে। আমার সংগে ছিলেন ইংরেজ কুঠীর অধিকণ্ডা

তিনি আমেদাবাদে এসেছিলেন ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাজে। আমেদাবাদ থেকে চার পাঁচ লীগ দূরে সুরাটের রাস্তায় আমাদের একটি আমের বাগান অতিক্রম করতে হয়। সেখানে অনেক অতিকায় স্ত্রী ও পুরুষ বাঁদরের ভিড় দেখা গেল। স্ত্রী বাঁদরগুলির বাহুতে ছিল আবার ছোট শিশু বাঁদর। আমাদের হ'জনার গাড়ী ছিল আলাদা। ইংরেজ কুঠীর কর্তাব্যক্তি গাড়ী থামিয়ে আমাকে বললেন যে তার সংগে চমংকার ও বেশ পরিচছন্ন একটি হাত বন্দুক আছে। ওটি তাকে উপহার দিয়েছেন দামনের শাসনকর্তা। অধ্যক্ষ সাহেবের জানা ছিল যে গুলী ছুঁড়তে আমি খুব ওস্তাদ। তাই তাঁর ইচ্ছে হোল -আমি বাঁদরগুলিকে লক্ষ্য করে বন্দুকটি একটু চালাই। আমার ভূত্যদের মধ্যে একটি ছিল ভারতীয়। সে আমাকে এই কাজে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেছিল। আমিও অধ্যক্ষ কে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্ত তা সম্ভব হোলনা। সুতরাং বন্দুকটি চালিয়ে আমি একটি স্ত্রী বাঁদরকে হত্যা করলাম। বাঁদরের দেহ গাছের ডালে পড়লো এলিয়ে। কোলের বাচ্চাটি গেল মাটিতে পড়ে। তৎক্ষণাং সমস্ত কপির দল সংখ্যায় প্রায় ষাট, গাছ থেকে নেমে এল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায়। আর অধ্যক্ষের গাড়ীর উপরে সব ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। ওরা হয়ত তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতো, যদি না আমরা ক্রত গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করতে না পারতাম। তাছাড়া আমাদের সংগে অনেক ভৃত্য অনুচর থাকায়ও সুবিধে হয়েছিল। তা নাহলে ওদের ভাড়ানো খুব কঠিন হোত। বাঁদরগুলি আমার গাড়ীর কাছে না এলেও আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক লীগ আন্দান্ধ রাস্তা ওরা অধ্যক্ষের গাড়ীকে অনুসরণ করেছিল। ুবাঁদরগুলি ছিল অত্যন্ত সবল ও विनर्ष्ट ।

এবারে সুরাট থেকে আগ্রার দিকে চলেছি। কয়েক জোশ পরে চিংপুর নামে ভাল একটি সহর। সহরটির এই নামের কারণ হচ্ছে ওখানে ছিট্ কাপড় নামে এক প্রকার ছাপানো সৃতী কাপড়ের ব্যবসা চলে খুব বেশী। এই সহরের কাছে অর্থাং প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ক্ষেপ (এক ক্ষেপ ২ই ফুট আন্দাজ) দক্ষিণে একটি নদী আছে। আমার এক ভ্রমণ যাত্রায় চিংপুরে পৌছে সহরের কাছেই একটি বিস্তৃত ও উন্ধৃক্ত স্থানের কিনারায় হু'তিনটি গাছের নীচে আমার তাঁবু খাটিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি চার পাঁচটি সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে। পশুরাজ ক'টিকে ওখানে আনা হয়েছিল পোষ মানানোর

জন্ম। রক্ষকরা বললেন এগুলিকে পোষ মানাতে পাঁচ ছয় মাস সময় লাগে। পশুগুলিকে রাখার ও চালনার বিশেষ রীতি পদ্ধতি আছে। একটি সিংহ থেকে আর একটিকে বার পদক্ষেপ মত দূরে রাখা হয়। ওদের পেছনের পায়ে দড়ি বাঁধা থাকে। দড়িটিকে বাঁধা হয় মাটিতে বড় একটি কাঠের খুটি পুঁতে তার সংগে। তাছাড়া ওদের গলায়ও দড়ি বেঁধে রক্ষক নিজের হাতে ধরে থাকেন। সমস্ত খুঁটি গুলিকে এক সারিতে পোতা হয়। ওগুলির মাঝা মাঝি খালি জায়গাতেও রশি টানা দেয়া থাকে। সিংহগুলি তার মধ্যেই শরীর নাড়াচাড়া করতে পারে পশুর পেছনের পায়ে দড়ি বাঁধার কারণ হোল ওরা ইচ্ছে মত সেই দড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে লাফ ঝাঁপ দিতে পারে। এই রুক্ম দীর্ঘ রশি ব্যবহার করার আরও একটি কারণ আছে। অনেকে সিংহগুলিকে ঢিল ছুঁস্দ ও অন্য নানা প্রকারে বিরক্ত ও ক্রন্ধ করে তোলে। তারা দড়ির দৈর্ঘ্যের জন্ম বেশী এগিয়ে যেতে পারে না। জনসাধারণ সিংহগুলিকে দেখার জন্ম অনবরতই ভিড জমায়। তারা পশুগুলিকে উত্যক্ত করলে ওরা লাফ কাঁপ দিতে থাকে। সেই সময় রক্ষকরা সিংহের গলায় বাঁধা দড়িটি ধরে পেছনে টেনে রাখে। এই করে ক্রমান্বয়ে সিংহকে পোষ মানানো হয়। আমি চিংপুরে গিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসেই সেই কৌতৃহলকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

পরের দিন আমার দেখা হয়েছিল একদল ফকির বা মুসলমান দরবেশের সংগে। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সাতায়। এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের অত্যস্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান বুলাকীকে শাহাজাহানের আদেশে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হোল, তখন ইনি রাজদরবার তাটুগ করেন। আরও চারজন দরবেশ এই মুখ্য ব্যক্তির পরে স্থান পেতেন। ইনি দরবার ত্যাগ করলে তাঁরা দলের নেতা হন। এঁরা শাহজাহানের দরবারে বিশেষ সন্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পাঁচ জন দরবেশ যা কাপড় চোপর বাবহার করতেন তার মাপ হোল মাত্র চার এল্। তা কমলা রংএর সূতী কাপড়। তার দ্বারা কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হোত। এঁরা প্রত্যেকেই চিবুকের নিচে দিয়ে কাঁধের সংগে একখণ্ড ব্যন্ত চর্ম বেঁধে রাখেন। ওঁদের সামনে আটটি সুন্দর ঘোড়া থাকে জীনশুদ্ধ। তিনটি ঘোড়ার বল্গা স্বর্ণময়। জীনশুলিও সোনার পাতে মোড়া। বাকি পাঁচটির জ্লীন, বল্গা সব রূপার। প্রত্যেকটির পিঠের উপরে একটি করে চিতা বাঁধের চামড়া ছড়ানো। অন্যান্ত ফকিরদের কোমরে একটি দড়ি বাঁধা।

তার সংগে একখণ্ড কাপড় ঝুলিয়ে তাঁরা পরিধেয়র কাজ চালান। তাঁদের কেশ দাম পাগড়ীর মত করে মাথায় জড়ানো। সকলেই সশস্ত্র। অধিকাংশের হাতেই তীর ধনুক। কতকের হাতে বন্দুক জাতীয় কিছু; কারোর হাতে ছোট আকারের বল্লম ও অন্ম প্রকার অস্ত্র যা ইউরোপে দেখা যায় না। এ জিনিস হক্তে একখণ্ড খুব ধারালো লোহার পাত। দেখতে ঠিক বারকোষের কানার মত। এই লম্বা লোহার পাতকে তাঁরা গলায় জড়িয়ে রাখতেন। যখনই ব্যবহার করার দরকার হোত, টেনে বের করে ফেলতেন। জোরে ছুঁডে মারলে তীরের মত ছুটে গিয়ে মুহুর্ত্তের মধ্যে কোন মানুষকে ত্বই খণ্ড কবে দিতে পারতো। ওঁদের সকলের হাতেই একটি করে শিক্ষা থাকে। কোন নতুন জায়গায় পোঁছে বা স্থান ত্যাগের সময় তাঁরা ঐ শিক্ষাতে অন্তুত ধ্বনি সৃষ্টি করেন। আর একটি জিনিস তাঁদের সংগে থাকে। তা' হচ্ছে উকোজাতীয় একটি লোহ যন্ত্র যার গড়ন কর্ণিকের মত। ভারতীয়রা এই রকম কর্ণিক যাত্রা পথে সংগে রাখেন বিশ্রাম স্থল পরিষ্কার করার জন্ম। বিশ্রাম স্থলেব ঘাস ধূলা বালি তুলে ভূপীকৃত করে বালিশ ভোষকের পরিবর্ত্তে তাই রাত্রিতে শয়নেব জন্ম ব্যবহৃত হয়। দলের কতক লোক লম্বা 'টাক্' হারা সজ্জিত ছিলেন।

সেগুলি ইংরেজ বা পর্তুগীজদের কাছ থেকে সংগৃহীত। দববেশগণেব সংগে চারটি সিন্দুক ছিল পারসীক ও আরবী পুস্তকে পূর্ণ। কয়েকটি বাজে ছিল রান্ধাবান্ধার জিনিসপত্র। দলভূক্ত পীড়িত ব্যক্তিদের বহনকরাব জন্ম দশ বারটি বৃষ থাকে ওঁদের সংগে। দরবেশগণ আমার গাড়ীর কাছে এসে পৌছে আমার সংগে যত লোকজন, তাদের মধ্যে কিছু আবার ভারতীয় দেখে জানতে চাইলেন আমরা কি উদ্ভেশ্যে কোথায় চলেছি। আমি যে স্থানটিতে ছিলাম, তাঁরা চাইলেন, আমি তা তাঁদের ছেডে দিয়ে অন্তত্ত্ব হাই। কারণ দরবেশদল ও তাঁদের প্রধান পুরুষের পক্ষে ঐ জায়গাটি বিশেষ উপযুক্ত ও স্বিধাজনক ছিল। তারা দলপতি ও বাকী চারজন শ্রেষ্ঠ দরবেশের গুণমাহাম্ম বর্ণনা করে আমাকে শিষ্টাচার সৌজন্য প্রকাশে উদ্ভুদ্ধ করলেন। আমি জায়গাটি ছেড়ে দিলাম।

তাঁরা স্থানটিতে উত্তমরূপে জল ঢেলে ধূলাবালি সব বসিয়ে নিলেন। তারপরে স্টটি অগ্নিকুও জালালেন। মনে হোল প্রধান পাঁচজন যেন বরফ ও তুষারে আচছন্ন কোন দেশে রয়েছেন। তাঁরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে দেহের সম্মুখভাগ ও পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত ও মার্জনা করলেন। সেই সন্ধ্যায়ই

তাঁদের সাদ্ধ্যভোজন শেষ হতে সহরের শাসনকর্তা ওখানে এলেন প্রধান দরবেশকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তারপরে এঁরা যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিনই নগরপাল তাঁদের প্রয়োজনীয় চাল ও অন্যান্ত খাদ্যবস্তু পাঠিয়ে দিতেন। এঁরী নানাস্থানে গিয়ে দলপতির নির্দেশে সহরে ও গ্রামাঞ্চলে জিক্ষা করে বেড়ান। ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় তাই-ই সকলে সমভাবে বন্টন করে গ্রহণ করেন। প্রত্যেককেই নিজের জন্ম আলাদা ভাত রাল্লা করে নিতে হয়। যদি কোন দিন খাদ্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা দিবাবসানে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দেবার নিয়ম। পরের দিনের জন্ম কিছু সঞ্চয় রাথা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ।

চিংপুর থেকে পালনপুর ও দন্তওয়ারা হয়ে বারগান্ত্। শেষোক্ত স্থানটি জনৈক রাজার রাজ্যাধীন। আমাকে একবার আগ্রা যাত্রাকালে বারগান্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। রাজার সংগে আমার সাক্ষাং হয়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি অর্থাং সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের সংগে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার সংগে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাকে চাল, ঘি ও সেই সময়কার ফল সব উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমি প্রতিদানে তাঁকে দিয়েছিলাম সোনারপার কাজকরা তিনটি সরু কোমরবন্ধ, চারখানি ছাপাদার লিনেন কাপড়ের রুমাল, এক বেতেল বলকারী পানীয় এবং আর এক বোতল স্পেনদেশীয় সুরা। আমার যাত্রাকালে তিনি কুড়িটি অশ্বের এক বাহিনী পাঠিয়ে ছিলেন চার পাঁচ লীগ বাস্তা এগিয়ে দেবার জন্ম।

একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আমি বারগান্তের রাজার রাজ্য-সীমান্তে তাঁবু থাটাতে যাচ্ছি তথন আমার সংগীরা আমাকে বললেন যে আমরা যদি এই রাজ্য মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি তাহলে খুনে-ডাকাতদের মধ্যে গিয়ে পডবো। কারণ ওখানকার রাজা ডাকাতির উপর নির্ভর করেই প্রায় চলেন। সূত্রাং আমি যদি শতাধিক এদেশীয় লোকলঙ্কর সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে ডাকাত ও লুটেরালের হাত থেকে নিঙ্কৃতি পাওয়ার কোন সন্ভাবনা নেই। প্রথমে আমি তাদের সংগে তর্কবিতর্ক করেছি, তাদের ভীতির জক্ত তিরস্কাব করেছি। অবশেষে আমারও মনে আশংকা জন্মাল এবং আমার একও যেমির জন্ম মান্ডল দিতে না হয় এইভাবে আরও পঞ্চাশজন লোক সংগ্রহ করে তিন-দিনের জন্ম নিযুক্ত করতে নির্দ্দেশ দিলাম, যাতে নির্বিদ্ধে ঐ রাজাট পেরিয়ে

যেতে পারি। এই সময় তারা জনপিছু তিনদিনে চার টাকা করে দাবী করলো। অথচ অশু সময়ে তারা এক মাসে চার টাকা মজুরী পায়। পরদিন যাত্রা শুরু হবে এমন সময় আমার রক্ষীরা এসে বললো যে তারা আমার কাজ আর করবে না। এই কাজে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। তারা আমাকে আরও অনুরোধ জানালে যে আমি যেন আগ্রায় তাদের নেতাকে এ কথা না জানাই যে ওরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কাজ ছেড়ে চলে গেল। আমার কাছে সেই নেতারই জ্বাবদিহি করার কথা। ওদের দেখে আমার তিন ভৃত্যও ঠিক একই প্রস্তাব পেশ করলো। সূতরাং আমার সংগে আর বিশেষ কেউ রইলো না। একটি ঘোড়ার সহিস, গাড়ীর চালক ও তিনটি ভৃত্য মাত্র রইল। এখন একমাত্র ভগবান ভরসা। এইভাবে একলীগ আন্দাজ রাস্তা চলার পরে আমি অনুভব করলাম আমার সংগীদের কয়েকজন যেন আমার পেছনে এগিয়ে আসছে। সূতরাং আমি গাড়ী থামিয়ে একটু অপেক্ষা করলাম।

অবশেষে তারা আমার কাছে এগিয়ে এল। বললাম, যদি আমার সংগে থেতে ইচছে থাকে তবে এগিয়ে চলুক। কিন্তু তাদের ভয় কাটেনি, যাবার তেমন ইচছে আগ্রহও ছিল না। আমি তথন তাদের নিজ নিজ কাজে যেতে নির্দেশ, দিয়ে বললাম এই জাতীয় ভীক লোকের প্রয়োজন আমার নেই। ওখান থেকে আরও প্রায় এক লীগ রাস্তা চলার পরে দেখা গেল যে একটা খাড়া পাহাড়ের কিনারায় পঞ্চাশ ঘাটটি ঘোড়া। চারটি অশ্বারোহী আবার আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমি গাড়ী থেকে নামলাম। আমার সংগে তেরটি আগ্রেয়াস্ত্র ছিল। তার থেকে কয়েকটি ছোট বন্দুক নিয়ে সংগীদের সকলকে দিলাম। ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরাও আমার কাছে এদে পৌছোলেন। আমি আমার গাড়ীটকে তাঁদের ও আমার মাঝখানে রেথে বন্দুক এমনভাবে প্রস্তুত রাখলাম যে আক্রমণ হলেই পালী জবাব দিতে পারবো।

কিন্তু তাঁরা ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাজা শিকারে বেরিয়েছেন। তিনি কেবল জানতে চান যে তাঁর রাজাখধ্য দিয়ে বিদেশী কে যাতেছন। আমি জানালাম যে সেই ফিরিঙ্গি যাতেছন যিনি পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ আগে এখান থেকে গিয়েছিলেন। যে সেনানায়ককে আমি বলকারী পানীয় ও স্পেনীয় সুরা উপহার দিয়েছিলাম, সৌভাগ্যবশতঃ

তিনি এই চার অশ্বারোহীর পৃশ্চাতে ছিলেন। আবার এইভাবে আমার সংগে দেখা হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমার সংগে আর মদ্য আছে কিনা। আমি মদ্য সংগে না নিয়ে ভ্রমণ করি না— এ কথা জানিয়ে দিলাম। তাছাড়া ইংরেজ ও ওলন্দাজ বন্ধুরা আমাকে আগ্রাতে যে অনেক বোতল সুরা উপহার দিয়েছিলেন, তাও আমার সংগে ছিল। সেনাধ্যক্ষ রাজার কাছে ফিরে যেতেই তিনিও আমার কাছে এলেন। আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমি যে জায়গাটিতে ছিলাম তার থেকে প্রায় দেড় লীগ দূরে একটি ছায়াশীতল স্থানে তিনি আমাকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন।

সন্ধ্যাবেলায় রাজাসাহেব আবার এলেন। আমরা হ'জনে হ'দিন একত্রে থেকে খুব আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। রাজার সংগে ছিল কয়েকটি সুরজাতীয় নর্প্রক-নর্প্রকী। এদের ছাড়া ভারতীয় ও পারসীকরা আনন্দ উৎসব করে তৃপ্তিলাভ করেন না। আমার যাত্রা আবার শুরু হওয়ার মুখে রাজা আমাকে হ'শ' অশ্ব দিলেন তাঁর রাজ্যসীমার শেষপ্রান্তে পোঁছে দেবার জন্য। তাতে তিনদিন সময় দরকার হয়। এইজন্ম আমি অশ্বচালকদের মাত্র তিন কি চার পাউও তামাক উপহার দিয়েছিল্ম। এই করে আমি আমেদাবাদে পোঁছোলে সেখানে সকলে এ কথা শুনে বিশ্বাস করতেই চান নি যে সেই রাজা আমাকে অতটা খাতির যত্ন করেছেন। কারণ তাঁর রাজ্যমধ্য দিয়ে যাত্রীরা কথনও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে না। তিনি সর্প্রদাই যাত্রীদের উপরে অত্যাচার চালান—এই ঘটনা সুবিদিত।

বারগান্ত্থেকে বিমল ও মোদ্রা পেরিয়ে ঝালোর। ঝালোর পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন সহর। জায়গাটি চারিদিকে প্রাচীর বেন্টিত থাকায় ওখানে যাওয়া অত্যন্ত হৃষ্কর। ওখানে পাহাড়ের মাথায় একটি হ্রদ আছে। নীচের দিকেও রয়েছে আর একটি হ্রদ। এই হুই হ্রদের মাঝখানে পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তা আছে সহর পর্যান্ত। ঝালোর থেকে আরও কয়েকটি স্থান অভিক্রম করে মেপ্তায় পৌছোনো গেল।

দন্তওয়ারাথেকে মের্ত্তা তিনদিনের রাস্তা। এটি (দন্তওয়ারা) পার্ববত্য অঞ্চল। কয়েকজন রাজা বা রাজপুত্রের অধিকারভুক্ত। তাঁরা মহান মুঘল সম্রাটকে কর দান করেন। বিনিময়ে এঁরা মুঘল সম্রাটের সৈশ্য বিভাগে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পান। তাঁরা কর দিয়ে যা বায় করেন তার চেয়ে বেশী লাভবান হন।

মেন্ডাও বড় সহর। তবে সুগঠিত নয়। আমার অন্য একবারের ভারত-ভমণে যখন এই স্থানটিতে যাই তখন সমস্ত সরাইখানা লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ সেই সময়ে শায়েন্তা খানের বেগম অর্থাৎ শাহজাহানের মাতুলানী ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কন্যাকে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুজ্জার সংগে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে। সূত্রাং আমি একটি উচ্ছু জায়গাতে তাঁরু খাটিয়ে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই উচ্ছু জায়গাটির আশেপাশে কিছু গাছপালাও ছিল। ঘন্টা তুই পরে একটি ব্যাপার দেখে তো আমি অবাক! দেখা গেল পনের বিশটি হাতী সেই গাছগুলির ডালপালা যতদূর শুঁড় দিয়ে ধরা যায় সব ভেক্নে চুরে নীচে নামাতে লাগলো। ব্যাপারটা যেন সাধারণ জালানী কাঠ সংগ্রহ করার মত। সেই ভাঙ্গাচোরার কাজ চলেছিল বেগমসাহেবার হুকুমে। হুকুমটি জারী হয়েছিল কেন তা খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওখানকার অধিবাসীরা তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করেছিল অর্থাৎ তাঁরা সাক্ষাতে বেগমের সংগে দেখা করেনি, উপযুক্ত উপহার উপঢোকনও প্রদান করেনি।

মের্ত্তা ছেড়ে আরও অনেক জায়গা অতিক্রম করে যেতে হয় বয়ানা (ভরতপুর) নামে একটি সহরে। এর আগে ছিন্দাওনও একটি সহরে। সমস্ত দেশব্যাপী যেমন হয় এখানেও সেই রকম নীলের পাত তৈরী হয় এবং তা গোলাকার। এখানকার নীল সর্ব্বোংকুট। তাই দামও দ্বিগুণ।

বয়ানার পরে বেত্তাপুরও একটি পুরোনো সহর। এখানে পশমী গালিচা, পর্দা ঝালর ইত্যাদ্ি তৈরী হয়। বেত্তাপুর থেকে আগ্রা বার ক্রোশ। সুতরাং সুরাট থেকে আগ্রা সবশুদ্ধ ৪১৫ ক্রোশ।

এই ভ্রমণ-যাত্রাকে যদি হু'টি সমভাগে তের ক্রোশ করে বিভক্ত করা যায় তাহলে তেত্রিশ দিনে সুরাটে পৌছানো যেতে পারে। তবে বিশ্রাম নিয়ে, স্থানে স্থানে যাত্রাভঙ্ক করে চললে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দিনের যাত্রা পথ আর কি!

## অধ্যায় ছয়

কান্দ হোরের রান্তা ধরে ই**স্পাহান থেকে আগ্রা**।

আমি এতক্ষণ যে রাস্তা খাটের ব্র্ণনা দিয়েছি, তা প্রায় নিখুঁত। এই করে পাঠকদের আমি কান্দাহার পর্য্যন্ত নিয়ে এলাম। এখন বাকী রয়েছে কান্দাহার থেকে পুনরায় আগ্রা যাবার বিবরণ। এই যাতায়াভের হু'টি পন্থা একটি কাবুলের মধ্যে দিয়ে, দ্বিতীয়টি মুলভান হয়ে। শেষেরটি সংক্ষিপ্ত এবং দশদিনের কম রাস্তা। তবে ওপথে কোন শকট বা পশুযান যায় না। কা**র**ণ কান্দাহার **থেকে মুলতা**ন যেতে হলে সমস্তটা রাস্তাই মরুময়। এমনও হয় যে তিনচার দিনের যাত্রা পথে একটুও জলের সন্ধান মিলবে না। কাজেই সবচেয়ে সাধারণ, সহজ ও সমতল রাস্তা হচ্ছে কাবুলের মধ্য দিয়ে । এখন কান্দাহার থেকে কাবুল চব্বিশ দিনের রাস্তা, কাবুল থেকে लारहात वाहम पिन, लारहात थ्यरक पिल्ली वा जाहानावाम जाठात पिन. आत দিল্লী থেকে আগ্রা ছয় দিনের যাত্রা পথ। এর পরে আর ষাট দিন আবশুক হয় ইস্পাহান থেকে ফরাত হয়ে কান্দাহার পোঁছোতে। তাহলে ইস্পাহান থেকে আগ্রা পৌছাতে সর্বসাকুল্যে প্রয়োজন হয় একশ' পঞ্চাশ দিন। যে সকল ব্যবসায়ীদের ক্রত পৌছানো দরকার তাঁরা একসংগে তিন চারটি ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখেন এবং সবটা রাস্তা অতিক্রম করেন খুব বেশী হ'লেও প্রষট্টি দিনের মধ্যে।

মুলতান এমন একটি সহর যেখানে প্রচুর লিনেন সুতার কাপড় তৈরী হয়।
নদীর মুখ বালির চড়া পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা সমস্ত তট্টায়
রপ্তানী হয়ে যেত। নদী পথ বন্ধ হতে কাপড় সব নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রাতে।
তারপর আগ্রা থেকে সুরাটে। লাহোরের যত পণ্য-দ্রব্য তার অধিকাংশই
এইভাবে আগ্রা হয়ে সুরাটে যায়। পণ্যবাহী গাড়ী ঘোড়া ফুর্মুল্য হওয়াতে
মূলতান অথবা লাহোর উভয় স্থানেই খুব স্বল্পসংখ্যক মাল আমদানীরপ্তানীকারক ব্যবসায়ী আছেন। এই কারণে অনেক কারিগর শিল্পীরাও
এ স্থানসমূহ ত্যাণ করে চলে গিয়েছেন অন্তর। তাতে ঐ অঞ্চলে রাজার
প্রাপ্য রাজ্যের হারও অতি মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। আর সমগ্র বেনিয়া
সমাজ এসে মূলতানে জড় হয়েছে। এরা পারস্তার সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য
চালান। ইছদীরা যে ধরনের ব্যবসা করেন. এরাও সেখানে তাই করেন।

সুদে টাকা খাটানোর ব্যাপারে এঁরা তাঁদেরও হার মানিয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশ একটি নিয়ম আছে। বছরের কয়েকটি বিশেষ দিনে তাঁরা মূরগীর মাংস খেতে পারেন। ছই তিন ভাই-এর স্ত্রী থাকেন একজন। সন্তানসন্ততির পিতারূপে গণ্য হবেন জ্যেষ্ঠ ভাতা। এই শহরে স্ত্রী পুরুষ ছই শ্রেণীরই প্রচুর নর্ত্তক-নর্ত্তকী আছে। এরা পারস্য দেশ পর্যান্ত যাতায়াত করে।

এখন আমি কান্দাহার থেকে আগ্রার রাস্তা এবং তা কাবুল ও লাহোরের মধ্যে দিয়ে—তারই বর্ণনা দিচ্চি।

কান্দাহারের অনেক পরে সিগানু হোল ভারতের সীমান্তবর্তী একটি সহর। বিভিন্ন রাজকুমারদের শাসনাধীন থাকে এই স্থানটি। তাঁরা পারস্য সমাটের অধীনতা শ্বীকার করেন। সিগানুর হতে কারুলের দূরত্ব ৪০ ক্রোশ।

এই চল্লিশ ক্রোশ রাস্তাব্যাপী রয়েছে তিনটি মাত্র শোচনীয় অবস্থা সম্পান্ন
গ্রাম। সেথানে কথনও সখনও ঘোড়ার জ্বল্য রুটি বা যব পাওয়া যায়।
এইজ্ব্যু সবচেয়ে নিরাপদ হোল নিজের সংগে ঘোড়ার খাল্য বহন করা।
জ্বলাই আগস্ট মাসে ঐ অঞ্চলে একটা গরম হাওয়া চলে। তাতে মানুষের
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। ঠিক এই প্রকার হাওয়া
বাতাসের কথা আমি পারস্য ভ্রমণ প্রসংগে বলেছি। সেখানকার ব্যবিলন এবং
মাউসুলের কাছাকাছি জায়গায় এই রকম হাওয়ার প্রকোপ দেখা যায়।

কোবৃল একটি বিরাট এবং সুরক্ষিত সহর। উজ্জবেক জ্ঞাতির লোকেরা প্রতি বছর এখানে অশ্ব বিক্রীর উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন। তাঁদের হিসেবে জানা যায় যে প্রতি বছর ষাট হাজারেরও বেশী ঘোড়া এখানে ক্রয় বিক্রয় হয়। এরা পারস্য থেকে প্রচুর মেষ ও অহাায় গৃহপালিত পশু প্রাণী এখানে নিয়ে আসেন। এ স্থানটি পারসীক. তাতার ও ভারতীয় বস্তুসামগ্রী ও মানব-গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্র। এখানে মদ্যও পাওয়া যায়। তাছাড়া খাদ্যদ্ব্যও বেশ শ্বায়্য মূল্যে বিক্রী হয়।

অশু প্রসংগে যাবার আগে আমাকে অবশুই একটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করতে হবে। তা হচ্ছে কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যান্ত অঞ্চলের অধিবাসী আফগানদের কথা। এই মানবগোষ্ঠীর বাস বালুচ পর্বত পর্যান্ত স্থানসমূহে। এরা খুৰ বলিষ্ঠ ও সাহসী। রাত্রিকালে এরা দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায়। ভারতীয়দের মধ্যে একটি প্রথা আছে প্রতিদিন প্রাভঃকালে তাঁরা একটি বাঁকা গাছের শিকড় দিয়ে জিহ্বা ঘসা মাজা করে পরিস্কার করেন।

## তাভেরনিয়ে-র ভারত ভ্রমণ

এতে তাঁদের সদ্দি শ্লেকা। অনেক বের হয়ে যায় এবং একটা বমির ভাব হয়। সে যুগে পারস্থ ও ভারতের সীমান্তবাসীরাও এর চর্চা করতেন। তবে তাঁরা প্রাতঃকালে বিশেষ বমি করতেন না। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করতে বসে ঘুই এক টুকরো খাদ্য খেতেই তাঁদের হংপিও ফুলে উঠতে থাকে। আর খাওয়া চলে না, বমি করতে বাধ্য হতেন। তারপর অবশ্য আবার ক্ষুধার্ত্ত হয়েই সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। তারা যদি ঐভাবে খাওয়ার আগে বমি না করেন, তাহলে তাঁদের পরমায়ু ত্রিশ বছরের অধিক হয় না। তাছাড়া দেহে শোথ রোগেরও আক্রমণ হয়। কাবুল থেকে খাইবার পেশোয়ার, নউসেরা প্রভৃতি স্থানের পরে আটক।

আটক হৃ'টি বৃহৎ নদীর মিলনস্থলে একটি শৈলান্তরীপে অবস্থিত। মহান মুঘলদের সুদৃঢ় কেল্লাগুলির মধ্যে একটি এখানে। সমাটের অনুমতি ব্যতীত কেউ বা কোন বিদেশী ওখানে প্রবেশ করতে পারেন না। শ্রদ্ধাস্পদ জেসুইট ধর্মযাজ্ঞক রুক্স্ ও তাঁর সংগীরা ঐ পথে ইস্পাহান যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের অনুমতি পত্র না থাকায় তাঁদের ওখান থেকে লাহোরে ফিরতে হয়েছিল। তারপরে জলপথে সিক্কুদেশে যান। সেখান থেকে যান পারস্যে।

আটক ছেড়ে আরও বহু জায়গা অতিক্রম করলে তবে লাহোর। এটি একটি রাজ্যের রাজধানী। সহরটি পঞ্চনদের একটি তীরে অবস্থিত। এই নদীটি উত্তর প্রান্তের পর্বতশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়ে সিম্পুনদকে ফ্রীত করে তুলেছে। যে অঞ্চল এই নদীর দ্বারা বিধোত তার নাম পাঞ্চাব। সে সময়ে নদীর গতিপথ সহর থেকে এক লীগের মধ্যেও ছিল না। তাহলে বারবার নদীটি গতি পরিবর্তুন করে বক্যার সৃষ্টি করে ক্ষেত খামারের অশেষ ক্ষতি সাধন করেছে। সহরটি বেশ বড় এবং দৈর্ঘ্যে এক লীগেরও অধিক বিস্তৃত। বিস্তু দিল্লী ও আগ্রার তুলনায় উঁচু সব ঘর রাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার কারণ অত্যধিক বারিপাত। অতি র্ফির ফলে বাড়ীঘর সব জ্লময় হয়ে যেত। রাজপ্রাসাদটিকে মোটায়ুটি উৎকৃষ্ট বলা চলে। আগে যেমন ওটি নদীর তীরে ছিল এখন আর তেমনটি নেই। নদী এখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ লীগ মত দুরে চলে গিয়েছে। লাহোরেও মল পাওয়া যায়।

লাহোর এবং তার উত্তরে অবস্থিত কাশ্মীর রাজ্য অতিক্রমকালে একটি বিষয় অবশ্যই নজরে পড়বে যে সেখানকার নারীজাতির দেহের কোন অংশে লোম নেই। পুরুষদেরও চিবুকে সামাশুই দাড়ি গজায়। লাহোর থেকে দিল্লীর দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। অনেক সহর, সরাই পেরিয়ে তবে দিল্লী। বেশ খানিকটা রাস্তা চলার পরে লাহোর ও দিল্লীর মধ্যে আবার দিল্লী থেকে আগ্রা পর্যান্ত রাস্তার ত্থারে সুন্দর সব বৃক্ষরাজি দেখা যাবে। দৃশ্যটি অতি মনোরম। অনেক জায়গায় গাছ পুরোনো হয়ে নইট হয়ে গিয়েছে; কিন্তু নতুন গাছ আর পোঁতা হয়নি।

যমুনা নদীর সন্নিকটে দিল্লীও বিরাট সহর। যমুনা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে অবশেষে পশ্চিম দিক হয়ে প্রবাহিত হয়েছে পূবমুখো। তারপরে আগ্রার পাশ ধরে গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। শাহজাহান আবার নিজের নামানুসারে জাহানাবাদ নামে একটি সহর নির্দ্মাণ করান। আগ্রার পরিবর্ত্তে তিনি এই নতুন সহরেই রাজদরবার চালানোর পরিকল্পনা করেন। এই জায়গাটির আবহাওয়া ছিল মাঝারি ধরণের। দিল্লী এখন প্রায় ধ্বংসভূপে হয়েছে পরিণত। চারদিকে কেবল ভাঙ্গাচোরা ইট পাথরের ভূপ। আর গরীব লোকেদের ঘরবাড়ী দেখা যায় চারদিকে। রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু ও সংকীর্ণ। বাড়ীগুলি ভারতের অত্যাত্ম অঞ্চলের মতই খড় বাঁশের। সম্রাটের দরবারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিই মাত্র দিল্লীতে বাস করেন। প্রকাশু বেইটনীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের গৃহাবাস ও শিবির নির্দ্মাণ করেছিলেন। বাদশার দরবারে যে মাননীয় জেসুইটগণ এসেছিলেন তাঁরাও ঠিক ঐ পদ্ধতিতেই নিজ্ঞাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জাহানাবাদ ও দিল্লী একই প্রকারের বড় সহর। ত্ব'টি জায়গার মধ্যে একটি প্রাচীর মাত্র ব্যবধান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের বাড়ীই সুবৃহৎ প্রাচীরে বেন্টিত। অধিকাংশ আমির ওমরাহরা সহরের বাইরে বাস করেন জলের সুবিধার জ্ঞা। দিল্লী ছেড়ে জাহানাবাদে প্রবেশ করলেই লম্বা চওড়া সব রাজ পথ দেখা যাবে সুনিশ্চিতরূপে। রাস্তার পাশে পাশে আবার খিলান যুক্ত সব ঘর বারান্দার বহর। সেখানে ব্যবসায়ীদের দোকান পাট। তার উপরের ছাদ সমতল। এই রাস্তা বাদশাহের প্রাসাদ সম্মুখে একটি চতুছোণ উদ্যানে গিয়ে মিলেছে। প্রাসাদের আর একটি ফটকের মুখে আরও একটি সুবৃহৎ ও মনোরম রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে। ওখানেও বড় বড় র্মন্ত বিশ্বেরা বাস করেন। তবে দোকান পাটের বালাই নেই।

সম্রাটের প্রাসাদ আধ বীঘেরও বেশী জায়গা জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রাচীর শ্রেণী চমংকার খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে গঠিত। মাঝে মাঝে বন্দুক চালনার নিমিক্ত ফোকর আছে। পরিথাগুলি জলে পূর্ণ। সেগুলিও খণ্ড পাথর দিয়ে বাঁধানো। প্রাসাদের মুখ্য ফটকে কোন জাঁকজমক আড়ম্বর নেই। প্রধান অঙ্গনের চেয়ে বেশী কিছু দ্রস্টব্য ওখানে নেই। এই ফটক দিয়েই বড় বড় আমির ওমরাহরা হাতীর পিঠে করে দরবারে প্রবেশ করেন।

প্রথম দরবার ক্ষেত্র পার হয়ে গেলে আর একটি সুদীর্ঘ রাস্তা দেখা যায়।
তার ছই পাশে রয়েছে শুভ ও খিলান বিশিষ্ট বারান্দার সারি। তাতে
ছোট ছোট কুঠরী আছে। সেখানে কিছু সংখ্যক অশ্বরক্ষী শয়ন করে।
বারান্দাগুলি জমি থেকে প্রায় ছু ফুট আন্দাজ উঁচু ভিতের উপরে নির্দ্মিত।
বাইরে যে ঘোড়াগুলি থাকে তাদের এই বারান্দার সিঁড়ির উপরে খাবার
দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় বড় তোরণযুক্ত ফটক আছে যা অনেকগুলি
সারিবদ্ধ ঘরের দিকে গিয়েছে এগিয়ে। তা আরও চলে গিয়েছে অন্তঃপুর
বা হারেমের অভিমুখে এবং বিচারালয়ের দিকে। রাস্তার মাকখানে একটি
জলধার মত আছে। তারপরে সমান সমান ব্যবধান ছোট ছোট ফোয়ারার
সমাবেশ দেখা যায়।

সেই বড় রাস্তাটি একেবারে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রাঙ্গণ পর্যান্ত পৌছে গিয়েছে। ওখানে ওমরাহগণ অর্থাৎ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নিজেরাই সতর্ক প্রহরায় থাকেন। এরা হলেন ঠিক তুকী ও পারস্থের খানদের মত। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে এদের জন্ম নির্দ্ধিষ্ট ঘর আছে। তাঁদের অশ্বসমূহ দ্বারদেশে বাঁধা থাকে।

দ্বিতীয় চত্ত্বর থেকে তৃতীয়টিতে পৌছোনো যায় সুবৃহৎ একটি তোরণদার অতিক্রম করে। তার এক পাশে জমি থেকে হু' তিন ধাপ উঁচু ভিতরে উপরে একটি ছোট হলঘর। ওটি তোষাখানা অর্থাৎ বাদশার পোষাক পরিচছদ আসবাব রাখার ঘর। ওখানেই রাজকীয় পোষাক মজ্বৃত থাকে। সম্রাট যখন কোন প্রজ্ঞাও নবাগত ব্যক্তিকে 'খেলাত' অর্থাং সম্মানসূচক উপঢৌকন দান করেন তখন এই তোষাখানা থেকেই তা নির্ব্বাচিত হয়। আর একটু দূরে তোরণ দারের নীচেই একটি জায়গায় মজ্বৃত থাকে জয়ঢাক, তুরী, শিক্ষা, সানাই প্রভৃতি। বাদশাহ বিচারাসনে আসীন হলে ঐ বাদ্য যন্ত্র ৰাজিয়ে ওমরাহদের জানিয়ে দেওয়া হয় তিনি এসেছেন। সম্রাটের দরবার ত্যাগের মুখেও ঐরকম সংকেত ধ্বনির প্রথা আছে।

তৃতীয় চত্ত্বরে দেখা যাবে দিভানের মত একটি আসন। সেখানে বসে সম্রাট প্রজাদের অভাব অভিযোগ শোনেন। এটিও একটি বিরাট কক্ষ এবং চত্মরের উপরে প্রায় চার ফুট উঁচু। তার তিন দিক উল্লুক্ত, কোন দেয়াল নেই। তেত্রিশটি স্তক্ষের উপরে থিলান সাজান। স্তক্ষ্ণেল চার ফুট আন্দাজ মাপের চোকো গড়নের। স্তক্ষের আলাদা ভিত আছে, দেহ অলংকৃত। সম্রাট শাহজাহান এই সূর্হৎ কক্ষটিকে বিশেষ জাকালো করেই নির্মাণ করাতে চেয়েছিলেন। এমন সব বর্ণাঢ্য প্রস্তর খচিত করেছিলেন যাতে মনে হয় তা স্বাভাবিক ভাবেই সূচিত্রিত। এই সজ্জা অলংকরণ ঠক যেন মহান ডিউকের তাস্কানীর গীর্জার মত। হু' তিনটি স্তক্ষে ঐ প্রকার কারুকার্যা করে দেখা গেল যে সমস্ত স্তম্ভ গাত্রে অলঙ্ককরণ যোজনা করতে যে পরিমাণ রঙীন প্রস্তর প্রয়োজন তা সারা বিশ্বেও মিলবে না। তাছাড়া অর্থও ব্যয় হবে অপরিমেয়। কাজেই তাঁর পূর্বে পরিকল্পনা বাতিল করে ঠিক করলেন সামান্য কিছু ফুলের নক্সা করে দেওয়া হবে।

কক্ষটির মাঝখানে চত্ত্বরের দিকে মুখ করে উঁচু ভিতের উপরে একখানি সিংহাসন স্থাপিত। সেখানে বসেই সম্রাট প্রজাদের বক্তব্য শোনেন ও বিচারের রায় দান করেন। সিংহাসনটিতে বসার জন্ম একটি আসন পীঠ, চারদিকে চারিটি থাম। তার আয়তন অনেকটা আমাদের ভ্রমণকালীন ছোট শয্যাসনের মত। উপরে চন্দ্রাতপ গোছের ছাউনি, পশ্চাৎ ভাগও প্রস্তরময়। উপাধান ও আশেপাশের সব কিছু হীরক খচিত। বাদশাহ যখন ওখানে বসেন তখন আসনটির উপরে স্বর্ণ মণ্ডিত বস্তু বা কোন অতিরিক্ত অলঙ্করণ যুক্ত রেশমী কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরে তিনি হুই ফুট চওড়া তিনটি ছোট সিঁড়ের ধাপে পা দিয়ে ওখানে উঠে বসেন। আসনটির এক পাশে একটি দণ্ডের মাথায় একটি ছত্ত্র। দণ্ডটি দৈর্ঘ্যে কোন বর্ণা বা ব্লামের অর্জেক মত। সিংহাসনের একটি থামে ঝোলানো থাকে সম্রাটের একটি আন্ত্র। অন্য এক একটিতে থাকে ঢাল, ভোজালি, ধনুক ও তীর পরিপূর্ণ তুণ এবং আরও সব অন্ত্র শস্ত্র।

সিংহাসনের নীচে প্রায় বিশ ফুট মাপের চোকো একটি জায়গা আছে।
সেখানটি স্তম্ভসারি দ্বারা বেন্টিত। সেই থামগুলিকে কখনও সোনার, কখনও
বা রূপার পাতে মুড়ে দেওয়া হয়। স্তম্ভ বেন্টিত স্থানটিতে বসেন সাম্রাজ্যের
শাসন বিভাগের চারজন প্রধান কর্মচারী। তাঁরা দেওয়ানী ও ফৌজ্লারী
হুই বিষয়েই ওকালতী করেন। আরও অনেক আমির ওমরাহ থামগুলিকে
দিরে দাঁড়িয়ে থাকেন। যতক্ষণ স্মাট দেওয়ানে উপস্থিত থাকেন ততক্ষণ

কিছু সংখ্যক বাদক ওখানে হাজির থাকেন। তাদের বাদ্য ধ্বনি এত কোমল ও মধুর যে তাতে রাজকার্য্যে কোন বিদ্ন সৃষ্টি হয় না। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকাকালে কিছু সংখ্যক আমির ওমরাহকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোন কোন সময় তাঁর কোনও পুত্তও থাকেন দাঁড়িয়ে। বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে 'নহাব' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যিনি হলেন তুকী দেশের মহান উজিরের মত, তিনি বাদশার কাছে একটি বিবরণী পেশ করে জানান যে তাঁর নেতৃত্বে সেদিন কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই বিবরণ দান শেষ হলে সম্রাট আসন ত্যাগ করেন। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে কেউ কোন কারণেই প্রাসাদ ত্যাগ করতে পারবে না। তবে আমি বলতে পাবি যে সাধারণেব ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য তা আমাদের ক্ষেত্রে অনেকখানি মুকুব করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই ঃ

একদিন সমাট যখন দেওয়ানীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তথন আমি প্রাসাদের বাইবে যাবার চেষ্টা করেছিলাম এমন একটি জরুবী কাজের তাগিদে যার জন্স একটুও বিলম্ব কবা সম্ভব ছিল না। দ্বারবক্ষীদের নেতা বা কাপ্তেন আমার হাত ধরে বললেন আমার বাইরে যাওয়া চলবে ন।। কিছু সময় আমি তর্ক বিতর্ক করে বোঝাতে চেফ্টা করলাম যে কি কারণে বাইরে যেতে চাই। কিন্তু তার আচরণ অত্যন্ত উদ্ধত দেখে আমি আমার বেতথানি তুলেছিলাম। কাছাকাছি যদি হু' চারজন রক্ষী না থাকতো তাহলে হয়ত ওকে আঘাত করেই বসতুম। তারা সব ব্যাপারটা দেখে আমার হাত ধরে ফেললো। আমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় নবাব (নহাব), যিনি ছিলেন সম্রাটের খুল্লতাত, তিনি ওখানে এসে পডেন। ঝগড়া বিতর্কের কারণ শুনে তিনি দাররক্ষীকুলের অধিকর্তাকে হুকুম দিলেন আমাকে প্রামাদ ত্যাগের অনুমতি দানের জন্ম। তারপব তিনিই বাদশাকে ব্যাপারটা জানান। সন্ধ্যার দিকে নবাব তাঁর এক ভূত্যকে পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিলেন যে সম্রাটের ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে আমি দেওয়ানে সম্রাট সমাসীন থাকতেই আমাব ইচ্ছে মাফিক প্রাসাদের বাইরে যাতায়াত করতে পারবো। এইজন্ম পরের দিন আমি নবারের কাছে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

এই চন্ত্ররটির মধ্যস্থলের মুথে পাঁচ ছয় ইঞ্চি চওড়া একটি খাঁজকাটা জায়গা আছে। বাদশাহ বিচারাসনে সমাসীন হলে দরবারে যাঁদের কাজকর্ম থাকে তাঁরা ঐ পর্যান্ত এগিয়ে এসে অপেক্ষা করেন। তাঁদের ডাক পড়ার আগে আর একটুও অগ্রসর হওয়া বিধি-সংগত নয়। বিদেশী রাজদৃতগণও এই নিয়মের বহিভূতি নন। কোন রাফ্রদৃত ঐ খাঁজকাটা জায়গা পর্যান্ত এগিয়ে এলে নিয়মবিধির কর্তা-ব্যক্তি সম্রাটের দিকে লক্ষ্য করে উচ্চৈঃররে বলতে থাকেন যে জনৈক বিদেশী রাজদৃত সম্রাটের সাক্ষাংপ্রার্থী। তথন মুখ্য মন্ত্রীদের একজন সে কথা সম্রাটকে নিবেদন করেন। সম্রাট খানিকক্ষণ এমন ভাব প্রকাশ করেন যেন কিছুই শুনতে পান নি। অবশেষে চোখ হু'ট একটু উপরে তুলে বিদেশী দৃতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মন্ত্রীকে ইঙ্গিত প্রদান করবেন যে তিনি ( দৃত ) তাঁর কাছে আসতে পারেন।

দেওয়ানী কক্ষের বাঁ দিকে এগিয়ে গেলে উঁচু একটি সমতল জায়গায় বেড়ানো যায়। ওখান থেকে নদী দেখা যায়। এই উঁচু জায়গাটি অতিক্রম করে বাদশাহ ছোট একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। তার পরে হারামে যান। এই ক্ষুদ্র কক্ষেই আমি বাদশার সংগে প্রথম সাক্ষাং করি। সে প্রসংগ আমি যথাস্থানে বর্ণনা করবো।

প্রাঙ্গণটির বাঁ দিকে যেখানে দেওয়ানী বা দরবার কক্ষ নির্দ্মিত হয়েছ সেখানে অতি চমংকার পরিচ্ছয়রূপের ছোট একটি মসজিদ আছে। মসজিদের গস্থুজটি নিখুঁতভাবে গিল্টী করা সীসা বা দন্তার পাতে মোড়া। সম্রাট প্রতিদিন ওখানে ভজন ও প্রার্থনাদি শুনতে যান। তবে শুক্রবারে ওখানে ন গিয়ে বড় মসজিদে যান। বড় মসজিদটি অতি সুন্দর, পরিচ্ছয় ও সুউচ্চ একটি ভিত্তির উপরে স্থাপিত। মসজিদটি এত উঁচু যে সহরের অনেক বাড়ী থেকে উচ্চতায় অধিক। ওটিতে চমংকার সিঁড়ি সোপানের বহর আছে। বাদশাহ যেদিন ওখানে যান সেদিন বিরাট একটি কাঠের রেলিং সিঁড়ির ছুদিকে বসানো হয়। তার কারণ হাতীগুলিকে দুরে রাখা এবং তা মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই।

চত্তরটির ডানদিকে বারান্দার বহর। তাতে সুদীর্ঘ দালান ও প্রকোষ্ঠা নির্দ্দিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তা প্রায় আধ ফুট উঁচুতে। এগুলি বাদশাহের আন্তাবল। ওখানে অনেক প্রবেশ পথ আছে। সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি ও দালান মর্য্যাদাশালী অশ্ব দ্বারা পরিপূর্ণ। নিয়ন্তরের ঘোড়ার জন্ম বাদশাহ তিন হাজার ক্রাউন মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন উত্তম ঘোড়া আছে যার জন্ম তিনি দশ হাজার পর্যান্ত দিয়েছেন। আন্তাবলের প্রতিটি দরজায় বাঁশের শলা দিয়ে তৈরী মাহুর (চিক্) টাকানো। সেসব ঠিক আমাদের দেশের

চুব্ড়ি তৈরী করার বেতের মত। আমাদের দেশে যা দিয়ে চুব্ড়ি তৈরী হয় তা দিয়েই এগুলি বাঁধা বোঁনা হয়। কিন্তু এখানে বাঁশের কাঠিগুলিকে বোনা ও বাঁধা হয় পাকানো রেশম দিয়ে। এই কাজ বড় সৃক্ষা, তবে অত্যন্ত একঘেঁরে। এই মাত্র বা চিক্ টাঙানো হয় ঘোড়ার উপর মশামাছির উৎপাত রোধ করার জন্ম। এক একটি অশ্বের জন্ম ত্বজন করে সহিস বা পরিচর্য্যাকারী থাকে। একজন থাকেন পশুটিকে পাখা চালিয়ে হাওয়া করার জন্য। দালানে ও আন্তাবলের দরজায়ও এই রকম চিক্ ঝোলানো থাকে। প্রয়োজনমত তা সরিয়েও দেওয়া যায়। প্রকোষ্ঠগুলির মেঝে চমংকার কার্পেটে আর্ভ। সন্ধ্যাবেলা কার্পেটগুলি তুলে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে অশ্বের জন্ম খড়ের শ্যা বিছিয়ে দেবার কথা। কিন্তু এখানে শ্যা খড়ের নয়। অশ্বের মল রেডি ভকিয়ে পাত করে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। পার্য্য, আরব ও উজ্বেকিস্তান থেকে যে ঘোড়াগুলি ভারতে আসে এখানে তাদের খাদ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। ভারতবর্ষে কখনও ঘোড়াকে শুকনো ঘাস বা জ্ই ( এক প্রকার ঘাস ) থেতে দেওয়া হয় না। প্রতিটি **অশ্বকে সকাল বেলা**য় প্রয়োজন অনুসারে তিনটি আটার রুটি ও মাখন খেতে দেয়ার প্রথা। রুটি এক একটির ওজন আমাদের দেশের ছয় পেনি মূল্যের রুটির মত। এই খাদ খাওয়ানো প্রথমে খুব কঠিন কাজ। এই খাদে ওদের অভ্যন্ত করতে প্রায় তিন চার মাস সময় চলে যায়। সহিস এক হাতে ওদের মুখ টেনে খুলবে, আর এক হাতে থাবার পুরে দেবে। আখের চারা ও জোয়ারের যখন কাল তথন সেসব ঘোড়াকে খেতে দেওয়া হয় মধ্যাহ্নকালে। সন্ধ্যা সমাগমের ত্ব ঘণ্টা আগে বাগানের ক্ষুদ্র ঘাসের চটা তুলে তা শিলনোড়ায় পিষে জলে গুলে খাওয়ানো হয় যব বা অন্য উদ্ভিজ্জ খাদের পরিবর্ত্তে। বাদশার অন্য আস্তাবলেও উৎকৃষ্ট সব ঘোড়া আছে। কিন্তু আস্তাবলগুলি এত কদর্যা ও বিশ্রী রকমের যে উল্লেখ করার মত নয়।

যমুনা নদীটি ভারি চমংকার। বড় বড় নৌকা চলেছে নদীতে। আগ্রার ওধারে গিয়ে নদীর নাম গিয়েছে বদলে। এলাহাবাদে গিয়ে নদীটি গঙ্গায় পড়েছে। জাহানাবাদে এই নদীবক্ষে সম্রাটের কয়েকটি হুই মাস্তলবিশিষ্ট ছোট ছোট জাহাজের মত নৌকো আছে। তিনি নৌকোয় করে প্রমোদ বিহার করেন। এই জলমানগুলি এদেশের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী অতি চমংকার-রূপে সঞ্জিত।

## অধ্যায় সাত

দিলী থেকে আগ্রার সেই রাজাটিরই আরও বিবরণ।

দিল্লীর পরে বল্লভগড় ও পাল্ওয়াল। এর কয়েক জোশের মধ্যেই মথুরা যার আর একটি নাম শাহ-কি-সরাই। এখানে ভারতীয়দের বৃহত্তম মন্দিরের একটি আছে। বাঁদরের জন্ম একটি হাসপাতাল আছে ওখানে। ঐ অঞ্চলের আশেপাশে যত বাঁদর আছে সব ওখানে আশ্রয় পায়। বেনিয়া সমাজ এই প্রাণীগুলির খান্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যতুশীল। মন্দিরময় স্থানটির প্রকৃত নাম মথুরা। বর্ত্তমানে যা অবস্থা তার চেয়ে পুরাকালে এ জায়গাটি তের বেশী পবিত্র ও ভক্তি শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। তখন যমুনা নদী একেবারে মন্দিরের ভিত স্পর্শ করে ছিল প্রবাহমানা। সেই সময়ে বেনিয়া সমাজও ঐ অঞ্চলের অন্যান্ম অধিবাসীরা সকলেই নদীতে স্থান করে মন্দিরে পূজা অর্চনা করতেন। বারবার তাঁরা এই স্থান করেন একটি বিশ্বাসে যে সেই পূত স্রোতের জলে স্থান করেল তাঁদের পাপ কলুষরাশি ধুয়ে যাবে। এখন নদীর গতিপথ আরও উত্তরে সরে যাওয়ার ফলে মন্দির থেকে নদীটি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এর ফলে তীর্থ যাত্রীর ভিড় পূর্ব্বাপেক্ষা কম। মথুরা থেকে আগ্রা বেশী দূরে নয়।

আগ্রা সহর ২৭ ডিগ্রী, ৩১ মিনিট অক্ষাংশে বালুকাময় ভূমিতে অবস্থিত। কাল্পেই জায়গাটি অত্যন্ত গরম। ভারতবর্ধের বৃহত্তর সহরের মধ্যে এটি একটি। পূর্বের এখানে রাজা মহারাজাদের বাসস্থান ছিল। সন্ত্রান্ত ধনীব্যক্তিদের গৃহাবাস যেমন দেখতে মনোরম, তেমনি সুগঠিত। কিন্ত দরিদ্রশ্রেণীর ঘরবাড়ী ভারতের অত্যাত্ম সহরের মতই অতি সাধারণ। একটি বাড়ির পরে যথেষ্ট ব্যবধানে আর একটি বাড়ী। সব বাড়ীই উঁচু দেয়ালে ঘেরা। তার কারণ মেয়েদের বাইরে থেকে দেখা না যায়। তাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে এদেশের সহরগুলি আমাদের ইউরোপের সহরের মত প্রীতিকর নয় একে-বার্মেই। আগ্রা সহরের চারদিকে বালির স্তর্পে রয়েছে বলে এখানে উত্তাপ অত্যধিক। শাহজাহান এই কারণেই ঐ স্থানটি ত্যাগ করে জাহানাবাদে নতুন একটি রাজ্ধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

আগ্রার সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস বাদশার প্রাসাদ। সহরের আশপাশে আরও জনেক কীর্ত্তিসৌধ আহে। বিরাট এক ভূখণ্ডে সম্রাটের প্রাসাদ। ছুই বহরের প্রাচীর শ্রেণীতে উহা বেন্টিত। জায়গায় জায়গায় খোলা চত্ত্বর আছে। এই সব জায়গায় রাজ দরবারের কিছু বিশিষ্ট কর্মীর বাসস্থান হয়েছে নির্দ্দিন্ট। প্রাসাদের সম্মুখেই যমুনা নদী প্রবহমানা। প্রাসাদ প্রাচীর ও নদীর মধ্যে যে প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান আছে সেখানে সম্মাট হাতীর লড়াইএর আয়োজন করেন। জলের ধারেই এই জাতীয় লড়াইএর ব্যবস্থা হয়। কারণ যে হাতীটি জয়ী হয় সে এমন উত্তেজিত ও উন্মন্ত হয়ে পড়ে যে তাকে জলে নামাতে না পারলে বাগে আনা যায় না। তার পরে ছোট লাঠির মাথায় বামা পট্কা বেঁধে জলের মধ্যেই উহা ছুঁড়ে ওকে ভয় দেখানো হয়। হাতীটি গভীর জলের মধ্যে কিছুক্ষণ থেকে তারপরে শান্ত হয়।

সহরের একপাশে প্রাসাদের সামনেই মস্ত বড় একটি চতুষ্কোণ চত্বর আছে।
তার প্রথম তোরণটিতে কোন জাঁকজমক নেই। ওখানে কয়েকজন সৈনিক
থাকে প্রহারত। আগ্রা থেকে জাহানাবাদে রাজধানী স্থানাস্তরিত করার
তোড়জোর চলছে। সম্রাট তখন কিছুদিনের জন্ম সাম্রাজ্যের অন্য এক
জায়গায় গিয়েছিলেন। তখন প্রাসাদ, বিশেষ করে ধনাগারের দায়িত্বভার
দিয়েছিলেন জনৈক মুখ্য ওমরাহের উপরে। এই ওমরাহটি সম্রাটের বিশেষ
বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সেই দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ওমরাহ যতদিন বাদশাহ ফিরে
আসেননি তত্তিন দিনেরাতে কখনও তোরণের বাইরে যাননি। সর্বহদ্য
প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকতেন। এই রক্ষম একটি সময়েই আমি আগ্রার
প্রাসাদ দেখার অনুমতি পেয়েছিলাম।

সম্রাট মখন নতুন রাজধানী জাহানাবাদে গেলেন তখন সমস্ত রাজ দরবার ও হারেম তাঁর সংগে গিয়েছিল। আর আগ্রার প্রাসাদ তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছিল যাঁর উপর তিনি ছিলেন ওলন্দাজদের বিশেষ বন্ধু। বস্তুতঃ তিনি সমস্ত ইউরোপীয়দেরই বন্ধু ছিলেন। সম্রাট আগ্রা ত্যাগ করে যেতেই ডাচ্ফান্টরীর অধিকর্ত্তা সেন্হীর ভেলান্ট পরিত্যক্ত প্রাসাদের কর্তা ব্যক্তির সংগে দেখা করে তাঁকে নিয়মমত উপঢ়োকন প্রদান করলেন। তার মধ্যেছিল ছয় হাজার ক্রাউন মুদ্রা, নানারকম মশলা, জাপানী টেবিল এবং চমংকার সব ওলন্দাজী বস্ত্র সন্ভার। মিঃ ভেলান্ট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তিনি যথন প্রাসাদের অধ্যক্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে যাবেন তখন তাঁর সংগে আমি যেন যাই। কিন্তু ভেলান্টের আয়োজনের বহর দেখে তিনি (অধ্যক্ষ) বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আর বললেন যে অত ব্যয়বাছল্য করা উচিত

হয়নি। অবশেষে তাঁকে জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন। সেই জিনিসপত্রের মধ্যে ছয়খানি জাপানী বেতের ছড়ি ছিল। তিনি তার একখানি রেখে ডাচ্ অধিকর্তাকে বলে দিলেন যে আর কিছুই রাখবেন না। র্বর্গমণ্ডিত হাতলওয়ালা ছড়িও তিনি গ্রহণ করলেন না। সেগুলিও ফেরত আনতে হোল। অভিনন্দনের পালা শেষ হতে তিনি সেন্হীর ভেলান্টকে জিজ্ঞেস করলেন যে কিভাবে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। তত্ত্বে ভেলান্ট বললেন যে রাজদরবার, হারেম ইত্যাদি যখন আগ্রা থেকে চলে গিয়েছে তখন প্রাসাদের অভ্যন্তর দেখবার আকাজ্ঞা তাঁর রয়েছে। গভ্লার তথনই তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ করে ছয়জন লোক নিযুক্ত করে দিলেন তাঁকে প্রাসাদ দেখাবার জন্য।

প্রথম ফটকের যেখানে গভর্ণর থাকেন সেটি হোল পৃষ্ঠদেশ আবদ্ধ একটি খিলান। এই ফটক দিয়ে পৌছোনো যায় একটি বড় প্রাঙ্গণে। প্রাঞ্গণিটির চারদিকে বারান্দা বেন্টিত। এটা ঠিক আমাদের কন্ভেন্ট উদ্যানের মত। প্রাঞ্গণের সামনে যে দালানের বহর আছে তা যেমন বড়, তেমনি উ চু। তিন স্তরের স্তম্ভ সারির উপরে উহা স্থাপিত। গ্যালারী ধরণের এই বারান্দার ও ঘরগুলির নীচে প্রাঞ্গণের ওপাশে যে জায়গাটুকু তা যেমন সরু, তেমনি নীচু। ওখানে রক্ষীদের জন্ম ছোট ছোট কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বড় বারান্দার দেয়ালে একটি কুলুঙ্গীমত অংশ আছে। সেখান থেকে একটি বেসরকারী সি জি নেমে গিয়েছে হারেমের দিকে। এই সি জি দিয়েই সম্রাট অন্দর মহলে যাতায়াত করেন। সম্রাট অন্তঃপুরে থাকাকালে মনে হয় তিনি সমাধি গর্ভে আছেন। এ সময় সম্রাটের আশেপাশে কোন রক্ষী থাকে না। কারণ ভয়ের কোন হেতু নেই। ওখানে অন্য কারোর প্রবেশের কোন পথ নেই। দিনমানে গরমের সময় একটি থোজা থাকেন সম্রাটের কাছে। অধিকাংশ সময় তাঁর কোন পুরাও থাকেন সেবা করার জন্ম। দরবারের প্রধান ব্যক্তিরা সেই গালারীর মত ঘরগুলির নীচেই সর্বদা থাকেন।

এই চত্বরের আর এক প্রান্তে একটি তোরণ পথ ধরে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে যাওয়। যায়। ওটিও গ্যালারীর মত ঘর বারান্দায় পরিবেটিত। এই ঘরগুলি প্রাসাদের কভিপয় কর্মচারীর জন্ম নির্দিষ্ট। এরপরে ভৃতীয় চত্ত্বর। সেখানে সম্রাটের আবাস। দক্ষিণদিকের গ্যালারী ঘরের সমস্ত খিলানকে সম্রাট নাহজাহান রৌপামশ্তিত করার সংকল্প করেছিলেন। অন্টিনদ্য ক্ষেত্রতকৃস্ নামে, জনৈক ফরাসী এই মণ্ডপের কাজটি করেন। সম্রাট এদেশে ঐ লোকটির মত সুযোগ্য কারিগর না পেয়ে তাঁকে দিয়েই নক্সার কাজ করিয়েছিলেন। সেই সময়ে বাদশাহ গোয়ার পর্ত্ত্বগীজদের সংগে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা ও সন্ধি ইত্যাদির প্রস্তাব চালাচ্ছিলেন। অন্টিনের রাজ দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে পর্ত্ত্বগীজরা সন্দেহাকুল হলেন। তিনি কোচিনে ফিরে গেলে তাঁরা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন।

গ্যালারীসমূহ অলংকৃত হয়েছিল সোনা এবং আশমানী নীল রংএর লতা পাতার নক্সা দ্বারা। নীচের দিকে টাঙানো হয়েছিল নক্সাযুক্ত তম্ভজ কাপড়। গ্যালারীর নীচে অনেক দরজা। ঐ পথে ছোট ছোট চৌকো কক্ষণ্ডলিতে যাওয়া যায়। সেই কক্ষণ্ডলির মধ্যে ছ'তিনটি দেখলাম উন্মুক্ত। শুনলাম বাকীশুলিও ঠিক একই প্রকার। প্রাক্তণটির তিন দিক খোলা। একদিকে মাত্র দেয়াল এবং তাও একজন লোক কোন প্রকারে হেলে দাঁড়াতে পারে এমন উঁচু।

নদীর দিকে মুখকরে যে অংশটি সেখানে একটি দিভানের মত অথবা বাইরের দিকে উদ্গত একটি ঝোলানো বারান্দা (বারোথা) আছে। এখানে বসে বাদশাহ নদীতে ভাসমান নৌকো অথবা হাতীর লড়াই দেখেন। দিভানের সামনে একটি গ্যালারীর মত আছে। সেটি বারান্দার কাজ করে। শাহজাহানের পরিকল্পনা ছিল বারান্দাটিকে মরকত ও পদ্মরাগ মণি বসিয়ে একপ্রকার জাফ্রির কাজ করিয়ে সাজাবেন। ম**ণি**রত্ন দিয়ে প্রকৃত আঙ্গুর ফলের আকৃতি রচনা করা হবে এবং তা প্রথম পাতে থাকবে সবুজ, আবার তার পাশেই দেখা যাবে পরিপক্তরপে। সম্রাটের এই পরিকল্পনা সাব্য বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর তাতে এত অর্থের প্রয়োজন হোত যে সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ব একত্র করলেও নিখুঁতভাবে করে তোলা যেত না। কাজেই সে পরিকল্পনা অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে। কেবলমাত্র পত্রালিসহ তিনগুচ্ছ আঙ্গুর তৈরী হয়েছিল। বাকীগুলিও ঐ ধরনেই হবে এমন প্রস্তাব ছিল। যে কয়টি আঙ্গুরের রূপ রচিত হয়েছিল তা মরকত ও পদ্মরাগ মণি, গ্রাণিট পাথর ইত্যাদি দিয়ে। ঠিক স্বাভাবিক আঙ্গুরের মত বর্ণবাহার নিয়ে ধরা দিয়েছিল। চত্ত্বরটির মাঝখানে বিরাট একটি চৌবাচ্চার মত রয়েছে স্লানের জন্ম। তার ব্যাস চল্লিশ ফুট। গোটাটি ধূসর বর্ণের প্রস্তরে গড়া। তাতে নামা ওঠার জন্ম প্রস্তরময় সোপানভোগী আছে।

আগ্রা সহরে ও তার আশে পাশে যে সকল সৌধ আছে তা অতীব রমণীয়। বাদশার হারেমে এমন একটি খোজা নেই যার মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ রেখে যাবার উচ্চাকাজ্ঞা হয়নি। বস্তুতঃ তাদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হলে তারা মকায় গিয়ে মহম্মদকে শ্রদ্ধার্ঘাদানের জন্ম ব্যগ্র হতেন। কিন্তু মহান মুঘল সম্রাটগণ দেশের টাকা বিদেশে চলে যায় তা সমর্থন করতেন না। ফলে এরা কচিৎ কখন তীর্থ যাত্রার অনুমতি লাভ করতেন। সূতরাং সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করার কোন সুযোগ না পেয়ে তারা (খোজা) শেষ পর্যান্ত একটি করে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করে যেতেন নিজেদের স্মৃতিকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে।

আগ্রার সমস্ত শ্তিসেধ মধ্যে সবচেয়ে চমংকার ও জার্কালো হচ্ছে শাহজাহান পত্নীর সমাধি সৌধ। এই সৌধটি তাসিমাকানের কাছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছিল নির্মিত। তাসিমাকান হোল একটি বৃহং বাজার। ওথানে আগস্তকরা সকলেই আসবেন এবং সৌধটি দেখে প্রশংসা করবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। ওথানে ছয়টি বিরাট চত্তর। আর সবগুলিই বারান্দা দারা বেন্টিত। বারান্দাগুলিতে বিনিক ব্যবসায়ীরা তাঁদের মালপত্র মজুত রাখেন। ওথানে আশ্চর্য্য রক্ষের ও প্রচুর পরিমাণে সৃতীবস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হয়। বেগম সাহেবার এই শ্বৃতিসৌধটি নদীতীরে সহরের প্রদিকে দণ্ডায়মান। প্রাচীর বেন্টিত বিরাট এক ভূখণ্ডে এর অবস্থান। ইউরোপের অধিকাংশ সহরেই প্রাচীরের উপরে যেমন গ্যালারীর মত স্তরে স্তরে কক্ষরাজি থাকে, এখানেও ঠিক সেই রক্মটি আছে। আমাদের দেশে উদ্যান যে রক্ম নানাভাবে বিভক্ত থাকে এটিও ঠিক সেইভাবে ভাগ করা। তবে আমাদের উদ্যান বাটিকার শ্বেতকৃষ্ণ মর্মরে বাঁধানো।

একটি প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে তুকলেই দূরে বাঁদিকে দেখা যাবে চমংকার একটি গ্রালারীর মত কিছু। যেন মকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। ওখানে তিন চারটি কুলুঙ্গীর ভায় জায়গা আছে। নির্দ্দিষ্ট একটি সময়ে কোরাণ ব্যাখ্যাত জনৈক সুফ্তী সেখানে নমাজ করতে আসেন। জায়গাটির মধ্য কেন্দ্রের সামাভ ওধারে নদীর কাছাকাছি জায়গাতে তিনটি ভিত্তি স্তর রয়েছে পর পর সাজানো। তার চার কোণে চারটি মিনার বা ছোট গম্বুজ। প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে যাবার সিঁড়ি বা সোপান ত্রেণী। সিঁড়ি দিয়ে মিনারের চূড়ায় উঠে তাঁরা নমাজ্বের পূর্বের আজান দেন অর্থাৎ সকলকে প্রার্থনায় উষ্কুদ্ধ

করেন। মাঝথানেও সকলের উপরে একটি গম্বুজ। প্যারিসের ভাল দে গ্রেসের চেয়ে এর জাঁকজমক কিছু কম নয়। এর ভিতর বাহির হুই-ই কালো রংএর আভাযুক্ত মর্মর প্রস্তরে আহত। ভেতরের গাঁথুনি ইটের। গম্বজের অভ্যন্তরে শৃশ্য একটি সমাধিক্ষেত্র। বেগমের মৃতদেহ একেবারে নিয়ভিত্তির খিলানের তলায় রয়েছে স্থাপিত। সেখানে যা কিছু অনুষ্ঠান ও পরিবর্ত্তনাদি হয় তা উপর থেকেও সমানভাবে দেখা যায়। সমাধির আবরণ বস্ত্র, দীপ ও অক্যাক্ত অলঙ্কার পত্তের পরিবর্ত্তন হয় অনবরত। মোল্লার। সর্ববদাই হাজির থাকেন প্রার্থনা করার জন্ম। আমি এই সমাধি সৌধটির নির্মাণ কার্য্য শুরু থেকে শেষ অবধি সবই দেখার অবকাশ পেয়েছিলাম। . এটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সময় লেগেছিল বাইশ বছর ; আর বিশ হাজার লোকের নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম। সুতরাং অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কল্পনা করাভ ত্বরহ ব্যাপার। শাহজাহান নিজের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাতে আরভ করিয়েছিলেন যমুনার ওপারে। কিন্তু পুত্র উরংক্ষেবের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সে কল্পনা ও চেফা সার্থক ও সফল হতে পারে নি। এখন উরংচ্ছেব রাজতক্তে সমাসীন হয়েও সেটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে আগ্রহশীল নন। একজন খোজ। আছেন যাঁর অধীনে হু'হাজার লোক। তিনি সেই জনবাহিনী দ্বারা শাহজাহান পত্নীর সমাধিক্ষেত্রই কেবল রক্ষা করেন না, তাসিমকান বাজারটিকে দেখ:-শোনা করেন।

আগ্রা সহরের অনতিদ্রে অবস্থিত আছে সমাট এ।কবরের সমাধি। থোজাদের সমাধিতে একটি ভিত্তি স্তরের উপরে চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র কক্ষণকে। দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে রাস্তায় একটি বাজার আছে। তার কাছেই একটি উদ্যান। সেখানে শাহজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর সমাধি শয়নে শায়িত। বাগিচার ফটকের উপরেই সমাধি স্তম্ভটি বিদ্যমান। নানা প্রতিকৃতি চিত্র দিয়ে তা অলংকৃত। শবাধার একটি আচ্ছাদনে আর্ত। সাদা মোমবাতিতে স্থানটি আলোক দীপ্ত। তার হ'পাশে হ'জন জেসুইটের দাঁড়ান মূর্তি খোদিত। এই দেখে অনেকে হয়ত বিশ্মিত হবেন যে ইসলামী নীতিতে মনুস্য মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে যে নিষেধ ও বিতৃষ্ণা রয়েছে তা উপেক্ষা করেই ওখানে নানা মূর্তি প্রতিকৃতি চিত্রিত ও উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। তার একটি কারণ অনুমান করা যায় যে শাহজাহান ও তাঁর পিতা উভয়েই জেসুইটদের কাছে গণিত বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্ব

সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর সেই সহায়তার কথা শ্মরণ করেই হয়ত এই মূর্ত্তি খোদিত হয়েছিল। তবে সব সময় কিন্তু সম্রাট জেসুইদের প্রতি দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রদর্শন করেননি।

সম্রাট শাহজাহান একদিন কর্জিয়া নামে একজন প্রীড়িত আর্মেনীয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। সম্রাট একে খুব ভালবাসন্তেন। নানা রাজ কার্য্যে তাঁকে নিমৃক্ত করে সম্মানিতও করেছিলেন। কর্জিয়ার বাড়ীর পাশেই থাকতেন জেসুইটগণ। সম্রাট যখন প্রীড়িত কর্জিয়ার ওখানে ছিলেন তখন জেসুইটদের আবাসে প্রার্থনার ঘন্টা বেজে চলছিল। সেই ঘন্টা ধ্বনি শুনে সম্রাট বিরক্ত হয়ে মনে করলেন অসুস্থ লোকের পক্ষে ঐ শব্দ ক্ষতিকর। তারপরে অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে উত্তেজনা সহকারে হুকুম দিলেন ঘন্টাটকে কেড়ে এনে তাঁর হাতীর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আবার কিছুকাল পরে হাতীর গলায় সেই ভারী ঘন্টা দেখে বিচলিত হলেন এই ভেবে যে ঘন্টার ওজনে হাতীটির ক্ষতি হতে পারে। তখন আবার হুকুম দিলেন ওটিকে খুলে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হোক্। কোতোয়ালী একটি রেলিং বেষ্টিত স্থান। সেখানে নগরের শান্তি রক্ষক বসেন বিচারকের আসনে; আর সেই পল্লীর অধিবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার করেন। সেখানেই ঘন্টাট স্থায়ীভাবে স্থান পেল।

সেই আর্মেনীয়টি শাহজাহানের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি চমংকার বুদ্ধি বৃত্তিরও পরিচয় দিতেন। আরও হয়েছিলেন সুকবি। সম্রাটের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভের সোভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সম্রাট তাঁকে নানাভাবে সম্মানিতও করেছিলেন। কিন্তু কোন আশা ভরসা দিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে—কোন প্রকারেই তাঁকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি।

## অধ্যায় আট

আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা প্রদেশের ঢাকা যাত্রা। সম্রাটের মাতৃল শারেন্ডা থানের সংগে গ্রন্থাকারের বিবাদ বিসম্বাদ।

আগ্রা থেকে বাংলাদেশের দিকে আমি রওনা হয়েছিলাম ১৬৬৫ খৃফাব্দে ২৫শে নভেম্বর। আর সেই দিনটিতে আমি মাত্র তিন ক্রোশ পথ চলে একটি অতি বিশ্রী সরাইখানাতে পৌছোতে পেরেছিলাম। ২৬শে তারিখে পৌছোলাম ফিরোজাবাদে। এটি ছোট সহর। আমি এখানে জাফর খার কাছ থেকে আট হাজার টাকা পেয়েছিলাম। জাহানাবাদে তাঁর কাছে জিনিসপত্র বিক্রী করে এই টাকা পাওনা হয়েছিল।

ওখান থেকে আরও কয়েকটি জায়না পেরিয়ে ১লা ডিসেম্বর পৌছোই সংকুরাসে। এই দিনটিতে আমি ১১০টি মালবাহী শকট দেখবার সুযোগ পাই। প্রতিটি নাড়ী টেনে নিচ্ছিল হ'টি করে বলীবর্দ্দ। এক একটি গাড়ীতে ছিল পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। বাংলাদেশের রাজয়। সমস্ত বায় নির্বাহ এবং সুবাদারের পকেট ভালভাবে ভর্ত্তি হয়ে তারপর পাঁচ কোটি, পাঁচ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। সুংকুয়ালএর এক লীগ দ্রে সৈনগুর নামে একটি নদী প্রস্তরময় সেতৃর উপর দিয়ে অবশ্রুই পার হতে হবে। কাউকে যদি বাংলা দেশ থেকে সিরোঞ্জ বা সুরাটের দিকে যেতে হয় এবং ভ্রমণ পথকে দশ দিন আন্দাজ সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তাঁকে অবশ্রুই আগ্রার পথ ত্যাগ করে এই সেতু পার হয়ে যমুনাতে খেয়া পার হতে হবে। অল্ রাস্তা ধরে যেতে হলে এক নাগাড়ে পাঁচ কি ছয় দিন পাথরের উপর দিয়ে চলতে হয়। তাছাড়া এই পথে গেলে এমন সব রাজার রাজ্য মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে ডাকাতের হাতে পড়ার বিশেষ আশংকা।

ষিতীয় দিনে আর একটি সরাইতে পৌছোই। দূরত্ব প্রায় বার ক্রোশ। অর্দ্ধেক রাস্তা চলার পরে গিয়ানাবাদ নামে একটি ছোট সহরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সহরটি থেকে প্রায় এক চতুর্থাংশ লীগ দূরে রাস্তার দিকে জোয়ারের ক্ষেত আছে। সেখানে দেখলাম একটি গণ্ডার জোয়ারের তাঁটা খেতে ব্যস্ত। নয় দশ বছরের এক বালক ওকে খাবার এগিয়ে দিছে। আমি বালটির কাছে যেতে সে আমাকে কিছু জোয়ার দিল গণ্ডারকে খাওয়ানোর জন্মে। ঐ দেখে জন্তটি তংক্ষণাং আমার কাছে এসে চোয়াল

খুলে হাঁ করলো, আর আমি জোয়ারগুলি ওর সুখে পুরে দিলাম। ওগুলি থেয়ে আবার মুখ খুললো আরও খালের জন্মে।

তারপর ৫ই ডিসেম্বর বেশ বড় একটি সহর ঔরংগাবাদ পোঁছোই। সহরটিব পূর্ব্বে অশু নাম ছিল। এখানেই ঔরংজেব তাঁর ভ্রাতা সুলতান সুজার সঙ্গে মুদ্ধে ব্যাপৃত হন। সুজা ছিলেন সুবে বাংলার শাসনকর্তা। সুজার সংগে মুদ্ধে জয় লাভের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করার জন্ম ঔরংজেব নিজের নামানুসারে এ স্থানের নাম করলেন ঔরংগাবাদ। আর ওখানে উদ্যান সমন্বিত সুক্ষর একটি আবাস ও ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করান।

৬ই তারিখে আলমচাঁদ। এই স্থানটির ত্ব'লীগ ওধারে গঙ্গা নদীর সাক্ষাং পাওয়া যায়। সম্রাটের চিকিংসক মসিয়ে বার্ণিয়ে, আর একটি লোক যাঁর নাম য্যাচ্পো আর আমি একত্তে ভ্রমণ কচ্ছিলাম। ওঁরা হু'জনে গঙ্গা নদি দেখে তো অবাক। ভাবলেন, এই নদীটিকে নিয়ে বিশ্ব শুদ্ধ এত কোলাহল ! এটা তো ল্যুভরের সামনে মীন নদী থেকে এতটুকুও প্রশস্ত নয়। এটি হোল বেলপ্রেডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দানিউখের মত চ্ওড়া। গঙ্গা নদীতে মাঞ্ মাস থেকে জুন, জুলাই পর্য্যন্ত জল এত কম থাকে যে বৃষ্টি পাতের আতে পর্যান্ত ছোট নৌকাও চলতে পারে না। আমরা গঙ্গা তীতর পৌছে সকলেই এক এক প্লাস সুৱার সংগে নদীর জল মিশিয়ে পান করেছিলাম। ফলে আমার্বদের পেটে যন্ত্রণা গুরু হয়েছিল। আমাদের ভূত্যরা গুধুমাত্র গঙ্গাজল পান করাতে তাদের পেটে ব্যথা যন্ত্রণা আমাদের তুলনায় চের বেশী হয়েছিল। এই নদীর তীরে যে সকল ওলন্দাজ বাস করেন তারা নদীর জল না ফুটিয়ে পান করেন না। - কিন্তু এদেশের স্থায়ী বাসিন্দার। শিশুকাল থেকে এই জন খেতে অভ্যস্ত। রাজা বাদশা থেকে মন্ত্রী সভার সদস্যরা সকলেই এই জল পান করেন। প্রচুর উট দেখা যায় প্রতিদিন। ওদের কাজ হোল গঙ্গার জল বহন করে নিয়ে যাওয়া।

এই পোঁছোলাম এলাহাবাদে। সহরটি বেশ বড়। এমন একটি কেন্দ্রে সহর অবস্থিত যেখানে গঙ্গা ও যমুনা নদী মিলিত হয়েছে। খণ্ড খণ্ড প্রস্তুরে গঠিত চমংকার একঠি হুর্গ আছে হুই স্তরের পরিখা বেন্টিত। এই কেল্লাতেই প্রদেশপাল বাস করেন। তিনি সমগ্র ভারতের একজন প্রধান শাসক ও সুবাদার। ইনি অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় তাঁর কাছে সর্ব্বদা দশজন পারসীক চিকিংসক থাকেন। এছাড়া আর্ও নিষ্কুক্ত হয়েছেন ক্লভিয়াস মেলি অব্

বোর্জেদ্। ইনি শল্য চিকিংসায় ও সাধারণ রোগ নিরাময়ে তুইএতেই সুনিপুণ। ইনি আমাদের গঙ্গার জল পান করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন উহাতে পেটের গোলমাল সৃষ্টি হয়। ওর চেয়ে বরং কুয়োর জল পান করা ভাল।

প্রদেশপাল নিয়োজিত পারস্থ দেশীয় চিকিংসক গোষ্ঠার নেতা একদিন গৃহ প্রাচীরের উপর থেকে তাঁর স্ত্রীকে ফেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। তাঁর মনে কতকগুলি সর্যামূলক ভাবের জন্মই তিনি ঐ নিষ্ঠুর কাজ করেন। মনে করেছিলেন সেই পতনের ফলে মহিলার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু ভা হয়নি। পাঁজরে আঘাত লেগেছিল, আর সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনার পরে মহিলাটির আত্মীয় মজনরা এসে প্রদেশপালের কাছে দাবী জানান। তিনি চিকিংসককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আর কার্য্যে বহাল রাখা হবে না বলে বিদায় দিলেন। তিনি সেই আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করে বিকলাক স্ত্রীকে পাল্কিতে বসিয়ে পরিবার বর্গসহ পুথ্যাত্রা শুক্ত করলেন। কিন্তু তিন চার দিনের যাত্রা সমাপ্ত হতে না হতে এদিকে সুবাদার আরও বেশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অথচ এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। চিকিংসক ব্যাপারটা উপলব্ধি করে স্ত্রী, চারটি সন্তান ও তেরজন ক্রীতদাসকে ছুরিকা ঘারা নিধন করে ফিরে এলেন প্রদেশপালের কাছে। তিনিও একটি কথা না বলে আবার তাঁকে সাদরে স্বীয় কার্য্যে বহাল করলেন।

অইটম দিবসে সুরহং একখানি নৌকা করে নদী পার হলাম। সকাল থেকে ছুপুর পর্যান্ত অপেক্ষমান ছিলাম এই আশাতে যে মঁসিয়ে মেইসী প্রদেশপালের কাছ থেকে আমার জন্ম পাসপোর্ট নিয়ে আসবেন। নদীর ছুই তীরে একজন করে দারোগা আছেন। কোন লোককেই তিনি অনুমতি পত্র ব্যতীত ঐ স্থান অতিক্রম করতে দেবেন না। এছাড়া কি জাতীয় জিনিসপত্র আনা নেয়া চলছে তাও তিনি দেখেন। প্রতিটি মালবাহী শকটের জন্ম চার টাকা ও মনুন্থবাহী গাড়ীর জন্ম এক টাকা করে শুদ্ধ দিছে হয়। নৌকোছে পারাপারের জন্ম যা দিতে হবে তা স্বতন্ত্র। গাড়ীর সংগে তা স্ব্রন্থ নয়। ঐ দিনেই আমি গিয়েছিলাম শাহত্বলসরাই। তারপরে আরও ছুটি সরাই হয়ে বারাণসী।

বারাণসী মন্ত বড় একটি সহর এবং অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। অধিকাংশ ধর বাড়ী ইট বা প্রন্তরে নির্মিত। ভারতের অক্যান্ত স্থানের তুলনায় এখানকার বাড়ীগুলি অনেকটা উঁচু। কিন্তু অসুবিধা হোল রাস্তাগুলি বড় বেশী সরু।
সহরের মধ্যে অনেক সরাইখানা ও হোটেল আছে। বাকী গৃহাবাসের মধ্যে
বিরাট ও রমণীয়রূপে নির্মিত একটি জায়গা আছে। সেখানে চত্ত্রের মধ্যে
গ্যালারীর মত সাজানো অনেক ঘর। সে সব ঘরে সৃতীবস্ত্র, রেশমী কাপড় ও
আরও অস্থাস্থ সব পণ্যদ্রব ক্রয় বিক্রয় হয়। বিক্রেতাদের বেশীর ভাগ
কারিগর সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম পাতে ব্যবসায়ীরাই জিনিসপত্রগুলি
কেনেন। যে কোন জিনিস বাজারে বিক্রীর জন্ম হাজির করার আগে সহরের
শাসনকর্তার কাছে নিয়ে সম্রাটের সীলমোহর দিতে হয়; আর তা বিশেষ করে
দিতে হয় লিনেন ও রেশমী কাপড়ে। এই কাজটি না করলে তাদের জরিমানা
দিতে হবে, না হয়তো বেক্রাঘাত সহ্য করতে হবে। এই সহরটি গঙ্গাতীরে
অবস্থিত। নদীটি সহরের প্রান্ত প্রাচীর ধরে প্রবাহিত। আর একটি নদী
এসে গঙ্গায় পড়েছে প্রায় হুই লীগ পশ্চিমদিকে। হিন্দুদের প্রধান মন্দিরগুলির একটি বারাণসীতে অবস্থিত। আমি যখন বেনিয়া সমাজের ধর্মাদর্শের
কথা আলোচনা করবো তখন এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এখানকার মন্দিরের
বর্ণনা দেব।

সহরের উত্তর প্রান্তে প্রায় ৫০০ পদক্ষেপমত দূরে একটি মসজিদ আছে। ওখানে মুসলমানদের কবরখানাও রয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি সমাধি শুভ অতি সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন। সর্ব্বোংকৃষ্ট যেটি সেটি রয়েছে দেয়াল ঘেরা একটি উদ্যানের মাঝখানে। তাতে আধ ফুট মাপের চৌকো সব ফোকর আছে। ঐ ফাঁকা দিয়ে মূল কবরটি দেখা যায়। সবচেয়ে দেখার মত হচ্ছে চারটি চতুষ্কোণ ভিত্তিশুর। প্রতিটি শুর প্রায় চল্লিশ পদক্ষেপ আন্দাজ চপ্রড়া। সেই ভিতের উপরে খাড়া হয়ে উঠেছে একটি শুভ । উচ্চতায় বিঞ্জি পঁয়ত্রিশ ফুট, ব্যাস এমন যে তিনজন লোকের পক্ষে বেষ্টন করা সম্ভব নয়। যে প্রস্তরের গঠিত তা ধুসর বর্ণের ও এত সুদৃঢ় যে আমি অনেক চেষ্টা করেও ছুরি দিয়ে একটি আঁচড় কাটতে পারিনি। স্তভটির শীর্ষদেশ পিরামিডের মত। সব কিছুর উপরে একটি গোলাকার পাথর। পাথরটির মাথায় বড় বড় গমের দানা বসানো। স্তভ্তের মুখপাত প্রস্তর খোদিত পশুর্ভিতে আকীর্ণ। এখন ভিতকে যতটা উচ্ছ দেখা যায় আগে তার চেয়ে তের বেশী উচ্ছ ছিল। কারণ অনেক সূপ্রবীণ লোক যাঁরা এই সমাধিও লিকে দৃশীর্থকাল আগে থেকে দেখেছেন, তাঁরা আমাকে বলেছেন যে ত্রিশ ফুটেরও

অধিক মাটির তলায় বসে গিয়েছে বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। তাঁরা আরও বলেছেন যে এই সমাধিটি হোল ভূটানের কোন রাজার।\* তিনি এখানে সমাধিস্থ হওয়ার কারণ তিনি তৈমুরলঙের কোন বংশধর ঘারা বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই রাজাটি জয় করতে এসেছিলেন। ভূটান রাজ্য থেকে এদেশীয়রা মুখোস সংগ্রহ করেন। আমি এ বিষয়ে তৃতীয় ভাগে বর্ণনা দেব।

বারাণসীতে আমি ১২ই, ১৩ই ছ্'দিন ছিলাম। ঐ ছ'দিন ওখানে অবিশ্রান্ত ধারায় র্ন্টি হয়েছিল। তবে আমার যাত্রা তাতে বন্ধ হয়নি। সুতরাং ১৩ই তারিখে সন্ধ্যাবেলা আমি গঙ্গা পার হয়েছিলাম শাসনকর্ত্তার অনুমতি পত্র-সহ। নোকোতে উঠবার সময় যাত্রীদের মালপত্র তল্পাসী করা হয়। নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র পোষাকের জন্ম কোন শুল্ক দিতে হয় না। শুল্ক দিতে হয় কয় বিক্রয়ের পণ্যন্ত্রাদির জন্ম।

১৫ই গিয়ে পৌঁছোলাম মোহনিয়া সরাইতে। ঐদিন সকালে ছ'লীগ পথ চলার পরে একটি নদী পার হতে হয়েছিল। নাম কর্মনাশা। তিন লীগ পরে ছগাঁবতী নামে আর একটি নদী। ছ'টি নদীই পায়ে হেঁটে পার হই। ১৬ তারিখে পোঁছোলাম গুর্মাবাদ নামে একটি সহরে। কুদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। নদী পার হওয়ার জন্ম সেতু আছে।

১৭ই হাজির হলাম সাসারামে। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সহর এটি। কাছেই বিরাট একটি ব্রদ। হৃদের মাঝখানে ছোট একটি ব্রিপ। আর সেখানে চমংকার একটি মসজিদ। তার মধ্যে শের খান নামে এক নবাবের সমাধি দেখতে পাওয়া যাবে। তিনি ঐ প্রদেশের শাসনকণ্ডা ছিলেন। নিজেই সমাধি সৌধটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। দ্বীপটিতে যাতায়াতের জন্ম সুন্দর একটি সেতু আছে। খণ্ড খণ্ড বড় পাথর দিয়ে আর্ত। বুদের এক পাশে সুর্হং একটি উলান। তার কেন্দ্রস্থলে মনোরম আর একটি সমাধি স্থান দেখা যায়। সেটি নবাব শের খাঁর পুত্রের। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের উপরেই ওখানকার শাসনভার ক্মন্ত হয়েছিল। যদি কেউ সুলেমানপুরে আমার রাস্তা ধরে যেতে চান তাহলে আমি সে সম্বন্ধে শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা দেব। তাঁকে অবশ্বই তথন পাটনার বড় সড়ক ত্যাগ করে

 <sup>ৈ</sup>চনিক পর্যাটক হিউয়েনসঙ এটিকে দেখেছিলেন সহবের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। এটি
১৮০৯ শ্বক্টাব্দের এক দালায় বিধ্বন্ত হয়েছে। লাট ভৈয়ো নামে এটি পরিচিত এবং অলোকের
নিলালেশ যুক্ত।

এগোতে হবে এবং রাস্তা পরিবর্ত্তন করে দক্ষিণ দিকে আকবরপুর এবং বিখ্যাত রোটাস হুর্গের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ সম্বন্ধেও শেষ খণ্ডে বলবো।

খেয়া নৌকো করে শোণ নদী পার হয়েছিলাম ১৮ই তারিখে। নদীটি দক্ষিণ দিকের একটি পর্বত থেকে উদ্ভূত। নদী পার হয়েই পণ্যপ্রবার জন্ম তল্ক দিতে হয়। ঐ দিনেই আমি যাত্রা করেছিলাম দাউদনগর সরাইতে (গয়া জেলায়)। ওখানেও চমংকার একটি সমাধি স্তম্ভ আছে। ২০শে তারিখে আর একটি সরাইতে পৌছে সকালবেলায় দেখলাম ছোট বড় মিলিয়ে একশ' ত্রিশটি হাতীর দল। এই হস্তীবাহিনীকে তারা নিয়ে চলেছিলেন দিল্লীতে মহানুভব মুঘল সমাটের কাছে।

পাটনায় পৌছে যাই ২১শে। ভারতের বৃহস্তম সহরগুলির মধ্যে পাটনা একটি। পশ্চিম দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। সহরটি দৈর্ঘ্যে ছুই লীগের কম নয়। ভারতের অশ্য বড় সহরের বাড়ী খরের মত এখানকার গৃহাবাস সুন্দর নয়। এখানে ঘর বাড়ী অধিকাংশ খড় বাঁশে তৈরী। ওলন্দাভ কোম্পানীর একটি কুঠী আছে এখানে। তাঁরা এখানে যবক্ষার বা শোরার ব্যবসা চালান। পাটনা থেকে দশ লীগ ওধারে গঙ্গার উপরেই ছাপরা নামে একটি সহরে শোরা শোধন ও নির্মল করা হয়।

পাটনায় গিয়ে আমরা ওলন্দাজদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। দেখা হয়েছিল ছাপরা থেকে ফেরার গথে। তাঁরাই রাস্তায় আমাদের গাড়ী থামিয়েছিলেন অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্ম। খোলা রাস্তায় হই বোতল সিরাজী মদ্য যতক্ষণে শেষ না হোল ততক্ষণ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া সম্ভব হয়নি। তাতে ওখানে কেউ কিছু মনে করেনি। কোন নিয়ম কানুনের বাধ্যতায় না গিয়েই একে অপরের সংগে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় করতে পারেন।

আমি পাটনায় ছিলাম আট দিন। তার মধ্যে একটি তুর্ঘটনা ঘটেছিল।
সেই ঘটনার বিবরণ শুনে পাঠকমগুলী উপলব্ধি করতে পারবেন যে
মুসলমানদের যৌন ব্যাপারে কোন অস্বাভাবিকতা একেবারেই ক্ষমার্হ নয়।
জনৈক মিঙ্গ্রোসীর (তুর্কী) অধীনে এক হাজার পদাতিক সৈত্ত ছিল।
নিজের কুপ্রবৃত্তি বশতঃই তিনি একদিন নিজের অধীনস্থ এক বালককে গালমন্দ
করেন। বালক মনিবের কু-অভ্যাসকে বহুবার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করার
পরে শাসনকর্তার কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে তিনি (মনিব) যদি
ভার স্বভাবব্যবহার পরিবর্ত্তন না করেন তাহলে সে তাঁকে হত্যা করবে। এর

পরেও সেনাপতি সুযোগ নেবার চেফা করেন এবং গ্রামাঞ্চলের একটি ঘরে বালকটির উপর বলপ্রয়োগ করেছিলেন। বালকটি রাগে হুঃথে আত্মহারা হয়ে যায়। আর সুযোগমত প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় থাকে। এর পরে একদিন মনিবের সংগে শিকারে গিয়ে অক্যান্ত ভৃত্যদের থেকে প্রায় একচ্তুর্থাংশ লীগ দূরে তাঁর পেছনে পেছনে থাকলো। সুযোগ বুঝে হঠাং তলোয়ার চালিয়ে মনিবের মাথাটি কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। হত্যাকাশু সমাধা করে সে ক্রত বেগে সহরের দিকে ছুটে গিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, কেঁদে কেঁদে মনিবকে হত্যার কথা বর্ণনা করতে লাগলো। খানিক পরে সে নিজেই শাসনকর্তার গৃহে হাজির হলে তিনি ওকে বন্দী করে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ছয় মাস পরে আবার মুক্তি প্রদান করেন। সেনাপতির আত্মীয় স্বজনরা যথেই চেফা করেছিলেন বালকটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্ত। কিন্তু শাসনকর্তা তা করতে সাহস পেলেন না। আর তা পাননি জনসমাজ্বের ভয়েই। কারণ তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বালকটি উত্তম কাজই করেছে।

আমি নৌকো করে পাটনা ছেড়ে রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। দিনটি ছিল ২৯শে জানুষারী; সময় বেলা এগারটা থেকে বারটার মধ্যে। বর্ষাকালের পর যে রকম নদীর জল সুগভীর হয় সেরকমটা হলে আমাকে এলাহাবাদ অথবা নিতান্ত বারাণসী থেকেও নৌকারোহণ করতে হোত।

সেই দিনই বৈকুণ্ঠপুর সরাইতে এলাম বিশ্রামের জন্ম। বৈকুণ্ঠপুরের পাঁচ লীগ দূরে একটি নদী, নাম পুন্পুন বা ফতোয়ানালা। এটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। ৩০শে ডিসেম্বর পৌছোলাম দেরিয়াসরাই।

৩১শে তারিখে চার লীগ আন্দাজ চলার পরে আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আগত আর একটি নদী দেখতে পেলাম। তিন লীগ নীচে আরও একটি নদী আছে নাম চন্দুখাল। এটি এসেছে উত্তর দিক থেকে। আরও চারলীগ ব্যবধানে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তিলগুজা নদী। পরিশেষে দেখলাম যে ছয় লীগ পর করগরিয়া নদীও ঐ অঞ্চল ধরেই এগিয়ে এসেছে। এই চারটি নদীই গঙ্গায় মিশে নিজেদের অন্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে। সারাদিন ধরেই আমি দক্ষিণমুখো বিরাট এক পর্বতমালা দেখতে পেলাম। গঙ্গা নদী থেকে তার দ্বত্ব কথনও দশ, কখনও পনের লীগ। তারপরে মুঙ্গেরে পৌছে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিনটিতে আমি ত্ব'ঘন্টা জলপথ অতিক্রম করে দেখলাম যে গণ্ডক উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে গঙ্গায় মিশেছে। গণ্ডক বিশাল নদী এবং তাতে নৌকো চলাচল করে।

সন্ধ্যার দিকে জঞ্জিরা পৌছে যাই। গঙ্গানদীর বাঁকগুলি হিসেব করে বলা যায় জলপথে জঞ্জিরা বাইশ লীগ দূরে।

দ্বিতীয় দিনে সকাল ছয়টা থেকে এগারটা পর্যান্ত আমি তিনটি নদী দেখেছিলাম। সব কয়টিই উত্তর দিক ধরে নেমে এসে গঙ্গায় বিলীন হয়েছে। প্রথমটি নাম রনোভা, দ্বিতীয়টি তাই-ই, আর তৃতীয়টি হচ্ছে চন্দন।

এবারে ভাগলপুর। তৃতীয় দিনে চার ঘণ্টা গঙ্গার উপরে কাটিয়ে আমি কোশী নদীর সাক্ষাং পেলাম। এটির উংসস্থলও উত্তর দিকে এবং এগিয়ে চলেছে আধুনিক সক্ড়ীগলিঘাট নামে একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে এবং কতকগুলি পর্বতের পাদদেশ ধরে। এই নদীটিও গঙ্গায় অবতরণ করেছে।

সকড়িগলিঘাট ছেড়ে চার তারিখে একঘন্টা নোকোতে চলে আমি কালিস্ত্রী (সম্ভবতঃ) নামে দক্ষিণ দিক থেকে একটি নদী দেখেছিলাম। তারপরে রাক্ষমহল হোল আমার বিশ্রামস্থল।

রাজমহল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি সহর। স্থল পথে গেলে বড একটি রাজপথ পাওয়া যাবে। সহরের দিকে এক লীগ কি হুই লীগ পর্যন্ত ইট দিয়ে বাঁধানে।। বাংলার শাসনকর্ত্তা একদা এখানে বাস করতেন। জ্ঞায়গাটি শিকারের পক্ষে চমংকার। ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রচলন আছে ওখানে। কিন্তু অধুনা নদীটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সহর থেকে প্রায় আধ লীগ দূরে চলে যাওয়ায় এবং আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপীড়ন অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে শাসনকর্ত্তা নিজে এবং সওদাগর বণিকেরাও সব ঢাকায় চলে গিয়েছেন। ঢাকা এখন যেমন বিরাট সহর, তেমনি আবার বড় ব্যবসা ক্ষেত্র। পর্ত্বগীজ ও আরাকানী দস্মুরা এখন গঙ্গার মোহনামুখে সরে গিয়েছে। তারা ঢাকা সহর পর্যান্তও যায়।

৬ই তারিখে রাজমহলের ছয় লীগ দৃরে দোনপুর নামে একটি বড় সহরে ধর্ণীছোই। তখন আমি মঁসিয়ে বার্ণিয়ের কাছে বিদায় নিলাম। তিনি কালিমবাজার গেলেন। পরে যাবেন স্থল পথে ছগলী। নদীতে যখন জল কম থাকে তখন নৌকোতে করে যাওয়া চলেনা। এই রকমটা হয়েছিল সৃতী (মুর্শিদাবাদ) নামে একটি সহরের সামনে। ওখানে নদীতে বিরাট এক চড়া পড়েছিল।

আমি সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম রাজমহল থেকে কিছু দূরে তর্তিপুরে। সূর্য্যোদয় হতে দেখলাম নদীর চড়ায় কতকগুলি কুমীর শুয়ে আছে। সাত তারিখে পোঁছে গেলাম হাজরা হাটে।

স্থলপথে হাজরাহাট থেকে ঢাকার দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ লীগ। সারাদিন ধরে এত বেশীসংখ্যক কুমীর দেখেছিলাম যে ইচ্ছে হয়েছিল একটিকে আমি গুলীবিদ্ধ করি। সাধারণ একটা মত শোনা যেত যে ছোট বন্দুকের গুলী কুমীরের চামড়া ভেদ করতে পারে না। এই কথার সত্যতা পরীক্ষারও ইচ্ছে হয়েছিল। একটি গুলী ছুঁড়লাম, একটি কুমীরের চোয়াল বিদ্ধ করে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হোল। তারপরে যে করে হোক ওটি স্থান ত্যাগ করে জলে বাঁপিয়ে পড়লো।

পরের দিন আরও অনেক কুমীর নজরে পড়লো সব নদী তীরে শুয়ে আছে। আমি পরপর তিনটি গুলী ছুঁড়লাম ওদের লক্ষ্য করে। কয়েকটি আহত হোল, আর মুখ খুলে হাঁ করে কিছুটা পিছু হটলো এবং সেইখানেই মারা গেল।

ঐদিনই আমি দৌলোদিয়াতে গিয়েছিলাম বিশ্রাম নেবার জন্ম। ওখানে অনেক মাছ দেখতে পেলাম। কাকেরও ুখ্ব প্রাফুর্ভাব ছিল। জেলের। ফুবড়ি ভর্ত্তি করে সব মাছ রেখে দিয়েছিল। সেখানেই কাক উড়ছে আর চীংকার করে ডাকছে। আমাদের মাঝিরা তখনই বুঝে নিল ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। তখন তারা অনেক খুঁজে পেতে এক থলে মাংসও আবিষ্কার করেছিল।

নয় তারিখে বেলা দ্বিপ্রহরেরও হু' ঘন্টা পরে আমরা একটি নদীর দেখা পেলাম, নাম ছাতিওয়ার। উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এস্ছে। আমরা বাদস্থান নিলাম দমপুরে। ১০ই আমরা লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে নদীতীরে কাটালাম, আর সারাদিনই প্রায় ভ্রমণে কাটলো।

১১ই সন্ধ্যার দিকে আমরা এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌছোলাম যেখানে গঙ্গা নদী ত্রিধারায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা চলে গিয়েছে ঢাকার দিকে। সেই বিশাল নদীমুখে একটি বড় সহরে আমরা আশ্রয় নিলাম। সহরটির নাম যাত্রাপুর। যাঁদের সংগে বেশী মালপত্র থাকে না তাঁরা যাত্রাপুর থেকেই ঢাকা যেতে পারেন। তাতে অনেকটা পথ বেঁচে যায়। কারণ অক্ত পথে নদীতে অনেক বাঁক আছে।

১২ই প্রায় মধ্যাহ্নে আমরা বাগমারা নামে এক গ্রাম পেরিয়ে বিশ্রামের জন্য চলে গেলাম কাজিহাটে। এ জায়গাটি সহর অঞ্চল। ১৩ই প্রায় দিপ্রহরে ঢাকা থেকে হুই লীগ ব্যবধানে লক্ষা নামে একটি নদী দেখা গেল। ওটি উত্তর পূব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যেখানে হু'টি নদীর মিলন হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটির হু' পাশেই একটি করে কেল্পা আছে। অনেকণ্ডলি কামানও রয়েছে দেখলাম। আধ লীগ আন্দাজ নীচে পাগলা নামে আর একটি নদীর শ্রোত দেখা গেল। নদীর উপরে চমংকার একটি ইটের তৈরী সেতু আছে। ওটি তৈরী হয়েছে মীর্জা মোল্লার দ্বারা। এটি এসেছে উত্তর পূর্বদিক থেকে। আরও আধ লীগ উপরে আর একটি নদী আছে, নাম কদমতলী। এটি এসেছে উত্তর দিক থেকে। এর উপরেও ইটের তৈরী পূল আছে। নদীর হু' পারেই অনেকগুলি করে গম্বুজ। মনে হয় তাতে অনেক নরমুগু খোদিত রয়েছে। রাজপথে ডাকাতির জন্ম প্রাণদণ্ডের স্মৃতিচিহ্ন মনে হোল। সারাদিন জলপথে কাটিয়ে প্রায় সক্ষ্যানাগাদ আমরা ঢাকায় পৌছোলাম।

ঢাকা সহর খুব বড়। দৈর্ঘ্যেই সুবিস্তৃত। প্রত্যেকেরই আকাজ্ঞা ওখানে পঙ্গাতীরে একটি বাড়ী করবেন। সহরটি লম্বায় ছুই লীগের উপরে। বস্ততঃ শেষে যে ইফ্টক নির্মিত সেতৃর কথা উল্লেখ করেছি সেখানে মাত্র এক সারি বাড়ীঘর আছে। প্রত্যেকটি বাড়ী স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। ওখানে বেশীর ভাগ অধিবাসী হোল ছুতোর মিস্ত্রী। তারা বড় বড় নৌকো ও অহুরকম ছোট সব জল্মান তৈরী করেন। এদের বাড়ীগুলি বাঁশ খড়ের কুঁড়ে ছাড়া আর কিছু নয়। দেয়ালগুলি মোটা করে মাটির লেপ দিয়ে তৈরী। ঢাকা সহরেব বাড়ীঘরও এর চেয়ে বেশী একটা সুগঠিত নয়। শাসনকর্তার (সুবাদার) প্রাসাদ বাড়ীটি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। তার মধ্যেও একটি বাড়ীর অবস্থা শোচনীয়। সেটিও পুরোপুরি কাঠ দিয়ে তৈরী। তিনি অবশ্য সাধারণতঃ তাঁবুতেই বাস করেন। তাঁবুটি খাটানো হয় সেই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের **একটি বিরাট প্রাঙ্গণে। ওলন্দাজ**রা যখন দেখলেন যে ঢাকার সাধারণ বাড়ীতে জিনিসপত্র রাখা নিরাপদ নয় তখন তাঁরা নিজেদের জন্ম ভারি চমংকার একটি বাড়ী তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। ইংরে**জ**দেরও একটি কুঠী আছে; আর সেটি বেশ সুদৃশ্য। অস্টিন ফ্রায়ারের গীর্জাটি পুরোপুরি ইটে গড়া এবং অভি রমণীয় একটি স্থাপতা।

আমি শেষবার যখন ঢাকা যাই তখন সুবে বাংলার তংকালীন সুবাদার আরাকানের রাজার সংগে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আরাকানরাজের নৌ বহরে ছিল ত্ব'শ' সুবৃহৎ রণপোত এবং আরও অনেক ছোটখাট জলযান। সেই রণতরীর বহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করে। তখন ঢাকা সহর থেকেও উঁচুতে সাগরের জলোচছাস হয়। বর্ত্তমান মুঘল সমাট ঔরংজেবের মাতৃল শায়েন্তা খান ছিলেন সুবাদার মহলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি একটি পস্থা আবিষ্কার করে আরাকানরাজের কয়েকজন সেনাপতিকে নীতিভ্রষ্ট করে তুললেন। এছাড়া হঠাৎ পর্তুগীজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চল্লিশখানি রণপোত এসে যোগ দিয়েছিল তাঁর বাহিনীর সংগে। এই সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের পক্ষে আরও বিশেষভাবে নিযুক্ত রাখার জন্য তিনি (খান সাহেব) সমস্ত পর্তুগীজ উচ্চ কর্মচারীদের বেভন বাড়িয়ে দিলেন। সৈহুদেরও সেই অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি পেল। কিন্তু নিজের দেশীয় সৈশ্যদের তেমন বেশী কিছু হয়নি। একটি বিষয় খুব বিস্ময়কর হোল যে সেই নৌবহর কিরকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি নৌক। এত লম্বা ছিল যে এক একদিকে পঞ্চাশটি দাঁড় মুক্ত করতে হয়। এক একটি দাঁড়ে লোক দরকার হোত হু'জন করে। কতকগুলি নৌকো আবার চমংকার-ভাবে সুচিত্রিত। তাতে সোনালী ও আশমানী নীল রংএর জন্ম যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছিল। ওলন্দাজরা নিজেদের মালপত্র বহনের ব্যবস্থা নিজেরাই করতেন। **কখনও আবা**র যানবাহন ভাড়াও করতেন। তাতে অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান হোত।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ই জানুষারী আমি ঢাকা সহরে পৌছেই গিয়েছিলাম নবাব সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করতে। তাঁকে আমি উপঢৌকন দিয়েছিলাম সোনার জরিতে তৈরী অর্থাৎ টিসু কাপড়ের একটি পোষাক। তার ঝালর ও কিনারা মণ্ডিত ছিল স্পেনদেশীয় সোনালী জরির সূতোতে। তাঁকে আরও দিলাম সোনালী রূপালী নক্সাযুক্ত একখানি চাদর বা অক্সাবরণ, আর সুন্দর একটি মরকত মণি। সন্ধ্যার দিকে আমি ওলন্দাজদের কুঠাতে ফিরে আসতে নবাব আমাকে পাঠিয়েছিলেন ক্ষটিক পাথর, চীনে কমলালেবু, হু'টি পারসীক ফুটি এবং তিনরকম নাসপাতি।

১৫ তারিখে আমি নবাবকে আমার জিনিসপত্র দেখিয়ে দিলাম। নবাব পুত্রকে উপহ্লার দিলাম সোনার জলে মীনে করা বাক্সে একটি ঘড়ি, রোপ্যথচিত একজোড়া ছোট পিস্তল, অতি সুন্দর একখানি ম্যাগনিফাইং গ্রাস। পিতা পুত্রকে মিলিয়ে যা আমি দিয়েছিলুম তার মূল্য পাঁচ হাজাব লিভারেরও বেশী ছিল। পুত্রটির বয়স আন্দাজ দশ বছর।

জিনিসপত্রের দাম সৃষ্ধের আমি চুক্তিবদ্ধ হলাম ১৬ই তারিখে। অবশেষে তাঁর গোমন্তার কাছে গেলুম আমার বিনিময় মুদ্রার জন্ম চিঠি আনার উদ্দেশ্যে যাতে আমার প্রাপ্য টাকা আমি কাশিমবাজারে পেতে পারি। ঢাকাতে বসে তিনি টাকা দেবেন, কি দেবেন না তার জন্ম আমি বিনিময় পত্রের আবেদন করিনি, করেছি একটি কারণে। ওলন্দাজগণের ব্যবসা বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁরা আমাকে বললেন সংগে.টাকাকড়ি নিয়ে কাশিমবাজার যাওয়া নিরাপদ নয়। আবার গঙ্গানদীর পথ ছাড়া যাবাব বিতীয় কোন উপায়ও নেই। স্থলপথ যা আছে তাও পাঁকে, জলায় পরিপূর্ণ। তাছাডা জলপথে আরও বিপদ আছে। যে জাতীয় নৌকোর ব্যবহার হয় তা সামান্য ঝডবাতাসেও উল্টে যাওয়ার আশংকা। তত্বপবি মাঝি মাল্লার যদি জানা থাকে যে যাত্রীর সংগে যথেষ্ট টাকাকডি আছে তাহলে খ্ব অনায়াসেই তারা নৌকো উল্টে দিতে পারে। তারপবে টাকাকড়িগুলি নদীর জলের তলায় জমা পডে থাকবে এবং সমযমত অবাধে তারা তা তুলে নিতে পারবে।

জানুয়ারী মাসের বিশ তারিখে আমি নবাবের কাছে বিদায় নিলাম।
তিনি আমাকে একটি অনুমতি পত্তের ব্যবস্থা করে দিলেন, আর ইচ্ছে প্রকাশ
করলেন যে আমি যেন তাঁর সংগে আবার দেখা করি। তিনি আমাকে তাঁব
পরিবার পরিজনের একজন মনে করে একটি উপাধিও দান করেছিলেন। তিনি
সেনাপতিরূপে কিছুদিন দাক্ষিণাত্যেও ছিলেন। সেই সময়ই সেখানে
শিবাজীর আক্রমণ অভিযান চলে। এ বিষয়ে পরে বিবরণ দেব। নবাবেব
প্রদন্ত অনুমতি পত্ত নিয়ে মুখল সম্রাটের পারিবারিক বন্ধুরূপে আমি তাঁর
সাম্রাজ্যের সর্বত্ত অবাধে ভ্রমণ করার অবকাশ পেয়েছিলাম।

একুশ তারিখে ওলন্দাজরা আমার সম্মানার্থে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সেই ভোজপর্বে তাঁরা ইংরেজ, কিছু পর্ত্ত্বগীজ ও পর্ত্ত্বগালের অফিন ফ্রায়ারদেরও আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি ইংরেজ কুঠাতে যাই ২২শে। তখন অধিকর্ত্তা ছিলেন মিঃ প্রাট্। ২৩শে থেকে ২৯শে পর্যান্ত আমি এগার হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র সংগে রেখেছিলাম। তারপরে নৌকোতে তুলে দিয়ে আমি ঢাকা ত্যাগ করি। আমার ঢাকা সহর ত্যাগের সময় ওলন্দাজরা প্রায় হু'লীগ রাস্তা আমার সংগে এসেছিলেন ছোট ছোট সশস্ত্র নৌকোতে করে। এই সময় আমরা স্পেনীয় সুরা সর্বদা পান করিনি।

২৯শে জানুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত নদীতে কাটিয়ে আমি মালপত্র ও ভূত্যদের নৌকোতে রেখে চলে আসি। তারপরে আর একটি নৌকো করে খুব বড় একটি গ্রাম মীর্দাপুরে যাই।

পরদিন আমি নিজের জন্ম একটি অশ্ব ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু মালপত্র বহন করার জন্ম আর একটি ঘোড়া সংগ্রহ করতে না পেরে আমি হ'টি মহিলাকে নিযুক্ত করেছিলাম মালপত্র বয়ে নেবার জন্ম। ঐদিন সন্ধ্যায়ই আমি কাশিমবাজারে পৌছে যাই। সেখানে আমাকে স্থাগত করলেন বাংলাদেশের সমস্ত ওলনাজ ফ্যাক্টরীর সর্বাধ্যক্ষ মেন্হীর আর্লণ্ড ভান্ ওয়াচ্টেনডন্ক্। তিনি তাঁর গৃহে অবস্থানের জন্ম আমাকে অনুরোধ জানালেন।

মেন্হীর ওয়াচ্টেনডন্ক হুগলীতে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের সাধারণ বৃহৎ ফ্যাক্টরী। ঐদিনই আমার এক ভৃত্য সংবাদ নিয়ে এল আমার লোকজন ও মালপত্র সহ নৌকো অত্যন্ত বিপদ সংকুল অবস্থায় পডেছে। কারণ হু'দিন একটানা প্রচণ্ড ঝড় চলছে নদীর উপর দিয়ে।

১৫ই তারিখে ওলন্দাজগণ আমাকে একটি পাল্কীর ব্যবস্থা করে দিলেন মুর্শিদাবাদ যাবার জন্য। কাশিমবাজারও এই স্থানটির মধ্যে দূরত তিন লীগ। শায়েস্তা খানের বিষয় সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক সেখানে থাকেন। তাঁর কাছে আমি বিনিময় পত্রখানি হাজির করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সব ঠিকই আছে। তিনি আমাকে সাগ্রহেই টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি পূর্বরাত্তে এ বিষয়ে একটি নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। আমাকে যে টাকাটা দেয়া হয় নি তা যেন তিনি সোভাগ্যের বিষয় মনে করলেন। কি কারণে আমার সাথে শায়েস্তাখান ঐরকম ব্যবহারটা করলেন তা জানা গেল না। সৃতরাং আমি অপরিসীম আশ্চর্য্যান্থিত হয়ে নিজ্ঞ আবাসে ফিরে গেলাম।

পরদিন আমি নবাবকে চিঠি লিখলাম এবং জানতে চাইলাম কি কারণে আমাকে টাকা দিতে তিনি বারণ করেছেন। ১৭ই সন্ধ্যায় ওলন্দাব্দদের প্রদত্ত চৌদ্দ দাঁড়ের নোকোতে চেপে আমি হুগলীর দিকে যাত্রা করি। সেই রাত্রিটা এবং পরের দিনটি আমি নদীর উপরেই কাটাই।

১৯শে সন্ধ্যার দিকে আমি একটি বড় সহর অতিক্রম করে পেলাম। নাম নদীয়া। সমুদ্রের জল যতটা আসে এই জায়গাটি তার চেয়ে অনেক দূরে। এখানে বাতাস এত প্রবল বেগে চলছিল, আর জলে ঢেউ এত বেশী ছিল যে আমাদের তিন চার দিন ওখানে অপেক্ষা করতে হয়।

আমি হুগলী পৌছে গেলাম ২০শে তারিখে। সেখানে আমি ২রা মাচ পর্যান্ত থাকি। ওলন্দাজরা ওখানেও আমাকে খুব খাতির যত্ন করেন। এদেশে যত রকম আমোদ প্রমোদের প্রচলন আছে তা সব তাঁরা আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমরা নদীতে অনেকবার প্রমোদ তরণী করে বেড়িয়েছি। সমস্ত রকম সুখাদের ব্যবস্থা করে একটি সাদ্ধ্য ভোজেরও আয়োজন হয়েছিল। ইউরোপে ভোজসভায় যা কিছুর আয়োজন থাকে এখানে তার চেয়ে কিছুকম হয়নি। সব রকম স্থালাভ্, নানা প্রকাব কপি, ভুমুর জাতীয় সব্জী, কড়াইভাঁটি ইত্যাদি। সবচেয়ে সন্তা খাদ্দ ছিল জাপানী সীম। ওলন্দাজদের সব রকম ভাল ও শাকসজ্জী ফলাবার দিকে খুব ঝোঁক। তবে এইসব দেশে তাঁরা আটিচোক্ ( এক প্রকার ফুল গাছের মূল যা খুব সুখাদ্দ) কখনও জন্মাতে পারেন না।

মার্চ্চ মাসের ঘুই তারিখে আমি হুগলী ছেড়ে ৫ই পৌছে গেলাম কাশিমবাজারে। পরদিন আমি মুর্ণিদাবাদে গেলাম জানার জন্ম যে নবাব সাহেব
তাঁর খাজাঞ্জীকে কোন হুকুম পাঠিয়েছেন কিনা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেও
কিছু আলোচনা করেছি। আমি শায়েস্তা খানকেও চিঠি লিখেছিলাম তাঁর
কর্ম প্রণালী সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং কি কারণে তিনি আমার বিলেব
টাকা দিতে হুকুম দিছেনে না, তাও জানতে চাইলাম। ডাচ্ ফ্যাক্টরীর
পরিচালকও আমার পক্ষ হয়ে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন নবাব সাহেবকে।
সেই পত্রখানিও আমি জুড়ে দিলাম এই সংগে। হল্যাণ্ড ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ
লিখেছিলেন যে আমি তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাছাড়া আমিও নবাবের
পূর্ব্ব পরিচিত। তাঁর সংগে দাক্ষিণাত্যের সৈত্য সমাবেশে, আমেদাবাদে
এবং অল্যন্তও আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কাজেই আমার সংগে এই
প্রকার রূচ্ব্যবহার নীতি সংগত হয় নি। ভাছাড়া নবাবের একটি বিষয়

বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আমিই একমাত্র লোক যিনি ইউরোপের সর্ব্বোংকৃষ্ট ও ফুপ্রাপ্য বস্তু সম্ভার ভারতে বহন করে নিয়ে আসেন। এই ব্যবহার পেয়ে আমার এদেশে আর ফিরে আসার আগ্রহ আকাজ্জা হবে না। অথচ তিনি নিজেই আমাকে প্রনরায় এদেশে আগমনের জন্ম অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু আবার তিনিই আমাকে অসম্ভুফ্ট মন নিয়ে ফিরে যাবার অবকাশ দিচ্ছেন। আমার এই টাকা অনাদায়ের খবর যখন অন্যান্ম বিদেশী ব্যবসায়ীদের কানে পোঁছোবে তখন তাঁরাও আর এদেশে আসতে আগ্রহী হবেন না। আমি যে ব্যবহার পেলাম, তাঁরাও এই রকমটাই আশংকা করবেন।

ওলন্দাজ অধ্যক্ষ ও আমার— হু' জনার চিঠি দ্বারা যে ফলাফল প্রত্যাশ। করেছিলাম, তার কিছু হোলনা। উপরস্ত নবাবের নতুন স্থকুম নামায় আমি কোন প্রকারেই খুসী হতে পারিনি। তিনি থার্জাঞ্জীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমার সংগে চুক্তিতে যা প্রাপ্য হয়েছে তার থেকে রিশ হাজার টাকা কম আমাকে দেবার জন্ম। আমি যদি এইভাবে টাকা নিতে রাজী না হই তাহলে সেখানে গিয়ে জিনিসপত্র ফিরিয়ে আনতে পারি।

নবাব নাজিমের এই ত্র্ব্যবহার উদ্ভূত হয়েছিল হীন ধরণের এক ধৃষ্ঠ বুদ্ধি থেকে। এই রকম খারাপ ব্যবহার আমি আরও পেয়েছিলাম মহান মুখল দরবারের তিন জন ধৃষ্ঠ লোকের কাছ থেকে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই ঃ

তৎকালীন সম্রাট ঔরংজেব তৃ'জন পারসীক ও জনৈক বেনিয়ার প্ররোচনায়
এমন একটি নিয়ম প্রথা চালু করেন যাতে ইউরোপ ও অক্যাক্ত দেশ থেকে
আগত ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে যাঁরা দরবারে মণিরত্ন বিক্রী করতে
আসতেন, তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হোত। কারণ জল পথে বা
স্থল পথে যে ভাবেই তাঁরা ভারতে আসুন না কেন, যে অঞ্চলে প্রথমে
পৌছোবেন সেখানকার শাসনকর্তার অধিকার থাকবে মালপত্র শুদ্ধ তাঁদের
সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবার। সংগে জিনিসপত্র কি আছে বা নেই তার
কোন প্রশ্ন থাকবে না। এই প্রথানুসারে সুরাটের সুবাদার ১৬৬৫ সালে
আমার সংগে কথাবার্তার পরে আমাকে পাঠিয়েছিলেন দিল্লী এবং
জাহানাবাদে সম্রাটের কাছে। তখন স্রাটের জ্ববীনে কর্ম্মরত ছিলেন ত্'জন
পারসীক ও একজন বেনিয়া। তাঁদের উপর ভার ছিল স্রাটের কাছে

বিক্রীর উদ্দেশ্যে আনীত মণিমুক্তা দেখাও পরখ করা। পারসীক ত্ব'জনার মধ্যে একজনের নাম ছিল নবাব আকেল খান, অর্থাং মন মেজাজের রাজা। এঁর হেফাজতেই বাদশার সমস্ত মণিরত্ন থাকতো। দ্বিতীয় মীর্জামৌসন। তাঁর কাজ হোল প্রতিটি পাথরের মূল্য নির্দারণ করা। আর বেনিয়াটির নাম নালিকান। তিনি দেখতেন পাথরগুলি খাঁটি নামুট অথবাকোন দোষ ক্রটী আছে কিনা।

এই তিনটি লোকই সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছিলেন যাতে বিদেশী বিশিবরা যা কিছু বাদশার সভায় হাজির করতে চান তা এঁরা আগে দেখে নিজেরাই বাদশাকে দেবেন। যদিও তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে কথনও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না, তাহলেও যাঁর কাছ থেকে যেটুকু গ্রহণ করা যেত তাই-ই অন্যায়ভাবে আদায় করে নিতেন। তাঁরা আরও অনিষ্ট করতেন। যে জিনিসটি দেখবেন সুন্দর এবং বিশেষ লাভজনক, তখুনি ব্যবসায়ীকে প্ররোচিত করে সম্রাট যা মূল্য দেবেন তার থেকে প্রায় আর্দ্ধমূল্যে নিজেরা তা নেবার ব্যবস্থা করবেন। যদি ব্যবসায়ীরা তাতে রাজী না হন তাহলে বাদশার সামনে দরকষাকষি করে সেই অর্দ্ধমূল্য স্থির করে দেবেন। এঁরা ভাল করেই জানতেন যে ঔরংজীবের মণি রত্নের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তিনি নগদ অর্থকে ঢের বেশী পছন্দ করেন। বাদশার খাস উৎসব দিনে দরবারের সমস্ত উচ্চ কর্মচারীরা ও রাজা মহারাজাগণ তাঁকে চমংকার সব উপহার প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করবো।

যখন তাঁরা মণিরত্ন সেরকম সংগ্রহ করতে পারেন না তখন তাঁরা বাদশাহকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সৃতরাং উৎসব পর্ব্ব এগিয়ে এলে বাদশাহ তাঁর কোষাগার থেকে প্রচুর হীরা পদ্মরাগ মণি, মরকত মণি এবং মুক্তা বের করে দেন মূল্য নির্দারণের ভারপ্রাপ্ত লোকের হাতে। তিনি সেগুলির মূল্য নির্দার করে ব্যবসায়ীদের দিয়ে দেন দরবারের সম্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয়ের জন্ম। সে সব ক্রয় করে তাঁরা আবার সম্রাটকেই উপহার প্রদান করেন। এই করে সম্রাট এক দফায় মণিরত্ন বিক্রয় করে টাকা পান, আবার দিতীয় দফায় ভাই ফিরে আসে তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ।

ু এই প্রকার আরও একটি ভয়ংকর অসুবিধান্সনক ব্যাপার আছে মণিকার ব্যবসায়ীদের পক্ষে। তা হচ্ছে রয়ং সম্রাট মণি রম্ব দেখলেও তা যদি রাজা মহারাজা বা দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা না দেখে থাকেন তাহলে মনিরত্ন কখনও জ্রম করা হবে না। তাহাড়া এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত তিন ব্যক্তিই জিনিসপত্র বিচার যাচাই করেন নিজেদের গৃহে বসে। আরও অনেক বেনিয়া সেখানে গিয়ে ভিড় জমান। তাঁরাও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ হয়ত হীরকের জ্বন্থরী, কেউ ভাল বোঝেন পদ্মরাগ ও মরকত মণির বিশিষ্টতা। মৃক্তা ভাল চেনেন এমন লোকও থাকেন। তাঁরা সব দেখে দেখে, বিচার করে প্রত্যেকটি জিনিসের ওজন, উৎকর্ম, উজ্জ্বা্য ও বর্ণবাহার সব লিখে দেন। তারপর ব্যবসায়ী কোন রাজা বা সুবাদারের কাছে গেলে প্রথকারী ও মৃল্য নির্দারণকারীর লিখিত মন্তব্য সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন দেখা যায় মৃল্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে প্রায় অর্দ্ধ হারে। ব্যবসাক্ষেত্রে এই বেনিয়া সমাজ ইছদীদের চেয়েও সহস্রগুণে নিক্ষ্ট। সব রকম ধূর্ত্ত নীতিতে এরা ওস্তাদ। আর ঈর্মা-মৃলক প্রজিশোধ গ্রহণে এরা ত্নীতি পরায়ণ। সেই অপদার্থ লোকগুলি আমার সংগে কি রকম ধূর্ত্ত ব্যবহার করেছিলেন তা এখন বর্ণনা কচ্ছি।

আমি জাহানাবাদে পৌছোলে এই জাতীয় জনৈক বেনিয়া আমার কাছে এসে বললেন যে তিনি বাদশার হুকুম পেয়েছেন আমার কাছে কি কি জিনিস আছে তা দেখার জন্ম। বাদশাকে জিনিসপত্র দেখাবার আগেই তাকে সব দেখাতে হবে। আসলে সম্রাট তখন জাহানাবাদে ছিলেন না। বণিকের উদ্দেশ্য ছিল সেই অবকাশে আমার কাছ থেকে জিনিসগুলি কিছু কম মূল্যে খরিদ করে নিয়ে পরে সমাট বা আমীর ওমহারদের কাছে আরও চড়া দামে বিক্রী করে বেশ লাভবান হবেন। কিন্তু আমাকে প্ররোচিত করার শক্তি তাঁর ছিল না। পরদিন তাঁরা তিনজ্বন এলেন এক এক করে। আমার জিনিসের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেলেন নয়টি বড় মুক্তা সমন্বিত নাশপাতির মত আকারের একটি মণি। এগুলির মধ্যে সর্বব বৃহংটির ওজন ছিল ত্রিশ ক্যারাট ; সবচেয়ে ছোটটি যোল ক্যারাটের। আর একটি আলাদা মুক্তা ছিল নাশপাতির মত আকারেরই। ওজনে ছিল পঞ্চান্ন ক্যারাট। মুক্তা খচিত রত্নটি নিলেন স্বয়ং বাদশাহ। আর আলাদা মুক্তাটির জন্ম যা দাম ধরলেন তাতে আমি বিক্রী করতে রাজী হইনি যাতে তাঁরা লাভ করতে না পারেন। সুতরাং সেদিন ঐ প্রয়ন্তই হোল। সম্রাটকে সেই মণিরত্বগুলি দেখাবার আগেই আমি দেখিয়েছিলাম তাঁর খুল্লতাত জাফর খানকে। তিনি জিনিসগুলি দেখে বললেন সম্রাট যা মৃষ্য দেবেন, তিনিও তাই-ই দেবেন। একথা আবার কাউকে জ্ঞানাতে বারণ করে দিলেন। কারণ বস্তুতঃ তাঁর পরিকল্পনা ছিল সম্রাটকে এগুলি উপহার দেবেন।

বাদশাহ খুশীমত আমার রড়াদি পছন্দ করলেন। জাফরখানও তখন কয়েকটি জিনিস আমার কাছ থেকে খরিদ করলেন। আর তখুনি সেই সুবৃহৎ মুক্তাটির দর দাম সম্বন্ধে আমার সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কয়েকদিন পর মুক্তাটির মূল্য ব্যতীত সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দিলেন। মুক্তাটির মূল্যের উপর তিনি আমাকে দশ হাজার টাকা কম দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ সেই ঘু'টি পারসীক বণিক তাঁকে খবর দিয়েছিলেন যে আমি প্রথম বারে ভারতবর্ষে এসে তাঁদের কাছে মুক্তা বিক্রী করেছি এর চেয়ে আট দশ হাজার টাকা কম মূল্যে। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরপরে জাফরখান আমাকে বললেন যে আমি তাঁর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ না করলে জিনিসগুলি ফিরিয়ে নিতে পারি। একথা শুনে আমি জিনিস ফিরিয়ে নিলুম। আর তাঁকে বললুম যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এরকম জিনিস আর দেখতে পাবেন না। আমি আমার কথা ঠিক রেখেছিলাম। বস্তুতঃ আমার ঐরপ দুর্চ সংকল্পের কারণ যা ছিল তা হচ্ছে শায়েস্তা খানের উপযুক্ত কিছু জিনিস তাঁর জন্ম নিয়ে যাবার ইচ্ছে। সুরাটে পোঁছে তাঁর কাছে সরাসরি যাবার স্বাধীনতা আমার ছিল। আমি জাহানাবাদে গিয়ে সম্ভাটের সংগে কখনও সাক্ষাং করিনি। এইজন্ত সুরাটের শাসনকর্তার সংগে আমার মনোমালিক হয়। তাঁর সংগে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, নিয়মকানুন পরিবর্তিত হয়েছে। আমার পূর্ববর্ত্তী ভ্রমণকালের রীতিনীতি আর নেই। মুঘল সাম্রাজ্যে যত ছম্প্রাপ্য জিনিস आममानी इत्व छ। प्रकारिश वामगारक मिथाए इत्व। प्रवामारतत प्रशास ভর্কবিভর্ক করে আমি চার মাস সময় র্থাই অতিবাহিত করলাম। তাতে কিছু ফল হয়নি। আমাকে সমাটের কাছে যেতেই হবে এবং বিপদের আশংকায় অন্ত রাস্তা ধরে যেতে হবে। আমার সংগে সালাউর পর্যান্ত পনের জন অশ্বারোহী যাবে তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমি যথন বাংলাদেশে যাবার উদ্যোগ করছি সেই সময় মণি মুক্তার উপদর্শকরা নিছক বিষেষ বশতঃই শায়েন্তা খানকে লিখে পাঠালেন যে আমি তাঁকে যে মণিরত্ন দেখাতে যাচ্ছি তার মধ্যেকায় চমংকার একটি মুক্তা জাফর খান ক্রয়-করেও আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ মুক্তাটির যা স্থায় মূল্য আমি তার চেয়ে দশ টাকা বেশী তাঁর কাছ থেকে আদায় করার চেক্টা করেছিলাম। এই জাতীয় সংবাদ প্রেরুণের মৃলে জাফর খানেরও হয়ত হাত ছিল। কারণ আমি তাঁকে মিল মুক্তা বিক্রয় করিনি। সেই উপদর্শকরা আমার সমস্ত মণিরত্বের বিবরণও তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। শায়েস্তা খান আমাকে বিনিময় পত্র দেবার আগে সেই সংবাদ অবশ্য পাননি। কিন্তু পরে পেয়ে তিনি আমার প্রাপ্য অর্থ থেকে বিশ হাজার টাকা কম দিতে প্রস্তুত হলেন। অবশেষে দশ হাজারে নামালেন; আর আমিও অনক্যোপায় হয়ে তাই-ই মেনে নিলাম।

শায়েন্তা থানকে আমি কি কি উপহার দিয়েছি তার বিবরণ পূর্ব্বেই দেয়। হয়েছে। এবারে আমি সম্রাটকে, নবাব জাফর খাঁকে, মহিমান্নিতা বেগম সাহেবার খোজা, উরংজেবের ভগ্নী, প্রধান খাজাঞ্চীখানার দারোয়ানদের কত উপহার দিয়েছি তার যদি বর্ণনা প্রদান করি তাহলে হয়ত বিরক্তিকর হবে না। একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করার মত যে কোন লোক রাজার দর্শন প্রার্থী হলেই তাঁরা অর্থাৎ রাজ পারিষদরা সেই দর্শনাকাজ্জীর কাছে জানতে চাইবেন যে উপহার দ্রব্যগুলি কোথায়। তারপরে সেগুলি পর্থ করে দেখবেন। কোন লোকেরই রাজা বাদশার সংগে সাক্ষাতের সময় খালি হাতে আস। উচিত নয়। আর যত মহার্ঘ্য বস্তু প্রদান করা যায়, ততই সম্মানজনক। আমি সে সময়ে জাহানাবাদে পৌছেই বাদশাহকে শ্রদ্ধা-অভিবাদন জানাতে যাই। আমি তখন তাঁকে নিয়ে বর্ণিত উপহার রাজি দিয়েছিলুম। প্রথম দিলুম ছোট একটি পিতলের ঢাল, যার সর্ববাঙ্গ খুব উচ্চ গর্যায়ে অলংকৃত ও গিল্টী করা। শুধু গিল্টী করতেই হু'শ ডুকাট অথবা আটশ লিভার মূল্যের সোনা প্রয়োজন হয়েছিল। গোটা জিনিসটির মূল্য চার হাজার, তিন'শ আটাত্তর লিভার। ঢালখানির কেন্দ্রস্থলে খোদিত ছিল কাটিয়াসের আখ্যান। রোমের নিকটে মেদিনী যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল তখন কার্টিয়াস তাঁর অশ্বসহ তার মধে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঢালের কিনারায় রোচেল অবরোধ क्र अवक रायिक । এই अनक्षत्रागत कांक कर्ताता रायिक आंत्रात करेनक সর্ববশ্রেষ্ঠ কারুকৃৎ দ্বারা এবং তিনি তা করেছিলেন কার্ডিনাল রিস্লিউর ওরংজেবের দরবারে যত বড় বড় আমীর ওমরাহ ছিলেন তাঁরা সকলেই সেই ঢালখানির কারুকলার সৌন্দর্য্য দেখে অত্যন্ত मुक्ष राम्निक्त वर्ष प्रसाविक वर्षाहित्यन य ठाँत स्त्र कांच रत এটিকে তাঁর প্রধান হাতীটির উপরে স্থাপন করা। এই হাতীটি

সম্রাটের সামনে থেকে যুদ্ধকেক্তে রাজপতাক। ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যায়।

সমাটকে আমি আর দিয়েছিলাম ফটিক পাথরের যুদ্ধ-কুঠার। তার কিনারাগুলিতে খচিত ছিল চ্ণী ও মরকত মণি। ফটিকের উপরে ছিল ধ্র্পাবরণ। তার মূল্য তিন হাজার একশ' উনিশ লিভার। তাঁকে আরও যা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তুর্কী রীতিতে তৈরী একটি ঘোড়ার জীণ। তার গায়ে ছিল ছোট ছোট চ্ণী, মুক্তাবলী ও হীরার অলঙ্করণ। দাম হ'হাজার আটশত বিরানক্ব্রই লিভার। এ ছাড়া একটি জীণ ও পাজামার কাপড় দিয়েছিলাম। তাতেও ছিল সোনা রূপার কারুকার্য্য। মূল্য একহাজার সাতশ' ত্রিশ লিভার। সমাটকে প্রদত্ত সমগ্র উপহার দ্বব্যের মূল্য সর্বসাকুল্যে হয়েছিল বার হাজার একশ' উনিশ লিভার।

মহিমান্তিত মুখল সম্রাটের খুল্লতাত জাফর থাঁকে যা দিয়েছিলাম ভা হোল—

একটি টেবিল এবং আরও উনিশ খণ্ড জিনিস যা দিয়ে আর একটি টেবিল তৈরী করা যায়। সমস্তই খাঁটি পাথর এবং তা বর্ণময়। পাথরগুলির গড়ন ছিল বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও ফুলের মত। এই পাথরের কাজগুলি হয়েছিল ফ্লোরেন্সে। ব্যয় হয়েছিল ত্ব' হাজার একশ' পঞ্চাশ লিভার। একশ লিভার মূলোর চূলীখচিত একটি আংটিও ছিল।

প্রধান খাজাঞ্চীকে দিয়েছিলাম স্বর্ণাধারে একটি ঘড়ি। তাতেও মরকত মণি খচিত ছিল। মূল্য সাত হাজার বিশ লিভার।

খাজাঞ্চীখানার দ্বাররক্ষী যারা টাকাকড়ি বের করে দেন তারা পেল তিনশ' লিভার মূল্য ধরে ত্ব'শ টাকা।

উরংজেবের ভগ্নী বেগম সাহেবার খোঁজাকে দিতে হোল স্চিত্রিত আধারে একটি ঘড়ি। মূল্য তার ছ'শ' ষাট লিভার।

সম্রাট থেকে শুরু করে শায়েন্তা খান, জাফর খান, প্রধান খাজাঞ্চী, খানসাহেবদের গৃহাবাসের তত্ত্বাবধায়ক এবং সম্রাটের প্রদন্ত খেলাত বহনকারী, বেগমসাহেবার প্রেরিত খৈলাতসমূহের বাহকগণ, জাফর খাঁর প্রেরিত উপহার যারা নিয়ে এসেছেন ওঁদের সকলকে আমি যে উপহার দিয়েছি তার সর্বসাকুল্যে মূল্য দাঁড়িয়েছিল বহু শত সহস্র লিভার।

একটি বিষয় অতীব সত্য যে, যে সকল লোক তুকীন্তান, পার্য্য ও ভারতবর্ষে রাজা বাদশাদের দর্বারে কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা য্তক্ষণ কোন উপহার বকশীস্ না পাবেন ততক্ষণ সব কাজেই অক্ষম অপার্গ এই রকম ভাবভঙ্গী দেখাবেন এবং কিছু ভান করবেন। তবে গণ্যমাশ্য ব্যক্তিরা প্রন্তুত থাকেন অপরকে সহায়তা দানের জন্ম। কাজেই সল্প মর্যাদার রাজকর্মচারীদের সামনে টাকা পয়সার থলি উন্মুক্ত করতে পারলেই তাঁদের সাহায়তা আশা করা যায়। আমার বিবরণীর এথম থণ্ডে আমি এটা উল্লেখ করিনি যে যিনি পার্য্যাধিপতির দৃত হয়ে আমার জন্ম থেলাত (সন্মান পরিচ্ছদ) বহন করে এনেছিলেন তাঁকে আমি কি উপহার দিয়েছিলাম। তাকে দিয়েছিলাম ছ'শত' ক্রাউন মুদ্রা।

# অধ্যায় নয়

#### সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রান্তা।

আমি অনেকবার গোলকুণ্ডায় গিয়েছি। আর যাতায়াত করেছি বিভিন্ন
রাস্তা ধরে। কখনও গিয়েছি অর্মাস থেকে জাহাজে উঠে মসলীপত্তম পর্যান্ত
জ্ঞল পথে আবার কোন সময় আগ্রা থেকে। তবে বেশীরভাগ গিয়েছি
সূরাট থেকে। সূরাট হচ্ছে হিন্দুস্থানের মুখ্যতম বন্দর। এই অধ্যায়ে
আমি কেবল মাত্র সূরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাওয়ার সাধারণ রাস্তাটিরই
বর্ণনা দেব! আমি এখানে আগ্রার রাস্তাটির কথা এড়িয়ে যেতে চাই।
কারণ আমি সেই পথে ১৬৪৫ ও ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ত্বার গিয়েছি। সূতরাং
এখন আবার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে একঘেঁয়ে মনে হবার আশংকা
থাকবে।

সুরাট ত্যাগ করে আমি যাত্রা করেছিলাম ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী। প্রথমে যাত্রা ভঙ্গ করি খুমবারিয়াতে। তারপরে নবপুরে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। নবপুরে পৃথিবীর সেরা চাউল উৎপন্ন হয়। এ চাউলের সুগন্ধ কস্তুরী মৃগনাভির মত। নবপুরের পরে আরও বহু জ্বায়গা অতিক্রম করে পৌছোই দৌলতাবাদে।

বিরাট মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে দৌলতাবাদের কেল্লা হোল সর্ব্বোংকৃষ্ট। একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত খাড়া ও উচ্। সেখানে যাবার একটি মাত্র রাস্তা। কিন্তু তা এত সংকীর্ণ যে এক সময়ে একটি ঘোড়া বা উটের বেশী সে পথে চলতে পারে না। সহরটি পর্ববতমালার ঠিক পাদদেশে এবং সুদৃচ প্রাচীরে বেন্টিত। গোলকুগু ও বিজাপুরের রাজ্ঞাদের বিদ্রোহের ফলে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থানও মুঘল সম্রাটদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বিশেষ চতুরতাপূর্ণ রণনীতি ছারা তা পুনরুদ্ধার করা হয়। সুলতান খুরম যিনি পরবর্তীকালে শাহজাহান নাম ধারণ করেন, তিনি তাঁর পিতার আমলে দাক্ষিণাত্যে সৈম্ব বাহিনী পরিচালনা করেন। তথন শায়েন্তা খানের শ্বন্তর আসত থান ছিলেন সোপতিদের একজন। তিনি বাদশাহ নন্দনকে এমন কিছু একদিন বলেছিলেন যা তাঁর পক্ষে হয়েছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক। সুলতান তখুনি তাঁর একখানি জুতা আনিয়ে খান সাহেবকে ছয় ঘা জুতে মারলেন তার

পাগড়ীর উপরে। ভারতীয়দের মধ্যে এই জাতীয় জ্বৃতো দিয়ে প্রহার করা অতিশয় অমর্য্যাদকর ব্যাপার। তারপর তিনি আর কখনও সুলতানের সামনে হাজির হননি।

এই কাজটি করা হয়েছিল দূলতান ও হুই সেনাপতির মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করেই। একটি বিশেষ কারণও ছিল এই ঘটনার পিছনে তা হোল সমাজকে প্রতারিত করা। বিশেষতঃ সুলতানের সৈত্যবাহিনীর মধ্যে বিজ্ঞাপুরের শাসকের যে গুপ্তচর ছিল তাঁদেরকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। আসত খাঁর অপমান অসম্মানের কথা তখুনি প্রচারিত হয়ে গেল চারদিকে। তিনি নিজে গিয়ে আশ্রয় নিলেন বিজ্ঞাপুরের সুলতানের কাছে। আসত খাঁনের চতুরতা বুঝবার মত ধূর্ত্ত বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তিনি সাদরে খান সাহেবকে গ্রহণ করলেন। আরও বললেন যে তাঁর (আসত খাঁন) অন্তঃপুরচারিণীদের দশ বার জনকে এবং যত খুসী সংখ্যক ভূত্য অনুচর নিয়ে তিনি দৌলতাবাদের কল্লাতে আসতে পারেন। এইভাবে খাঁন সাহেব কেল্লায় অবস্থানের আদেশ লাভ করলেন। তিনি দৌলতাবাদে পৌছোলেন আট দশটি উটের বহর নিয়ে। মাঝখানে হু'টি শিবিকা স্থাপন করে হু'পাশে উটগুলিকে এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট করে সাজালেন যেন মহিলাদের বাইরে থেকে একেবারেই দেখতে পাওয়া না যায়—এমন ভাব। প্রতিটি শিবিকায় হু'জন করে সৈশ্য মোতায়েন ছিল। তারা সব সাহসী ও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ছিল। সুতরাং চুর্গরক্ষীদের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে যেতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

ক্রমান্বয়ে আসত খাঁ স্থানটি নিজের দখলে অনায়াসে নিলেন। এজন্য বিশেষ কফ রীকার করতে হয়ন। সেই থেকে সহরটি মহান মুঘল সমাটের অধীনেই আছে। ওখানে বহুসংখ্যক চমংকার কামান রয়েছে। ওগুলি চালাবার দায়িছ্ থাকে সাধারণতঃ ইংরেজ ও ওলন্দাজের উপরে। কেল্লা থেকে উঁচু একটি মাত্র পাহাড় আছে ওখানে। পাহাড়টিতে ওঠা অত্যন্ত হরহ। একমাত্র রাস্তা হোল কেল্লার মধ্য দিয়ে। জনৈক ওলন্দাজ এঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞাপুরের সুলতানের অধীনে বহু বছর কাজ করার পরে চাকুরী ছেড়ে দেবার মনস্থ করলেন; ওলন্দাজ কোম্পানীর অনুরোধেই তিনি কাজে বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চেন্টা করেও তাঁকে আর রাখা গেল না। এই লোকটি খুব উঁচু দরের কামান চালক। তাছাড়া গোলা বারুদ, বাজিই তাদি তৈরী করতেও তিনি সিদ্ধহন্ত।

ভারতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ছিলেন রাজা জয়সিংহ। खेदररक्षरवत निःशामन অधिकारतत व्याभारत हैनि हिल्लन मर्व्वारमका मक्तिमानी সহায়ক। সম্রাট এঁকেই পাঠিয়েছিলেন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জগু। তিনি ছিলেন তখন বাদশার সেনাপতি। জয়সিংহ যখন দৌলতাবাদ কেল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই ওলন্দাজ কামান চালক তাঁর সংগে সাক্ষাং করেন। ওথানকার অন্যান্ত কামানবাহী সৈন্তরাও ছিলেন ইউরোপীয়। ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়বটি সেই অবকাশে রাজা জয়সিংহকে বললেন যে তিনি তাঁকে কামানসজ্জা ও চালনার পন্থা দেখিয়ে দেবেন। আর কামানগুলিকে সেই পাহাড়ে তুলে দেবেন। এই পাহাড়টিই কেল্লা রক্ষা করে। পাহাডে সৈশ্য মোতায়েন রেখেই কেল্লাকে নিরাপদ রাখা হয়। জয়সিংহ এই প্রস্তাব শুনে খুসী হলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি বিজাপুর রাজের কাছ থেকে বিদায়পত্র সংগ্রহ করে দেবেন। তবে একটা চুক্তি যে তাঁর বিশেষ মতলব হাসিল করে দিতে হবে। অবশেষে ওলন্দাজটি সমস্ত পরিকল্পন সফল করে তুললেন; রাজাও বীজাপুর শাসকের অনুমতি পত্র আদায় করে দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়রকে আর ওখানে কাজ করতে হয়নি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় গোড়াতে আমি সুরাটে ছিলাম<sup>্</sup> তখন তিনি ওখান থেকে হল্যাগুগামী জাহাজে আরোহণ করেন।

দৌলতাবাদ থেকে ঔরংগাবাদ মাত্র চার ক্রোশ দূরে। ঔরংগাবাদ পূর্বে একটি গ্রাম মাত্র ছিল। ঔরংজীবই সেটাকে সহরে পরিণত করেন। তবে প্রাচীর বেটিত করেননি। তার ফলে সহরটি ক্রমশঃ চারদিকে বিস্তার লাভ করে এত বড় হয়ে উঠেছে। এই বিস্তারের আর একটি কারণ হচ্ছে প্রায় হুই লীগ আয়তনের একটি হ্রদের তীরে এর অবস্থিতি। এটি তৈড়ী হয়েছিল তাঁর প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে। এই স্ত্রীর গর্ভজাভ সন্তান সন্ততিও ছিল। বেগম সাহেবাকে সমাহিত করা হয়েছিল হ্রদটির পশ্চিম প্রান্তে। বাদশাহ ওখানে জমকালো একটি স্মৃতিসৌধ ও চমংকার সরাইখানা সমহিত একটি মসজিদও নির্মাণ করিয়েছিলেন। মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ হু'টিকেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতিতে যত্ন ও রক্ষা করা হোত। হু'টি স্থাপতাই শ্বেত-মর্মরে গঠিত। প্রস্তররাজি আনা হয়েছিল লাভোর থেকে মালবাহী শকটে করে। ঔরংগাবাদ ও লাহোর মধ্যে যাত্রাপথ ছিল চার মাসের। একবার সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার সময় দেখেছিলাম ঔরংগাবাদ থেকে যেতে

পাঁচ দিন সময় লাগে এমন একটি জায়গায় তিনশ' গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীগুলি সব মর্মর প্রস্তারে পূর্ণ। কমপক্ষে বারটি করে বলীর্বদ এক একটি গাড়ীকে চালিয়ে নিচ্ছে।

উরংগাবাদ ত্রেকে পিপ্লী এবং আরও অনেক জায়গ! পেরিয়ে নান্দরে পৌছোতে হয়। এখানে একটি নদী পার হতে হবে। নদীটি গঙ্গা অভিমুখে চলেছে। প্রতিটি গাড়ীর জন্ম ওখানে চার টাকা করে দিতে হয়। তাছাড়া ওখানকার শাসনকর্তার কাছ থেকে একটি অনুমতি পত্রও অবশ্যই নিতে হবে।

এখান থেকে শতনগরে গিয়ে যাত্রীকে গোলকুণ্ডার রাজার অধীনস্থ স্থান-সমূহে প্রবেশের জন্ম যাত্রা শুরু করতে হয়। শতনগরের পরে আরও তিনটি জায়লা পেরিয়ে গেলে গোলকুণ্ডা। সুরাট ও গোলকুণ্ডার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩২৪ ক্রোশ। এই দূরত্ব অতিক্রম করেছিলাম আমি সাতাশ দিনে। ১৬৫৩ খুফ্টাব্দের ভ্রমণ যাত্রায় আমি পাঁচবার বেশী ভ্রমণ করেছি। অন্ম একটি রাস্তা পরেও গিয়েছিলাম পিশ্পলনারে। ওখানে পেঁছোই ১১ই মার্চ। সুরাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ৬ই তারিখে।

এরপরে ১৪ই পৌছে গেলাম একটি সুদৃঢ় হুর্গে, অর্থাং থন্কাইটন্কাইতে। এই নামটি হয়েছে হু'জন ভারতীয় রাজার নাম অনুসারে।
একটি খাড়া পাহাড়ের উপরে হুর্গটির অবস্থান। হুর্গে ওঠবার একটি মাত্র
পথ এবং তা পূর্বে সীমানাতে। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে সুবৃহং একটি সরোবর
ও এমন উন্মুক্ত স্থান আছে যাতে পাঁচ ছয় শত লোকের উপযুক্ত খালশয়ের
চাষ হতে পারে। রাজা সেখানে কোন রক্ষীবাহিনী রাখেননি। জায়গাটি

১৬ই তারিখে লাজুরে পৌছে একটি নদী পার হতে হয়েছিল। ফেরী ঘাটের কাছেই নদী তীরে কয়েকটি বিরাট দেশীয় মন্দির দেখা গেল। প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় ওখানে প্রতিদিন। তারপর উরংগাবাদ হয়ে আর কয়েকটি জায়গা ছেড়ে পৌছোলাম কলধারে। ওখানেও একটি সুরুহৎ হুর্গ আছে। আশে পাশে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতন্ত্রেণী।

তারপর ২৯শে পৌছোলাম রাজাবলীতে। তার কাছাকাছি ত্ব'টি স্থানের মধ্যে একটি নদী আছে। এই নদীটি মহান মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য ও গোলকুণ্ডার রাজার রাজ্য মধ্যে সীমানা বিভক্ত ও নির্দিষ্ট করেছে। ১লা এপ্রেল গোলকুণ্ডাতে পোঁছে গেলাম। আগ্রা থেকে গোলকুণ্ডা যেতে হলে বুরহানপুর হয়েই যেতে হবে। বুরহানপুর থেকে দৌলাতাবাদ যাবার রাস্তা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার অশ্য আরও একটি রাস্তা আছে। সেটি গোয়া ও বিজাপুরের মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেবো গোয়া যাত্রা প্রসংগে। এখন বলবো গোলকুণ্ডা রাজ্যে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেই সম্বন্ধে। এ ছাড়া গোলকুণ্ডার রাজার সংগে তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মুদ্ধবিগ্রহকালে যা যা ঘটেছিল এবং সে সময় ভারতীয়দের যতটা জেনেছি ভারও বর্ণনা দেবো।

# অধ্যায় দশ

গোলকুতা রাজ ও বিগত কয়েক বছরে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রাহ হয়েছে ওখানে তার বিবরণ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে গোলকুণ্ডা রাজ্যটি একটি উৎকৃষ্ট দেশ।
এখানে প্রচুর দানা শস্য, চাল, গাভীগরু, মেষ, হাঁস মুরগাঁ এবং মানুষের
প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায়। সরোবর পুষ্করিণী আছে অনেক;
মাছের আমদানীও যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে একটি মাত্র কাঁটা
বিশিষ্ট এমন চমংকার একটি মাছ পাওয়া যায় যা খেতে অতি সুস্বাহ।
হদ পুষ্করিণীগুলি গঠনে মানুষের শক্তি কৌশল অপেক্ষাও প্রকৃতির দান
অধিকতর। সারা দেশ জুড়ে প্রচুর হ্রদ সরোবর। ওগুলি সাধারণতঃ একটু
উঁচু জায়গাতে অবস্থিত। হ্রদের জলকে অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখার জন্ম
সমতল ক্ষেত্রের দিকে ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করার প্রয়োজন হয়। বাঁধ ও
তাঁরভূমি আধ লাগ আন্দাজ লম্বা। বর্ষাকাল কেটে গেলে মাঝে মাঝে
বাঁধের মুখ খুলে দেয়া হয় আশেপাশের শস্তক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের উদ্দেশ্যে।
বাঁধের মুখে অনেক ছোট ছোট খাত বা নালী কাটা আছে। তা দিয়ে
বিশেষ বিশেষ সময় ক্ষেতে জল সরবরাহ করা হয়।

এই রাজ্যের রাজধানীর নাম বাগ-নাগর। তবে সাধারণভাবে বলা 
হয় গোলকুণ্ডা। এই নামটির উৎপত্তি হয়েছে একটি কেল্লার নাম থেকে। 
কেল্লা থেকে রাজার দরবার হু' মাইলের মধ্যে। হুর্গটির আয়তন হু' লীগের 
মত। এইজন্ম প্রচুর হুর্গরক্ষীর প্রয়োজন হয়। এটি একটি সহরের অনুরূপ। 
রাজার যাবতীয় ধন সম্পদ এখানেই থাকে। উরংজীবের সৈন্মবাহিনী 
খারা বাগ-নাগর বিধ্বস্ত হওয়ার পরে রাজকোষ ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানটি 
প্রায় পরিতাক্তে হয়েছে।

বাগ-নাগর সহরটিকেই গোলকুণ্ডা আখ্যা দেয়া হয়েছে। বর্ত্তমান রাজার প্রপিতামহ এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এক স্ত্রার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এ কাজটি করেন। স্ত্রার নাম ছিল'নাগর। রাজা তাকে গভীব-ভাবে ভালবাসতেন। স্থানটি সহরে রূপান্তরিত হওয়ার আগে ছিল নিছক একটি প্রমোদক্ষেত্র। ওখানে রাজার চমংকার সব বাগান-বাগিচা ছিল। অবশেষে তাঁর স্ত্রী অনবরত এটাকে সহরে পরিবত্তিত করার জন্ম অনুরোধ করে একটি প্রাসাদ নির্মাণের উপযোগিতা ও রমণায়তা উপলক্ষি করালেন। নদীটির কথাও বারবার বলেছিলেন। রাজা তখন সহরের পত্তন করে স্ত্রীর নামানুসারেই সহরের নামকরণ করার হুকুম দিলেন। নাম হোল "বাগ-নাগর" অর্থাৎ বেগমসাহেবা নাগরের উদ্যান বা বাগিচা। সহরটি ৬৮° ডিগ্রী উচ্চে অবস্থিত। চারদিকে সমতল জায়গা। সহরের কাছে ঠিক ফাউন্টেন রোর মত পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সহরের প্রাচীরকে ধুয়ে দিয়ে চলেছে একটি বড় নদী। নদীটি মসলিপত্তনের কাছে গিয়ে বঙ্গোপ-সাগরে পড়েছে। বাগ-নাগরে এই নদী পার হওয়ার জন্ম একটি সেতু আছে। সেটি প্যারিসের "পণ্ট নিউফ" থেকে সৌল্র্য্যে কিছু কম নয়। সহরটি অর্লিন্স থেকে কিছু ছোট। তবে খুব সুগঠিত, প্রচুর দ্বার পথ ও অলিন্সযুক্ত। অনেক সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে শহরে; কিছু ভাল করে বাঁধানো নয়। পারস্থ ও ভারতের অন্যান্ম সহরের রাস্তার মত এগুলিও ধূলিকীর্ণ। গ্রীম্মকালে অহান্ত বিরক্তিকর ও ক্ষতিকারক।

সেতৃ পর্যান্ত পৌছোতে হলে একটি বৃহৎ সহরতলী অঞ্চল অবশ্যই অতিক্রম কবতে হবে। জায়গাটির নাম উরংগাবাদ। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক লীগ। ওখানে সওদাগর, ব্যবসায়ী, দালাল, কারুকৃৎ, ও ব্যাপারী ছাড়া সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরও বাস। কিন্তু সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্চ পর্য্যায়ের লোক, রাজদরবার ও প্রাসাদের কর্মীগণ, বিচারকমণ্ডলী ও সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষই রয়েছেন বেশী। বেলা দশটা এগারটায় হুপুরের মুখে সব ব্যবসায়ী, দালাল এবং কারিগর শ্রেণীর লোকেরা সহরে আসেন বিদেশী বলিকদের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে। কাজকর্ম শেষ করে তারা ফিরে যান স্বগৃহে। সহরতলীতে হু' তিনটি সুন্দর মসজিদ আছে। সেগুলি আবার বিদেশীদেব পাস্থশালারও কাজ করে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি মন্দরও রয়েছে। সেই সহরতলীর মধ্যে দিয়েই গোলকুণ্ডার হুর্গে যাওয়ার রাস্তা।

সেতৃটিব উপরে উঠলেই যাত্রীরা একটি বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বেন।
ঐ রাস্তাই তাঁদের রাজপ্রাসাদের অভিমুখে নিয়ে যাবে। রাস্তার ডানদিকের
বাড়ীঘরগুলি রাজদরবারের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের। এ ছাড়া
আরও চার পাঁচটি দোতলা বাড়ী আছে পান্থশালারপে। তার মধ্যে বেশ
বড় বড় কক্ষ আছে। আর তাতে অবাধে মুক্ত বায়ু চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা।
রাস্তার শেষপ্রান্তে সুরহং একটি চতুষ্কোণ উল্যানমত আছে। তার উপরেই
প্রাসাদের একটি দিক অবস্থিত। মাঝখানে একটি ঝুলবারান্দা বা ঝুরোখা।

রাজার যখন প্রজাদের দর্শন দান ও আবেদন শোনার ইচ্ছে ও অবকাশ হয় তথন তিনি এই বারান্দায় বসেন। প্রাসাদের প্রধান ও বিরাট তোরণ দ্বারটি এই চত্ত্বরের উপরে নয়। সেটি তারই কাছাকাছি আর একটি উন্মুক্তস্থানে। প্রথমে যেতে হয় বিরাট একটি চত্ত্বরে। তার চারদিক বেন্টিত রয়েছে শুভ্ত-সমন্বিত বারান্দার দ্বারা। তার নীচে থাকে রাজার রক্ষীবাহিনী। এই চত্ত্বরটির ওধারে আর একটি প্রাক্ষণ আছে ঠিক ঐরকম পদ্ধতিতেই নির্মিত। তবে সেটি অনেকগুলি সুন্দর কক্ষ বেন্টিত। ছাদ সমতল। এই জ্বাতীয় অনেক ছাদে যেমন হাতী থাকে, এখানে রয়েছে সুন্দর বাগান। বাগানে বড় বড় গাছপালা। ব্যাপারটা বড়ই অভ্তুত ও বিশ্বয়কর যে কি করে থিলানগুলি অত গুরুভার বহন কচ্ছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এঁর। সহরের মধ্যে জাঁকালো রক্মের একটি উপাসন গৃহ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেটিকে যদি সম্পূর্ণ করে তুলতে পারা যেত তাহলে সারা ভারতে সুন্দরতম বলে পরিচিত হোত। পাথরগুলি প্রশংসার যোগ্য হয়েছে আয়তন ও ওজনের জল্যে। কুলুঙ্গীর মত্ত যে জায়গাটির দিকে মুখ করে এঁরা প্রার্থনা করেন সেটি আন্ত একখানি পাথরে গড়া। পাথরটি এত অভ্যুত রক্মের যে পাঁচ ছয় শত লোকের সর্ব্বদা কাজে নিযুক্ত থাকার প্রয়োজন হয়েছিল এটিকে মূল জায়গা থেকে কেটে কুঁদে বের করে আনার জল্যে। চাকাওয়ালা একটি যন্ত্র বা গাড়ীর উপরে ওটাকে ঠেলে তুলে তারপর উপাসনা গৃহে আনা হয়। আমাকে অনেকে বলেছেন যে ওটিকে বয়ে আনতে চৌদ্ধণত বলীবর্দের প্রয়োজন হয়েছিল। এরপরে আমি বলবো যে কি কারণে সৌধটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। পুরোপুরি গড়ে উঠলে সর্ব্বতোভাবে এশিয়ার সমস্ত সুদৃঢ় ও সুগঠিত স্থাপত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করতো।

মসলিপত্তনে যাবার রাস্তায় সহরের অহা প্রান্তে ত্ব'টি বিরাট হ্রদ আছে। প্রত্যেকটি আয়তনে প্রায় এক লাগ। হ্রদে ছোট ছোট নোকা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলি খুব জমকালোভাবে সাজানো হয়েছে রাজার আনন্দ লাভের জন্য। তীরবর্ত্তী জায়গা জুড়ে আছে রাজ দরবারের প্রধান পুরুষদের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর।

সহরের একটি দিকে দাঁড়িয়ে আছে ভারি চমংকার একটি মসজিদ। সেখানে গোলকুণ্ডার সুলতানগণ সমাধি শয়নে শায়িত রয়েছেন। প্রভাহ ওখানে অপরাফ চারটের সময় সমাগত দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য হিসেবে

রুটি ও কিছু পোলাও দেবার ব্যবস্থা আছে। ত্বস্পাপ্য বস্তু দেখতে হলে কোন উৎসব পর্বের দিনে ঐ সকল সমাধি ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। কারণ সেই সময় সকাল থেকে সদ্ধ্যা পর্যান্ত মূল্যবান সব বয়নশিল্প ও নকসাযুক্ত কাপড় পর্দা ইত্যাদি টাঙানো থাকে।

শাসননীতির দিকে প্রথমত লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে কোন অজ্ঞানা আগন্তক সহরের ফটকে এসে হাজির হতেই তল্লাসী করে দেখা হয় যে তার সংগে লবণ বা তামাক আছে কিনা। এই হু'টি জিনিসের জন্ম শুলের হার বেশী। কোন কোন সময় নবাগতকে সহরে প্রবেশ করার জন্ম হু'দিনও অপেক্ষণ করতে হয়। তার আগে হয়ত অনুমতি পাওয়া যায় না। প্রথমে কোন এক সৈনিক গিয়ে রক্ষী বাহিনীর কর্তাকে আগন্তকের আগমণ বার্তা দেবেন। তথন তাকে পাঠানো হবে দারোগার কাছে। অনেক সময় হয়ত এমনও হয় যে দারোগা খুব ব্যস্ত রয়েছেন বা সহরের বাইরে কোথাও গিয়েছেন। আবার এও হয় যে সৈনিকটি ভান করবে যে দারোগার দেখা পাওয়া যাছেনা। এর ফলে সৈনিকের সুবিধা; আগন্তকদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করা যাবে। আর তিনিও বিলম্বজনিত কন্ট্য সন্থ করতে বাধ্য হন। এইজন্ম হু'দিনও বিলম্ব ঘটে।

আমি লক্ষ্য করেছি, বিচারের সময় রাজা সেই ঝুল বারান্দায় বসেন। বারান্দাটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ মুখো। রাজার কাছে যাঁদের আবেদন নিবেদন থাকে তারা সেই বারান্দার ঠিক নীচে জমায়েত হন। জনসমাবেশ ও প্রাসাদ দেয়ালের মাঝখানে মাটিতে তিন সারি একটি বর্ণার অর্জেক মাপ আন্দাজ খুঁটি পোতা থাকে; প্রতিটি খুঁটির সংগে অর্গলরচনা করে আড়াআডি দড়ি বাঁধা থাকে। যতক্ষণ ডাক না আসবে ততক্ষণ বিচার প্রার্থীকে দড়ির বন্ধনীর মধ্যে থাকতে হবে। রাজা বিচারে বসলেই এই রকম অর্গলের বাবস্থা। সবটা উন্মুক্ত স্থান জ্বড়েই অর্গল রচিত হয়। ছ'জন লোক দড়ি ধরে থাকেন। সারিবদ্ধ লোকেদের এক এক করে ডাক এলে তারা দড়িছেড়ে দিয়ে রান্ডা উন্মুক্ত করে দেন। বারান্দার নীচে জনৈক মন্ত্রী বসে সমস্ত দরখান্ত গ্রহণ করে পেশ করেন। পাঁচ ছয়টি দরখান্ত জমা হলে মন্ত্রী মহোদয় ওগুলিকে একটি থলেতে পুরে রাখেন। রাজার পাশে প্রহরীরত খোজা একগাছি দড়ি নীচে ঝুলিয়ে দিলে থলেটি তাতে বেঁধে দেয়ার পরে আবার টেনে উপরে রাজার কাছে তুলে দিতে হয়।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি মুখ্য তাঁকে প্রতি সোমবার প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে হয়। পালাক্রমে সকলের উপরেই এই দায়িত্ব পড়ে। সকলকেই আট দিন করতে হয়। এমন এক একজন অভিজ্ঞাত কর্ম্মচারী আছেন যাঁর অধীনে থাকে পাঁচ ছয় হাজার রক্ষী। এরা সকলে সহরের চারদিকে তাঁবুর মধ্যে বাস করে। পাহারা দেবার সময় হলে সকলে একটি মিলন স্থলে একত্রিত হয়। কাজ শেষ হলে সুশৃদ্ধলায় নিয়মিত পদক্ষেপে সেতুটি পার হয়ে চলে যায়। অনেক সময় রক্ষীবাহিনী বড় রাস্তা ধরে উন্মুক্ত চত্ত্বরে গিয়ে সেই ঝুল বারান্দার সামনে সমবেত হয়। প্রথমে দশ বারটি হাতীর মিছিল। হাতীগুলি নির্বাচিত হয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়কের গুণাঞ্জণ বিচার করে। কতকগুলি হাতীর পিঠে খাঁচার মত একটি জোন বসে পতাকা বহন করেন। আর সবগুলি হাতীকে একটি লোক চালিয়ে যায়।

হস্তীবাহিনীর পরে ছটি সারিতে ত্রিশ চল্লিশটি উটের একটি বাহিনা থাকে। প্রতিটি উটে একটি করে মালবাহী জীন। সেই জীনে ছোট একটি সেকেলে কামান বাঁধা থাকে। একজন বিশেষ এঞ্জিনিয়র আপাদ-মস্তক চামড়ার পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে উটের লেজের কাছে বসে থাকেন একটি জ্বলম্ভ দীপশলাকা হাতে নিয়ে। তিনি বিশেষ দক্ষতার সংগে রাজা যে বারালায় বসে থাকেন তার চারদিক রক্ষা করেন।

এদের পরে আসে শকটরাজি। তার সংগে থাকে সেনাপতির গৃহ
৬তাগণ। এবারে আসে প্রধান অশ্ববাহিনী। তারপরে দেখা যাবে মন্ত্রী
ও আমির ওমরাহদের। আরও থাকে সমস্ত সাজ সরঞ্জামের বহর।

দশ বারজন বারাঙ্গনা নর্ত্তকী যাবেন এদের পশ্চাতে। এরা সেতৃটির

কিনারায় থাকেন। পরে আমির ও ওমরাহদের সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই
উন্মৃক্ত চত্তর পর্যান্ত তারা লাফ ঝাঁপ ও নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেন।

মন্ত্রীর পেছনে আবার অশ্বারোহী পদাতিক সৈশ্বরা যায় নিয়মিত পদক্ষেপ।

দৃশ্যটি দর্শনযোগ্যই বটে। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। আমি

বাগ-নাগরে প্রায় চার মাস ছিলাম। প্রতি সপ্তাহে এরা আমার বাসগৃহের

পাশ দিয়ে যেত। তথন সে দৃশ্য দেখে আমি আনন্দই পেতাম।

সৈশ্যর। তিন কি চার এল্ মাপের সৃতী বস্ত্র ছাড়া আর কিছু পরিধান করে না। ঐ বস্তু দিয়েই তারা সামনে ও পেছনে শরীরের অর্থ্বেকটা আরুড করে। ভাদের চুল লম্বা। সেই কেশগুচ্ছকে মাথার উপরে তুলে মেয়েদের মত গ্রন্থি বন্ধ করে রাখে। এখানে স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ বলতে বিশেষ কিছু নেই। একখণ্ড তিন কোনাকার লিনেন কাপড়কে মাঝথানে ধরে মাথার উপরে দিয়ে ছুই কোণকে চিবুকের নীচে বেঁধে দেখা হয়। এখানকার সৈত্ররা পারসীকদের তায় ছুরিকা বা ভোজালি ব্যবহার করে না! এরা সংগে রাখেন সুইজারল্যাণ্ড বাসীদের মত চণ্ডড়া তলোয়ার। তলোয়ার লোকের দেহে বসিয়ে দেয়াণ্ড চলে আবার আঘাত করাণ্ড যায়। ওটাকে তারা কোমর বন্ধের সংগেও ঝুলিয়ে রাখে। এদের ছোট বন্দুকের নল আমাদের দেশের থেকে ঢের সুদৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন। কেননা এদের লোহা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ও ভাঙ্গবার মত নয়। এদেশের অশ্বারোহী সৈত্তদের সংগে থাকে তীর ধন্ক, ঢাল ও একটি করে যুদ্ধের কুঠার। আর থাকে শিরস্ত্রাণ ও লোহবর্দ্ম। ওটা শিরস্তাণের নীচে কাঁধের উপরে ঝোলানো থাকে।

এই অঞ্চলের সহর ও সহরতলীতে অধিক সংখ্যক নিমন্তরের মহিলা বা বারাঙ্গনা আছে। কেঁল্লাটি তো একটি সহরেরই অনুরূপ। সেখানেও এই জাতীয় নারীর সংখ্যা প্রচুর। দারোগার রেকর্ড বইএ এদের সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী। তাদের কোন লাইসেন্স বা অনুমতি নেই। অথচ অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীলোকের এই বৃত্তি গ্রহণ করা আইনসঙ্গত নয়। এরা রাজাকে কোন কর দেয় না। এদের কতককে পরিচারিকাসহ রাজার সামনে হাজির হতে হয়। প্রতি শুক্রবারে এদের সংগীত পরিবেশন করার কথা। রাজা বারান্দায় হাজির থাকলে এরা তাঁর সামনে নৃত্য প্রদর্শন করে। রাজা अथारन ना এलে একজন খোজা এসে ওদের চলে যেতে নির্দেশ দেবে। সন্ধ্যার শীতল আবহাওয়ায় এই স্ত্রীলোকেরা তাদের গৃহদ্বারে থাকে দাঁডিয়ে। এদের বাড়ী ঘর বেশীরভাগ ছোট চালাঘুর। রাত্তি ঘনিয়ে এলে তারা ঘরে একটি মোমবাতি বা দীপ জ্বালিয়ে রাখে সংকেত হিসেবে। এছাড়া ঘরে ঘরে তার! দোকান খুলে বসে যাতে 'তাড়ি' (মাদক) বিক্রীত হয়। তাড়ি হচ্ছে এক প্রকার গাছের রস দ্বারা নির্মিত মদ্য জ্বাতের পানীয়। আমাদের তাজা সুরার মতই মিটি স্বাদ। এ জিনিস আমদানী হয় পাঁচ জয় লীগ দূর থেকে ঘোড়ায় করে। ঘোড়ার হুই পাশে হু'টি করে মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ঘোড়াটি খুব ক্রতগামী। পাঁচ ছয় শতাধিক পাত্র পূর্ব হয়ে ঐ জ্বিনিস প্রতিদিন সহরে আসে। তাড়ির উপর নির্দিষ্ট শুল্ধ থেকে রাজ্বার যথেষ্ট আয়। এত অধিক সংখ্যক বারাঙ্গনাকে দেশের মধ্যে স্থান দেবার কারণও বোধ হয় এই। কারণ এদের জন্মই অত বেশী 'তাড়ি' ক্রয়-বিক্রয় ও খাওয়া হয়। তাড়ির ব্যবসায়ীরাও এইজন্মই দোকানগুলি বার-নারীদের গৃহে খুলে বসেন।

এই জ্বাতীয়া নারীরা এত কর্মঠ ও তৎপর প্রকৃতির যে যথন বর্ত্তমান স্বাতান মসলিপত্তন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তথন এদের মধ্যে নয়জন মিলে নিজেদের দেহ দ্বারা একটি হাতীর দেহাকৃতি রচনা করেছিলেন। চারজন গলেন হাতীর চারটি পা, চারজন মিলে করলেন দেহ রচনা: আর একজনের দ্বারা হয়েছিল শুঁড়। নরনারীদেহ দ্বারা গঠিত কুঞ্জর পৃষ্ঠে একটি সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজা মসলীপত্তনে প্রবেশ করেন।

গোলকুণ্ডার সমস্ত স্ত্রী পুরুষের চেহারাই খুব সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও সুষম গড়নেব। অডান্ত লাবণাময়ও। এদের মুখাকৃতি বেশ সুন্দর, গায়ের রং ফদা। গ্রামের লোকেদের চেহারা কিছুটা কাল।

এ রাজ্যের বর্ত্তমান সুলতানের নাম আবহলা কুতুব শাহ। তাঁর বংশোৎপত্তি সম্বন্ধে আমি পাঠকদের অল্প কথায় কিছু বলবো। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবর বাদশার রাজত্বকালে মহানুভব মুঘল সম্রাটের রাজ্যসীমা নর্মদা থেকে আর দক্ষিণে বিস্তার লাভ করেনি। কেননা যে নদীটি তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং যেটি দক্ষিণ দিক থেকে এসে গঙ্গা নদীতে ( কাবেরি গঙ্গা) মিলিত হয়েছে, সেটি মুঘল সামাজাকে নবসিংহ শড়ের রাজ্য সীমা থেকে দিয়েছিল বিচ্ছিন্ন করে। নরসিংহ গডের বিস্তার ছিল কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। ঐ অঞ্চলের অন্যান্য রাজারাও ছিলেন নরসিংহ গডের রাজার অধীনস্থ। এই শক্তিমান রাজাও তার বংশধরণণ ভারতবর্ষে তৈমুরলঙের বংশধরদের সংগে বরাবর বুদ্ধ চালিয়েছেন। রাজাও তাঁর পুত্রপৌত্রাদির শক্তি ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শেষ রাজা আকবরের সংগে যুদ্ধকালে চার প্রকার সৈতা সমাবেশ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেতে; চারজন ছিলেন সেনাধ্যক। গোলকুণ্ডাতেই তিনি সর্কোচ্চ সংখ্যক সৈত্ত সমাবেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বাহিনীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিজাপুব প্রদেশে। তৃতীয় দৌলতাবাদে, আর চতুর্থটি বুরহানপুর অঞ্চল। নরসিংহ গড়ের (নাসিরগড়) শেষ রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তখন তাঁর চার সেনাপতি নিজেদের এলাকা অনুসারে রাজ্যটিকে চার ভাগ করে সেথানে স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। আর নিজেদের 'রাজা' আখ্যায় মণ্ডিত করলেন। রাজ্য চারটি হোল গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বুরহানপুর ও দৌলতাবাদ। যদিও মূল রাজা সাহেব ছিলেন হিন্দু, কিন্তু তাঁর সেনাপতিরা ছিলেন মুসলমান। যিনি গোলকুণ্ডার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আলী সম্প্রদায়ের এবং প্রাচীন তুকী পরিবারের সন্তান। এই তুকী বংশ পারস্তের হামাদান অঞ্চলে বাস করেন। অহ্যান্ডদের তুলনায় এই সেনানায়ক ছিলেন অতি মাত্রায় বিবেচক ও বিচক্ষণ। তাঁর মনিব রাজা সাহেবের মৃত্যুর কয়েকদিন পর তাঁর সৈন্ড বাহিনী মুঘলদের সংগে প্রশংসনীয়ভাবে জয়লাভ করেন। তা'সত্ত্বেও তিনি অন্ত সেনাপতিদের রাজ্যাংশ লাভে কোন বিদ্ব সৃষ্টি করেননি।

কালক্রমে আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর বুরহানপুর রাজ্য জয় করেন।
জাহাঙ্গীর তনয় শাহজাহান পুনরধিকার করেন দৌলতাবাদ। আর তাঁর
পুত্র ঔরংজেব জয় করেছিলেন বিজ্ঞাপুর রাজ্যের কিছু অংশ। কিন্তু
গোলকুণ্ডাকে শাহজাহান কি ঔরংজীব কেউই আক্রমণ করেননি:।
গোলকুণ্ডার সুলতান বরং শান্তিতেই বাস করার অবকাশ পেয়েছিলেন।
তাঁর সংগে চুক্তি হয়েছিল যে তিনি প্রতি বছর মুঘলদের ২০০,০০০ সংখ্যক
তৎকালীন মুদ্রা দেবেন কর হিসেবে। বর্ত্তমানে গঙ্গা নদীর (সম্ভবতঃ
কাবেরী) এধারে যত রাজ্য আছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ভেলোরের
অধিপতি। তাঁর রাজ্যসীমা কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি
নাসিরগড় (নরসিংহগড়) রাজ্যেরও কতক অংশ অধিকার কবেছিলেন।
এর ফলে এই রাজ্যে (নাসিরগড়) কোন ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে না,
কোন বিদেশী আগন্তকের গমনাগমনও নেই। দেশের রাজার সম্বন্ধে
কারোর কোন আগ্রহও দেখা যেত না।

গোলকুণ্ডার বর্ত্তমান অধিপতির কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনটি কল্যা আছেন, তাঁরা বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠ কল্যার বিবাহ হয়েছে মক্কার মহান শেখ (শাছ) এর বংশোদ্ভব এক ব্যক্তির সংগে। এই বিবাহের পূর্ব্বে যে ঘটনা হয়েছিল তা ভোলার নয় নয়। গোলকুণ্ডার ভাবী জামাতা শেখ সাহেৰ প্রথমে গোলকুণ্ডায় আসেন ফ্কিরের বেশে। কয়েক মাস তিনি প্রাসাদের ফ্টকের বাইরে বাস করেন। রাজসভাসদৃগণ জানবার জল্য চেফ্টা করতেন যে তিনি ওখানে কেন রয়েছেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যেত না। অবশেষে ঘটনাটি রাজার কর্ণগোচর হোল। তাঁর প্রধান চিকিংসক খুব

ভাল আরবী ভাষা জানতেন। তিনি তাঁকে পাঠালেন ফকিরের উদ্দেশ্য ও আগমণের কারণ জানার জল্যে। চিকিংসক এবং আরও কয়েকজন মিলে দেখলেন যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। তারপর তাঁকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসা হয়। সুলতান তাঁকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। কিন্তু শেষ পর্যান্ত ফকির জানালেন যে তিনি এসেছেন রাজ কুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। এই প্রস্তাব শুনে সকলে তো অবাক। রাজদরবারের সকলে মনে করলেন যে কোন সুবুদ্ধি সম্পন্ন সুস্থ লোকের প্রস্তাব এটা নয়। রাজা প্রথমে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তারপর দেখলেন লোকটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দাবী প্রণের চেফা কচ্ছেন আর ভীতি প্রদর্শন করে বলছেন যে রাজপুত্রীকে তাঁর কাছে বিয়ে না দিলে তাঁর (রাজার) রাজ্য অন্তুত কিছু ঘ্র্ঘটনার সম্মুখীন হবে। রাজা তখন তাঁকে বন্দী করে জেলখানায় পাঠালেন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘ দিন কাটাতে হয়েছিল। অবশেষে রাজা নানা বিবেচনা করে তাঁকে ম্বলেশে পাঠিয়ে দেয়া সমীচিন মনে করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে মসলীপত্তন থেকে একটি জাহাজে তুলে দেয়া হয়। জাহাজটি তীর্থ যাত্রী নিয়ে মকা পর্যান্ত ষাতায়াত করে।

ত্ব বছর পরে সেই শেখই প্রকৃত পরিচয় দিয়ে আবার গোলকুণ্ডায় ফিরে এলেন। আর এমন কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেন যে শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রীকে বিয়ে করাও সম্ভব হয়েছিল। ক্রমশঃ সমগ্র রাজ্যমধ্যে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে। এখন তিনিই ওদেশের শাসনকর্তা এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী। সপুত্রক উরংজেব যখন বাগ-নাগর দঘল করেছিলেন তখন শেখসাহেবই গোলকুণ্ডার কেল্লা মুঘলদের হাতে সমর্পণে বাধা প্রদান করেন। সুলতান সেই সময় ঐ কেল্লাতেই অবসর বিনোদন কল্লিলেন। আমি ক্রমান্থয়ে ঘটনাটি বির্ত করবো।।

শেথ সাহেব শেষ পর্য্যন্ত সুলতানকে হত্যা করা হবে এমন ভীতিও প্রদর্শন করেছিলেন যাতে তিনি শত্রুপক্ষকে কেল্লার দ্বার উন্মুক্ত করে না দেন। তাঁর এই দ্বঃসাহস ও কঠোর নীতির জন্মে তিনি চিরকাল সুলতানের স্নেহ ভালবাসার

ার লাভ করেছিলেন । আর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সুলতান তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এই স্নেহ প্রীতি দান ও পরামর্শ গ্রহণ তিনি জামাতা হিসেবে করেননি। সুলতান তা করেছেন একজন প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যতম ব্যক্তি হিসেবে। দর্বারে সুলতানের পরেই ছিল তাঁর স্থান। ইনিই বাগ-নাগরের সেই উপাসনা গৃহ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজ্য মধ্যে একটি বড় রকমের স্থূর্ঘটনার আশংকা করেছিলেন।

যাঁরা গণিত বিদ্যায় পারদর্শী শেখ সাহেব তাঁদের প্রতি খুব স্নেহ প্রীতিপরায়ণ। তিনি মুসলমান বটে, কিন্তু গণিত বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত খুই-ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এই বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন জনৈক কাপুচিল যাজক ফাদার ইক্রেসের সংগে। তিনি গোলকুণ্ডা হয়ে পেণ্ড যাচ্ছিলেন। তাঁর সংঘের নির্দ্দেশেই তিনি পেণ্ড যাতা করেছিলেন। কিন্তু শেখ তাঁকে এদেশে থাকার জন্ম বিশেষ অনুরোধ জানান। নিজে বায়ভার বহন করে তাঁর জন্ম একটি বাড়ী ও গীর্জা নির্মাণেরও প্রস্তাব দিলেন। তাঁকে আরও বললেন যে তাঁর কোন কাজ করতে হবে না, কোন ছকুম তামিল করার প্রয়োজন নেই। রাজার প্রয়োজন মেটানোর জন্মে ওখানে পর্তুগীজ খৃষ্টান এবং আর্মেনীয় রয়েছেন। তাঁরা ব্যবসা করতেই ওখানে এসেছেন। কিন্তু ফাদার ইক্রেসের উপরে পেণ্ড যাবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকায় তিনি সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্রমতা জানালেন।

অবশেষে ফাদার শেখের কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি তাঁকে একটি খেলাভ (সন্মান-পরিচ্ছদ) উপহার দিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই-ই দেয়া হোল। পরিচ্ছদের মধ্যে ছিল টুপি, হাতকাটা বড় ফতুয়া, থাট ধরনের যাজকের পোষাক, হ'জোড়া পাজামা, হ'টি সার্ট, হু'টি উড়নি চাদর। এই জাতীয় স্কাফ এরা কথনও গলায় জড়িয়ে রাখেন, কখনো বা রৌদ্র তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জল্মে মাথায় দিয়ে রাখেন। খুন্টীয় সম্মাসী তো উপহারের বহর ও আড়ম্বর দেখে বিন্মিত হলেন। তিনি শেখকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর পক্ষে এই পরিচ্ছদ পরিধান করা সংগত হবে না। যাই হোক, শেষ পর্যান্ত শেখ সাহেব তাঁকে সে সব গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তবে তিনি ফাদারকে বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে কোন বন্ধুর সংগে যা হোক একটা ব্যবস্থা তিনি করে নিতে পরেন। হু'মাস পরে ফাদার ইফ্রেস সেই উপহাররাজি সুরাটে বসে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি প্রতিদানে তাঁকে অজন্ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শেখ যথন ফাদারকে আটকে রাখতে পারলেন না এবং দেখলেন যে তিনি গোলঝুণ্ডা থেকে মসলীপত্তন পর্যান্ত পদরক্ষে যাবেন, তখন তাঁকে একটি বলদ ও হু'টি চালক সংগে নিতে রাজী করালেন। তবে তাঁকে তৎকালীন ত্রিশটি
মূলা গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব হয়নি। মূলাগুলি শেখ ফাদারকে উপহার
দিয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তি হোল বলীবর্দ চালকরা যখন ফিরে আসবে তখন
ব্যটি ও মূলা ক'টি ফেরত নিয়ে আসবে। ফাদার ইফ্রেসের কাহিনী শেষ
হবে গোয়ার বর্ণনা কালে। গোয়া হোল ভারতের মধ্যে পর্ত্বনীজ্ঞাদের
প্রধান উপনিবেশ।

সুলতানের দ্বিতীয়া কন্থার বিয়ে হয়েছিল ঔরংজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সংগে। ঘটনাটি এই ঃ গোলকুণ্ডার সুলতানের সৈশুবাহিনীর সর্ববাধ্যক্ষ মীরজ্ব্যলা ছিলেন তাঁর মনিবের বিশেষ সহায়ক। রাজার প্রতি আনুগভ্যের চিহ্ন স্বরূপ চলিত নিয়মানুসারে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জামিন হিসেবে রেখেছিলেন। তারপরে তিনি বাংলাদেশে যান কয়েকজন বিদ্রোহী রাজাকে দমন করার জ্বন্থে। মীরজ্ব্যলার কন্থা ছিল কয়েকটি, পুত্র একটি। পুত্রটি অতি সুণিক্ষিত হয়েছিলেন। রাজ দরবারে তাঁর বেশ সুনামও ছিল। মীরজ্ব্যলার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রচুর অর্থ সম্পদের জ্বন্থে তাঁর অনেক শক্রও সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরা তাঁকে রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করার চেফ্টায় ব্রতী হলেন। তাঁরা মীরজ্ব্যলার এত শক্তি প্রভূত্বকে রাজার মনে সন্দেহের বিষয় বলে প্রতিপন্ন করলেন। আরও বলা হোল, তিনি নিজ পুত্রকে গোলকুণ্ডার আধিপত্য দানের জন্ম নানা পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। সুতরাং রাজার আর সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। এই শক্রর হাত থেকে রেহাই পাবার চেফ্টা করা অবশ্য কর্ত্ব্য।

সুলতানের এই শত্রুকে দমন করার সহজ উপায় হচ্ছে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা। মীরজুমলার শত্রুদের দারা প্ররোচিত হয়ে সুলতান তাঁদের অনুমতি দিলেন তাঁর নিজের ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা হোক। কিছু তাঁরা সে চেফায় সফল হননি। ইতিমধ্যে মীরজুমলার পুত্র ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে গেলেন। পিতাকে তা জানাতেও বিলম্ব করেননি। তবে এ বিষয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে কি উপদেশ নির্দেশ পেয়েছিলেন তা জানা যায়নি। পিতার সংগে যোগাযোগের পরেই পুত্র সুলতানের কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁকে সাহসের সংগে অভিযোগ করে বললেন তাঁর পিতার সহায়তা ব্যতীত তিনি কখনই সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন না। তরুণ আমিরটি এত উত্তেজিতভাবে কথাগুলি বলেছিলেন যে রাজা অত্যন্ত অসম্ভাইট

হয়ে দরবার থেকে উঠে চলে যান। তথন উপস্থিত আমির ওমরাহর। মীরজুমলার পুরের উপর কাঁপিয়ে পড়ে অত্যন্ত হীন আচরণ করেন। আর তখুনি তাঁকে বন্দী করে মাতা ও ভগিনীগণসহ কারাগারে পাঠানো হোল। অনতিবিলক্ষে ব্যাপারটা মীরজুমলারও কর্ণগোচর হোল।

এই সংবাদ শুনে তিনি অবিলম্বে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাঁর অধীনস্থ সৈত্যবাহিনীই তাঁর সহায় ছিল। সৈত্রা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তিও করতো। তিনি তখন বাংলাদেশের কাছেই ছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি ঐ অঞ্চলে কয়েকজন রাজাকে বশীভূত করার জন্মেই তিনি সেখানে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের রাজ্য ছিল গঙ্গানদীর তীরবতী স্থানে। ঐ সময় বাংলার শাসনভার গুল্ত ছিল শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান গুজার উপর। মীরজুমলা তাঁর সংগে যোগাযোগ করাই উত্তম বিবেচনা করলেন। কারণ তিনি হলেন ভাবী মুঘল সম্রাট। তার সংগে মিলিত হয়ে গোলকুণ্ডাব সুলতানকে দমন করা যাবে এই ছিল তাঁর ধারণা। গোলকুণ্ডার সুলতানকে তিনি আর নিজের প্রভু মনে করেন না, বরং একজন শক্তিমান শত্রু বলেই মনে হোল। তিনি শুজাকে লিখে পাঠালেন যে যদি তিনি ( শুজা ) তাঁর সংগে যোগদান করেন তাহলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের আধিপত্য একদিন তাঁরই প্রাপ্য হবে। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যকে আরও সুবিস্তৃত করার এই চমংকার সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নয়। মীরজুমলার ধারণা ছিল যে সুজা তাঁর অন্য ভ্রাতাদের মতই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহশীল। কিন্তু ষে এমন একজন লোককে কি করে বিশ্বাস করা যায় যিনি নিজের মনিবেব সংগ্রে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেষ্টিত। তিনি তো অনায়াসে একজন ভিনদেশীয় রাজকুমারকেও ভ্রান্তপথে চালিত করতে পারেন। আর তিনি যে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা কচ্ছেন তা তো নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জ্বেই। সূত্রাং তার পক্ষে মীরজুমলার উপর নির্ভরশীল হওয়া সম্ভবপর নয়।

সুলতান শুজার অস্বীকৃতির পরে মীরজুমলা চিঠি পাঠালেন ওরংজেবকে। তিনি তখন বুরহানপুরের শাসনভার বহন কচ্ছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিতীয় শ্রাতার স্থায় সং লোক ছিলেন না। কাজেই তিনি সাগ্রহে মীরজুমলার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তারপর মীরজুমলা সৈত্য সহ বাগ-নাগরের দিকে এগিয়ে গেলে উরংজেব অতি ক্রত সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। ছই সৈশুবাহিনী মিলিত হয়ে বাগ-নাগরের (আধুনিক হায়দরাবাদ) তোরণদ্বারে গিয়ে পৌছালে সুলতান কোন রকমে গোলকুণ্ডার হুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেবার অবকাশ পেলেন। আর উরংজেব বাগ-নাগরেক বিধ্বস্ত ও প্রাসাদ লুষ্ঠন করে গোলকুণ্ডার উপরে দৃঢ় অবরোধ চালালেন। এভাবে ভয়ংকর এক অবস্থার চাপে পড়ে গোলকুণ্ডার সুলতান অতি সম্মানজনক ভাবে মীরজুমলার স্ত্রী ও পুত্র কন্মাদের মুক্তি দিলেন। এই রকম সদাশয়তা ও সংগুণ ইউরোপীয়দের খায় ভারতীয়দের মধ্যেও আছে। এই প্রকার একটি সদগুণের অভুক্ত উদাহরণ আমি গোলকুণ্ডার সুলতান সম্বন্ধেই দেব।

তাঁর হুর্গটি অবরোধের কয়েকদিন পরে জনৈক কামান চালক দূর থেকে দেখলেন যে উরংজেব তাঁর হাতীর পিঠে করে কেল্লার প্রাচীরের কাছেই দাঁডিয়ে রয়েছেন। এই দেখে উক্ত কামান চালক সুলভানকে বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছে করলেই একটি মাত্রগুলি ছুঁড়েই উরংজেবকে ভূতলশায়ী করতে পারেন। এই কথা বলে সেই লোকটি গুলী ছুঁড়তে প্রায় উদ্যত হয়েছিল আর কি। কিন্তু সুলভান ভার হাতটি ধরে বললেন, তিনিও উরংজেবকে বেশ স্পন্টই দেখতে পাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে সুলভানদের উচিত হচ্ছে রাজকুমারীদের স্বামীরূপে সন্বাবহার সম্পন্ন হওয়া। কামান চালক সুলভানের কথা মেনে নিল। কিন্তু সে উরংজেবকে গুলী না করে তাঁর দৈশ্য বাহিনীর অধিনায়কের মন্তক বিচ্ছিন্ন করলো। ভাতে হুর্গ আক্রমণের ব্যাপারটা একটু বন্ধ হোল। সেনাপতির মৃত্যুতে সৈশ্বরা গেল ছত্র ভঙ্ক হয়ে।

গোলকুণ্ডার সুলতানের সেনানায়ক আবছল জব্বর বেগ পলায়ণপর মুঘল সৈন্যদের শিবিরের অনতিদ্রেই ছিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মুঘল সৈন্য মহলে বিশৃদ্বালা এসেছে দেখে তিনি বেশ একটা সুযোগ মনে করলেন। আর খুব জোর আক্রমণ চালিয়ে বিশৃদ্বালার মধ্যে শক্ত সৈন্য বাহিনীর পশ্চাতে রাত্রি পর্যান্ত ধাবিত হয়ে চার পাঁচ লীগ দ্রে তাদের হটিয়ে নিয়ে গেলেন। মুঘল সেনাপতির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে গোলকুণ্ডার সূলতান দেখলেন ঘর্গ মধ্যে খাদের অভাব দেখা দিয়েছে। তখন তিনি হুর্গের চাবি শক্রম হাতে সমর্পণ করতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর তৎক্ষণাং তাঁর জামাতা মীর্জা মহম্মদ সেই চাবি ছিনিয়ে নিয়ে বললেন তিনি যদি

পুনরায় ঐ জাতীয় চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর প্রাণহানি করতেও তিনি (জামাতা) কুণ্টিত হবেন না। স্বলতান পূর্বের জামাতার প্রতি স্নেহপরায়ণ না হলেও এই ঘটনার পর বাকী জীবন তিনি তাঁকে স্নেহ ভালবাসার অফুরন্ত ধারায় অভিষিক্ত করেছেন।

উরংজেবের অবরোধ কার্য্য এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হতে তিনি আবার সৈশ্য সমাবেশ করতে কিছুদিন সময় নিলেন। অবশেষে নতুন সৈশ্য বহর গঠন করে নব উদ্যমে আবার এলেন এগিয়ে। কিন্তু মীর জুমলার অন্তরে গোলকুণ্ডার সুলতানের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি তখনও ছিল। তাই তিনি চৃড়ান্ত চেন্টা করে উরংজেবকে হুর্গ আক্রমণের অবকাশ দিলেন না। বরং উল্টে নিজের বুদ্ধি ও পরিচালনা কৌশলে তিনি তাঁর সৈশ্যদের অগ্রগতি রোধ করলেন।

**ওরংজেবের পিতা শাহজাহান একদা গোলকুগুার দুলতানের কাছে** যে সহদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তা তিনি ভুলে যান নি। শাহজাহান তাঁর জৈষ্ঠ ভ্রাতার সংগে মিলিত হয়ে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। মুঘল সত্ত্রাট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বন্দী করিয়ে শেষ পর্যান্ত তাঁর চোখ হ'টিকে দৃষ্টি শক্তি হীন করে দেন। কিন্তু শাহজাহান অতি মাত্রায় সতর্ক থেকে রেহাই পান। আর পলায়ণ করে তিনি আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছিলেন গোলকুণ্ডার সুলতানেরই কাছে। এই সূত্রে শাহজাহান গোলকুতাধিপতির সংগে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে শাহজাহান গোলকুতা রাজ্যের হিতাকাক্ষী হয়ে থাকবেন, কোন অবস্থায় এবং কোন কারণেই তিনি ঐ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবেন না। সুতরাং মীর জুমলা উপলব্ধি করলেন যে পুরাতন বন্ধুছের বন্ধনে আবদ্ধ হুই রাজাকে গোপন চেফ্টা দ্বারা সন্ধি সূত্রে গ্রথিত করা কিছু কঠিন নয়। মীর জুমলা এক চতুর নীতি প্রয়োগ করে ঠিক করলেন যে গোলকুণ্ডার সুলতান প্রথমে শাহজাহানকে পত্র পাঠাবেন এবং বিনীত অনুরোধ জানাবেন ওরংজেব ও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ সংগ্রামে তিনি যেন মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দেন। তিনি মুঘল সম্রাটের নীতি ও প্রস্তাব সর্ববতোভাবে মেনে নেবেন এবং তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী চুক্তি সই করবেন। পক্ষান্তরে মীর জুমলা শাহজাহানকেও পরামর্শ দিলেন গোলকুণ্ডার সুলতানকে কি निथए इत्त, तम विषया ।

এই সময়ই শাহজাহান গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে তাঁর দ্বিতীয়া কন্তাকে উরংজেব তনয় সুলতান মহম্মদের সংগে বিয়ে দেবার প্রস্তাব পাঠান। সর্ত্ত ছিল, রাজপুত্রীর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর এই জামাতা হবেন ঐ রাজ্যের সুলতান। প্রস্তাবটি গোলকুণ্ডার সুলতান গ্রহণ করলেন, সন্ধি চ্ব্তি সম্পন্ন হোল। বিবাহ উৎসবও নিষ্পন্ন হয়েছিল অভাবনীয় জাঁকজমক সহকারে। মীর জ্ব্মলা তখন গোলকুণ্ডা রাজের কার্য্যভার ত্যাগ করে চলে গেলেন বুরহানপুরে ঔরংজেবের সংগে। কিছুদিন পরে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রধান মন্ত্রীই **ওরংজ্পেবকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন সুলতান সুজাকে পরাস্ত করে** সিংহাসন অধিকার করতে। মীরজুমলা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজ্য পরিচালনা ও সামরিক কৌশল— হু' দিকেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর সংগে কথাবার্তা বলার সুযোগ আমার কয়েকবারই হয়েছিল। তাঁর লায়-পরায়ণতা, কর্মক্ষমতা ও লোকের সংগে সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণাই হয়েছিল। তিনি যখন ছকুম নির্দেশ দিতেন ও হুকুম নামা সই করতেন, মনে হতো ঐ একটি কাজেরই বোধহয় তাঁর দায়িত।

গোলকুণ্ডার তৃতীয় নবাব পুত্রী বাগদন্তা হয়েছিলেন মক্কার অশ্য আর একজন শেখ সুলতান সৈয়দের সংগে বিবাহের জন্ম। এই বিবাহ প্রস্তাব চমংকার ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। শুভ উৎসবের দিন তারিখ পর্যান্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেনানায়ক আবহুল জব্বর বেগ এবং আর ছয়জন আমির মন্ত্রী মিলে সুলতানের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করার অনুরোধ জানান। তাঁদের চেফীয় শেষ পর্যান্ত বিয়ে হোল না। পরে রাজপুত্রীর বিয়ে হয়েছিল সুলতানের খুড়তুত কি মামাতো ভাই মীর্জা আবহুল হাসানের সংগে। এই বিয়ের ফলে নবাব নন্দিনীর হু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরাই পরে উরংজেব তনয়ের গোলকুণ্ডার সিংহাসনের দাবী নাকচ করে দেন। এই বিষয়ে একটি সুযোগও এসে যায়। ওরংজেব তখন পুত্রকে গোয়ালিয়র হুর্গে আবদ্ধ রেখেছিলেন পিতার বিরুদ্ধে খুল্লতাত সুলতান সুজার পক্ষ অবলম্বনের জন্ম। সুলতান কনিষ্ঠা কন্মাকে সুলতান মীর্জা আবহুল হাসানের (কালিম ?) সংগে বিয়ে দেবেন স্থির ছিল। কিন্তু তাঁর অমিতাচারের জন্ম তিনি তাঁকে সুযোগ্য পাত্র মনে

করেন নি। কিন্তু পরে বিয়ে হয়ে গেলে মীর্জা হাসান অত্যন্ত সুনীতিপরায়ণ ও মিতাচারী হয়ে ওঠেন।

এই ঘটনার পরে গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘলদের সম্বন্ধে আর ভীতিগ্রস্ত হন নি। তাঁদের অনুকরণেই তিনি মুদেশের অর্থ সম্পদ দেশের মধ্যেই রাখতেন। এই করে তিনি এত পর্য্যাপ্ত অর্থ কড়ি নিজ্বের রাজকোষে জমাকরেছিলেন যে মুদ্ধ চালনায় আর কোন অসুবিধাব কারণ থাকলো না। তিনি পুরোপুরি আলী সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সূতরাং সাধারণ মুসলমানদের মত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন না। শোনা যায় যে আলী ঐ জ্বাতীয় কিছু পরিধান করতেন না। অহা প্রকার শিরাচ্ছাদন ছিল তাঁব। গোলকুণ্ডার সূলতান আলী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে পার্য্য দেশের যাঁরা ভাগ্যাম্মেণে ভারতবর্ষে আসতেন তাঁরা মুঘল সম্রাট অপেক্ষা গোলকুণ্ডার আশ্রয় নিতে বেশী আগ্রহী হতেন। বিজ্ঞাপুরের সূলতানের ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একরূপ। গোলকুণ্ডার সূলতানের জগ্নী বিজ্ঞাপুরের সূলতানাও সে দেশের রাজাকে আলী সম্প্রদায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত করেছিলেন। ফলে সে রাজ্যেও প্রচুর পার্য্য দেশীয় লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

# অধ্যায় এগার

গোলকুণ্ডা থেকে মসলীপত্তনের রান্ডা।

মসলীপত্তন ও গোলকুণ্ডার মধ্যে পথের প্রকৃত পরিমাপ করেন এঁরা একশ' লীগ। কিন্তু হীরক খনি হয়ে গেলে তা একশ' বার লীগ হয়। আমি এই রাস্তা ধরেই গিয়েছিলাম। পারসীক ভাষায় হীরক খনি অঞ্চলকে বলা হয় কোলার, ভারতীয়রা বলেন খনি।

গোলকুণ্ডার পরে আতেনারা ভারি সুন্দর একটি জায়গা। ওখানে চারটি মনোরম বাড়ী আছে। প্রতিটি বাড়ীর সংগে এক একটি সুবৃহৎ উদ্যান। একটি বাড়ী রয়েছে রাজপথের বাঁ'দিকে। সেই বাড়ীটিই সবচেয়ে সুন্দর। খণ্ড খণ্ড পাথর দিয়ে তৈরী এবং দেতিলা৷ দোতলায় চমংকার কক্ষসারি, বড় কক্ষ, বৈঠকখানা এবং শয়ন ঘর। বাড়ীটির সামনে চৌকো একটি বিরাট উন্মুক্ত চত্ত্বর আছে। সেটি প্যারিসের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চত্ত্বরের চেয়ে কম সুন্দর নয়। তিনদিকে রয়েছে বিশালাকার তিনটি তোরণ দ্বার। সেখানে উত্তম খিলান মৃক্ত ও জমি থেকে চার পাঁচ ফুট **উ<sup>\*</sup>চু চমংকা**র পাটাতন মত আছে। বিশিষ্ট পর্যাটকদের ওখানে বাসস্থানের বাবস্থা থাকে। প্রতিটি ফটকের মাথায় বেশ সুন্দর একটি কাঠামো এবং মহিলাদের জন্ম একটি কক্ষ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যথন ইচ্ছে হয় বাড়ীতে না থেকে উদ্যান বাগিচায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে এই তিনটি বাড়ী ব্যতীত আর সাধারণ কোন গৃহাবাস ওখানে নেই। চতুর্থ বাড়ীটি রাণীর। রাণীর অনুপস্থিতে যে কেউ বাড়ীটি পরিদর্শন ও উদ্যানে ভ্রমণ করতে পারেন। বাগানটি অত্যন্ত রমণীয় স্থান। জ্বলের ব্যবস্থাও উত্তম। উন্মুক্ত চত্ত্বরটির চতুর্দিক বস্থ সংখ্যক কক্ষদ্বার। বেটিও। সেগুলি দরিদ্র পর্যাটকদের বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট। প্রতিদিন সেই যাত্রীরা কিছু রালা করা চাল ডালের খাদ্য ভিক্ষা পান। তবে কতক হিন্দু যাত্রী অপরের পাকান্ন গ্রহণ করেন না। তাদের আটা ও ঘি দেয়া হয় রুটী তৈরী করার জ্বন্থে। বড় বড় পাতলা রুটি তৈরী করে তারা ঘতের মধ্যে ডুবিয়ে নেয়।

আতেনারা থেকে আরও কয়েকটি জায়গা পেরিয়ে লকবরণ, তারপর কোলার। লকবরণ থেকে কোলার বা খনি যাবার কথা আমি খনি সম্বন্ধে. আলোচনা কালে বলবো। লকবরণ ও কোলারের মধ্যেকার রাস্তা বিশেষতঃ কোলারের কাছাকাছি অঞ্চল অত্যন্ত পর্বত সংকুল। তার ফলে কতক জায়গায় আমি গাড়ী ঘোড়াকে সাময়িক বিচিছ্ন করতে বাধ্য হয়েছিলুম। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ভাল জমি মাটি হলেই সেখানে দেখা যাবে দারুচিনি গাছ। ওথানকার দারুচিনি খুব ভাল। এটা সর্বাপেক্ষা রেচক।

কোলারের পাশ দিয়ে বড় একটি নদী (কৃষ্ণা) প্রবহমান। ওটি মসলি-পত্তনের কাছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কোলার বা খনির পরে কহকলি ও বেজওয়াদা। কোলারের নদীটি শেষোক্ত জায়গায় গিয়ে পার হতে হয়। বেজওয়াদার পরে ভোচির ও নিরুমোলু। এহ'টি জায়গার মাঝখানে একটি বড় নদী পার হতে হয় কাঠের ভেলার মত নৌকো করে। অশু আর কোন প্রকার নৌকো নেই। এরপর আর একটি জায়গা পেরোলেই মসলিপত্তন।

মসলিপত্তন বেশ বড় সহর। বাড়ীঘর সব কাঠের তৈরী। আর দূরে দুরে অবস্থিত। স্থানটি সমুদ্র তীরে। জাহাজ যাতায়াতের জন্মই জায়গাটির এত প্রসিদ্ধি। এখানকার জাহাজই বঙ্গোপসাগর মধ্যে সর্ব্বোংকৃষ্ট। এখান থেকে জাহাজ চলাচল করে পেগু, শ্যাম, আরাকান, বাংলা, কোচিন চীন, মকা, অর্মাস, মাদাগাস্কার দ্বীপ, সুমাত্রা ও ম্যানিলা দ্বীপে।

একটি বিষয় জানা দরকার। গোলকুণ্ডা থেকে মসলিপত্তন পর্যান্ত কোন শকট যানের ব্যবস্থানেই। কারণ হচ্ছে ঐ রান্তায় রয়েছে উঁচু পাহাড়, হ্রদ, নদী ইত্যাদি যার ফলে রান্তা অত্যন্ত খাড়া ও অনতিক্রমণীয়। খুব ছোট গাড়ী নিয়ে যাওয়াও হৃষ্কর। এজন্যে গাড়ীটি খুলে বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য হই। গোলকুণ্ডা ও কুমারিকা অন্তরীপ মধ্যে রান্তাটি যেমন সরু, তেমনি খারাপ। কাজেই গাড়ী শকট নিয়ে চলা বড়ই কফকর। অত্যান্য রান্তা সম্বন্ধে যেমন বলেছি এখানেও কদাচিং তা চলে। অথচ অন্থা রান্তাও নেই যে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করা যায়। আবার ঘোড়া ও বৃষ ছাড়া একাজ চলেও না। তবে গাড়ীর বদলে এখানে পাল্কীর সুবিধা আছে। এখানকার পাল্কী ভারতের অত্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক ক্রতগামী ও স্বাচ্ছন্দ্যকর।

### অধ্যায় বার

সুবাট খেকে গোলকুঞ্জার রাস্তা এবং বিজ্ঞাপুর হরে গোলা এবং গোলকুঞা।

সুরাট থেকে গোয়া আংশিক স্থলপথে ও কিছুটা জ্বলপথে যাওয়া যায়। স্থলপথ অত্যন্ত থারাপ। এজন্মে যাত্রীরা সাধারণতঃ সমুদ্র পথেই যাতায়াত করেন। দাঁড় টানা এক রকম নোকো ভাড়া করে গোয়া তীরে পোঁছে যান। তবে অনেক সময় মলোবারী ও ভারতীয় জ্বলস্মানের ভয় থাকে এই উপকৃল অঞ্চলে। সে বিষয়ে আমি যথাস্থানে আলোচনা করবো।

সুরাট থেকে গোয়া পর্যান্ত রান্তা ক্রোশ ধরে হিসেব করা হয়না। যে প্রথায় দূরত নির্ণয় করা হয় ভার মাপকে 'গস' বলা হয়। এক গসের পরিমাপ আমাদের সাধারণ লীগের চারগুণ।

সুরাটের পরে দমন। তারপর বেসিন, দাভল, মিন্তেলা প্রভৃতি স্থান হয়ে গোয়া পোঁছোনো যায়।

উপকৃল ভাগে বিষম একটি বিপদের আশংকা আছে। সে হচ্ছে মালাবারীদের হাতে পড়ার ভয়। এরা ছর্দ্ধর্ম মুসলমান। খৃষ্টানদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। জন্নৈক কার্মেলিয় সন্ন্যাসী (শ্বেত পোষাক পরিহিত কার্মেল পাহাড়ের সন্ন্যাসী) কিভাবে সেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর মুক্তিমূল্য ক্রত আদায়ের জ্ব্য তাঁর্। কি রকম অত্যাচার চালিয়েছিল তা বর্ণনা কচ্ছি। বাঁ হাতখানি থেকে ডানটিকে অর্দ্ধেক ছোট করে দেয়া হয়। একখানি পায়ের অবস্থাও করে দিয়েছিল তদনুরূপ। সৈনিকদের যে ছয় মাস সমুদ্রে কাটাতে হয় তথনকার জ্বন্ত সেনাপতিরা তাদের ছয় ক্রাউনের বেশী পারিশ্রমিক দান করেন না। ছয় মাস পরে তারা ঘরে ফিরবার অনুমতি পায়। তবে আরও বেশীদিন তাদের সমুদ্রে কাটাতে বাধ্য করলে বেতন বেশী দেয়া হয়। সমুদ্র বক্ষে বিশ পঁটিশ লীগের বেশী তার। বড় এগিয়ে যেতে চায় না। ঐটুকু পর্যান্ত জাহাজ ও নোকোর পক্ষে বিশেষ বিপদজনক নয়। তবে মাঝে মাঝে পর্ভ<sup>্</sup>গীজর। নৌকোগুলি ভেঙ্গে তখনকার মত জাহাজে টাঙিয়ে রাখে, না হয়তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়। মালাবারীরা কখনও ছু'ল' আড়াইশ' লোক ও দশ বার খানি নৌকো নিয়ে বড় জাহাজকেও আক্রমণ করে। তারা বড় বড় বন্দুকের আ্বুক্রমণকেও গ্রাহ্য করেনা। এক একটি জাহাজের কাছে এরা এড

আকস্মিকভাবে আসে এবং এত বেশী সংখ্যক আগুন ভর্ত্তি পাত্র ভেকের উপরে ছুঁড়তে থাকে, যদি খুব শীঘ্র তার প্রতিবিধান করা না যায় তাহলে অপরিসীম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। জাহাজ চালকগণ সাধারণতঃ ঐ দ্যুদের রীতিনীতি জানেন। ওরা দৃষ্টি সীমার মধ্যে এলে তাড়াতাড়ি কয়লা রাখার ফোকরগুলি বন্ধ করে ডেকের উপরে জল ঢালতে শুরু করেন যাতে আগুনের পাত্রগুলি জলমগ্ন হয়ে আগুন ধরাতে না পারে।

মিঃ ক্লাৰ্ক নামে জনৈক ইংরেজ নো সেনাধ্যক্ষ বন্তম থেকে সুরাটে আগমনকালে কোচিনের অনতিদূরে এই ধরণের একদল মালোবারীর সাক্ষাৎ পান। দ্যাদেব সংগে পঁচিশ ত্রিশখানি জাহাজ ছিল। তারা এক একটি করে নৌকো এগিয়ে এনে ভয়ংকর ভাবে তাকে আক্রমণ করেছিল। ক্যাপ্টেন দেখলেন যে প্রথম উত্তেজনার আক্রমণ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তখন তিনি বারুদপূর্ণ কতকগুলি বন্দুকের নলে আগুন ধরিয়ে জাহাজের ডেকটি দিলেন স্থালিয়ে। আর অনেকগুলি দস্যুকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিলেন। তাতেও বাকী দস্যুরা দমলো না। দ্বিতীয় দফায় আর একদল দস্যু ক্যাপ্টেনের জাহাজের উপরে এসে উঠলো। ইংরেজ ক্যাপ্টেন আর কোন সাহায্যের আশা না দেখে তাঁর অনুচরদের হু'থানি ছোটনোকোতে তুলে দিলেন। আর নিজে থাকলেন কেবিনের পেছন দিকে। সেখানে দস্যুর। সহজে ও হঠাৎ প্রবেশ করতে পারেনি। এবারে তিনি আবার বারুদের ভূপে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি নিজে লাফিয়ে পড়লেন সমুদ্রের জলে। পরে অবশ্য তাঁর অনুচররা তাঁকে তুলে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে জাহাজটি পুরো ভন্মীভূত হতে দস্যুর দল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু এত সত্ত্বেও হু'খানি নৌকোতে যে চল্লিশ জ্বন আন্দাজ ইংরেজকে তুলে দেয়া হয়েছিল তারা মালোবারীদের হাতে পড়ে গিয়েছিল। আরও দস্যু নতুন করে এসে দলে যোগ দিয়েছিল। ঐ সময়ে আমি ইংরেজ কোম্পানীর অধিকর্তা মিঃ ফ্রেমলিনের সংগে প্রাতঃ ভোজনে ব্যস্ত ছিলাম দ তথন তিনি ক্যাপ্টেন ক্লার্কের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন এই মর্ম্মে যৈ রাজা মামোরিণের দাস রূপে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। জ্বল দস্যু অধ্যুষিত উপকৃলে ডিনি হলেন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচক শাসক। সেই রাজা ইংরেজদের কথনও পুৰ্ববৃত্তদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। কারণ তিনি জানতেন যে দস্যুরা তাঁদের জীবনে কি ভয়ানক বিপদ ঘটাতে পারে। দু'বার জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বার শতেরও বেশী নারী ষামীহারা হয়েছেন। রাজা তাঁদের সান্ত্রনা দানের একটা পথ খুঁজে বের করলেন। প্রতিটি বিধবা নারীকে তিনি হু'টি করে তুর্কী মুদ্রাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতিটি মুদ্রার মূল্য চার শিলিং। ক্রাউনে হিসেব করলে হয় হু'হাজার হু'শতের উপর। এছাড়া ক্যাপ্টেন ও অত্যাত্য নাবিকদের উপরে আক্রমণের ক্ষতিপূরণ বাবদ মঞ্চ্বর করলেন চার হাজার ক্রাউন। ইংরেজ অধ্যক্ষ তথুনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের ফিরে আসতেও দেখেছিলাম। কয়েকজন ভাল স্বাস্থ্য নিয়েই এসেছিলেন। কতক এসেছিলেন ভয়ংকররূপে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে। মলোবারীরা এত কুসংস্কারাছের যে কোন দ্বিত ও অপবিত্র কিছুকে তারা ডান হাত দিয়ে ধরবে না, ছোঁবে না। সেকাজ করবে বাঁ হাত দিয়ে। আর সেই হাতের নখগুলি থাকবে খুব বড়। মেয়েরা বড় বড় চুল রেখে তাও নশ দিয়েই চিরণীর মত আঁচড়ায়। চুলগুলিকে মাথার উপরে জড়িয়ে রেখে তিন কোণ বিশিষ্ট একখণ্ড লিনেন কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখে।

দমনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখন বলছি বর্ত্তমান মুঘল সমাট কি প্রকারে দমন সহরটিকে আক্রমণ অবরোধ করেছিলেন। অনেকের ধারণা হস্তী বাহিনী যুদ্ধের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কখনও কখনও তা সত্য হতে পারে, কিন্তু সর্ববদা নয়। অনেক সময় হাতী শত্রুর অনিষ্ট না করে হয়ত চালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে স্থপক্ষের সৈশ্যদের দেয় ছত্রভঙ্গ করে। সম্রাট ঔরংজেবের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়। দমন সহরের সন্মুখে তাঁকে বিশ দিন থাকতে হয়েছিল। অবশেষে সংকল্প করলেন এক রবিবারে আক্রমণ চালাবেন। তাঁর ধারণা ছিল ইস্থদীদের ন্যায় খৃষ্টানরাও রবিবারে আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন না। দমন সহরের শাসন সংরক্ষণের ভার ছিল জনৈক প্রাক্তন ও প্রবীণ সৈনিকের উপর। ইনি ফ্রান্সেও কাজ করেছেন। এখানে তাঁর সংগে তিন পুত্রও ছিলেন। সহরে ভদ্রশ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন আট শত। একদল শক্তিশালী সৈন্যও ছিল। অন্যান্য স্থান থেকে সৈশুরা এসে সমবেত হয়েছিল মুখল আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্মে। মুখল সমাটের পক্ষে সৈত্ত সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও অধিক। কিন্তু তাহলেও সমুদ্রের দিক থেকে দমনকে রক্ষা করার যে চেফ্টা চলবে তা বার্থ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই কাজে প্রয়োজন ছিল নৌবহরের। যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ সমিতির নির্দেশে সম্রাট দমনের উপর আক্রমণ রবিবারেই চালাবেন স্থির হোল

দমনের শাসনকর্তাও জনসাধারণকে মধ্য রাত্রের পরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি সমস্ত অশ্বারোহী ও কতক পদাতিক সৈন্যসহ এমন একটি অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালালেন যেখানে শক্ত পক্ষের প্রায় হ'শ হাতী ছিল প্রহরারত। সেই হস্তীযথের মধ্যেই অনেকগুলি বারুদ বান্দি ছুঁড়ে দিলেন। ফলে হাতীগুলি রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশুন্য হয়ে মাহুত বিহীন অবস্থায় সহর অবরোধকারীদের দিকেই উন্মন্তভাবে ধাবিত হোল, হ'তিন ঘল্টার মধ্যেই উরংজ্বের সৈন্যবাহিনীর অর্দ্ধাংশের দেহ ছিল্ল বিচ্ছিল্ল হয়ে গেল। তিনদিনের মধ্যে দমন সহরের উপর থেকে আক্রমণ প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরে সম্রাট আর খ্র্টানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হননি।

আমি গোয়া ভ্রমণে গিয়েছি হ'বার। একবার ১৬৪১ খৃফীব্দের গোড়ায়।
দিতীয়বার ১৬৪৮ খৃফীব্দের শুরুতে। প্রথমবারে ওখানে ছিলাম পাঁচ দিন।
স্থল পথে আমি সুরাটে ফিরে আসি। গোয়া থেকে যাই বিচোলি। এই
জায়গাটি প্রধান ভূখণ্ডে। তারপর গেলুম বিজাপুর, গোলকুণ্ডা। সেখান
থেকে উরংগাবাদ হয়ে যাই সুরাটে। গোলকুণ্ডা না গিয়েও সুরাটে যাওয়া
যেত; কিন্তু আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই ঐ পথে যেতে হয়।

গোয়া থেকে বিজ্ঞাপুর ৮৫ ক্রোশ দুরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাধারণতঃ আট দিন আবশ্যক হয়। বিজ্ঞাপুর ও গোলকুণ্ডার ব্যবধান একশ' ক্রোশ। এতটা রাস্তা আমি অতিক্রম করেছিলাম নয় দিনে। গোলকুণ্ডা ও উরংগাবাদের মধ্যে যে রাস্তা তার পর্যায়ণ্ডলি খুব সুসম্বদ্ধ নয়। কোন কোন স্থানে তা যোল কি বিশ লীগে বিভক্ত।

উরংগাবাদ থেকে সুরাট যেতে সময় ক্ষেপ হয় কখনও বার, কখনও পনের; কোন সময় আবার যোল দিন।

বিজ্ঞাপুর সহর আয়তনে বড় হলেও সাধারণ বাড়ী ঘর অট্টালিকা, ব্যবসা বালিক্ষ্য কোনদিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুলতানের প্রাসাদ বিরাট বটে কিন্তু সুগঠিত নয়। প্রবেশ পথ অত্যন্ত বিপদজনক। প্রাসাদ বেন্টিত পরিখা-সমূহের জলে প্রচুর কুমীর। বিজ্ঞাপুর সুলতানের রাজ্য মধ্যে তিনটি উত্তম বন্দর আছে। রাজ্ঞাপুর, দাভল, কারিপত্তন। শেষেরটি সর্বস্ত্রেষ্ঠ। ওখানে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ে পর্বতের পাদদেশে। তীরের কাছে জলের গভীরভা ছাপার ঘাট ফুট পর্যান্ত। পাহাড়টির চুড়ায় একটি কেল্পা। তার মধ্যেও একটি ঝরণা ধারা। কারিপত্তন গোয়া থেকে উত্তর দিকে পাঁচ দিনেরও বেশী যাত্রা পথে অবস্থিত; বিজ্ঞাপুর সুলতানের মরিচ বিক্রয়ের স্থান রায়বাগও পূর্ব্বদিকে ততটাই দ্রে। বিজ্ঞাপুর ও গোলকুণ্ডা হু'টি রাজ্যই পূর্ব্বে মহান মুখল সম্রাটগণের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। এখন সম্পূর্ণ স্থাধীন।

বিজ্ঞাপুর রাজ্য কিছুকালের জন্ম অশান্তিপূর্ণ হয়েছিল সুলতানের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক শাহজীর বিদ্রোহের ফলে। তারপর তাঁর তরুণ পুত্র
শিবাজী সুলতানের বিরুদ্ধে এমন তাঁর ঘূণা বিদ্বেষ পোষণ করতেন যে তিনি
শেষ পর্য্যন্ত এক দস্যুদলের নায়ক বনে গেলেন। শিবাজী যেমন ছিলেন
বৃদ্ধিমান, তেমনি উদার। তিনি এত বেশী মানুষ ও অশ্ব সংগ্রহ করেছিলেন
যে একটি পুরো মাত্রার সৈম্মবাহিনী গড়ে তোলাই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর
উদার প্রকৃতির কথা শুনে সমস্ত অঞ্চল থেকে সৈশ্ব সামস্ত এসে জড় হয়েছিল
তাঁর পাশে। তিনি যথন সেই বাহিনীসহ আক্রমণ চালাতে উদ্যত হন ঠিক
সেই সময়েই বিজাপুর সুলতানের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। সুতরাং
অতি অনায়াসে শিবাজী মলোবার উপকৃলের একটি অংশ, রাজাপুর, রসিগড়,
কারিপত্তন, দাভল ও অস্থান্ম স্থান অধিকার করে নিলেন। ওথানকার
অধিবাসীদের কাছে শুনেছি যে তিনি রসিগড় এর হুর্গ বিধ্বস্ত করে এত
অপরিমেয় ধনরত্ব পেয়েছিলেন যে সৈশুদের বেতন দান করা বিশেষ সহজ্ব
হয়েছিল। তিনি সৈশুদের নিয়মিত বেতন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সৃশতানের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব্বে বেগম সাহেবার যখন আর সন্তান লাভের সন্তাবনা রইল না তখন ছোট একটি বালককে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করা হল। তাকে বিশেষ স্নেহ যত্ন সহকাকে আলী সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে প্রতিপালন করেন। সুলতান মৃত্যুশযায় শায়িত থেকে সেই দত্তক পুত্রকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। শিবাজী বহু সংখ্যক সৈত্যসহ অনবরত যুদ্ধ চালাতে লাগলেন; আর বেগম সাহেবার রাজ প্রতিনিধিত্বকে বিদ্নিত করে তুললেন। অবশেষে শিবাজীই শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোল এই সর্ব্তে যে তিনি যে সকল জায়গা অধিকার করেছেন তা তিনি নির্বিবাদে শাসন করবেন এবং তা করবেন সুলতানের অধীনে করদ রাজ্য হিসেবে। সমগ্র রাজস্বের অদ্ধাংশ তিনি সুলতানকে কর স্বরূপ দান করবেন। তারপরে তরুণ নবাব সিংহাসনে অধিপ্রিত হলে রাণীমাতা মক্কায় গিয়েছিলেন তীর্থ্যাত্রা করতে। আমি ইম্পাহানে থাকতে তিনি সেই সহরের মধ্যে দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

আমি দ্বিতীয়বার গোয়াতে গিয়ে একখানি ওলন্দান্ধ জাহাজে আরোহণ করি। নাম মিস্ট্রেস্। জাহাজটি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মিন্গ্রেলাতে (ভিন্রেলা)। আমি সেখানে পৌঁছোই ১৬৪৮ খুফীব্দের ১১ জানুয়ারী।

মিন্ত্রেলা বা ভিন্ত্রেলা বড় একটি সহর। বিজ্ঞাপুর রাজ্যে সমুদ্রতীরে প্রায় আধ লীগ জুড়ে শহরটির বিস্তার। সমগ্র ভারতবর্ষে এই রাস্তাটি সর্বেবাংকৃষ্ট। হল্যান্তবাসীরা এখান থেকেই প্রতিবারে নতুন খাদ্য দ্রব্য ও বস্তু সম্ভার সংগ্রহ করেন যখন তাঁরা গোয়া পর্যান্ত যেতে পারেন না। তাছাড়া ভারতের অক্যান্ত স্থানের সংগে ব্যবসা চালাবার সময়ও এখান থেকেই জিনিসপত্র প্রেরিত হয়। মিন্গ্রেলার জল হাওয়াও চাল হুই-ই চমংকার। সহর্টি এলাচীর জন্ম বিশেষ বিখ্যাত। প্রাচ্য দেশীয়রা এই জিনিসটিকে মশলা হিসেবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মনে করেন। এলাচী অন্থ আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। তার ফলে এ মশলা যেমন হর্ন্স্ল্য, তেমনি হৃষ্প্রাপ্য। এখানে অতিরিক্ত মোটা সূতী কাপড় তৈরী হয় প্রচুর। দেশের মধ্যেই তার ব্যবহার বেশী। এই কাপড় সাধারণতঃ আচ্ছাদন আবরণরপেই ব্যবহৃত হয়। কতকশুলি জিনিসপত্র প্যাকৃ করার কাজে লাগে। ব্যবসা বাণিজ্ঞা ও জাহাজে রসদ যোগানো, হুই ব্যাপারেই ওলন্দাজগণ এই সহরে কারখানা বা ফ্যাক্টরী খুলেছেন। আমি আগেও বলেছি যে খাটাভিয়া, জাপান, বেঙ্গল, সিংহল এবং অন্তান্ত স্থান থেকে বহিরাগত যে সকল জাহাজ সুরাট, লোহিতসাগর, অর্মাস, বসোরা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে তারাই যে ওধু ভেন্গ্রেলায় নোঙর করে তা নয়, হল্যাগুবাসীরা যখন পর্জ্বগীজ্বদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং গোয়ার বালির চড়ার সামনে অবস্থান করে আট দশটি জাহাজসহ তখন তাঁরা ছোট নোকো মিন্গ্রেলাতে পাঠান খাদ্য রসদ নেবার জন্যে। কারণ ওলন্দান্ধদের বছরের আট মাস সর্বক্ষণ গোয়া বন্দরের মুখে প্রহরারত থাকতে হয় যাতে সমুদ্র পথে কেউ গোয়াতে প্রবেশ করতে না পারে। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য থে গোয়ার সেই বালির চড়া বছরের কয়েক মাস বর্ষাগমনের পূর্বের দক্ষিণ পশ্চিমী বাতাসের প্রবল চাপে এমন বেড়ে ওঠে যে এক দেড় ফুটের বেশী জল নদীতে থাকে না। ফলে ছোট ছোট নৌকোও চলতে পারে না। তার্পর ঘন র্ফিপাতে নদী ক্ষীত হলে বালিগুলি ধুয়ে যায়। আবার বড় বড় জল্যান চলবার মত অবস্থা ফিরে আসে।

## অধ্যায় তের

#### গোয়া সহরের অবস্থা পর্য্যালোচনা।

গোয়ার অবস্থান ১৫ ডিগ্রী, ৩২ মিনিট অক্ষাংশে। মাগুরী নদীর উপর ছয় সাত লীগ পরিধির একটি দ্বীপ। নদীর মোহনা থেকে দশ লীগ দুরে। দ্বীপটিতে ধান ও দানাশস্ত জন্মায় প্রচুর পরিমাণে। ওখানে আরও নানাপ্রকাব ফল, যেমন, আম, আনারস ও নারকেলের প্রাচুর্য্য আছে। কিন্তু অ্যাপেলের এত এক প্রকার ফল হার মানিয়েছে বাকী সমস্ত ফলকে। যাঁরা ইউরোপ এশিয়া ভ্রমণ করেছেন তাঁরা আমার সংগে একমত হবেন যে গোয়া কনস্টান্টি-নোপল ও তুলো বন্দরের মতই উৎকৃষ্ট। গোয়া সহরটি অতি সুরুহং। প্রাচীর শ্রেণী উত্তম প্রস্তারে গঠিত। অধিকাংশ বাড়ীঘর, বিশেষতঃ ভাই-সরয়ের আবাস অতি চমংকার। ভাইসরয়ের প্রাসাদ বস্থ কক বিশিষ্ট। কতকগুলি কক্ষে ও কামরায় বহু সংখ্যক বড় বড় চিত্রপট টাঙানো। বেশীর ভাগ নিজেদের আঁকা। ছবিগুলির বিষয় হোল লিসবন থেকে গোয়ায় আগত প্রত্যাগত জাহাজ। আর তাতে লেখা আছে ক্যাপ্টেনের নাম ধাম ও জাহাজে কত বন্দুক আনা হয়েছিল তার সংখ্যা ইত্যাদি। সহরটি অতি মাত্রায় পর্বত বেটিত। তা না হলে ওখানে নিশ্চয়ই আরও জন বসতি গড়ে উঠতো। আবহাওয়া আরও স্বাস্থ্যকর হোত। চারদিকের পর্ববতমালা ঠাণ্ডা হাওয়াকে সরিয়ে দেয়। ফলে উত্তাপ খুব বেশী। গোয়াবাসীদের সাধাবণ খাল গো মাংস ও শৃকরের মাংস। তাঁরা হাঁস মুরগীও পোষেন। কতক লোকের পোষা পাখী পায়রা। গোয়া সমুদ্রের খুব কাছে হলেও ওখানে মাছ খুব হৃষ্পাপ্য। সবরকম মিঠাই মণ্ডা পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। দেশবাসীরা মিটি খানও খুব বেশী।

ওলন্দাজদের দ্বারা ভারতে পর্ভ্রুগীজদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার আগে গোয়াতে জাঁকজমক, অর্থ সম্পদ কিছু বিশেষ ছিলনা। পরে ওলন্দাজদেরও ব্যবসা বাণিজ্য নই হয়ে য়য়। তাঁদের সোনা রূপার উৎসও য়য় শুকিয়ে; পূর্ব্ব গৌরবও য়ানরূপ ধারণ করে। আমার প্রথম গোয়া ভ্রমণকালে আমি সেখানকার সমস্ত কায়দা-ভূরন্ত লোকদের দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা এক এক জন ভৃ'হাজার ক্রাউনের ও বেশী রাজস্ব পেতেন। কিন্ত দ্বিতীয় বাজায় দেখলাম যে সেই সব লোকেরা সন্ধ্যারদিকে গোপনে আমার কাছে

ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে এলেন। তাহলেও তাঁরা তাঁদের জন্মগত অহমিকা, ঔদ্ধত্য কিছুই ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল তাই-ই নয়, ওঁদের পুরনারীরা পাল্কী করে দ্বারে দ্বারে এসে অপেক্ষা করবেন। আর তাদের একটি বালক ভূত্য কর্ত্রীর সেলাম জানাবে গেরস্থকে। তখন স্বভাবতঃই কিছু দান করতে হবে। সেই দান ভিক্ষা বালক ভৃত্যের হাতে দেয়াবা নিজে গিয়ে সেই প্রার্থী মহিলার হাতে দেয়াও চলে। যদি তাদের মুখ দেখার কৌতৃহল থাকে তাহলে দাতার নিজে গিয়ে দেয়াই ভাল। তবে তাদের মুখ খুব কচিৎ কখনই দেখার সুযোগ হয়। কারণ তাঁরা সর্ববদা একটা বোরখা দিয়ে আপাদ মস্তক আর্ত করে রাখেন। কেউ যদি নিজ হাতে তাদের টাকা পয়সা দিতে যান তখন মহিলারা দাতার হাতে একটি ছোট কাগজ দেবেন। তাতে লেখা থাকে কতিপয় ধর্মপ্রাণ মানুষের সুপারিশ এবং বর্ণনা থাকে যে তাঁরা একদা কি রকম সংগতিশালী ছিলেন, আর এখন কেমন করে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সাহায্যদাতা সুপুরুষ হলে মহিলারা অন্দর মহলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সামান্ত কিছু খাদ্যও গ্রহণ করতে চান। এই জাতীয় অন্দরে আগমন ও থান্ত গ্রহণ অনেক সময় পরের দিন পর্যান্তও স্থায়ী হয়। সব জায়গা জমি জুড়ে যদি পর্ত্তবাজিরা এত বেশী কেল্লা হর্গ নির্মাণ না করতেন; আর ওলন্দাজদের প্রতি ঘৃণাবশতঃ যদি নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা না করতেন তাহলে তাঁদের অবস্থা এত নিমু পর্য্যায়ে নেমে যেত না।

পর্তুগীজরা ঝোড়ো অন্তরীপের নাম উত্তমাশা দিয়েই নিজেদের ভদ্রসন্তান পেল্রো অথবা জেরোনিমো নামের সংগে 'দোম' উপাধি যুক্ত করলেন। তাঁদের নামকরণের সময় যে নামই দেয়া হোক না কেন ঐ সময় থেকে তাঁরা পরিচিত হলেন উত্তমাশা অন্তরীপের ভদ্রশ্রেণীর লোক। এইভাবে নাম পরিবর্তুনের সংগে সংগে তাঁদের স্বভাব প্রকৃতিও গেল বদলে। ভারতীয়—পর্ত্তুগীজরাই বেশী প্রতিহিংসা পরায়ণ। নিজেদের স্ত্রী সম্বন্ধেই অতি মাত্রায় সংশয়ী। আর সে সন্দেহ সংশয় যে কোন লোক সম্বন্ধেই তাঁরা পোষাণ করেন। এই জাতীয় সন্দেহ তাঁদের মনে একবার সঞ্চারিত হলে তাঁরা সেই লোককে বিষ প্রয়োগ করে বা ছুরিকাঘাত দ্বারা শেষ করে ছাড়বেন। কারো সংগে শক্ত্রতা হলে ক্ষমা বলে কিছু থাকে না। শক্রটি খুব শক্তিমান সাহসী হলে তাঁর মুখোমুখী হতে সাহসী হন না। পরস্ক নিজেদের সংগে কৃষ্ণকায় ভৃত্য গোছের লোক রাখেন। সেই ভৃত্যকে যদি কোন শক্রকে হনন করতেও

হকুম দেয়া হয়, তাহলে সে তা অন্ধভাবে তামিল করবে। সেই হত্যা সাধিত হবে ছুরিকা বা পিন্তল ছারা। লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করেও একাজ করা হয়। ভ্তাদের হাতে সর্ব্বদাই একটি বল্পমের অর্দ্ধেক আন্দান্ধ মাপের লাঠি থাকে। এমন হয় যে শক্ত অনেক দ্রে থাকেন, তাঁর সংগে সহরে বা কোন মাঠে ময়দানে দেখাও হয় না। আর তাঁর কোন ক্ষতি সাধনেরও স্যোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরা তো সংবৃদ্ধির মানুষ নন। স্তরাং শক্ত যদি ধর্মবেদীতে প্রার্থনারতও থাকেন, তাহলে সুযোগ মত তাঁকে সেখানেও হত্যা করানো হয়। এই জাতীয় ছু'টি হীন ঘটনা আমিও দেখেছি। একটি গোয়াতে, দ্বিতীয়টি দমনে। দমনে তিনচারটি কৃষ্ণকায় ভৃত্য শক্তদের গীর্জায় সমাগত দেখে তাঁদের লক্ষ্য করে জানালা দিয়ে গুলী ছুঁড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করেনি যে তাতে অন্যান্য লোকদেরও প্রাণহানি হতে পারে। অথচ অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্ষিদের সংগে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই বা তাঁদের হত্যা করারও কোন কথা নয়।

গোয়াতেও ঠিক ঐ প্রকারই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও প্রার্থনাবেদীর সামনেই সাতজন লোক নিহত হন। যে যাজকটি সমবেত লোকদের প্রার্থনা পরিচালনায় রত ছিলেন, তিনিও গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। পর্ত্তবাজদের বিচার ব্যবস্থায় এজাতীয় হত্যাপরাধ বিচার্য্য বিষয় নয়। কারণ এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই দেশের গণ্যমান্ত লোক। আর এদের মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও প্রচুর। মামলা পরিচালিত হয় কানাড়ীদের দ্বারা। তারাও এদেশের অধিবাসী। এঁদের হাতেই সব আইনের ব্যবসা। পৃথিবীর মধ্যে এঁরা হলেন সর্ব্বাপেক্ষা ধৃষ্ঠ প্রকৃতির।

ভারতবর্ষে পুরোনো শক্তি প্রসংগে আবার আলোচনা করতে হলে একথা সুনিশ্চিত করেই বলতে হয় যে তাঁদের সীমানার মধ্যে যদি কথনও ওলন্দান্ধদের প্রবেশ না ঘটতো তাহলে কোন পর্ভ্রুগীক্ষ ব্যবসায়ীর গৃহে একখণ্ড লোহাও দেখা যেত না। কেবল সোনা ও রূপার বহরই দেখা যেত। নিজেদের অর্থ সম্পদশালী করার জন্ম তাঁদের তিন চার বার করে জাপান ফিলিপাইন অথবা মালাকাদ্বীপে বা চীনদেশে যাবারও প্রয়োজন হোত না। উৎকৃষ্ট সব পণ্য প্রব্যাক্ষর করে তাঁদের পাঁচছয় গুণও লাভ হোত। এমন কি সৈল, সেনাপতি ও শাসকগোষ্ঠীও ব্যবসা বাণিজ্যে ধনী হয়ে যেতেন। গভর্ণর ছাড়া সকলেই ব্যবসা করতেন। গভর্ণর ইচ্ছে হলে বেনামায় ব্যবসা চালাতেন। তিনি

ব্যবসা ছাড়াও যথেষ্ট রাজস্ব পেতেন। পূর্বের গোয়ায় রাজপ্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম চাকুরী ছিসেবে গণ্য হোত। এই রকম রাজার সংখ্যা খুব কম যিনি এই জাতীয় শাসনক্ষমতা দিয়ে কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। গোয়াতে নিয়ুক্ত রাজপ্রতিনিধির আরও একটি প্রধান ক্ষমতা হোল মোজান্বিকের শাসনকর্তার উপরে আধিপত্য এবং তিন বছরের জন্ম। সেই তিন বছরের গভর্ণর আরও চার পাঁচশত হাজার ক্রাউন অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। কখনও হয়ত আরও বেশী পান। তবে ঐ সময়ে কাক্রীদের হাতে পড়ে কোন ক্ষতিও হয়ত স্বীকার করতে হতে পারে। এই কাক্রীরা যে সকল পণ্য অন্যত্র বহন করে নিয়ে যায় তার বিনিময়ে য়র্প নিয়ে আসেন। যাতায়াতের পথে যদি কারোর য়ৃত্যু ঘটে তাহলে তাঁর কাছে যা ন্যস্ত ছিল তাক্ষতির কোঠায়ই পড়বে। সেজন্ম কোন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকে না।

মোজাম্বিকের গভর্ণর নিগ্রোদের সংগেও ব্যবসা বাণিজ্য চালান। এই নিগ্রোরা মালিন্দ (আরবদেশের সহর) উপকৃলে বাস করেন। এঁরা যেসব জিনিসপত্র ক্রয় করেন তার মূল্য প্রদান করেন হাতীর দাঁত বা তিমি মাছ থেকে আহরিত চর্বিব বা মোমজাতীয় জিনিস ঘারা। আমি শেষবারে যথন গোয়া যাই তখন মোজাম্বিকের শাসনকর্তা তিনবছর রাজপ্রতিনিধির অধীনে সেখানে কার্টিয়ে গোয়ায় আবার ফিরে এলেন। তিনিও সংগে নিয়ে এসেছিলেন তিমি মাছের চর্বিব বা মোম এবং হু'শ' হাজার ক্রাউন মুদ্রা। কিন্তু তিনি সোনা ও হাতীর দাঁতের কোন হিসেব দেননি। সে সবের মূল্য আরও কত বেশী।

মালাকার শাসন দিতীয় পর্যায়ের। এ স্থানটি দিতীয় পর্যায় ভূক্ত হয়েছে ওখানকার আদায়ীকৃত শুল্ক হারের পরিমাণ অনুসারে। ঐ স্থানটি একটি প্রণালী। গোয়া থেকে যে সব জাহাজ চীন, জাপান, যাতা, মাকাসার, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্চ এবং আরও অহ্যাহ্ম স্থানে যাতায়াত করে তাঁদের ঐ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সুমাত্রাদ্বীপের পাশ ধরেও যাওয়া যায়। আরও যাওয়া চলে সোন্দি প্রণালী হয়ে বা উত্তরে যবদ্বীপকে পাশে রেখে। কিন্তু জাহাজ নিয়ে ফিরে আসার সময় মালাকার শুল্ক ভবনের একখানি ছাড়-পত্র অবশ্বাই থাকা চাই। ওটি না দেখাতে পারলে সেপথে এগিয়ে চলার অনুমতি পাওয়া যায়না।

তৃতীয় রাজ্য হচ্ছে অর্মাস বাহরমুজ। এটি তৃতীয় পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছে তার বিস্তৃত বাণিজ্য এবং পারস্থ উপসাগরে গমনাগমন কারী জাহাজ থেকে

প্রাপ্ত শুল্ধ ও করের জন্ম। যারা বাহরেণ দ্বীপে মুক্তা অন্নেষণ করতে যান অর্মাসের শাসক তাদের উপরে প্রচুর কর ধার্য্য করেছেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ মুক্তা সংগ্রহে ব্যাপৃত হলে তার জাহাজ ভূবিয়ে দেয়া হয়। উপস্থিত পারসীকরা এই জাতীয় শুল্ক ইংরেজদের উপরেও ধার্য্য করেছেন। ইংরেজদেরও এই ব্যবসাতে অংশ আছে।

আমার পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এবিষয় বর্ণনা দিয়েছি। পর্ত্তবৃগীজ্বা বণিক ব্যবসায়ীদের প্রতি কঠোর হলেও তাদের শুল্ক নীতিকে গুরুতর কিছু বলা যায় না। মালাকাতে ওলন্দাজদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। এই রাজ্য রক্ষার জন্ম তাঁরা যে সৈশ্ববহর মোতায়েন কবেছেন তাদের বায় নির্বাহের উপযোগী অর্থও তাঁরা কর শ্বরূপ পান না।

চতুর্থ রাজ্য মাসকেট্। এখান্কার রাজ্যের পরিমাণ অত্যধিক। কারণ যত জাহাজ ভারতবর্ষ, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং মালিন্দ উপকৃল থেকে যাত্রা করে তাদের অবশ্যই মাসকেট্ অন্তরীপে নোঙর করতে হবে। এখান থেকেই সাধারণতঃ জাহাজে লবণ বিমুক্ত জল নেয়া হয়। কোন জাহাজ নোঙর না করে এগিয়ে গেলে গভর্ণর আবার শুল্ক দাবী করে পাঠান। একশ' জাহাজের মধ্যে চারটি হয়ত এই রকম দেখা যাবে। তার পবেও যদি সেই জাহাজগুলির কর্তৃপক্ষ শুল্ক দিতে নারাজ হন, তাহলে জাহাজ ভুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়।

পঞ্চম রাজ্য সিংহল দ্বীপ। পর্ত্তবাজদের অধীনস্থ অস্থায় স্থান এবং মালাবাব উপকৃলের উপরিভাগে, বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত স্থান ও ভারতের কিছু অঞ্চল সিংহলের অন্তভূ কৈ করেই শাসিত হোত। সমস্ত স্থানের কাজ ও দায়িত্বের মধ্যে এইটি ছিল নিয়ন্তরের। মূল্যমান ছিল বছরে দশ হাজার ক্রাউন।

এই পাঁচটি রাজ্যের অধিকার ব্যতীত রাজ প্রতিনিধির আরও অনেক শাসনের দায়িত্বভার ছিল গোয়ার মধ্যে ও ভারতের অহাাহা স্থানে। এই দায়িত্ব এসেছিল দান উপঢোকনের মাধ্যমে। তিনি প্রথম যে দিনটিতে গোয়ায় প্রবেশ করেন সেদিন রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক চার হাজার ক্রাউনেরও বেশী লাভ করেছিলেন। এঞ্জিনিয়রদের তিনটি অফিস, মেজর, কেল্লার দর্শকরা, জরুরী আইন কানুনের মুখ্য কঠাব্যক্তিরা প্রতি বছর দিয়েছেন বিশ হাজার পাদেশ মুদ্রা (পর্ত্বুগীঞ)। প্রতি পাদেশ ফ্রান্সের সাতাশ সাউএর সমতুল্য। পর্জ্বনীজরা সকলেই খুব ধনী। ধনী হওয়ার কারণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হয়েছেন আধিপত্য ও শাসননীতির বলে, বণিকরা হয়েছেন বাণিজ্য দারা। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা যতদিন বাধা বিদ্ন সৃষ্টি না করেছে ততদিনই এই আধিপত্য ও লাভের ব্যবসা নির্বিল্পে চলেছিল। অর্মাস যতদিন পর্ত্ত্বগীজদের অধিকারে ছিল ততদিন তাঁরা কোন ব্যবসায়ীকে সমুদ্র পথে ভারতে যাতায়াত করতে দিতেন না। তথন তাঁরা স্থলপথে কান্দাহারের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। সুতরাং তুর্কী, পারসীক, আরবীয়, মস্কোভীয়, পোলেনীয় এবং অস্তান্ত ব্যবসায়ীরা যখন আব্বাসী বন্দরে এসে পৌছোতেন তখন তারা সকলে একত্রে মিলিত হতেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চার ব্যক্তিকে মনোনীত করে পাঠাতেন সমস্ত বকম মালপত্র দেখানো ও মালপত্রের গুণাগুণ ও মূল্যাদি বর্ণনা করার জ্বল্যে। তাঁদের বর্ণনা বিবরণ দানের পরে নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্রের দরদাম সম্পর্কে মতামত স্থির করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে তা বন্টন করে দেয়া হয়। সমগ্র এশিয়াতেই এই নিয়ম। সাধারণভাবে জিনিস বিক্রী হয় না। লাভের কারবারে দালালের হাত খাকে। বিক্রেতাদের ক্ষতি এরা পূরণ করে দেন। আবার ক্রেতার কাছ থেকে তা আদায় করে থাকেন। আবার এমন সব জিনিস থাকে যার জন্ম স্বতন্ত্র দালালীও ধার্যা থাকে। কখনও ভা শতকরা এক, কখনও বা দেড কি হুই।

এক সময় গিয়েছে যখন পর্ত্ত্বাগীজরা প্রচুর লাভ করেছে। কখনও কোন ক্ষতি তাঁদের স্থীকার করতে হয় নি। কারণ রাজ প্রতিনিধি তথন জলদস্যুদেব হাত থেকে তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্ষাকাল অন্তেই সমুদ্র যাত্রার সময় আসে। ভাইসরয় তথন যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষী পাঠাতেন সমুদ্রে পঁচিশ ত্রিশ লীগ পর্যান্ত পাহারা দিয়ে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। মালাবারীরা সাধারণতঃ পনের বিশ লীগের বেশী এগোতে সাহস পেত না। প্রহরী দলের অধিনায়ক এবং সৈন্তর্মান্ত সমুদ্র পথে ছোট ছোট ব্যবসা চালাতেন। এজন্য তাঁদের কোন শুল্ক দিতে হোত না। বর্ষাকালেও তাঁরা ব্যবসা চালিয়ে যা লাভ পেতেন তাতে বেশ মুচ্ছন্দে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হোত। সৈনিক বৃত্তির উন্নতি অগ্রগতির জন্ম যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। পর্ত্ত্বাগালে নয় বছর সৈন্ত বিভাগে কাজ করার পরে প্রতিটি সৈনিক এদেশে আসেন এবং স্থলে জলে সর্ব্বতেই তার উপরে কিছু দায়িত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু তিনি যদি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী না হন তাহলে তাঁকে ব্যবসায়ীর

ষ্তি অবলম্বন করার অনুমতি দেয়া হয়। এঁদের মধ্যে যারা বেশী বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ তাঁরা আকাজ্জানুযায়ী নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেন। এরকম লোকও যথেষ্ট আছেন যাঁরা নিজ ব্যয়ে ব্যবসা করতে প্রস্তুত। জাহাজ যদি নিখোঁজ হয়ে যায় তাহলে যাঁরা টাকাকড়ি দিয়েছেন তাদেরই সব ক্ষতি শ্রীকার করতে হবে। তবে জাহাজ নিরাপদে ফিরে এলে আবার তিন চার গুণ লাভ।

াগারর মূল বাসিন্দাদের বলা হয় কানাড়ী। পর্ভ্বনীজ্ঞদের অধীনে কোন সরকারী কর্মচারীরূপে কাজ করার অধিকার এদের নেই। এরা কেবল আইন আদালতে কাজ করতে পারেন অর্থাৎ আাডভোকেট, সলিসিটর ও দলিল পত্রের লেখকরূপে। পর্ত্ত্বনীজ্বনা ওঁদের সবসময় দমিয়ে রাখেন। কৃষ্ণকায় কানড়ীদের কেউ যদি কোন শেতাঙ্গকে প্রহার করেন তাহলে কোন ক্ষমা নেই। অপরাধীর একটি হাত কেটে ফেলা হবে। পর্ত্ত্বনীজ্ঞদের শ্রায় স্পেনদেশীয়রাও তাঁদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়ে থাকেন কানাড়ীদের উপরে। তাঁরা আবার ওদের ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা বৃত্তি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। ম্যানিলাবা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় ধনী কানাড়ী কিছু আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মোজা জ্বতা পরার অনুজ্ঞালাভের জন্ম ভাইসরয়কে প্রচ্বর অর্থ দান করেন। কানাড়ীদের জ্বতা মোজা পরার অধিকার ছিল না।

কৃষ্ণকায় কানাড়ীদের কারোর কারোর ত্রিশব্জন পর্যান্তও দাস ভৃত্য থাকে। কানাড়ীরা ধনী সুলভ জীবন যাত্রায় অভ্যন্ত। কিন্তু তাঁদের থাকতে হয় নম্ন পদে। পর্ত্ত্বনীজরা যদি ওদের নিজ নিজ জাহাজ চালাবার অনুমতি দিতেন এবং তাঁরা যদি ইচ্ছে মত সেনাপতি ও অন্যান্ত কর্মচারী নির্বাচন করার স্থিযাগ পেতেন তাহলে পর্ত্ত্বগালের পক্ষে এত অনায়াসে ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করা সম্ভব হোত না। এই কৃষ্ণকায় জনসমাজ অত্যন্ত সাহসী ও উন্নত মানের সৈনিক। কয়েকটি ধর্ম সংস্থার কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁদের কলেজসমূহে কানাড়ীরা ছয় মাসে এমন শিক্ষা লাভ করবেন যা আয়ত্ব করতে পর্ত্ত্বনীজ সন্তানদের আবশ্যক হবে এক বছর। যে কোন বিদ্যা ও বিজ্ঞানেই তাঁরা (কানাড়ী) সমান সাফল্য দেখাতে পারেন। এই কারণেই পর্ত্ত্বগীজরা ওদের এত দমন করে নিয়ন্তরে রাখেন।

গোয়ার আশে পাশে যে সকল দেশীয় অধিবাসী আছেন তাঁরা হিন্দু এবং নানাবিধ শৃত্তি প্রতিমার পূজা করেন। তাঁদের মতে ঐ মুর্ত্তিসমূহ যে

সকল দেবতার তাঁরা জনসমাজের কল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং দেবতাদের প্রতিমৃর্ত্তিকে সুসজ্জিত করে পূজা উপাসনাও শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে আবার বাঁদর বা হনুমানের পূজা করেন। সলসেট দ্বীপে একটি মন্দিরের সিন্দুকে হিন্দুরা বাঁদরের হাড়ও নথ জমা রেখেছে। তারা বলেন এই জিনিসগুলি তাঁদের পিতৃ পুরুষদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর সে সাহায্য হয়েছিল সংবাদ সরবরাহ ও বুদ্ধিমত্তা আরোপ করে এবং তা হয়েছিল যখন শক্র ভাবাপন্ন কোন রাজপুত্রী তাঁদের অভিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় সাগর সমুদ্র মধ্য দিয়েও তাঁদের সাঁতার কেটে যেতে হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয়রা মিছিল করে এই মন্দিরে এসে পূজা অর্ঘ্য দান করেন। কিন্তু গোয়ার বিশপ, যিনি ধর্ম্মতের দ্বন্দ সম্পর্কে বিচার করেন তিনি একদিনের মধ্যে মন্দির<mark>টিকে তুলে গো</mark>য়াতে নিয়ে আসেন। সেখানে ওটি বেশ কিছু দিন ছিল। তাতে ধর্ম্মযাজক ও জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ বিসন্তাদও হয়। অর্থশালী হিন্দুরা প্রচুর অর্থ প্রদান করেও তাঁদের হনুমান দেবতার দেহাবশিষ্ট ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ চেয়েছিলেন অর্থ বায় না করে উদ্ধার করতে। তারা বলেছিলেন যে সেই অর্থ যে কোন যুদ্ধকালে অথবা দরিদ্রদের সাহায্য দিয়ে সংভাবে ব্যয়িত হতে পারবে। কিন্তু ধর্ম্মাজকৃদের মত ছিল বিপরীত। তাঁরা বললেন, এই জাতীয় পোত্তলিকবাদ কোন প্রকারেই অনুমোদন যোগ্য নয়। অবশেষে প্রধান বিশপ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচারক মগুলী মিলিত হয়ে নিজেদের দায়িতে সেই মন্দিরটিকে জাহাজে তুলে সমুদ্রের মধ্যে কুড়ি লীগ দূরে 'নিয়ে অতল জ্ঞলে দিলেন নিমজ্জিত করে। প্রথমে ভশ্মীভূত করবেন স্থির হয়েছিল। কিন্তু তাহলে হয়ত ভস্মরাশিকে তাঁরা আবার সংগ্রহ করে নেবেন তার ফলে হিন্দুদের কুসংস্কার আরও পোষকতা লাভ করবে।

গোয়াতে প্রচুর ধর্মযাজক আছেন। প্রধান বিশপ ও তাঁর অধীনস্থ যাজকগণ ব্যতীত সেথানে আরও রয়েছেন ডেমিনিক্যান্, অন্টিন ফ্রায়ার গোন্টি, ফ্রান্সিক্যান্, নগ্নপদ কামে লিয়রা, জেসুইটগণ এবং কাপুচিন সম্প্রদায়। এদের হুটি জজনালয় আছে। অন্টিন ফ্রায়াররা হলেন সেখানকার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। সকলের শেষে এসেছেন ধর্মপ্রাণ কামে লিয়রা এবং তারা ওখানে সুপ্রতিন্টিতও হয়েছেন। তাঁরা সহরের মূলকেন্দ্র থেকে দুরে থাকার ফলে চমংকার বিশুদ্ধ বায়ুর সুবিধাটা পান। ঐ জায়গাটিই

গোয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। স্থানটি উচ্চ ভূমি, হাওয়া বাতাস চলার কোন অন্তরায় নেই। বাড়ীটিও বেশ সুদৃঢ় এবং দ্বিতল। অফিন ফ্রায়ারগণ সকলের আগে গোয়াতে এলেও নিজেদের বাসস্থান সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা করেন নি। তাঁরা বাড়ী করেছিলেন একটি নাতিউচ্চ জমির নিয় ভাগে। তাঁদের গীর্জাটি একটি উচ্চ ভূমির উপরে অবস্থিত। তার সামনে আছে একটি উন্মুক্ত চত্ত্বর। কিন্তু তারপর তাঁরা ওখানে বাড়ী তৈরীর উদ্যোগ করতেই জেসুইটরা বললেন সেই উঁচু জায়গাটি তাঁদেব কাছে বিক্রী কবতে। তথন জায়গাটি খালিই পডেছিল। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ওখানে একটি উদ্যান তৈরী হবে তাঁদের সংঘের পশুতদের আনন্দ উপভোগের জ্বন্যে। কিন্তু- জমিটি নিয়ে তাঁরা সেখানে নির্মাণ করালেন অত্যন্ত জাকাঁলো রূপের একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয়। তার ফলে অন্টিন ফ্রায়ারদের মঠ ও আশ্রয় একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। কোন হাওয়া বাতাদের স্পর্শ আর তাঁরা পেত না। এই কাজটির জন্ম অনেক বাদানুবাদ ও বিরোধ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যান্ত জেসুইটদেরই সুবিধে হয়ে যায়। গোয়ার জেসুইটরা পলবাদী নামে পরিচিত। কারণ তাঁরা তাঁদের সুমহান গীর্জা উৎসর্গ কবেছেন সেন্ট পলের নামে। এরা ইউরোপীয়দের মত সাধারণ টুপি বা কোন বিশিষ্ট টুপি ব্যবহার করেন না। তারা পরেন টুপির ভেতরের ঠুলিটার ন্থায একটি মস্তকাবরণ। তাতে কোন কিনারা ( বর্ডার ) থাকে না। **অনেক**টা গ্রাণ্ড্সিণ্নরের দাস ভ্তাদের টুপির মত। সেরাণিয়ো প্রসংগে আমার বর্ণনায় আমি তার কথাও কিছু বলেছি। জেসুইটদের গোয়াতে পাঁচটি বাডী আছে, যেমন, সেণ্ট পলসু কলেজ, সেমিনারী, অধ্যাপকদের বাসগৃহ, শিক্ষার্থীদের আবাস এবং পরম দয়ালু যীশুর মন্দির বা ভজনালয়। শেষোক্ত গৃহটিতে এমন সব চিত্রপট আছে যা উংকৃষ্ট শিল্প নৈপুষ্মের নিদর্শন। ১৬৬৩ খৃফাব্দে এক রাত্রিতে একটি চুর্ঘটনায় কলেজ গৃহটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে সেটা পুনর্গঠিত করতে হয়েছিল প্রায় যাট হাজার ক্রাউন মুদ্রা।

পূর্ব্বে গোয়ার হাসপাতালটি সারা ভারতে সর্ব্বোংকৃষ্ট রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। সেজলো সেখানে চিকিংসা লাভের ব্যাপারট ছিল অতান্ত ব্যয় বহুল। ভবে চিকিংসা শুক্রমা হোত অতি যত্ন সহকারে ও উঁচু পর্য্যায়ে। কিন্তু গভর্ণর পরিবর্ত্তনের ফলে তার বিধি ব্যবস্থার এখন অবনতি ঘটেছে। যে সকল ইউরৌপীয়রা ওখানে চিকিংসিত হতে যান তাঁরা আর জীবন্ত ফিরে

আসেন না, বেরিয়ে আসেন শবাধারে শায়িত হয়ে। সম্প্রতি তাঁরা কতক লোকের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন অনবরত রোগীর দেহে বাইরে থেকে রক্ত সরবরাহ করে। প্রয়োজনমত তাঁরা ত্রিশ চল্লিশ বারও নিজেদের রক্ত রোগীদের দান করেন। দৃষিত রক্ত আসছে দেখেও তাঁরা তা গ্রহণের কাজ বন্ধ করেন না। আমি সুরাটে থাকতে আমার শরীর থেকেও এই প্রকারে একবার রক্ত নেয়া হয়। পীডিত লোকের পক্ষে ওখানে মাখন ও মাংস খাওয়া বিশেষ বিপদজনক। অনেক সময় প্রাণান্তও ঘটে। পূর্বেব এঁবা সদ্য রোগমুক্ত লোকদের জন্ম নানারকম সুস্বাত্ খালের ব্যবস্থা করতেন। এখন রোগীদের জন্ম ব্যবস্থা থাকে কেবলমাত্র গোমাংসের সুরুয়াও একথালা ভাতের। সাধারণত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের সদ্য রোগমুক্ত লোকেরা সর্ববদাই তৃষ্ণা অনুভব করেন; আর অনবরত জল চান। কিন্তু রোগীদের পরিচর্য্যা-कादीरम्द्र मर्था थारक रकवन कृष्टकाय वा এक প্रकात रा-जाँगना नाक। শেষোক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত অর্থলোলুপ ও নির্দয়। কাজেই ওদের হাতে টাকা পয়সা না দিলে এরা রোগীকে এক ফোঁটাও জল দেয় না। যদি কখনও বা দেয় তাহলে ভাব দেখাবে যেন গোপনে ডাক্তারদের হুকুম অমাত্য করেই দিচ্ছে। কিন্তু সদ্য রোগমুক্ত লোকদের হৃতশক্তি উদ্ধারের সময় সে কাজ অত্যন্ত অস্থায়, বিশেষত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। ওখানে মুখ্যত আবশ্যক হোল শরীরকে ব্রিপ্পকাবী ও শক্ষিদায়ক জিনিস।

আমাদের ইউরোপীয়দের তুলনায় রোগীদেহে অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তদানের ব্যবস্থা প্রসংগে একটি কথা বলা হয়নি। এখানে রোগীদের গায়ের স্থাভাবিক রং ফিরিয়ে আনার জত্য এবং স্থাস্থাকে নির্দ্দোষ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এক নাগাড়ে বারদিন তিনবেলা—সকালে, হুপুরে ও রাত্রে তিনবার এক গ্লাস করে গোমৃত্র (চোনা) পান করতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু গোমৃত্র পান করা অত্যন্ত কইকর। মুখে দিলেই বমির উদ্রেক হয়। সেজত্যে রোগীরা নিজেদের স্থাস্থ্যের জত্য তা পান করতে ইচ্ছুক হলেও সঠিক পরিমাণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এরা এই নিরাময়কারী ঔষধের ব্যবহার শিখেছেন এদেশের হিন্দুদের কাছে। রোগী এ জিনিস পান করুন আর নাই করুন বারদিন অতিবাহিত না হলে তাঁকে হাসপাতাল ত্যাগের অনুমতি দান করা হয় না। কারণ বারদিন সেই পানীয় গ্রহণ করার কথা।

# অধ্যায় চৌদ্দ

১৬৪৮ খুটাকে শেষবার গোয়া অমণকালের অভিত্ততা।

মিন্ত্রেলা (ভিন্ত্রেলা ) থেকে গোয়া যাত্রার হ'দিন আগে আমি মঁসিয়ে সেন্ট আমান্তকে লিখেছিলুম আমাকে একখানি রণপোত পাঠাতে। আর তা বলেছিলাম উপকূলভাগের মালাবারীদের ভয়ে। তিনি তথুনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন। সেণ্ট আমাস্ত ছিলেন এঞ্জিনিয়র। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী আমি মিন্তেলা ছেড়ে গোয়াতে পৌছোই ২৫শে তারিখে। আমার পৌছোতে বেশ বিলম্ব হয়। প্রদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আমি গোয়ার ভাইস্রয় ডন্ ফিলিপ দ্য মাস্কারেগনসের সংগে দেখা করতে ফাই। ইনি এর আগে সিংহলের গভর্ণর ছিলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে সম্বৰ্দ্ধনা জানান। আমি গোয়াতে ছিলাম হু'মাস। তার মধ্যে তিনি আমার কাছে একটি ভদ্রলোককে পাঁচ ছয় বার পাঠিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে সহরের বাইরে বারুদখানায় নিয়ে যান। তিনি সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। বিভিন্ন ধরণের জমিতে বন্দুক বসাতে ও চালাতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। এই কাজে তিনি আবার আমার পরামর্শ নিতেন। আমি ওখানে পোঁছে তাঁকে অন্তৃত ধরনের জমজমাট কারুকার্য্য খচিত একটি পিস্তল দিয়েছিলুম। ওটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। ওটি আমাকে দিয়েছিলেন আলেপ্লোর ফরাসী বাণিজ্য দৃত। তার জুড়ি আর একটি পিস্তল খুব হুর্ভাগ্যজনক ভাবে হারিয়ে যায়। জোড়াশুদ্ধ পিস্তল ফরাসী জাতির পক্ষ থেকে তিনি উপহার পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

ভাইসরয় অশ্য কাউকে এমন কি তাঁর সন্তানদেরও তাঁর খাস টেবিলে বসতে দিতেন না। ভোজন কক্ষের মধ্যেও একটি প্রাচীর মত রয়েছে। সেখানে প্রধান কর্মচারীদের জন্ম একটি কাপড় বিছানো আছে। তা ঠিক জার্মানীর রাজদরবারের অনুরূপ। পরের দিন আমি যাই মুখ্য বিশপেব সংগে দেখা করতে। তারপর ধর্মীয় বিষয়ে বিচারকের সংগে দেখা করার পরিকল্পনা করতে জানা গেল তিনি পর্ত্ত্বগালে চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যন্ত। তৃ'খানি জাহাজ নোঙর তৃলে যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হয়েও তাঁর চিঠিপত্রের জন্মই কেবল অপেক্ষা করছে। অবশেষে সেই জাহাজ ছেড়ে যেতে তিনি জনৈক ভারাককে পাঠিয়েছিলেন আমাকে জানাবার জন্ম যে ধর্ম সংক্রান্ত বিচার

গৃহেই তিনি বেলা ছটো তিনটে নাগাদ আমার সংগে দেখা করতে চান। আমিও নির্দ্দিষ্ট সময়েই সেখানে হাজির হলাম। আমি পৌছোলে একটি ড্তা আমাকে বৃহৎ একটি কক্ষে নিয়ে গেল। মিনিট পনের পরে জনৈক কর্মচারী এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বিচারপতির কক্ষে। সে কক্ষে যেতে হ'টি খোলা বারান্দা ও কয়েকটি ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হোল। তিনি বিলিয়ার্ড টেবিলের মত বড় একটি টেবিলের কিনারায় বসে ছিলেন। বড় টেবিলেটি, চেয়ারগুলি ও অন্যান্য কাষ্ঠাসন সব সবুজ রংএর কাপড়ে মোড়া ছিল। মনে হোল সব ইংলগু থেকে আনীত।

তিনি আমাকে স্থাগত করে হু'তিন বার অভিবাদন জানালেন। তারপরে জানতে চাইলেন আমি কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী। জানিয়ে দিলাম, আমি প্রোটেইটান্ট। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আমার পিতামাতাও এই একই ধর্মমতালম্বী কিনা। আমার পিতামাতাও প্রোইটেন্টান্ট জেনে তিনি খুসী হয়ে আমাকে আবার স্থাগত করলেন। তথুনি আরও কয়েকজন লোককে ঐ কক্ষে আহ্বান করলেন। ঘরের পর্দাগুলি তুলে ধরতে কাছে থেকেই দশবারজন লোক এসে চুকলেন। প্রথম সারিতে এলেন হু'জন অন্টিন ফ্রায়ার, তাঁদের পেছনে হু'জন ডোমিনিকান্, হু'টি নগ্ন পদ কার্মেলিয় এবং আরও কয়েকজন যাজক। বিচারপতি তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে এই আস্থাস দিলেন যে আমার সংগে কোন নিষিদ্ধ পুস্তক নেই। ওঁদের সব নিয়মকান্ন আমার জানা ছিল বলে আমি আমার বাইবেলটিকে মিন্ত্রেলাতে রেখে আসি। প্রায় হু' ঘন্টা ধরে আলাপ আলোচনা হোল। তবে বেশীর ভাগ কথাবান্তা হয় আমার ভ্রমণ সম্বন্ধেই। উপস্থিত সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবার শোনার জন্তে।

তার তিন দিন পর বিচারক আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন একটি চমংকার বাজ়ীতে তাঁর সংগে ভোজন পর্বেব যোগদানের জ্বয়ে। বাজ়ীট নগ্নপদ কার্মেলিয়দের। সহর থেকে প্রায় আধ লীগ দূরে। সারা ভারতে এই বাজ়ীট সবচেয়ে রমণীয় স্থাপত্য। কার্মেলিয়রা কিভাবে এই বাজ়ীট পেয়েছিলেন তা সংক্রেপে বলছি। গোয়াতে এমন একটি ভদ্রলোক ছিলেন যাঁর পিতা ও পিতামহ ব্যবসা করে প্রভূত বিষয় সম্পদের মালিক হন। এই বাজ়ীট তিনিই নিশ্মাণ ক্রান। অতীতে বাজ়ীট সহনীয় রূপের প্রাসাদোপম ছিল আর কি! তিনি বিবাহ করেন নি। আর প্রোপুরি ইশ্বর ভক্ত হয়ে

যান। সর্ব্বদাই অন্টিন ফ্রায়ারদের কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁদের প্রতি ভদ্রলোকের এত শ্রদ্ধাপ্রীতি জ্বদ্ধেছিল যে একটি 'উইল' করে তিনি সমস্ত সম্পত্তি তাঁদের দান করলেন। তবে একটি সর্ভ ছিল। তা হোল যে তাঁর মৃত্যুর পরে ভজ্জনালয়ের ডান পাশে তাকে সমাধিস্থ করতে হবে। আরও ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে সেখানে ব্যয় বহুল ও জাঁকালো একটি শ্বৃতি সৌধ নির্মাণ করতে হবে।

এখন সাধারণের কাছে শোনা যায় যে লোকটি ছিলেন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোক সেকথা প্রচার করে সকলের মনে ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে সেজ্বল্যেই তিনি অন্টিন ফ্রায়ারদের সম্পত্তি দান করেছেন। তখন ফ্রায়ারদের পক্ষ থেকে বলা হোল যে ভজনালয়ের দক্ষিণ পাশের জমিটি ভাইসরয়ের জন্ম নির্দ্ধিষ্ট। তাছাড়া কোন কুষ্ঠ রোগীকে সেখানে সমাধিস্থ করা চলে ন: এই হোল জনসাধারণের মত ও মন্তব্য এবং অন্টিন ফ্রায়ারদেব মধ্যেও কিছু সংখ্যকের মত এই প্রকারই। পরে অবশ্য সেই মঠের কয়েকজন যাজক তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন গীর্জার মধ্যে অন্য আর একটি স্থান নির্ব্বাচন করার জন্মে। কিন্তু তাতে অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হয়ে তিনি আর কখনও তাঁদের কাছে যান নি। পরে তিনি উপাসনার জন্ম যেতেন কার্মেলিয়দের ওখানে। তাঁরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁর ইচ্ছে ও প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। নতুন সংঘে যোগদানের পরে তিনি আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুর পরে কার্মেলিয় যাজকগণ তাঁকে খুব জাঁকজমক সহকারে যথাস্থানে সমাহিত করলেন। আর সেই বাড়ীটী সহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করলেন। সেই সুন্দর রমনীয় আবাসেই আমি আপ্যায়িত হই এবং খাদ্য গ্রহণের সবটুকু সময় চমংকার সংগীত পরিবেশণেরও ব্যবস্থা रशिष्टिल ।

২১শে জানুয়ারী থেকে ১১ই মার্চ্চ পর্যান্ত আমি গোয়াতে ছিলাম।
ফিরবার দিন আমি ভাইসরয়ের সংগে দেখা করে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁর
কাছে আমার একটি আবেদনও ছিল। তা হচ্ছে বেলয় নামে একটি ভদ্রলোক
যাতে আমার সংগে যান। তিনি আবেদন মঞ্চ্র করেছিলেন। কিন্তু সে
লোকটির হঠকারিতার জন্ম তাঁকে ক্রত বিদায় নিতে হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ
যে আমাদের হু'জনকেই সরকারী তদন্তের মুখে পড়ে বিচারালয়ে যেতে
হয় নি।

ভদ্রলোকটি রদেশ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন হল্যাণ্ড ভ্রমণে। সেখানে দেনার দায়ে পড়েন। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিলেন না যে তাঁকে টাকা ধার দিতে পারতেন। তখন ভারতে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে হল্যাণ্ড কোম্পানীতে একজন বেসরকারী সৈনিক হিসেবে কাজ নিলেন। এমন সময়ে তিনি ব্যাটাভিয়াতে এলেন। তখন সিংহলে পর্ত্ত্রগীজদের বিরুদ্ধে ওলন্দাজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাঁরা ব্যাটাভিয়া থেকে এই লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন সিংহলে। ওলন্দান্ধ সেনাপতি ফরাসী সেনানায়কের অধীনে শক্তিশালী সৈশ্য বহর দেখে স্থির করলেন সিংহলের সুদৃঢ় কেল্লা নিগম্বো অবরোধ করবেন । ফরাসী সেনাপতি ছিলেন সে**ন্ট আমান্ট।** তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ লোক। হুর্গটির উপর হু'বার আক্রমণ চালিয়ে ফরাসী সৈন্মরা, বিশেষ করে সেন্ট আমান্ট ও জন দে রোজ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দান করেন। এরা হ'জন আহতও হয়েছিলেন। ডাচ\ুদুর বাহিনীর সর্বাধাক্ষ এদের সাহস বিক্রম দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে স্থানী অধিকৃত হলে ওদের একজনকে সেখানকার গভর্ণর পদে বহাল কর্নবেন। অবশেষে অধিকার পেয়ে সেল্ট আমান্টকে গর্ভনর পদ দান করে ডাচ সেনানায়ক তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। কিন্তু এই সংবাদ ব্যাটাভিয়াতে পৌছোলে অবস্থা অশুরূপ ধারণ করে। ডাচ সেনাপতির জনৈক নিকট আত্মীয় যুবক সদ্য হল্যাণ্ড থেকে এসে নেগোম্বীর গভর্ণর পদ লাভ করলেন; সেন্ট আমান্ট হলেন পদচ্যুত। সেই যুবকটি ব্যাটাভিয়ার পরিচালক সমিতির ছকুমপত্র নিয়ে এসেছিলেন আমান্টকে পদচ্যুত করার জন্যে। তিনি সেই কুমতলবের ইঙ্গিত পেয়েই সৈশুদলকে প্ররোচিত করলেন পর্ভাগীজদের সংগে মিলিত হয়ে বিস্তোহ করার জন্যে। তবে তাঁর সৈশ্য ছিল মুষ্ঠিমেয়। তাদের অধিকাংশই আবার ফরাসী। ম'সিয়ে বেলয়, মারেস্টস্ এবং জন্দে রোজও ছিলেন সে দলে।

পর্ত্বাজ্বা নতুন শক্তিশালী সৈশ্বদল যদিও সংখ্যায় স্থন্ধ তাদের নিয়ে নেগোপ্তীর উপর আক্রমণ চালিয়ে বিতীয় বারে হুর্গটি অধিকার করতে সমর্থ হলেন। ঐ সময় সিংহল ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন ডন ফিলিপ দে মাস কারেগনস্। এর বাসস্থান ছিল কলম্বো সহরে। তিনি তখন গোয়া থেকে পত্র মারফত সংবাদ পেলেন যে সেখানকার ভাইসরয়ের মৃত্যু ঘটেছে। ফলে পরিচালক সমিতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা হোল যে তিনি গোয়াতে গিয়ে ঐ পদটিতে বহাল হন। তিনি গোয়া যাত্রাকালে

সেওঁ আমান্ট ও তাঁর সংগীদের সংগে দেখা করে তাঁদের কিছু পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করলেন। দেখা হতে আবার স্থির হোল তাঁদের সকলকে গোয়াতে নিয়ে যাবেন। তিনি কি ভেবে কি করেছিলেন তা জানিনে। হয়ত তাঁদের আগে পাঠাবেন স্থির ছিল, না হয় তো ঐ ধরনের শক্তিশালী লোক নিজের সঙ্গে রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন। কারণ মালোবারীরা হয়ত চল্লিশখানি জাহাজ নিয়ে তাঁর পথ রোধ করতে পারে। কিন্তু গভর্ণরের সংগে ছিল মাত্র কুড়িখানি জাহাজ।

এরা কুমারিকা অন্তরীপ পর্যান্ত পৌছোতে না পৌছোতে এমন একটা হাওয়া উঠলো যা পরে পরিণত হয়েছিল প্রবল ঝড়ে। তার ফলে সমস্ত জাহাজ গিয়েছিল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে। ছুর্ভাগ্যবশতঃ কডক গেল নিরুদ্দেশ হয়ে। ডন ফিলিপের জাহাজের যাত্রীরা তীরবর্ত্তী হতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন: কিন্তু তা অসম্ভব হোল। জাহাজখানি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেকেগেল। সেন্ট আমান্ট ও তাঁর ছয়জন সংগী একত্রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দড়িও কাষ্ঠ খণ্ডের সাহায়ে। নিজেদের তাঁরা এমন ভাবে চালিয়ে নিলেন টেউএর সংগে য়ে শেষ পর্যান্ত আত্মরক্ষাও হোল, আর ডন ফিলিপকেও বাঁচাতে পেরেছিলেন। এইভাবে তাঁরা পোঁছোলেন গোয়াতে। সেখানে পোঁছে তিনি সেন্ট আমান্টকে নিয়োগ করলেন গোলন্দাজ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের পদে। তাঁর উপরে আরও দায়িত্ব দিলেন ভারতে অবস্থিত সমস্ত পর্ত্ত্বগীজ কেল্লা ছুর্গ রক্ষণ ও পরিদর্শনের। তিনি আমান্টের বিয়ে দিলেন অল্প বয়্বয়া সুন্দরী একটি কুমারী কত্মার সংগে। সেই বিয়েতে আমান্ট বিশ হাজার ক্রাউন মুদ্রা লাভ করেছিলেন। নবোঢ়া কত্মার পিতা ছিলেন ইংরেজ। তিনি শ্বদেশীয় কোম্পানী ত্যাগ করে গোয়ার ভাইসরয়ের এক পালিতা কত্যাকে বিয়ে করেন।

জন্দে রোজ কিন্তু ভাইসরয়ের কাছে বিদায় নিয়ে কলম্বোতে ফিরে যেতে চাইলেন। সেখানে ভাইসরয়ের অনুগ্রহেই তিনি একটি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। মহিলাটি পিতামাতার ছই দিকে সিংহলী ও পর্জ্বগীজ। এই বিয়ের ফলে জন্দে রোজ প্রভৃত অর্থ সম্পদের মালিক হন। ভাইসরয় মারেস্টসকে তাঁর রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাইসরয় নিজের জীবনের জন্মও মারেস্টসের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনিই তাঁকে কাঁধে তুলে সমুদ্রে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেন।

ত্ব বেলয় বিদায় নিতে চাইলেন মাকায়োতে যাবার উদ্দেশ্যে। তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পর্জ্ব্বাজ সম্প্রদায় সেখানে ব্যবসা দ্বারা ধন সম্পত্তি করে অবসর জীবন যাপন কচ্ছেন তাঁরা নবাগতদের সংগে অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার করেন। এছাড়া তাঁরা জ্ব্বা খেলায়ও খুব আসক্ত। ত্ব বেলয় ঐ খেলায় বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তিনি ত্ব' বছর মাকায়োতে কাটিয়েছেন অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষের মধ্যে। যখনই তাঁর টাকার দরকার হয়েছে তথুনি ওখানকার ভদ্র সম্প্রদায় তাঁকে ধার দিয়েছেন অবাধে। একবার তিনি জ্ব্বাতে জিতে ছয় হাজার ক্রাউন লাভ করেন। কিন্তু আবার খেলতে গিয়ে ত্রভাগ্যবশতঃ সমস্ত টাকা লোকসান করেন। অধিকন্ত বন্ধুদের কাছ থেকে আরও টাকা ধার করে খেলায় পরাজয়ের মাণ্ডল দিতে হয়েছিল।

এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেখলেন আর টাকা ধার পাওয়া যাচছে না।
তথন ঘরে টাঙানো একটি চিত্রপটকে লক্ষ্য করে শপথ করতে শুরু করলেন।
ছবিখানি কোন ক্যাথলিক ধর্মগুরুর। উত্তেজনা বশে তিনি বললেন যে ঐ
ছবিটির জন্মই তাঁর হার হয়েছে। ছবিখানি না থাকলে জিত হোত।
তৎক্ষণাং ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচারকের কানে কথাটা গিয়ে পোঁছোল। পর্ত্ত্বগীজ
অধিকৃত প্রতিটি সহরেই একজন করে বিচারক থাকেন। তবে তাঁর অধিকার
সীমিত। অন্ম আর কোন কর্ত্তাব্যক্তি নেই যিনি ধর্ম বিরুদ্ধ মন্তব্যাদির জন্ম
কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। প্রথমে সাক্ষীদের বক্তব্য শুনতে হবে।
তারপর সেই রিপোর্টসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গোয়াতে পাঠানোর নিয়ম।
গোয়ান্থিত প্রধান বিচারক বিচার করে শান্তি দেবেন বা মুক্তির ব্যবস্থা

ত্ব বেলয়কেও দশবারটি বন্দুক সমন্বিত ছোট একটি জাহাজে তুলে শৃঙ্খলা-বদ্ধ অবস্থায় বাইরের দিকে রাখা হয়। কাপ্তেনের উপর নির্দেশ ছিল তার প্রতি কড়া নজর রাখার। অপরাধী পালিয়ে গেলে তিনি হবেন দায়ী। জাহাজখানি সমুদ্র বক্ষে কিছুটা এগোতেই অতি ভদ্র স্বভাবের কাপ্তেন ত্ব বেলয়কে শৃঙ্খল মুক্ত করে নিজের টেবিলে বসতে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল আসামী উচ্চ বংশ সন্তুত। কাপ্তেন তাঁকেশকিছু জামা পোষাক এবং সমুদ্র যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্রও দিলেন। জাহাজে গোয়ায় পৌছোতে সময় আবশ্যক হোত চল্লিশ দিন। সেখানে জাহাজটি পৌছোল

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই আমান্ট এসেছিলেন গভর্ণরের আদেশানুসারে। তাছাড়া নিজের চিঠিপত্র নেয়া ও চীনদেশের খবরাখবরের জ্বেড আসতে হয়েছিল। কিন্তু জাহাজে ত্ব বেলয়কে দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিশ্মিত হলেন। জাহাজের কাপ্তেন ধর্মসংক্রান্ত বিচারক ব্যতীত আর কারোর হাতেই বেলয় সাহেবকে দিতে পারেন না। তা সত্ত্বেও নিজের স্বুয়াতি প্রতিপত্তির জ্বোরে সেন্ট আমান্ট কাপ্তেনকে রাজী করলেন যে বেলয় তাঁর সংগে সহরে যাবেন। বেলয় তখন আবার তাঁর সেই পুরোনো দাগওয়ালা জামা পোষাক পরলেন সেন্ট আমান্ট জানতেন যে বিচারকের কাছে হাজির করলেন। তাই তিনি অতি ক্রত বেলয়কে নিয়ে বিচারকের কাছে হাজির করলেন। বিচারপতি একটি ভদ্র সস্তানকে ঐ প্রকার শোচনীয় অবস্থায় দেখে দয়ার্দ্র হলেন এবং সহরেব যে কোন জায়গায় অবাধে বেলয় বাস করতে পাববেন, এমন অনুমতি দিলেন। তবে সর্ত্ত ছিল যে ছকুম হলেই তাঁকে সম্বীরে এসে হাজিব হতে হবে। ইতিমধ্যেই বিচারপতি বুঝতে পেবেছিলেন আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ।

তখন সেওঁ আমাওঁ তু বেলয়কে নিয়ে এলেন আমার আবাসে। আমি তখন 'সিরাব' প্রধান বিশপের সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কনষ্টাণ্টি-নোপলে তাঁর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি তখন গালাতে ফানসিস্কান্ সম্প্রদায়ের মঠাধীপ ছিলেন। আমি আমাওঁ ও বেলয়কে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার সংগে সাদ্ধ্য ভোজন করতে অনুরোধ জানালাম। তাঁরাও আমার ইচ্ছে পূরণ করলেন। ভোজন পর্কের পরে আমি হু বেলয়কে আমার ঘর ও টেবিল ব্যবহার করার অনুমতি দিলাম। তিনি আমার সংগেই থাকবেন ঠিক হোল। আর তাঁর জন্মে আমি হুই জোডানতুন পোষাক ও কিছু লিনেন কাপড় কিনে নিয়ে এলাম। কিন্তু আমি যে দশ বার দিন গোয়াতে ছিলুম ততদিন তাঁকে সে নতুন পোষাক পরাতে পারি নি। প্রতিদিনই কথা দিতেন। কি কারণে যে ব্যবহার করেন নিতা বোঝা যায় নি।

আমার গোয়া ভাগের সময় এগিয়ে এল। আমি ভাইসরয়ের কাছে বিদায় নিতে যাবো ভানে বেলয় ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে আমি যেন ওঁর কথাও তাঁকে একটু বলি। আমি তাঁর সে ইচ্ছা পুর্ণ করতে কুষ্ঠিত হই নি। এরপর আমুরা ত্ব'জনে একদিন সন্ধ্যায় একই জাহাজে উঠলাম। মধ্যরাত্তির

কাছাকাছি সময়ে সিয়ের বেলয়ের মন মেজাজ, হাবভাব সব কেমন অস্থাভাবিক হয়ে উঠলো। পুরোনো জামাপোষাক সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বিচারকের বিরুদ্ধে পাগলের হাায় উক্তি করে চললেন। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। আমি তাঁকে কেবল সন্তর্ক করে দিলুম যে আমরা তখনও পর্ত্ত্বৃগীজদের আওতার মধ্যে রয়েছি। জাহাজের চল্লিশজন নাবিক খালাসীর সংগে আমি, তিনি ও মাত্র পাঁচ ছয়জন ভৃত্য কিছুই করে উঠতে পারবোনা। তাঁকে আমি একটি প্রশ্ন করলাম যে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর এত অভিযোগ কেন। তত্বস্তরে তিনি সব ঘটনা আমাকে বলবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিন্গ্রেলাতে পৌছে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

সময় প্রাতঃকাল, বেলা আটটা আন্দাজ। আমরা মিন্ত্রেলাতে পৌছোলে কয়েকজন ওলন্দাজ ও তাঁদের দলের অধিনায়কের সংগে আমাদের দেখা হয়। তাঁরা সমুদ্রতীরে বসে শামুকজাতীয় কিছু খাচ্ছিলেন ও সংগে মদ্য জাতীয় পানীয়ও ছিল। তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমার সঙ্গীট কে? আমি জানালাম, ইনি পর্ত্তুগালে ফরাসী দৃতাবাসে কাজ করতেন। সেখান থেকে আরও চার পাঁচজন সহ জাহাজে করে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। সংগীদের তিনি রেখে এসেছেন গোয়াতে। গোয়ার আবহাওয়া পরিবেশ ও পর্ক্ত গীজদের মনমেজাজ কিছুই তাঁর ভাল না লাগায় তিনি আমার সাহায্যে ইউরোপে ফিরে যেতে চান। তিন চার দিন পর আমি একটি বলীবর্দ কিনলাম তাঁকে সুরাটে পৌছে দেবার জন্মে। একটি ভৃত্যেরও ব্যবস্থা হোল। আর তাঁকে সংগে দিয়েছিলাম জনৈক কাপুসিন যাজক ফাদার জেননকে একটি চিঠি। তাতে লিখেছিলাম যে তিনি যেন আমার দালালকে বলে দেন ত্র বেলয়কে প্রতি মাসে দশ ক্রাউন করে জীবিকা নির্বাহের জন্মে দিতে। আর ইংরেজ কোম্পানীর সভাপতি যেন ওঁকে প্রথম সুযোগেই ইউরোপগামী কোন জাহাজে তুলে দেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো একেবারে আমার ইচ্ছে ব্যবস্থার বিপরীত মুখী। কারণ ফাদার জেনন তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান গোয়াতে। সেখানে ফাদার ইফ্রেমের সংগে তাঁর কিছু কাজ কারবার ছিল। ফাদার ইফ্রেম সম্বন্ধে আমি পরবর্তী অধ্যায়ে কিছু বলবো।

ফাদার জেননের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তৃ বেলয় বিচারালয়ে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই রেহাই পাবেন। আর তিনি তা পেয়েছিলেনও।

ভবে হু'বছর তাঁকে বিচারাধীনে থাকতে হয়েছিল। ঐ সময় তাঁকে গন্ধক মিশ্রিত জামা ব্যবহার করতে হয়। পেটের উপরে আবদ্ধ থাকতো সেন্ট এণ্ড জের একটি ক্রশ। তাঁর সংগে আরও একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম সিয়েনের তীরবর্তী লুইদে বার। তাঁকেও হু বেলয়ের মতই রাখা হয়েছিল। মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মত এদের সর্ব্বদা থাকতে হোত। গোয়াতে ফিরে সিয়ের হু বেলয় আচার আচরণ করেন অত্যন্ত খারাপ। মিনগ্রেলাতে যেন আবও খারাপ হয়ে উঠলো। ওলন্দাজরা ওখানে বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকটি পূর্বেব তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুরাটের সেনানায়কের কাছ থেকে এ বিষয়ে তাঁরা সংবাদও সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা ত্ব বেলয়কে আবার গ্রেপ্তার করে বাটাভিয়াগামী একটি জাহাজে তুলে বরাবর সমুদ্র পথে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ওলন্দান্ধদের ভাবটা ছিল এই যে ঠাকে কান্দানীব সর্বাধিনায়কের কাছে পাঠানো হোক। তিনি যা ভাল মনে করবেন, তাই-ই হবে। কিন্তু আমার মনে হয় জাহাজটি মাঝ দরিয়ায় কিছুটা এগোতেই তাঁরা হতভাগ্য লোকটিকে ( হু বেলয় ) একটি চটের বস্তায় পুরে সাগরের জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে সিয়ের হু বেলয়ের জীবনাবসান ঘটে।

সিয়ের দেস্ মারেন্টস্ সম্পর্কে এই-ই বলা চলে যে তিনি ছিলেন একজন তদ্র সন্তান। তাঁর জন্ম স্থান লোরিয়লের কাছে। একটা দ্বন্ধ্বাদ্ধে প্রতিদ্বন্ধীকে হত্যা করে তিনি পালিয়ে যান পোলাণ্ডে। পেথানে তিনি এত পরিচিত ও প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন যে অচিরে পোলোনীয় সৈন্মবাহিনীর অধিনায়কের ক্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করে ফেললেন। সেই সময়ে তুর্কীর সুলতান কন্সটাণ্টিনোপলের সপ্ত গম্বুজের কারাগারে হ'জন সম্ভ্রান্ত পোলাণ্ড-বাসীকে রেখেছিলেন বন্দী করে। পোলোনীয় জেনারেল দেস্ মারেন্টসের সাহস ও বুদ্ধির কোশল দেখে তাঁকে অনুরোধ করলেন কন্সটাণ্টিনোপলে গিয়েযে কোন প্রকারে সেই বন্দী রাজপুত্র হ'টিকে মুক্ত করে আনার চেফা করতে। দেস্ মারেন্টস্ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং ভাল একজন এঞ্জিনিয়রও বটে। তিনি বেশ আগ্রহ সহকারেই সে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তুর্কীদের হাতে ধরা না পড়লে কাজটা হাসিলও করতে পারতেন। সপ্ত গম্বুজ পরিদর্শন ব্যাপারে তুর্কীরা যেন তাঁকে একটু বেশী সতর্ক দেখলেন। আরও দেখলেন তাঁর হাতে নক্সা করে আনার জন্ম খড়ি পেনিলা। এই

দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ হোল যে লোকটির উদ্দেশ্য নিশ্যুই ভাল নয়।
ফরাসী রাজদৃত মঁসিয়ে দে কেসি যদি কিছু উপহার উপঢৌকন দিয়ে
ব্যাপারটাকে চাপা না দিতেন তাহলে তাঁর বিপদ আরও বেড়ে যেত।
তুর্কীদেশে কিছু উপহার দান হোল অনেক বিপদ বিভ্রাট থেকে রেহাই
পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাছাড়া উজিরকে বলা হোল, তিনি আনন্দ লাভের
জ্বেই ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এখন প্রথম সুযোগেই পারস্থদেশে যাওয়ার জ্বে
উদ্গ্রীব। কিন্তু মারেস্টসের তখন বেশী দূরে যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই
ছিল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল পোলাণ্ডে যাবার এবং তার আগে রাজকুমার দের
মুক্ত করার শেষ চেট্টা আর একবার করার। নিজের নিরাপত্তার জ্বেট
পারস্ত ভ্রমণের কথা বলতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডে যাওয়াও স্থাতি হয়।
কারণ তুর্কী সুলতান সেই হ'জন সম্ভান্ত পোলাণ্ডবাসীকে কখনই মুক্তি
দেবেন না সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

শেষ পর্যান্ত বন্দীন্বয়ের জনৈক তুর্কী যুবার প্রীতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য হোল। মুবকটির পিতা ছিলেন সপ্তগন্ধজের প্রধান কর্তাব্যাক্তি। অনেক সময় তাঁর পিতা তাকে কারাগারের চাবি দিতেন দ্বারপথ খোলা ও दक्ष कत्रात करा। य ताजिए वन्मीएन भानिए यात्रात कथा मिन महका গুলি বন্ধ হলেও তালা সব বন্ধ হয়নি। তবে প্রথম হ'টি দার পথে সেরকম কোম ব্যবস্থা রাখতে তার সাহস হোল না। ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল। কারণ একটি দরজার কাছেই তার পিতা একজন শক্তিমান রক্ষীসহ বাস করেন। তা সত্ত্বেও যুবকটির একাত ইচ্ছা ছিল বন্দীদ্বয়কে সাহায়্য করার। নানা অসুবিধার মধ্যেও তিনি শেষ পর্য্যস্তুরজজু নির্মিত সিঁড়ির কথা চিস্তা করলেন। তবে এই ব্যবস্থার জন্ম অন্দরের সংগে বাইরের যোগাযোগ ছিল আবশ্যক। আর একটি বিষয়ে সুবিধে হোল। সেই বন্দীদের ব্যাপারে ্তমন কিছু কড়াকড়ি ছিল না। ফরাসী রাজদূতের রন্ধনশালা থেকে মাংসপূর্ণ নানা থালি তাঁদের দেবার অনুমতি ছিল। সেই রন্ধনশালার কেরানীকে এই বিষয়ে জানানো হোল। তিনি তখন মাংস পিইতকের মধ্যে করে কিছু কিছু দড়ি তাঁদের সরবরাহ করতে লাগলেন। সেই দড়ি দিয়ে তারা বেশ একটি সি জি-বা মই তৈরী করলেন। কান্ধটি এমন নিখু ত হয়েছিল যে তার সাহায্যে পলায়নে কোন বিদ্ন সৃষ্টি হয়নি। শেষ পর্যান্ত তুর্কী সুব্রুটিও বন্দী জমিদার নন্দনদের সংগে চলে গেলেন পোলাওে। সেধানে

গিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ ও একটি চাকুরী পেলেন পুরস্কার। রাজকুমারদের মুক্তিলাভে যাঁরাই সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পুরস্কার পেয়েছিলেন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ। সকলকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সিয়ের দেস্ মারেন্টস্ এসে পোঁছলেন ইস্পাহানে। সেখানে তিনি কাপুসিন সন্ন্যাসীদের সংগে পরিচিত হতে তাঁরা ওঁকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। তিনি আমার বাসস্থান ও খাদ্য, ছই-এরই অংশ লাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি ইস্পাহানে কিছুদিন এইভাবে কাটান। ওখানে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সংগেও তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। তাঁরা ওঁকে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর ব্যক্তি বিবেচনা করে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু কৌতৃহলের প্রাবল্যে তিনি একদিন এমন একটি ছঃসাহসের কাজ করে ফেললেন যার ফলে যেমন তাঁর নিজের সর্ব্বনাশ হয়, তেমনি ইস্পাহানস্থিত সমস্ত ফরাসীদের জীবনেও আসে ভয়ানক ছবিপাক।

যে সরাইখানাতে আমরা ছিলুম, সেখানে বড একটি স্নানাগার ছিল। ওখানে নারী পুরুষ পালাক্রমে এসে স্নান করতেন। বিজ্ঞাপুরের দুলতান। মকা ভ্রমণ শেষ করে মদেশে ফিরবার পথে ইস্পাহানে কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময় তিনি স্নানাগারটিতে গিয়ে ফরাসী মহিলাদের সংগে গল্প গুজব করে খুব আনন্দ পেতেন। এদিকে মারেন্টসের অত্যুগ্র আকাজ্জা হোল মহিলারা সেখানে কি কচ্ছেন তা দেখার। তিনি আবার স্থান করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে স্নানাগারের গম্বজের খিলানে একটি ফাটল রয়েছে। একদিন সেই ফাটল দিয়ে নিজের কোতৃহল নির্ত্ত করে এলেন। তারপর দেখলেন খিলানের উপরে না উঠেও চলতে পারে। স্নানাগারের একটি দিকে এমন একটি গ্রন্তমত জায়গা দেখতে পেলেন যেখান দিয়ে তাঁর বাসস্থানে বসেই সব দেখা যেতে পারে। খিলানটি ছিল সমতল। এ কথা আমি পারস্ত ভ্রমণ ও সেরাগ্লিয়ো প্রসংগে বলেছি। মারেস্টস্ সেখানে পেটে ভর দিয়ে ভয়ে যতখুশী দেখতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় দশ বার দফায় তিনি মানাগারের অভ্যন্তরের দৃশ্য দেখেছিলেন। অবশেষে নিজেকে দমন করতে না পেরে সব বৃত্তান্ত একদিন আমাকে বললেন। আমি তাঁকে সতর্ক করে দিলুম যেন্বারান্তরে ঐ কাজ তিনি আর না করেন। যদি করেন, তাহলে তাঁর নিজের জীবন এবং ঐ সহরের সমস্ত ফরাসী জাতীয় লোকদের জীবনও বিপন্ন হবে। কিন্তু আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি আরও ত্ব' তিনবার সেধানে যান। তার মধ্যে একদিন ধরা পড়ে গেলেন ওখানে কর্মরত এক মহিলার কাছে। তিনি ওখানে কাপড় চোপরের তত্ত্বাবধান করতেন এবং বাইরে তা শুকিয়ে নিতেন। জামা কাপড় শুকোতে দেয়া হোত খিলানের উপরে বাঁধা একটি দড়ির সংগে। সেই উচ্তে ওঠার জন্মে ছিল একটি সিঁডি বা মই। একদিন সেখানে উঠতে তিনি দেখলেন একটি লোক উবু হয়ে শুয়ে আছেন। তথুনি তাঁর টুপিটা ধরে ফেললেন, আর চীংকার শুরু করে দিলেন।

মারেন্টস্ তখন কলঙ্কমুক্ত হওয়ার জন্মে এবং মহিলাটির চীংকার কোলাহল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে হু'টি তোমান মুদ্রা গুঁজে দিলেন। তিনি সরাই খানায় ফিরে আসতে আমার মনে হোল তিনি যেন আতঙ্কগ্রস্ত এবং কোন হুর্ঘটনায় লিপ্ত হয়েছেন। আমি খুব পীড়াপীড়ি করেও ব্যাপরটা প্রথমে জানতে পারিনি। অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন যে মহিলাটির কাছে কি প্রকারে ধরা পড়েছেন, আর টাকা দিয়ে কিভাবে তার মুখ বন্ধ করার চেফা হয়েছে। একথা শুনে আমি তাঁকে তখুনী স্থানত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে বলসাম যে এর ফলে কি জাতীয় গুরুতর বিপদ যে আসবে তা কল্পনাতীত। আমি ওলন্দাক্ত কোম্পানীর সর্ব্বাধ্যক্ষকে ব্যাপারটা জানানো সমীচিন মনে করন্ত্রম। তিনিও আমার সংগে একমত হলেন।

এরপর আমরা তাঁকে একটি খচ্চর বাহক ও প্রয়োজনীয় অর্থকঙি

দিয়ে বললাম বন্দর আব্বাসে চলে যেতে। আর সেখান থেকে যেন সমুদ্র
পথে সুরাটে যান। সুরাটের ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষকেও ওঁর হয়ে একটি
পত্র দেয়া হোল। তাঁকে লিখলাম প্রয়োজন হলে তিনি যেন মারেস্টস্কে
হু'শত ক্রাউন মুদ্রা দান করেন। ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন আমার বিশেষ
বন্ধু। মারেস্টসের প্রশংসা করেও কিছু লেখা হয়েছিল। আরও উল্লেখ
করেছিল্ম কিভাবে ইম্পাহানের ওলন্দাজ সেনাপতি স্বেচ্ছায় তাঁকে চিঠি দিয়ে
জেনারেলের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আর সেখানে গেলে ইনি নিশ্চয়ই ব্যাগ্যতা প্রদর্শন করে কোন কাজে নিযুক্ত হতে পারতেন। বস্তুতঃ তখন
সিংহলে ওলন্দাজরা পর্ত্ত্ব গীজদের সংগে যুদ্ধরত ছিলেন। সৃতরাং সিয়ের
দেস্ মারেস্ট্সের মত বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি তখন তাঁদের কাছে বিশেষ
সমাদরের পাত্র। তার ফলে তাঁরালারেন্ট্স্ সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহলীল।

কাজে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ইস্পাহানে ওঁকে চমংকার সব উপহার পাঠাতেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের সংগে এক ধর্মমতাবলম্বী নন। কাজেই ওলন্দাজদের পক্ষ হয়ে পর্ত্ত্রগীজদের বিরুদ্ধে কাজকরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই একটি কারণই ছিল তাঁর সেই কার্য্যভার গ্রহণের অন্তরায়। অবশেষে তাঁর পক্ষ হয়ে সমস্ত বিবরণ দিয়ে সুরাটের ইংরেজ কুঠির সভাপতিকে আমি লিখে জানালাম যে সিয়র্ দেস্ মারেস্টস্ গোয়াতে যেতে চান পর্ত্ত্বগীজদের পক্ষেকাজ করার জ্বন্যে। ইংরেজ প্রেসিডেন্ট ভাইসরয়কে একথা জানালেন। ওলন্দাজদের প্রস্তাব কি ছিল তাও জানানে। হোল। এর ফলে তাঁর সেই অনুমোদন বেশ ভালভাবেই গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া গোয়ার ভাইসরয়ের সংগে ইংরেজ প্রেসিডেন্টের সম্পর্কও ছিল অতান্ত প্রীতিপূর্ণ। সুতরাং ভাইসরয় মারেস্টস্কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথম স্থোগের তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সিংহলের গভর্ণর ডন ফিলিপ্ মাস্কারেগ-নাসের কাছে। পর্ত্ত্বনীজদের অধীনস্থ অন্তান্ত স্থানও ছিল এই গভর্ণরেব আওতায়। কিন্তু তিনদিন পরেই নেগোষী পর্ত্ত্বগীজদের হাতছাডা হয়ে যায়। পরে আবার পুনরুদ্ধার হয়েছিল। ঐ সময় যারা গুরুতরভাবে আহত হন তাঁদের মধ্যে সিয়ের মারেন্টস্ একজন। তবে এই আক্রমণ ব্যাপারে তিনি সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। আর তাঁর সহায়তায়ই ডন্ফিলিপ গোয়াতে যাবার সময় সমুদ্রে নিমজ্জন থেকে রক্ষা পান। তিনি গোয়ায় যাচ্ছিলেন ভাইসরয় পদ গ্রহণের জন্মে। সেই ঘটনার পরে তিনি মারেস্টসকে তার রক্ষাবাহিনীর নেতৃত্বপদ দান করেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিন চাব মাস পরেই মারেস্টস্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার বিয়োগ ব্যথায় ভাইসরয় অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মারেন্টসকে অতিমাত্রায় ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ একজন যাজককে দান কবে যান। সেই দানের একটি সর্ত্ত ছিল যে মারেস্টস্ আমার কাছ থেকে ষে হ'ল' পঞ্চাশ ক্রাউন ধান নিয়েছিলেন তা পরিশোধ করতে হবে। যাই হোক্ যাজকটির কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করতে আমাকে অনেক চেফ্টা করতে হয়েছিল।

আমার গোয়া বাস কালে ক্রতগামী একটি জাহাজ সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনা শুনেছিলুম। আমি ওখানে পৌছোবার অল্প কিছু আগে জাহাজটি এসেছিল বিস্বন থেকে। জাহাজটি উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করছে এমন সময় সমুদ্রে প্রবল ঝড় ওঠে। ঝড় স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ ছয় ঘণ্টা। নাবিকরা বিপন্ন তো হয়েই ছিল, আর বুঝতেই পারেনি যে কোথায় গিয়ে পড়লেন। শেষ পর্যান্ত তাঁরা একটি উপসাগরে গিয়ে হাজির হলেন আর সেখানে কিছু লোকজনও দেখা গেল। জাহাজটি নোঙর করতেই স্ত্রী পুরুষ ও শিশুতে তীরভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তারা অবাক বিশ্বয়ে শেতাঙ্গদের দিকে তাকিয়ে রইল। জাহাজটি দেখেও তারা কম বিশ্মিত হয়নি। মার একটা অন্তুত জিনিস দেখা গেল যে তারা একে আবার অপরের ভাষা জানে না। ভাবের আদান প্রদান ক'রে নানা সংকেতের মাধ্যমে। তারা ছিল কাফ্রী। পর্ত্তুগীজ্বরা ওদের কিছু তামাক, বিষ্কুট এবং পানীয় দিতে পরের দিন তারা নিয়ে এল অনেকগুলি বাচ্চা উট পাখী এবং আরও কিছু মুরগী জাতীয় প্রাণী। সেগুলি দেখতে ঠিক বড় বাজ হাসের মত। কিন্তু এত মোটাসোটাযে বড় একটা নুয়ে চলতে পারে না। পাখীগুলির পালক অতি চমংকার। পেটের উপরে যে পালক তা বিছা-াব তোষক গদীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জনৈক পর্ভুগীজ নাবিক আমাকে সেই পালকের তৈরী একটি বড় গদী বিক্রী করেছিলেন। তাঁর কাছেই উপসাগরের সব ঘটনা শুনেছিলাম। তাঁরা সেখানে ছিলেন সাতাশ দিন। এক একজন কাফ্রীকে তাঁরা এক একটি জিনিস দিয়েছিলেন, যেমন ছুঁড়ি, কুঠার, ঝুঁট প্রবাল, কুর্ত্তিম মুক্তা। এইসব জিনিস দেবার প্রধান কারণ যদি নতুন কোন ব্যবসার পথ খুঁজে পাওয়া যায় বা তাদের কাছে সোনা আছে কিনা তা জানার জন্মে। কাফ্রীদের কতকের কানে সোনার জিনিস দেখা গিয়েছিল। সেগুলির গড়ন কোনটি পাতলা করে পেটানো, আর কতকওলি তালার আংটার মত। কাফ্রীদের হু'জনকে ওঁরা গোয়াতে নিয়ে আসেন। তাদের একজনার কানের নানা অংশে ঝোলানো ছিল খণ্ড খণ্ড সোনা। নাবিকদের কাছে শুনেছিলাম যে সেই জনসমাজে অনেক ন্ত্রীলোকের চিবুকের নীচে ও নাকের উপরে সোনা দেখা যায়।

পর্ত্ত্বনীজরা সেই উপসাগরে পৌছোবার আট নয় দিন পরে সেই কাফ্রীরা তাঁদের এনে দিয়েছিল কিছু তিমি মাছের চর্বির নির্দ্মিত মোম, সামাল কিছু সোনা, কিছু হাতীর-দাঁত, কয়েকটি উট পাখী, অল্ল রকম আরও পাখী, খানিকটা হরিণের মাংস ও প্রচুর মাছ। পর্ত্ত্বনীজরা নানা সংকেত ইন্ধিত করে জানতে চেফ্রা করেছিলেন যে কোথায় তিমি মাছের চর্বির

পাওয়া যায়। সেই চর্কিব ছিল অতি উঁচু দরের। ভাইসরয় এক খণ্ড চর্কিব দেখিয়েছিলেন আমাকে। ওজনে আধ আউলের বেলী নয়; এরকম উংকৃষ্ট জিনিস আর কখনও দেখা যায়নি বলে তিনিও মত প্রকাশ করলেন।, তাদের কাছে সোনা আছে কিনা জানার জন্মেও অনেক চেষ্টা হয়েছিল। হাতীর দাঁত সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর করা হয়নি। কারণ দেখতেই পেয়েছিলেন যে উপসাগরে এসে পডেছে এমন একটি নদীতে জল খেতে দলে দলে হাতী আসছে।

তিন সপ্তাহ ধবে নানা অনুসন্ধানে যখন আব কিছু জানা গেল না তখন প্রথম অনুকূল হাওয়াতেই জাহাজ ছাডবেন স্থির হোল। তাছাডা কাফ্রীদের সংগে কথারার্তা বলাও একে অপরকে বুঝবারও কোন উপায় ছিল না। কয়েকজন কাফ্রী সর্ববদাই জাহাজে যাতায়াত করতো। তামাক, বিষ্ণুট ও কড' পানীয় সম্বঞ্জে তাদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। তা দেখে পর্ভ ুগীজ্ব। মনে কবেছিলেন যে হু' একজনকে জাহাজে নিয়ে এলে ওরা হয়ত পর্ত্ত্বাগীজ ভাষা শিখে নিতে পারবে। হয়ত এমন শিশুও পাওয়া যেতে পারে যাবা সহজে ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। নাবিকদের কাছে আরও শুনেছিলুম যে জাহাজ ছাডার সময় হু'জন কাফ্রীকে জাহাজে দেখে অগুরা নিজেদেব মাথাব চুল ছি ভতে ও বুক চাপডাতে লাগলো উন্মাদের মত। সংগে সংগে চললে। বিকট চিংকার কোলাহল। তাতে বোঝা গেল যে ওবা অবিবেচক বা নিষ্ঠুর নয়। যে ছ'জনকে গোয়াতে আনা হোল, তাদের আর পর্ত্ত্বনীজ ভাষা শিক্ষা দানেক কোন চেফ্টা হয়নি ৷ সুতরাংু তাদেব ঘাবা কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশা ছিল না। নতুন কিছু আবিষ্কারের সহায়তাও তারা কবতে পারে নি। পর্ত্ত-গীজরা ওখান থেকে এনেছিলেন হু' পাউত্ত সোনা, তিন পাউণ্ড তিমির চর্ব্বি, প্রত্তিশ চল্লিশটি হাতীর দাঁত। কাফ্রীদের একজন জীবিত ছিলেন মাত্র ছয় মাস; দ্বিতীয়টির জীবনাবসান হয় পনের মাস পরে। তাদের অচিরে মৃত্যুর প্রধান কারণ হঃথ বেদনা ও গভীর মর্ম্ম পীডা।

গোয়া থেকে আমি গিয়েছিলুম মিন্গ্রেলাতে। সেখানে একটি চুর্ঘটনাব কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। জনৈক হিন্দুর মৃত্যু হলে তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী গভর্ণরের অনুমতি নিয়ে স্বামীর চিতার আগুনের কাছে এগিয়ে গেলেন। পুরোহিতদের মধ্যেই মহিলাটি গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপব তাঁর জ্ঞাতি গোষ্ঠা ও আত্মীয়বর্গ মিলে তাঁকে তাঁর স্বামীর সংগে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলাব চেফ করলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তিনবার চিতাটিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণকালে হঠাং প্রবলবৈগে শুক্ত হয় বৃদ্ধি। পুরোহিতরা বৃদ্ধি থেকে আত্মরক্ষার জন্মে মহিলাটিকে হঠাং অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধি এত প্রবলপত এত বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল যে চিতার আগুন অবিলয়ে গেল নিভে। ফলে মহিলাটির মৃত্যু হয়নি, দেহও হয়নি ভন্মীভূত। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি জেগে উঠলেন। তারপর জ্ঞাতিদের গৃহদ্বাবে গিয়ে করাঘাত করলেন। এই ঘটনা অর্থাং জ্ঞাতি বন্ধুদের বাজীর সামনে মহিলাটিকে চাক্ষ্ম দেখেছিলেন ফালার জেনন ও অন্যান্য ওলন্দাজগণ। মহিলাটিক চাক্ষ্ম দেখেছিলেন ফালার জেনন ও অন্যান্য ওলন্দাজগণ। মহিলাটিব চেহারা এমন বিকট ও বীভংগ হয়েছিল যে যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন, ভয়ে বিশ্বরে তাঁরাই আতঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি অত ব্যথা, অত কন্ট সহ্ করেও এতটুকু ভীত বা বিচলিত হননি। তিনদিন পরে আবাব তিনি জ্ঞাতি গোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজনদেব সংগে নিয়ে তাঁদেব সন্ধ্বেথ পূর্বব কল্পিত প্রথায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন করেন।

### অধ্যায় পনের

ফালার ইফ্রেমের কথা এবং আক্মিকভাবে তিনি কি প্রকাবে ধর্ম সম্পর্কিত বিচারালরে অভিযুক্ত হন।

গোলকুতার সুলতানের জ্যেষ্ঠ জামাতা শেথ সাহেব ফাদার ইফ্রেমকে বাগ-নাগরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তিনি ফাদারকে ওখানে একটি বাড়ী ও গীজা তৈরী করিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে মসলিপত্তন পোঁছে দেবার জন্মে হু'জন লোক ও একটি বলীবর্দ দিলেন। তিনি সেখান থেকে জাহাজ ধরে পেও যাবেন। তাঁর উপর-ওয়ালার। তাঁকে পেগু যাবারই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পেগু যাবার ্কান জাহাজ প্রস্তুত না থাকায় ইংরেজ্বা তাঁকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাজ পত্তনে। সেখানে ছিল সেন্ট জজ নামে একটি কেল্লাও সাধারণ ফ্যাক্টরী একটি। সেই ফার্ক্টরীতে গোলকুণ্ডা, পেগু ও বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্ত আমদানী হোত। ইংরেজরা ফাদারকে একটু বেশী বলে কয়ে প্ররোচিত করলেন যেন ভারতের আর কোথাও সেরকম সুখ সুবিধ্রে নেই। তাঁরা ওখানে তাঁর জন্মে অতি চমংকার একটি বাড়ী ও গীজা দিলেন তৈরী করিয়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল ইংরেজরা মুজাতীয়দের প্রতি যে রকম সন্ব্যবহার করেন সেরকমটি ফাদারের সংগে করেন নি। মাদ্রাজ পত্তন ও সেন্ট টমাস নামে সহরটির মধ্যে দূরত্ব ছিল আধ লীগ মত। ১ সেন্ট টমাস ছিল করমণ্ডল উপকৃলের সমুদ্রতীরে। তার গঠন পরিকল্পনা বিশেষ উপযুক্ত নয়। জায়গাটি আগে ছিল পর্ভ্বগীজ্বদের এক্তিয়ারভূক্ত। ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো বেশ ভালই, বিশেষ করে সৃতী বস্ত্রের। অনেক ব্যবসায়ী কারিগরেরও বাস ছিল ওখানে। তাদের অনেকেই এখন মাদ্রাজ পত্তনে এসে ইংরেজদের আওতায় বাস করতে আগ্রহশীল। সেন্ট টমাসে ধর্ম আচরণের বিশেষ সুবিধা হোত না। আবার ইংরেজরা ফাদার ইফ্রেমকে গীজা তৈরী করে দিতে বহু পর্ত্তুগীজ সেণ্ট ট্মাস ছেড়ে চলে যান ওখানে। কারণ ফাদার সর্ব্বদাই সকলকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তাছাড়া তিনি পর্ত্ত্বাগীজ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে ব্যবহার করতেন সমানভাবে।

ফাদার ইফ্রেমের জন্মস্থান থক্সেরে। তিনি হলেন প্যারিসের পার্লামেণ্টের কাউন্সিলর মঁসিয়ে সটো দে বয়েজের ভ্রাতা। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার দিকে ফাদারের ছিল বিশেষ কোঁক। তিনি ইংরেজীও পর্ভ্রনীজ হ'টি ভাষায়ই অতি ক্রত ও চমংকার বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে অভ্যন্ত হয়েছিলেন। সেই সময় সেণ্ট টমাস গীজার যাজকগণ দেখলেন যে ফাদার ইফ্রেম অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়েছেন। সকলেই তাঁর সুখ্যাতিতে মুখর। আর ওখানকার ভজনালয়ের অধিকাংশ প্রার্থনাকারীয়া চলে যাচ্ছেন মাদ্রাজ পত্তনে। তাতে যাজকগণ অত্যন্ত ক্র্দ্ধ হয়ে ফাদারকে উচ্ছেদ করার মনস্থ করলেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্রও সৃষ্টি হোল।

ইংরেজ ও পর্ত্ত্রগীজরা কাছাকাছি প্রতিবেশী ছিলেন এদেশে। কিন্ত সম্ভাব সম্প্রীতি বলতে কিছুই ছিল না তাঁদের মধ্যে। পরস্তু বিবাদ বিসম্বাদের পালাই চলতো। ফাদার ইফ্রেম্ কিন্তু সেই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্তে চেষ্টা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে পর্ত্ত্রগীজ্বরা মতলব করেই একদিন কয়েকজন ইংরেজ • নাবিকের সংগে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলেন। ইংরেজরা ছিলেন সেন্ট টমাসের রাস্তায়। তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন অতিমাত্রায়। তথন ইংরেজ কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ক্ষতি পুরণের সংকল্প গ্রহণ করলেন। আর অনতিবিলম্বে গুই পক্ষে যুদ্ধ হোল শুরু। গুই দেশেরই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভৃত ক্ষতি হয়। হ'পকের বাবসায়ীরাই ছিলেন অত্যন্ত কর্মাঠ ও পরিশ্রমী। তাঁরা কোন রকমে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্ম ব্যস্ত হলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে ফাদার ইফ্রেমের বিরুদ্ধে নানা চেফ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন ব্যবসায়ীদের জ্বানা ছিল না। তাঁদের যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হোল। দাবী উঠলো ফাদার ইফ্রেমকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বিবাদ বিরোধ মিটীয়ে দিতে হবে। ফাদারও অবিলম্বে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আর জিনি সেণ্ট টমাসে যেতেই ধর্মীয় বিচারালয়ের দশ বার জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এমন একটি রণপোতে তুলে দিলেন যেটি তথুনি গোয়ার দিকে এগিয়ে চললো।

তাঁকে হাতকড়ি ও পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল বাইশ দিন। এইভাবে তাঁকে সমুদ্রেই কাটাতে হয় সেই দিনগুলি। অধিকাংশ নাবিক প্রতি রাত্রে তীরে অবতরণ করতেন। কিন্তু ফাদারকে একটিবারও তীর ভূমিতে পদক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। গোয়াতে পৌছেও তাঁরঃ রাত্রির জন্মে অপেক্ষা করেন যাতে অন্ধকারে তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। দিনমানে ফাদারকে তীরে নামাতে তাঁদের কিছুট। ভীতি ছিল। কারণ জনসাধারণ জানতে পারলে হয়ত তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। সারা ভারতেই ফাদার ছিলেন সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। এত কবেও তাঁর বন্দী দশার খবর চাপা রইল না; সর্বত্র ছড়িয়ে পডলো। এ সংবাদ শুনে স্থানীয় ফবাসী সমাজ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পডলেন। সবচেয়ে বেশী বিস্ফিত হলেন ও মনোক্ষ্ট পেলেন কাপুসীন সন্ন্যাসী ফাদার জেনন। ইনি এক সময় ইফ্রেমের সংগী ছিলেন। তিনি তখুনি বন্ধুদের সংগে পরামর্শ করে গোয়া যাত্রার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনিও একবার ধর্ম বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়েছেলেন।

এই জাতীয় বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সমর্থন করাও যে বিপদজনক তা জেনন জানতেন। যিনি মধ্যস্থ হয়ে কিছু বলতে যান তাঁকেও দোমী সাবাস্ত করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রধান যাজক বা ভাইসরয় পর্য্যস্ত কিছু বলতে সাহস পান না। এদের ছজনার উপরে অবশ্য বিচারপতির কোনক্ষমতা আরোপের অবকাশ নেই। এরা বিচারালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ কিছু বললে তথুনি পর্ত্তুগালের বিচারপতিকে তা জানানো হয়। তারপর শ্বয়ং রাজা ও সেখানকার প্রধান বিচারপতি হুকুম পাঠাবেন। হুকুম মাফিক এখানেও বিচার হতে পারে নতুবা প্রধান যাজক ও ভাইসরয়কে এজন্যে পর্ত্তুগালও যেতে হতে পারে।

এই সমস্ত জেনেও ফাদার জেনন সিয়ের দেলা বুলেকে সংগে নিয়ে গোয়াতে গেলেন। সিয়ের দেলা বুলে ছিলেন অতি ভদ্রলোক। তাঁবা গোয়াতে পৌছোলে কয়েকজন বন্ধু বললেন যে তাঁরাও যদি ইফ্রেমের সংগে বিচারাধীন হতে না চান তাহলে যেন একটিও কথা না বলেন। এরপর ফাদার জেনন দেখলেন গোয়াতে তাঁর কিছু করার নেই। তথন তিনি সিয়ের হু বুলেকে সুরাটে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়ে নিজে সোজা চলে গেলেন মাদ্রাজপত্তনে। উদ্দেশ্য, ফাদার ইফ্রেমকে ঐভাবে পাঠিয়ে দেবার কারণ অনুসন্ধান করা। ওখানে গিয়ে তিনি সঠিক জানতে পারলেন ইফ্রেম সেন্ট টমাসে কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং ইংরেজ প্রেসিডেন্টের সংগে দেখা সাক্ষাং না করে তিনি কেল্লার ক্যাপ্টেনকে সব কথা জানালেন। তাঁরা ফাদার ইফ্রেমকে নানাভাবে কফ্র দেবার কথা শুনে জেননকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর ফাদার জেনন গুপ্তচর নিয়োগ করে জানতে পারলেন যে সেন্ট টমাসের গভর্ণর প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সহর থেকে আধ লীগ দুরে একটি পাহাড়ে কুমারী মেরীকে উৎসর্গিত একটি গীর্জায় যান। ফাদার জেনন সেই গীজামি গিয়েদরজায় তালা বন্ধ করলেন, জানালা করলেন অর্গল বদ্ধ। এই করে ফিরে এলেন কেল্লার গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর ছিলেন আইরিশ এবং খুব শক্তিমান। তিনি ত্রিশজন সৈন্য ও জেননকে সংগে নিয়ে কেল্লা থেকে বেরোলেন প্রায় মাঝ রাতে। গীর্জাটির কাছে গিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে রইলেন দিনের অপেক্ষায়। সেণ্ট টমাসের গভর্ণর নিয়ম মাফিক সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই গীর্জার দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে পালকী থেকে নামতেই নিজেকে শক্রবেষ্টিত দেখে বিশ্মিত হলেন। তারপর তাঁকে মাদ্রাজপত্তনে নিয়ে গিয়ে গীজার একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হোল। গভর্ণর এই ব্যাপারে ক্ষুত্র হয়ে ফাদার জেননের বিরুদ্ধে বিশেষ রকম অভিযোগ করে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করে বললেন যে রাজা যখন সৈশ্য বাহিনীর অধাক্ষের প্রতি তাঁর এই ব্যবহারের কথা জানতে পারবেন তখন পরিণতি কি দাঁড়াবে, তত্বত্তরে জেনন কিছু উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু বলেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস ফাদার ইফ্রেম গোয়াতে প্রেরিভ হয়ে সেখানে যে ব্যবহার পাচ্ছেন তার থেকে উত্তম ব্যবহার তিনি (পভর্ণর)মাদ্রাজ পত্তনে পাচ্ছেন। ইফ্রেফ মুক্তি পেলেই তিনিও মুক্তি পাবেন। ফাদার ইফ্রেম যেভাবে গোয়ায় প্রেরিভ হয়েছেন ঠিক সেইভাবেই তিনিও স্বস্থানে ফিরে যাবার অবকাশ পাবেন।

ইংরেজ প্রেসিডেন্টের কাছেও অনেক অনুরোধ আবেদন এসেছিল গভর্ণরের মুক্তি দাবী করে। তিনি জবাব দিলেন যে গভর্ণর তাঁর আয়ত্বাধীন নন। গভর্পরের এই অপমান ও কফের মূলে যিনি সেই জেননকেও তিনি এবিষয়ে বাধ্য করতে পারেন না। তবে একটা কাজ তিনি করতে পারেন। তিনি ফাদার জেননকে বলবেন যাতে বল্দী গভর্ণর কেল্লার মধ্যে তাঁর সংগে ভোজনপর্বের যোগ দিতে অনুমতি পান। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রয়োজন হলেই গভর্ণর তাঁর কাছে আসতে পারবেন। ইংরেজ প্রেসিডেন্ট সব কথা কিন্তু শেষ পর্যান্ত রক্ষা করতে পারেন নি। সৈম্মবাহিনীর জনৈক ঢাকী ছিলেন জাতিতে ফরাসী। তাঁর সংগে মার্সেলিসের জনৈক ব্যবসায়ীর ছিল বদ্ধুত্ব। ব্যবসায়ীর নাম রোবোলি। তাঁর সংগে ব্যবস্থা হোল

তিনি গভর্ণরকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। সমস্ত ব্যবস্থা চুক্তি স্থির হতে এক প্রভাতে ঢাকী নিয়মিত সময়ের আগেই এমন উচ্চ গ্রামে ও জোরদার করে সামরিক বাদ্য বাজনা শুরু করে দিলেন যে সেই কোলাংল মধ্যে রোবেলির সাহায্যে গভর্ণর হুর্গ প্রাচীরের একটি কোণ ধরে বাইরে নেমে গেলেন। প্রাচীর সেখানে খুব উ চু ছিল না। ঢাকবাদকও বিশেষ তংপরতার সংগে তাঁদের পেছনে বেরিয়ে গেলেন। তিনজনে মিলে সহরে পৌছে গেলেন অবিলম্বে। গভর্ণরের প্রত্যাবর্ত্তনে সহর আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। গোয়াতেও নৌকোতে করে লোক পাঠিয়ে খবর দেয়া হোল। ঢাকী ও ব্যবসায়ীটি একই জাহাজে উঠে তারপর গোয়াতে পৌছালেন নিজেদের স্থপক্ষে সুপারিশ পত্রসহ। গোয়াতে এমন বাড়ী ও গীর্জা ছিল না যেখান থেকে তাঁরা পুরস্কার অভিনন্দন পাননি। স্বয়ং ভাইসরয়ও তাঁদের খুব খাতির গড় করেন। নিজের জাহাজে তাঁদের হুণ জনকে নিয়ে তিনি পর্ত্ত্বগাল অভিমুখে রওনা হলেন অনতিবিলম্বে। কিন্তু সেই হুণ্টি ফরাসীসহ ভাইসরয় সে যাত্রায় সলিল সমাধি লাভ করেন।

ভন্ফিলিপ্দে মাসকারেগনসের মত আর কোন ভাইসরয় অত ধনবান হয়ে গোয়া ত্যাগ করেন নি। তাঁর ছিল মস্ত বড় এক প্যাকেট হীরক থপু। সবগুলিই ছিল বড আকারের। এক একটির ওজন দশ থেকে চল্লিশ ক্যারাট পর্যাস্ত। গোয়াতে তিনি তার হ'টি খপু আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার একটি সাতার ক্যারাট ওজনের, দ্বিতীয়টি সাড়ে সাত্তশন্তি। পাথরগুলি অতি হচ্ছে যেন চমংকার জলের মত। ভারতীয় রীতিতে কেটে গঠন করা। শোনা গিয়েছিল তাঁকে জাহাজে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ভগবানের স্থায় বিধান আর কি! কারণ তিনি সিংহলে গভর্গরের পদে বসে বছু লোককে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি সব সময় নিজের সংগে অত্যন্ত উগ্র বিষ রাখতেন। প্রতিশোধ গ্রহণের পালা এলেই সেই বিষ প্রয়োগ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। এই কারণে তাঁর অনেক শক্র সৃষ্টি হয়েছিল। একদিন প্রভাতে গোয়ায় তাঁর কুশপুত্রলিকা কোলানো দেখা গেল। এ ঘটনাটি ঘটে ১৬৪৮ খৃষ্টাকে আমি যখন গোয়াতে ছিলুম তখন।

ইতিমধ্যে ফাদার ইফ্রেমের কারাবাসের সংবাদ ইউরোপ মহাদেশে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সঞ্চার করলো। তাঁর ভ্রাতা ম<sup>\*</sup>সিয়ে দেস্ বয়েজ প<del>র্ত্ত</del> পালের রাজদৃতের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। তিনিও অভিযোগ পেয়ে রাজাকে লিখে পাঠালেন যাতে অবশ্যই প্রথম জাহাজে ইফ্রেমের মৃক্তির হুকুম তিনি পাঠান। ধর্মগুরু পোপও লিখেছিলেন যে ইফ্রেমের মৃক্তির ব্যবস্থা না হলে তিনি গোয়ার সমস্ত যাজকদের গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত করবেন। কিন্তু তাতেও কোন সুফল দেখা গেল না।

সুতরাং ফাদার ইফ্রেম্কে তখন গোলকুণ্ডার সুলতানের শরণাপন্ন হতে হোল। ফাদারের প্রতি সুলতানের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা প্রীতি। এক সময় তো তিনি ফাদারকে বাগ-নাগরে অবস্থানের জন্মেও পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ঐ সময় কর্ণাটের রাজার সংগে সুলতানের যুদ্ধ চলছিল। তাঁর ( সুলতান ) **দৈত্য সামন্তরা তথন সেন্ট টমাস চুর্গের আশে পাশেই থাকতো। অত**এব তিনি সহজেই জেনেছিলেন ফাদারের সংগে পর্ত্ত্বগীজরা কি জাতীয় হীন আচরণ কচ্ছিলেন। তিনি তখন তাঁর সেনাপতি মীর জুমলাকে হুকুম দিলেন সহরটি অবরোধ করতে। আরও বলে দিলেন গভর্ণর যদি হু' মাসের মধ্যে ফাদারকে অব্যাহতি দানে প্রতিশ্রুত না হন, তাহলে সমস্ত পুডিয়ে ও তরবারীর আঘাতে ধ্বংস করে দিতে হবে। এই ছকুম নামার একটি অনুলিপি গভর্ণরকেও পাঠানো হয়েছিল। এই সংবাদ শুনে সমস্ত সহর আত ক্কিত হয়ে ওঠে। নৌকোর পর নৌকো পূর্ণ করে সহববাসীবা গোয়া যেতে লাগলে। আর ভাইসরয়কে অনুরোধ জানাল ফাদাব ইফ্রেমকে মুক্তি দানের জন্মে। তখন ফাদার মুক্তি পেলেন। তবে দার উন্মুক্ত হলেও তিনি বাইরে এলেন না। গোয়ার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মিছিল করে তাঁকে নিতে এলে তবে আত্মপ্রকাশ করলেন। মুক্তি পেয়ে তিনি পনের দিন ছিলেন কাপুসিন ধর্মাধিষ্ঠানে। আমি ফাদারকে বারবার বলতে শুনেছি যে বন্দীদশায় একটি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছেন। আর তা হোল ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারক ও তার পরামর্শ সভার প্রতিটি সভোর অজ্ঞতা। যখনি তাঁদের সংগে কথা হয়েছে বা তাঁরা কোন প্রশ্ন তুলেছেন, তখনি তাঁর ধারনা ও বিশ্বাস হয়েছে যে তাঁদের কেউই ধর্মণাস্ত্র পড়েন নি। এছাডা তাঁকে রাখা হয়েছিল মালতেদ নামে একটি লোকের সংগে, এক ককে। সেই লোকটি সাংঘাতিক রকমের শপথ করে হু'টি একটি কথা বলতেন। সারা দিনরাত্রির বেশীরভাগ সময় তামাক খেয়ে কাটাতেন। এই ব্যাপার ইফ্রেমের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়েছিল।

ধর্মীয় র্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হলে তার জামা পোষাক, জিনিসপত্র সব ভল্লালী করা হয়। জিনিসগুলির বিবরণ ফর্দও থাকে। আসামীর মুক্তির দিনে আবার সব জিনিস তাকে ফেরত দেবার প্রথা। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে সোনারপা মণিরত্নাদি থাকলে তা বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে হয়। তিনি তা দিয়েই বিচারের বায় নির্বাহ করেন। ফাদার ইফ্রেমও ভল্লাসী থেকে নিস্তার পাননি । তাঁর জামার পকেটে ছিল একটি চিরুণী ও হাড়ের তৈরী দোয়াত একটি ও হু'তিনখানি রুমাল। একটি বিষয়ে তল্লাসী হয়নি। কাপুসীনদের জামার হাতের গোড়ার দিকে ছোট ছোট অন্দর-পকেট থাকে। তাঁরা ফাদারকে চার পাঁচটি কাল সীসার পেন্সিল দিয়েছিলেন রেখে দেবার জন্ম। পেলিলগুলি কিন্তু তাঁর খুব উপকারে এসেছিল। তাঁর সেই কক্ষ-সঙ্গীটি খুব বেশী তামাক থেতেন। সেই তামাক কাগজে জড়িয়ে ওজন ও বিক্রী হোজ। ফাদার ইফ্রেম সেই কাগজগুলি স্মত্নে সংগ্রহ করে তাতে কাল পেন্সিল দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেন। কিন্তু অবিলয়ে চোখের দৃষ্টিও তাঁর চলে গেল। দৃষ্টিশক্তি হারালেন কারাগার কক্ষের ঘোর অন্ধকারের জন্ম। ঘরটিতে ছিল একটিমাত্র জানালা। তাও মাত্র এক স্কোয়ার ফুট মাপের; আর লোহাব শিক দিয়ে আবদ্ধ। কখনও কোন মোমবাতির আলোর ব্যবস্থা হয়নি। বই পড়ার একেবারেই কোন সুযোগ ছিলনা। তাঁর প্রতি ব্যবহার ব্যবস্থা হয়েছিল বিশেষ অপরাধে অভিযুক্ত হুর্ববৃত্ত ধরনের লোকদের সঙ্গে যেমন হয়, ভেমনটি। তাঁর গায়ের জামায় হু'বার পদ্ধক লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। পেটের উপরে আবদ্ধ করে দেয়া হয় সেন্ট এগু ুদ্ধের একটি ক্রশকে। যা কিছু ব্যবস্থা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মৃত।

কৃড়িমাস কারাবাস করে ফাদার পনেরদিন কাপুসিন ধর্মাধিষ্ঠানে কাটিয়ে ছিলেন পুনরায় দৈহিক শক্তি লাভের জন্ম। তারপরে তিনি গেলেন মাদ্রাজ্ব পত্তনে। তিনি গোলকুণ্ডা হয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার সূলতান ও তাঁর জামাতাকে বিনীত ধল্মবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা ফাদারের মৃক্তি ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ছিলেন। সুলতান এবারে আবার তাঁকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন বাগ-নাগরে থাকার জন্মে। কিন্তু দেখা গেল তিনি মাদ্রাজ্ব পত্তনের সন্ন্যাসী সংঘে ফিরে যেতে দৃদু সংকল্প। তথন তাঁরা তাঁকে পূর্বকার মত একটি বলদ, ঘুণ্টি ভূত্য এবং কিছু টাকা দিলেন তাঁর ফাত্রা পথকে সুগম করার জন্মে।

## অধ্যায় বোল

কোচিনের মধ্যাদয়ে গোরা থেকে মসলীপদ্তনের রান্তা। ওলন্দাজগণ কর্তৃক কোচিন অধিকারের বিবরণ।

পর্ত্বাজরা যথন ওলন্দান্ধদের হাতে সিংহলের মনন্ত অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তথন তাঁদের নজর পড়লো কোচিনের উপর। এই জারগাটিতে কৃত্রিম দারুচিনি জন্মায়। এজন্মে সিংহলের দারুচিনির চাহিলা কম। ব্যবসায়ীরা দেখছেন যে ওলন্দান্জগণ সিংহলের দারুচিনিকে মহার্ঘ্য করে রেখেছেন। সূত্রাং তাঁরা কোচিনের দারুচিনি সন্তা দেখে তাই কেনেন। আর নানাদিকের চাহিদায় তাঁরা তা রপ্তানী করেন গোমরুণে। সেখান থেকে বিলি বিক্রয় হয় পারস্তা, তার্তারী, মাস্কাভি, জজিয়া, মিন্ত্রেলিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তীস্থান থেকে আগত ব্যবসায়ীদের কাছে। এ জিনিস আরও প্রচুর রপ্তানী হোত বালসারা ও বাগদাদের বিশিকদের দারা। তাঁরা আবার পাঠাতেন আরবদেশে। আরও নিয়ে যেতেন মেসোপটেমিয়া, আনাতোলিয়া, কনটাণ্টিনোপল্, রুমানিয়া, হাজেরী এবং পোলাণ্ডের ব্যবসায়ীগণ। এইসব দেশের অধিবাসীরা দারুচিনিকে আন্ত খণ্ডরুপে বা পিষে ব্যবহার করতেন তাঁদের মাংস খাদ্যে। আর তা করতেন মাংসকে সুখাত্ব করার জন্তেই।

কোচিন অবরোধের জন্য ব্যাটাভিয়া থেকে সৈন্য এসেছিল। তারা এসে
নেমেছিলেন বেপুর নামক একটি স্থানে। সেখানে তালবৃক্ষ রচিত
গুলনাজদের একটি কেল্লা ছিল। গুটি ছিল কান্নানুর নামে একটি ছোট
সহরের কাছে। এক বছর আগে জায়গাটি গুলনাজদের অধিকারে যায়।
তথন অনেক চেষ্টা করেও তারা. কোচিন দখল করতে পারেন নি।
সৈশ্ববাহিনী গুখানে নেমেই সহরের কাছাকাছি পর্যান্ত এগিয়ে গেলেন।
সহরের একদিকে ছিল একটি নদী। সৈন্তরা নদীর কাছেই গিয়ে উপস্থিত
হয়েছিল। গুলনাজরা ভে-পাইন নামে একটি জায়গায় শিবির স্থাপন
করেন। বেশ দৃঢ়ভাবে প্রভিঠিত হয়ে এবং আবহাওয়া পরিবেশ অনুকূল
দেখে ভারা করেকটি কামান বসালেন গুখানে। দৃর্ঘটা বেশী থাকার
সহরবাসীরা বিশেষ ভীত ও চঞ্চল হননি। আরপ্ত লোক লক্ষর সংগৃহীত

না হওয়া পর্যান্ত ওলন্দাজরা ওখানেই অপেক্ষমান ছিলেন। সেনাধ্যক অত্যক্ত সাহসী হলেও লোকবল উল্লেখযোগ্য ছিলনা। সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

কয়েকদিন পরে জ্যাম্বোয়িনার (দ্বীপ) গভর্ণর আরও হৃ'থানি জাহাজ্ব নিয়ে এসে হাজির হন। তারপর জনৈক ডাচ সেনাপতি নিয়ে এলেন বহু সংখ্যক সিংহলীকে। ওলন্দাজ সৈশ্যদের চেয়ে সিংহলীরা সংখ্যায় ছিল বেশী। এদেশীয় লোকেদের নিয়ুক্ত না করলে ইউরোপ থেকে আগত সৈশ্য দ্বারা কাজ চলতো না। সিংহলীরা পরিখা খনন ও কামান উত্তোলনে মৃপটু। তবে আক্রমণাত্মক কার্য্যে একেবারেই অযোগ্য। অ্যাম্বোয়িনার লোকেরা কিন্তু সৈনিকের কাজে বিশেষ উপযুক্ত। এদের চার'শ লোককে রেখে আসা হয়েছিল ভে-পাইন নামক জায়গাতে। তারাও শেষে জাহাজে করে কোচিনের কাছে এসেই নামলো। সেজায়গাতি সেন্ট এণ্ডুজের নামে উৎসর্গিত গীর্জা থেকে বেশাদুরে ছিলনা।

ওখানে কিছু সংখ্যক পর্ত্ত্রগীজ মালোবারীদের সংগে নিয়ে অবস্থানরত ছিলেন, এই আশংকায় যে ওলন্দাজরা হয়ত ওদিকে এগিয়ে আছেন। কিন্ত তাঁরা দেখলেন যে শত্রুপক্ষ বেশ দুঢ়তার সংগেই তীরে নামছেন। তথন ্ হ' একটি গুলী ছুঁডেই তাঁরা পিছু হটলেন। ওলন্দান্দরাও আগে থেকে সমুদ্রতীরে কিছু পর্জ্যগীজকে দেখেছিলেন; আরও কিছুদূরে সেণ্টজন গীর্জাতেও কিছু সংখ্যক ছিলেন। তথন তাঁরা কয়েক**জন অশ্বারো**হীকে পাঠালেন পর্ভাগীজদের সংখ্যা কত তা জানার জন্মে। কিন্তু পর্ভাগীজরা গীর্জাটিতে (সেণ্টজন) অগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ওলন্দাজরাও সহরের দিকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তারপর কিছু সময় তাঁর। সহরটিকে অবরোধ করে রাখলেন। ঐ সময়ে জনৈক বেতনভূক ফরাসী সৈশু দেখলেন হুর্গ প্রাচীরের বাইরে একটি দড়ির মাথায় পতাকার মত কি ঞ্লছে। ফ্রাসী সৈম্টীর কানের পাশ দিয়ে তখন গুলী ছুটে যাচ্ছিল। তিনি তা অগ্রাহ্য করে দেখতে চাইলেন জিনিসটি কি। কিছু যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। দেখলেন একটি নিস্তেজ শিশুদেহ ছাডা আর কিছুই নয়। তার মা তাকে ঐভাবে রেখে গিয়েছেন যাতে শিশুটি ফুধায় মুত্য বরণ করছে তা দেখতে না হয়। সৈশুটি দয়াপরবশ হয়ে শিশুটিকে খাল এনে খাওয়ালেন। ওদিকে ওলন্দান্ত সেনাপতি ব্যাপারটা জানতে পেরে ফরাসী সৈনিককে বললেন শিশুটিকে মেরে ফেলার অবকাশ দিতে হবে। শেষ পর্যান্ত মুদ্ধ সম্পর্কিত মন্ত্রণা সভা আহত হোল। সেখানে অভ্যন্ত নিচুর সৈহাটিকে আক্রমণ করারও ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু পরামর্শ সমিতি শাল্তি কিছু শিথিল করে তাঁকেও দড়িতে বেঁথে নীচে ঝুলিয়ে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছিল।

সেই দিনটিতেই প্রতিবাহিনী থেকে দশজন করে সৈশ্যকে আদেশ দেয়া হোল কোচিনের রাজার গৃহে যেতে। কিন্তু তারা গিয়ে দেখলেন, গৃহ শৃশু, কেউ কোথাও নেই। এক বছর পূর্ব্বেই গৃহটি শুন্তিত হয়েছিল। এই সমমেই ওলনাজরা ঐ দেশের চারজন রাজা ও ছয়শত কৃষ্ণাল-লোককে হত্যা করেছিলেন। কারো জীবন রক্ষা পায়নি। কেবল একজন প্রবীণা রাণী তাঁদের হাতে পড়েননি। বান্রেজ নামে সাধারণ একজন সৈশু তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। সৈশুবাহিনীর অধিনায়ক তংক্ষণাং তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দলপতি পদে উন্নীত করেন। একদল সৈশ্যকে সেই গৃহে রাখা হয়েছিল কিন্তু রাণী সেখানে ছিলেন মাত্র ছয়দিন। কারণ তাঁরা তাঁকে উপকৃল ভাগের সাধারণ রাজ্যাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী জামোরিণের হেফাজতে রেখে দিয়েছিলেন। ওলন্দাজরা তাঁকে (রাণী) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি তাঁরা কোচিন অধিকার করতে পারেন আরু তিনি যদি তাঁদের (ওলন্দাজ) প্রতি বিশ্বন্ত থাকেন তাহলে তাঁরা তাঁকে কায়ানুর সহরটি প্রদান করবেন।

ছয় সৃপ্তাহের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তার মধ্যে ওলন্দাজরা এক রাতে সহরটি বিধবস্ত করতে গিয়ে প্রতিহত হন এবং বছলোক হতাহত ও বন্দীরূপে আটক হয়েছিল। এ ঘটনার মূলে কাল্লানুরের গভর্ণরের ত্রুটী। তিনি পানোরান্ত অবস্থায় আক্রমণের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। ত্ব'মাস পড়ে ওলন্দাজ বাহিনীর সর্ববাধিনায়ক আবার আক্রমণ চালাবার সংকল্প করেন। এদিকে মানুষ সংগ্রহ করতে না পেরে বে-পাইনের দিকে যারা ছিলেন তাদের ডেকে পাঠালেন। কিন্ত ত্বভাগ্যবশতঃ রণপোত বালির চড়ায় ধাকা থেয়ে বশু খণ্ড হয়ে যায়। তার ফলে প্রচুর সৈশ্র জলমগ্ন হয়েছিল। তাদের ক্রেকজন সাঁতার কেটে প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে উঠলেন ক্রোচিন উপকুলে। সকলেই বন্দী হলেন পর্ভ্বনুগীজদের হাতে। তবে সংখ্যায় তারা দশের বেশী ছিলেন না। সেনানায়ক কিন্তু আক্রমণের পরিক্রনা ভ্যাগ কয়েন নি। শেষ পর্যন্ত নাবিকদের সকলকে ভীরে নামিয়ে তাঁদের হাতে দিলেন হোট হোট

তলোয়ার, বল্পম ইত্যাদি। অবশেষে বেলা দশটায় দেড্শ আন্দান্ধ লোকের করেকটি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। এই য়ুদ্ধে ওলন্দান্ধ, পর্জুণীন্ধ ছই পক্ষেরই প্রচুর লোক নিহত হয়েছিল। পর্তুগীন্ধরা সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন খুব সাহসিকতার সংগে। একটা অন্তুত ব্যাপার ঘটলো। পরে আরও য়ৢ'শত সৈশ্য এসে পর্তুগীন্ধদের পেছনে এসে দাঁড়াল। তারা কিন্তু জাতিতে ছিল ওলন্দান্ধ। এর কারণ কি? পর্তুগীন্ধদের কেন তারা সাহায়্য করতে এল? কারণ হোল, তুমান নামে (য়াভার একটি স্থান) একটি জায়গা বেদখল হওয়ার জন্ম তাদের স্বদেশীয়রা ছয় মাসের বেতন তাদের দেননি। এই নবাগত ওলন্দান্ধদের সহায়তা ব্যতীত সহরটি কখনই ছ'মাস অধিকারে রাখা সম্ভব হোত না। বিদেশী এই সৈশ্যদলে একজন সৃদক্ষ শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়র ছিলেন। তিনিও য়দেশবাসীদের কুব্যবহারের ফলে নিজ্ঞদল ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

অবশেষে ওলন্দাজ্বণ সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন কালভেটির দিক ধরে। তাঁরা প্রধান হর্গটি অধিকার করেছিলেন। তখন পর্তুগীজ্বা সর্ত্তাধীনে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। সহরটি তখন পুরোপুরি শত্রুর অধিকারে চলে গেল। চুক্তি অনুসারে পর্তুগীজরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র নিয়ে কোচিন ছেড়ে চলে গেলেন সহরের বাইরে। সেখানে পৌছোতেই ওলন্দাজ্বণ সদলে এসে তাঁদের সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাণ করতে বাধ্য করেন। আর তাঁদের সকলকে ওলন্দান্ধ সেনানায়কের পদতলে নতি স্বীকার করতে হয়। কেবলমাত্র উচ্চপর্য্যায়ের সামরিক ব্যক্তিদেরই তলোয়ার সংগে রাখার অনুমতি ছিল। ওলন্দাজ সেনাপতি সৈলদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের সহরটি লুট করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু নানা ভায় সংগত কারণে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। তার বদলে তিনি সৈম্মদের ছয় মাসের বেতন অতিরিক্ত দেয়া হবে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই টাকা থেকে জনপিছু আট টাকা কম মঞ্চুর হয়েছিল। জামোরিনও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কালানুর সহরটির অধিকার দাবী করলেন। সেনাপতি কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সহরের সমস্ত হুৰ্গকে হুৰ্বল ও লুটপাট করে যখন জামোরিনকে দেয়া হোল তখন ওখানে ছিল কেবলমাত্র কয়েকটি শৃশু দেয়াল। সেনানায়ক কাজটি যেভাবে করেছিলেন তা অত্যন্ত হীন ধরণের ৷ মানুষ হিসেবেঞ শভিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠ্র ও বর্ষরোচিত শ্বভাবের। একসময় তিনি সেই মুর্গে সৈশুদের আবদ্ধ রেখেছিলেন এক নাগাড়ে আটদিন। অথচ তাদের খাদ্য সংগ্রহের জক্ষে কোন অর্থ কড়ির ব্যবস্থা ছিল না। তখন সৈশুদের মধ্যে মুগজন কি করে একটি গাঙীর খোঁজ পেয়ে সেটিকে হত্যাকরেন। কিন্তু সে খবর অবিলম্বে তাঁর কর্ণগোচর হতে তিনি তংক্ষণাং তাদের একজনাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জনকে খাতুর তৈরী দন্তানা পরিয়ে রাখার নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে পোর্সার (পোরকাদ) রাজার মধাস্থতায় দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তখনকার মত রেহাই পান।

পোর্সার শাসক ছিলেন সামাগ্য একজন রাজা। তাঁর সংগে ত"ন জেনারেলের সন্ধিসূত্র রচনার কাজ চলছিল। অবশেষে সন্ধির সর্গু স্থির হোল। **জেনারেল তখন** তাঁর স্থল ও নোবাহিনার সমস্ত লোক লম্করকে এনে জড করলেন। সংখ্যায় ছিল তাঁরা প্রায় ছয় হাজার। তার কয়েকদিন পরে তিনি কিছু সৈশ্য পাঠালেন কালানুর সহর দখল করার জন্মে। বিনা বাধায় সহরবাসীরা আত্মসমর্পণ করলেন। সৈশুরা ফিরে এলে জেনারেল কোচিনেব নতুন রাজার জন্মে একটি মুকুট তৈরী করতে দিলেন। প্রাক্তন শাসক ( রাজা ) রাজ্য থেকে বহিষ্ণত হলেন। ভাবগন্তীর অভিষেক ক্রিয়ার জন্য একটি পবিত্র দিন স্থির হয়েছিল। সেই দিনটিতে স্বয়ং জেনারেল সিংহাসন জাতীয় একটি আসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর পায়ের নীচে ছ'পাশে তিনজ্বন করে ক্যাপ্টেন। তাদের মাকথানে জনৈক মালাবারী জলদমুঃ জেনারেলের হাটুতে মাথা রেখে তাঁর হাত থেকে মুকুটটি গ্রহণ করার জন্ম প্রস্তুত থাকলো। ভারপর মুকুট গ্রহণ করে একটি ছোট রাজ্যকে যেন শ্রদ্ধা নিবেদন করলো। রাজ্যটি কোচিন সহর ও তার সংলগ্ন অঞ্চল। রাজাটি অতি ক্রুদ্র। যিনি রাজা হলেন আর যিনি তাকে ব্লাভপদে অধিষ্ঠিত করলেন উভয়েই সমান। এ জাতীয় ঘটনা বা দৃশ্য থে প্রীতিকর নয়—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। জনৈক ওলন্দাজ, যিনি ছিলেন একদা কোন জাহাজের রসুইকার মাত্র, যার হাত হুটি সর্বাদাই তরবারীর পরিবর্ত্তে হাতাচামচ নাড়া চাড়া করতো, তিনি আজ এক হীন প্রকৃতির জলদস্যকে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে যে জাহাজগুলি কোচিনের অধিবাসীদের নিয়ে গোয়াতে যাচ্ছিল তা সব ফিরে এল সেই ,হতভাগ্য বিপন্ন লোকদের কাছ থেকে জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়ে। স্ত্রী পুরুষ কেউ-ই বাদ পড়েনি। সকলেরই সব সুট পাঠ হয়েছিল, শ্লীলভা হানিও ঘটেছিল।

পরে জেনারেল ফিরে গেলেন ব্যাটাভিয়াতে। সেখান থেকে কোচিনে একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হলেন। তিনি এসে সহ**রটিকে ধূলিসাং ক**রে আবার সুদৃঢ় করে গড়ে তুললেন। এই নতুন শাসনকর্তা (গভর্ণর) শাসন ব্যাপারে কল্পনাতীত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। সৈশুদের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি চলেছিল। সৈত্তদের এমনভাবে সহরের মধ্যে রেখেছিলেন যেন তারা বন্দীশালায় আবদ্ধ রয়েছেন। কোন মাদক—যেমন সূরা বা তাড়ি, কিম্বা কোন প্রকার কড়া পানীয় তাদের দেয়া হোত না। তাছাড়া পানীয় ব্যাপারে তাদের উপরে তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক ধার্য্য করেন। কোচিন যথন পর্তুগীজদের অধীনে ছিল তখন একজন লোক পাঁচ ছয় সাউ (ফরাসী মুদ্রা) দ্বারা ভালভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে পারতেন। ওলন্দাজগণের আমেলে তা দশ সাউ এর কমে নির্বাহ হয়নি। এই গভর্ণর এত কঠোর ও নিঠুর ছিলেন যে সাধারণ ব্যাপারে সামাশ্রতম অশায় অপরাধের জ্ঞােও তিনি যে কোন লােককে সিংহলদ্বীপে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় বছর ইট তৈরী করতে হোত। কারোর হয়ত যাবজ্জীবনই ঐকাজ করে কাটাতে হোত। অনেক সময় এক বছরের জন্যে শান্তি হয়ে সিংহলে পাঠানো হোল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার আর এ জীবনে মুক্তি হোলনা।

#### অধ্যায় সতের

### সমুদ্রপথে অর্মাস থেকে মসলীপত্তন।

১৬৫২ খৃষ্টীব্দের ১১ই মে আমি গোমরুণ থেকে রওনা হলাম মসলীপত্তন অভিমুখে। যাত্রাটি শুরু হয়েছিল গোলকুত্তা সুলতানের বিরাট এক জাহাজে করে। জাহাজটি প্রতি বছরই পারস্য থেকে যাত্রা করতো সৃক্ষ সৃতী বস্তু, ছিট কাপড়, পেন্সিল দিয়ে সুচিত্রিত কাপড় ইত্যাদি নিয়ে। পেপ্সিলে নক্সা করা কাপড়গুলি ছাপানো কাপড়ের চেয়ে বেশী সুন্দর ও মুল্যবান। ভারতের রাজা মহারাজা বা কোন সুলতানের জাহাজে ওলন্দাজ কোম্পানী একজ্পন করে কাপ্তেন ও হু'তিন জন গোলন্দাজ সৈত্ত সরবরাহ করতেন। কারণ ভারতীয় ও পারসীকরা কেউই নৌচালনায় সুদক্ষু নন। আমি যে জাহাজে আরোহী ছিলাম তাতে বেশী হলে ছয় জন ওলন্দাজ ছিলেন; কিন্তু দেশীয় লোকের সংখ্যা শতাধিক। পারস্ত উপসাগর অতিক্রমকালে আমরা বেশ একটি মনোরম ও অণুকৃল বায়ু প্রবাহের মধ্যে দিয়ে এসেছি। কিছু ঝোড়ো হাওয়াও চলছিল। পরে দেখা গেল সমুদ্র অত্যস্ত বিক্ষৃক ও ঝটিকা সংকুল হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাতাস ক্রমশঃ এত প্রবল হোল যে আমরা পুরোদমে চেষ্টা চালিয়েও বেশীদৃর অগ্রসর হতে পারিনি। পরের ছ'টি দিন বাতাসের চাপ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। সমুদ্র যেন ক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করেছিল। ফলে যোল ডিগ্রীতে অর্থাৎ গোয়ার উচ্চতা তুলা স্থানে বৃষ্টি ও বজ্ঞ বিহাৎ মিলে ঝড তুফানকে তুললো আরও ভয়ংকর করে। এই অবস্থায় আমরা কেবল উপরকার পালটি তুলে, তাও অর্দ্ধনমিত অবস্থায় এগোতে লাগলাম। অস্ত আর কোন পাল খাটানে সম্ভব হয়নি। এইভাবে আমরা মালাকা দ্বীপপুঞ্চ অতিক্রম করলাম। দুর থেকে দ্বীপগুলিকে স্পষ্ট দেখডেও পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে জাহাজের খোলে প্রচুর জলও জমে গিয়েছিল। জাহাজটি পাঁচ মাস গোমরুণের রাস্তায় আটকে পড়েছিল। সেখানে নাবিকরা যদি বিশেষ সতর্ক হয়ে জলের ঠিক উপরকার ভক্তাগুলিকে ধুয়ে না দিত তাহলে সেগুলি ফেটে চি<sup>\*</sup>ড়ে **আরও ফাঁ**কা ফাঁকা হয়ে যেত। ঐভাবে বেশীদিন **জলে**র উপরে भाकात्र काराक्रत मीति हिस रात्र निरहहिन। क्रम वाकारे राज जव जा

ধবা পড়েছিল। এজনোই ওলন্দাজগণ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধার জাহাজের বাইরের পাটকে ধোয়া মোছা করেন।

আমাদের জাহাজে ঘোড়া ছিল পঞ্চারটি। এই অশ্বগুলি পারস্তের সম্রাট উপহার পাঠিয়েছিলেন গোলকুত্তার সুলতানকে। এছাড়া জাহাজে আরও উঠেছিলেন পারসীক ও আর্মেনীয় মিলে প্রায় একদা ব্যবসায়ী। তাঁরা সকলেই ভারতে ব্যবসা বাণিজ্ঞা চালাতেন। পুরো একদিন ও একরাত্রি ধরে চললো ঘুর্ণিবাত্যার প্রবাহ; আর তা কি প্রচণ্ড গতিতে। জ্বলের ঢেউ জাহাজের পেছন দিক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওঠা নামা করতে লাগলো। ক্ষতি হোল এমন যে আমাদের জাহাজের পাম্পটি গেল অকেজো হয়ে। ভাগ্যক্রমে জাহাজে এমন একজন ব্যবসায়ী ছিলেন যার সংগে ছিল হুই গাঁট রুশীয় চামড়া। এছাড়া আরও চার পাঁচ জন জীনকার। চামড়া সেলাইএর রীতিনীতি এদের জানা ছিল। এরা গোটা জাহা**জটি** ও এতগুলি প্রাণ রক্ষার সহায়ক হলেন। চামড়া দিয়ে ভারা বড় বড় বালতির মত তৈরী করলেন। চার খণ্ড চামড়া জুড়ে হোল এক একটি বাল্তি। মাস্তলের দিক থেকে কপি কলের সাহায্যে বালতিগুলি নামিয়ে দেয়া হোল ডেকের মধ্যে বিশেষভাবে কাটা গর্ত্ত দিয়ে। সেই বালতি দিয়ে প্রচুর জল তুলে ফেলা হোল। ঐ দিনটিতেও ঝডের বেগ সমানই ছিল। জাহাজের উপবে তিনটি বক্সপাত হোল। প্রথমটি পাল খাটানোর আড় কাঠের উপরে পডে সেটিকে হু'খণ্ড করে দিল। ভারপর জাহাজের ডেকের উপরে ছুটে গিয়ে তিন ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটায়। হু' ঘণ্টা পরে আবার আর একটি বছ্লপাত। ডার ফলে প্রাণ বিয়োগ হয় ছু'টি লোকের। মনে হোল কেউ যেন গুলি ছুঁডে ছুঁড়ে হত্যা করছে। কিছু পরেই তৃতীয় বজ্বের পতন। পোতাধাক্ষ, তাঁর সংগী সহকারী এবং আমি, এই তিন জনে মিলে মান্তলের কাছেই ছিলুম দাঁড়িয়ে। ঐ সময় রসুইকার পোতাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন যে তিনি খাদ্য প্রহণ করবেন কিনা। বজ্রাটী সেই বাবুর্চির পেটের নীচের দিক বিদ্ধ করে ছোট একটি গর্ত্ত মত করে দিল। তাঁর মাথার চুল সব গেল উড়ে। মাথাটির চেহারা হোল ঠিক একটি শুকর ছানাকে গ্রম জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম। এছাড়া রসুইকারের আর কিছু ক্ষতি হয় নি। যখন তার পেটের ক্ষতস্থানে নারকেল তেল মাখানো হয় তখন সে ব্যশায় চীংকার করে উঠেছিল। পরে অবশ্য সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

জ্ব স্বাসের ২৪ তারিখে আমরা ছলভাগের সদ্ধান পেলাম। তারপর সেদিকে এগিয়ে আমরা পল্টি দে গেলির কাছে পোঁছে যাই। ওটি সিংহল ছীপের শ্রেষ্ঠ একটি সহর। ওলন্দাজগণ পর্ভ্বনীজদের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি দখল করে নেয়। ওখান থেকে মসলীপত্তন অবধি আমরা বেশ ভাল আবহাওয়া পেয়েছিলুম। মসলীপত্তনে পোঁছোই আমরা ২রা জ্লাই এবং তা স্থ্যান্তের ছ' এক ঘন্টা পরে। সেখানে আমি তীরবর্তী হতেই ওলন্দাজ প্রেসিডেন্ট আমাব প্রতি অত্যন্ত জন্ত ব্যবহার করেন। অন্যান্থ এবং ইংরেজদের কাছ থেকেও পেয়েছি অনুরূপ সম্বব্যবহার।

১৮ কি ১৯শে জ্ব তারিখে সিয়ের হু দর্দিন ও আমি হু' খানি পালকী ও ছয়টি বলীবর্দ কিনে নিলাম আমাদের ভ্তাগণকে ও মালপত্র বহন করাব জন্তো। আমাদের মতলব ছিল সরাসরি গোলকুগুায় যাবার। উদ্দেশ্য ছিল, সেথানকার সুলতানের কাছে একটি লম্বা মুক্তার মালা বিক্রয় করা। সবচেয়ে ছোট মুক্তাটির ওজন ছিল চৌত্রিশ ক্যারাট; আর রহস্তমটির ওজন পাঁয়ত্রিশ ক্যারাট। ঐ সংগে আরও ছিল নানা রক্তম সব মণিরত্ন। তবে বেশী ছিল মরকত মণি। ওলন্দাজরা আমাদের বললেন যে তথন গোলকুগ্রায় গিয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ সুলতানের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি মার জ্ব্মলা যতক্ষণ জিনিসগুলি পর্ধ করে না দেখবেন ততক্ষণ তিনি কোন হুল্পাশ্য ও মূল্যবান বস্তু ক্রয় করবেন না। অথচ মীর জ্ব্মলা তখন রাজধানীতে অনুপস্থিত। তিনি ঐ সময়ে কর্ণাট প্রদেশের গান্ধী কোটা অবরোধে ব্যস্ত। আমরা তথন স্থির করলাম সেখানেই তাঁর কাছে যাবো।

# অধ্যায় আঠারো

মসলীপদ্ধন থেকে কর্ণাটের একটি সহর ও সৈক্যাবাস এবং গান্ধীকে।টা পর্যান্ত রান্তা। মীর ভূমলা ও গ্রন্থকারের মধ্যে আদান প্রদান। হাতী সম্বন্ধে আলোচনা।

মসলীপন্তন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি ২০শে জুন সন্ধার দিকে। পরদিন ২১শে তারিথে তিন লীগ রাস্তা চলার পর আমরা যাত্রা বিরতি করেছিলুম নীরুমুলু নামে একটি গ্রামে।

২২শে তারিখে ছয় লীগ রাস্তা অতিক্রাস্ত হলে আমরা উয়ুরু নামে আর একটি গ্রামে পৌছোই। সেখানে পৌছোবার আগে একটি ভাসমান সেতৃব উপর দিয়ে একটি নদী পার হতে হয়।

২৩শে ছয় ঘন্টা চলার পরে আমরা একটি শোচনীয় অবস্থার গ্রাম পটমাতায় এসে গেলাম। বৃষ্টির জন্ম ওখানে আমাদের তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

২৭শে পৌছোলাম বেজওয়াদা নামে একটি বড গ্রামে। দেড লীগের বেশী রাক্তা সেখানে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ রাস্তা ছিল জলমগ্ন। চার দিন সেখানে কাটাতে বাধ্য হই। ওখানে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু অত্যধিক বারিপাতের ফলে নদী এত জ্ফীত হয়েছিল যে খেরা মাঝিরা প্রবল স্রোতে নৌকো চালাতে রাজ্ঞী হয়নি। পারস্যাধিপতি গোলকুণ্ডার সুলতানের জন্ম যে অশ্বরাজি পার্টিয়েছিলেন সেণ্ডলিকে আমরা ওখানে রেখে দিলুম। ইতিমধ্যে তাদের সংখ্যা নেমে দাঁডিয়েছিল পঞ্চাশে।

বেজওয়াদায় থাকাকালে আমরা কয়েকটি মন্দির দেখতে যাই। জায়গাটি
প্রোপ্রি মন্দিরময়। ভারতের অস্থাস্থ অঞ্চল অপেক্ষা ওখানে মন্দিরের
সংখ্যা অনেকবেশী। সহরগুলির শাসনকর্তা ও তাঁদের পরিবার পরিজন
ব্যতীত ওখানকার বাকী অধিবাসীরা প্রেভিলিক হিন্দু। বেজওয়াদার
মন্দিরটি অতি সুবৃহৎ, তবে প্রাচীর বেন্টিত নয়। মন্দিরে বিশ ফুট উঁচ্
বাহায়টি ভাজ আছে। ভাজ সারির উপরে খণ্ড খণ্ড পাথরে গড়া একটি
সমতল ছাদ। ভাজওলির দেহ যকি অলক্কড হয়েছে কভকগুলি কুৎসিড
আকারের খৈডা দানবের মৃর্ভি ঘারা। আরও নানারকম জীবজন্তর মৃত্তিও

খোদিত আছে। কতকঙালি দৈত্য দানবের আকৃতি চতুশৃক্ষ বিশিষ্ট। আর কিছু আছে বহুপদ ও লাকুল মুক্ত। কতকগুলির জিহ্বা বাইরে ঝোলানো। অনেক মুর্ত্তির ভাবভঙ্গী ও অঙ্গ সংস্থান হাস্যকর। ছাদের পাথরেও এই জাতীয় মুর্ত্তি খোদিত। স্তম্ভরাজির ফাঁকে ফাঁকে পাদপীঠের উপরে দাঁড়ান আছে হিন্দুদের দেবমুর্ত্তির বহর। মন্দিরটি একটি প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে অবস্থিত। স্থানটি লম্বায় বড়, চওড়া কম। চারদিকে দেয়াল ঘেরা। দেয়ালের ভেতরে বাইরে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্করণ আর তা মন্দিরের গায়ে যেমন, ঠিক সেই রকম। তাছাড়া আরও আছে ছেষট্টি স্তম্ভের উপরে শুস্ত একটি গ্যালারী বা বারান্দার মত। সেটি গোটা দেয়ালকে ঘিরে রয়েছে এবং দেখতে অনেকটা খিলানার্ত রাস্তার মত। প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার জ্বশ্রে আছে প্রশস্ত দ্বারপথ। তার উপরে একটির উপরে আর একটি অর্থাৎ হ'টি কুলুঙ্গি। প্রথমটি ভর করে আছে বারটি স্তম্ভে, দ্বিতীয় আটটি স্তম্ভের উপরে। মন্দিরের স্তম্ভ সারির নীচের দিকে কিছু প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর মালা উৎকীর্ণ। হিন্দু পুরোহিতরাও কচিৎ কখনও তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারেন।

আর একটি মন্দির দেখেছিলুম একটি পাহাড়ের উপর। সেখানে ওঠার জন্মে একটি সিঁড়ি আছে একশ' তিরানক্ষইটি ধাপের। প্রতিটি ধাপের উচ্চতা এক ফুট। মন্দিরটি চতুর্ক্ষোণ আকারের। মাথায় গোলাকার শিরোভ্ষণ চূড়া। বেজওয়াদার মন্দিরের মত এখানেও দেয়ালের চারদিক ঘিরে মূর্তি খোদিত। মধ্যন্থলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্ত্তি রয়েছে ঠিক দেশীয় পদ্ধতিতে নির্দ্মিত। মৃত্তিথানি প্রায় চার ফুট উঁচু। তার মাথায় এত্তর বিশিষ্ট চূড়া। তার থেকে চারটি শৃঙ্গ বাইরে বিস্তৃত। তাতে আবার একটি মানুষের মুখ খোদিত। সেটি পুবমুখো। যে সকল তীর্থযাত্রীরা ভক্তিনম্ভিতে এই মন্দিরে আসেন তাঁরা ওখানে প্রবেশের সময় অঞ্জলিবদ্ধ হাত ছ'খানি কপালে ঠেকাতে থাকেন। যত মূর্ত্তির দিকে এগোডে থাকেন হাত ছ'খানি আরও দূঢ় বদ্ধ ক'রে বার বার রাম, রাম' ধ্বনি করেন। অর্থাং হে ভগবান, হে ভগবান,। মূর্ত্তির কাছাকাছি হলে মাথার দিকে ঝোলানো ঘন্টাটিকে তাঁরা নেড়ে দেন। আর নানা রং দিয়ে নিজেদের মূর্থ ও দেহ মণ্ডিত করেন। অনেকে আবার সংগে আনেন তেল ভর্ত্তি করে শিশি বোড়ল। সেই ভেল তাঁরা মৃত্তির গায়ে মাথিয়ে দেন। এছাড়া নানা

খাদ্য বস্তু ষেমন, চিনি তেল ইত্যাদি দেবতাকে দান করেন অর্থ্যব্ররূপ। ধনী লোকেরা তার সংগে রূপাও দান করেন। দেবমূর্ভির সেবায় নিযুক্ত ষাটজ্জন পুরোহিত তাঁদের স্ত্রীপুত্রসহ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন মন্দিরে প্রদন্ত অর্থ্য বস্তু ও অর্থের উপর নির্ভর করেই। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের ধারণা যে দেবমূর্ভিই সব গ্রহণ করেন। পুরোহিত সব জিনিসই ছ'দিন প্রতিমার সামনে রাখেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সরিয়ে নেন। কোন যাত্রী কোন রুগ্ন পীড়িত লোকের নিরাময় উদ্দেশ্যে মন্দিরে গেলে সেই রোগীর পুত্তলিকা নিয়ে যান নিজ শক্তি অনুযায়ী সোনা, রূপা বা তামা দিয়ে তৈরী করিয়ে। সেই ধাতু তিনি দেবতাকেই অর্থাদান করেন। অর্থাদানের পরে স্তোত্র বন্দনা গান গুরু হয়।

মন্দিরের দ্বার পথের সামনেই ষোলটি স্তন্তের উপরে একটি সমতল ছাদ। তার ঠিক ডানদিকে আর একটি ছাদ ভর করে আছে আটটি শুস্ত দেহে। এটি পুরোহিতের রামা ঘর। দক্ষিণ দিকে রয়েছে পাহাড় কেটে গড়া বিরাট একটি পাটাতন মত। জায়গাটি চমংকার সব গাছপালার মনোরম ছায়ায় ঘেরা। কাছেই আছে কয়েকটি কুঁয়ো। এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীর ভিড় জমে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দরিন্দ্র, পুরোহিতরা তাঁদের সাহায্য করেন ধনীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বস্তু ও অর্থ দ্বারা। ধনীরাও ওথানে আসেন শ্রদ্ধাভক্তি সহকারেই। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন পড়ে অক্টোবর মাসে। সে সময় দেশের সব অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক এসে জড় হয় ওখানে। আমর। যখন ওখানে ছিলুম তখন একটি মহিলা তিনদিন মন্দিরের ভিতরে কাটিয়েছেন একদম বের হননি। তাঁর প্রার্থনা ছিল স্বামী বিয়োগের পরে কি করে ডিনি শিশু সন্তানদের মানুষ করবেন তার উপায় জানা। একজন পুরোহিতকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম যে ভদ্রমহিলা দেবতার কাছ থেকে কোন উত্তর পেলেন কিনা। পুরোহিত বললেন, স্ত্রীলোকটিকে দেবতার তুটি বিধানের জন্মে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তিনি আকাজ্জিত উত্তর নির্দেশ পাবেন। একথা শুনে আমার মনে হোল, কিছু প্রভারণা মূলক ব্যাপার আছে। আর তা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আমি মন্দিরের মধ্যে যাবার সংকল্প করলাম। পুরোহিভরা সকলেই তখন খাদ্য গ্রহণের জন্মে চলে গিয়েছেন। একজন মাত্র ছিলেন দরজার কাছে দাঁড়ান। আমি তাঁকে কিছু দূরে ঝরণা থেকে জল আনার জন্মে পাঠিয়ে দিলুম। সেই অবকাশে আমি মন্দিরের মধ্যে চলে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে দ্রীলোকটি দিওণ জোরে কারা ওক্ত করে দিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোন আলোর বালাই ছিল না। মহিলাটি কেবল উপলন্ধি করেছিলেন যে কেউ একজন ওখানে গিয়েছেন। জন্ধকার ছিল অভ্যন্ত গভীর। আমিও যে দেবমূর্ত্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা বেশ বৃশ্বভে পাচ্ছিলাম। ক্ষীণ অস্পই আলোতে দেখলাম মূর্ত্তিটির পেছনে দেয়ালে একটি ছিদ্র আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িতে ওটিকে খুব ভাল করে দেখে নিতে পারিনি। ইতিমধ্যে পুরোহিত ফিরে এলেন। আর আমাকে ওখানে দেখে মন্দির অপবিত্র করার জন্মে অভিশাপ দিতে লাগলেন। আমার মন্দিরে প্রবেশের কাজটা ওঁদের মতে অভি 'অপবিত্র'। আবার মৃহুর্ত্ত মধ্যে আমরা হু'জনে বন্ধু হয়ে গেলাম। আর তা সন্তব হয়েছিল পুরোহিতের হাতে আমি হু'টি টাকা গুঁজে দিতে। তারপর তিনি তাঁর পানের কোটো থেকে আমাকে কিছু পান উপহার দিলেন।

বেজওয়াদা ছেড়ে যাত্রা করলুম ৩১শে তারিখে। খনি বা কোলার পর্যান্ত প্রবাহিত নদীটিও পার হলাম। নদীটি তথন প্রায় আধ লীগ আন্দাজ চওড়া। কারণ ওখানে তথন আট নয় দিন ধরে চলেছিল অবিশ্রান্ত বৃত্তি। নদীর ওপারে গিয়ে তিন লীগ রাস্তা চলার পরে আর একটি বিরাট মন্দিরের দর্শন পেলাম আমরা। মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল সুবিশাল ও উঁচ্ একটি ভিতের উপরে। পনের কুড়িখাদি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তবে সেখানে ওঠা যায়। মন্দিরের মধ্যে চমংকার একটি বৃষ মূর্ত্তি আছে। অত্যন্ত কাল রংএর পাথরে গড়া। এছাড়া বিকৃতে অঙ্গ আবার যুক্ত চার পাঁচ ফুট উঁচ্ সব মূর্ত্তিও আছে। কতকগুলি বহুমুখ বিশিষ্ট, কতকগুলির আছে অনেকগুলি করে হাত পা। সবচেয়ে বেশী কদাকার মূর্ত্তি পূজা অর্ধ্য পায় আবার বেশী করে।

এই মন্দির থেকে এক চতুর্থাংশ লীগ দূরে বড় একটি সহর। কিন্তু আমর। আরও তিন লীগ এগিয়ে গিয়ে ককানি নামে এক সহরে বিশ্রামের জন্মে যাত্রা বিরতি করি। সহরটির কাছেই ছিল একটি মন্দির। ওখানেও আছে সৃন্দর গড়নের পাঁচ ছয়টি প্রস্তর মূর্ত্তি।

১লা আগস্ট আমরা পৌছে গেলুম কোন্দবীর নামে বড় একটি সহরে।
তৃইসারি পরিখা দিয়ে সহর্টি বেন্টিড। পরিখার নিচের দিক খণ্ড খণ্ড পাথরে
সাঁখা সহরের প্রবেশ পথের ত্ব'পাশ সূদৃচ দেয়ালে আবদ্ধ। দূরে দূরে রয়েছে
কিছু গোলাকার গম্মুজ। কিছ তার ঘারা সহর রক্ষার কাজ বিশেষ হয় না।

সহরটি পৃবদিকে একটি পাহাড় পর্যান্ত বিস্তৃত। তার পরিধি প্রায় একলীগ। সে জায়গাটিও প্রাচীর বেরা। প্রায় একশ' পঞ্চাশ পদক্ষেপ মত দূরে দূরে দেরাল যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকার। প্রাচীর বেন্টিত স্থানে তিনটি হুর্গ।

আগন্ট মানের ২ তারিখে ছয় লীগ রাস্তা চলার পরে আমর। পৌচ্লেলাম কোপ্লোরাম নামেওক গ্রামে।

তৃতীয় দিনে আট লীগ পথ অতিক্রম করে আমর। হাজির হলাম অদ্ধনকী নামে ভারী চমংকার একটি সহরে। ওখানেও বড় একটি মন্দির আছে। মন্দিরের সংগে প্রচুর কক্ষ। কক্ষণুলি তৈরী হয়েছে পূজারী পুরোহিতদের জন্মে। এখন ধ্বংসন্তৃপমাত্র। এই মন্দিরে বিশেষ রকমের মূর্ত্তি দেখা গেল। কিন্তু অত্যন্ত বিকলাক্ষ রূপের। তাহলেও অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্নভাবে জনগণ পূজা অর্ঘ্য দান করেন।

৪ঠা তারিখে আট লীগ রাস্তা পেরিয়ে আমরা আবার যাত্রা বিরতি করেছিলুম নার্নরূপাদ সহরে। সহরটির এধারে রয়েছে বড় একটি নদী। কিন্তু সে সময়ে খরার জন্যে তাতে জল ছিল সামাশ্য।

৫ই আরও আটলীগ ভ্রমণের পরে আমরা উপনীত হলাম কোন্দবীর।
৬ই চলেছি সাত ঘন্টা। তারপর পৌছে যাই দকীপদ্ধী গ্রামে। ৭ই তিন লীগ পথ চলে আমরা এলাম নেলোরে। সেখানে দেখলুম অনেক মন্দির। ওখান থেকে এক চতুর্থাংশ লীগ আন্দাজ দূরে একটি নদী পার হয়ে আরও ছয় লীগ রাস্তা চলতে হোল। তারপর পৌছোলাম গন্দবমে।

ঐ মাসের ৮ই তারিখে আটঘণ্টা পথ চলার পরে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি সর্ভিপেল নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। ৯ই মে চলেছিলুম আট ঘণ্টা। তারপরে যাত্রা বিরতি হয় একটি উৎকৃষ্ট সহরে, নাম পুদেরু। ১০ই তারিখে চলেছিলুম এগার ঘণ্টা। বিশ্রাম নিয়েছিলুম আর একটি ভাল সহরে যার নাম সুরপুঞ্জ।

১১ই তারিখে আমরা কালিকট থেকে আর বেশীদুর এগোতে পারিনি।
এই স্থানটি সুন্নপুণ্ডত থেকে চার লীগের বেশী দুরবর্তী নয়। সেই চার লীগ
রাস্তা অভিক্রম করতে একবার আমাদের জলপথে চলতে হয়েছে। আর তা
বোড়ারজীন পর্যান্ত জলমগ্ন অবস্থায়। আরও হু'ভিন লীগ বেশী পড়ভো।
কালিকট একটি হুর্গ এবং করমগুলবাসী ওলন্দাজদের অধীনস্থ। ওখানেই
ভাঁদের প্রধান বাশিক্ষা কুঠা। গোলকুণ্ডা সুল্তানের রাজ মধ্যে যত কুঠা আছে

ভার সবগুলির ভত্তাবধায়ক ওখানেই থাকেন। সাধায়ণতঃ হুর্গটিতে হু'শন্ত কি ভার কাছাকাছি সংখ্যক সৈল্ল থাকে। এছাড়া কিছু ব্যবসায়ীও আছেন। ব্যবসার হিসেব পত্র রেখেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হয়। আরও কতক লোক আছেন যাঁরা চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজ কোল্পানীর কাজ করে ওখানেই অবসর জীবন যাপন কচ্ছেন। সহর ও কেল্লাটির মধ্যে বিল্লাট একটি উল্লুক্ত প্রান্তরের ব্যবধান। এর কারণ, সহর থেকে গোলাগুলি ছুঁড়ে কেল্লার ক্ষতি করানা হয়। হুর্গ প্রাচীরের বাইরের অংশসমূহ উৎকৃষ্ট বন্দুক দ্বারা সুরক্ষিত সমূদ্র প্রান্ত কেলার প্রাচীর ঘেঁষে চলেছে। কোন উল্লুক্ত স্থান নেই কেবল একটি রাস্তা মাত্র ব্যবধান। পরদিন সন্ধ্যা পর্যান্ত আমরা সহরটিতে প্রবস্থান করেছি। সেখানে লক্ষ্য করলুম যে ওখানকার অধিবাসীরা পানীয় জল সংগ্রহের জন্ম সমুদ্রের দুরে সরে যাওয়ার অপেক্ষা করেন। তারপর তীরবর্তী বালুকারাশি খুঁড়ে চলেন এবং তা যতটা সম্ভব সমুদ্রের কাছেই। অবশেষে তাঁরা টাটকা জলের সন্ধান পান।

১২ই আমরা কালিকট ছেড়ে রওনা হলুম। পরদিন বেলা প্রায় ১০টায় মাদ্রাজ পৌছে যাই। সেদিন আমাদের সাত আট লীগের বেশী রাস্তা চলতে হয়নি। মাদ্রাজের আর এপ্রটি নাম সেন্ট জর্জ ফোর্ট। স্থানটি ইংরেজ অধিকৃত। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম কাপুসিনদের মঠে। ফাদার ইফ্রেম ও ফাদার জেনন তথন সেখানে ছিলেন।

সেন্ট টমাস সহরে ১৫ই গিয়েছিলাম অন্টিন ফ্রায়ার ও জেসুইটদের গীর্জা দেখার জন্মে। প্রথমটিতে একটি লোহার বল্পম আছে। শোনা যায় ঐটি যারাই সেন্ট টমাসকে বধ করা হয়েছিল।

মাদ্রান্ধ ত্যাগ করি আমরা ২২শে তারিখে সকাল বেলায়। পাঁচ লীগ দূরে একটি বড় সহরে পৌঁছোই, নাম চোলবরম্। ২৩শে চলেছি সাতলীগ রাস্তা। তারপরে পোঁছে যাই উত্তকোটাইতে। সমস্ত দিনের যাত্রা পথটি ছিল সমতল এবং বালুকাময়। রাস্তার ফু'ধারে রয়েছে কেবল বাঁশ ঝাডের সারি। বাঁশগুলি শ্বব লম্বা। কোপঝাড়গুলি অতি ঘন এবং কোন লোকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয় কিন্তু ওগুলি বাঁদরে পরিপূর্ণ এবং তার সংখ্যাধিক্য বিশারকর। রাস্তার একপাশের ঝোপ ঝাড়ে যে বাঁদর বংশ রয়েছে তারা ওপাশ্বের কশিকুলের শক্রত্তা। তার কলে একদিকের বাঁদরগোষ্ঠী অন্তদিকে বিতে সাহস পায় না। যদি যায় তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার

কোন পথ নেই। আমরা ওখানে বাঁদরদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে খুব আনন্দ পেতাম। তা করতাম এই পদ্ধতিতে।

দেশের এই অঞ্চলে একলীগ দূরে দূরে প্রাচীর ঘেরা ও ফটকে অবরুদ্ধ কিছু জায়গা আছে। আর সেখানে বেশ এক একজন উপযুক্ত প্রহরী মোতায়েন আছে। ওথানে সমস্ত যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয় যে তাঁরা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন। পথচারী ঐস্থানে নিরাপদে টাকাকড়ি নিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। সেই রাস্তার অনেক অংশে চাল বিক্রীর ব্যবস্থা আছে। যারা কৌতুক উপভোগ করতে চান তাঁরা পাঁচ ছয় ঝুড়ি চাল রাস্তার উপরে রেখে দেন। এক একটি ঝুড়ির মধ্যে ব্যবধান থাকে চল্লিশ পঞ্চাশ পদক্ষেপ মত জায়গা। প্রতিটি ঝুড়ির পাশে তারা আরও রেখে দেন ছু'ফুট আন্দাজ লম্বা পাঁচ ছয়টি লাঠি। তারপর নিজেরা সরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন। আর কিছু সময়ের মধ্যে দেখা যাবে কপিকুল বাস্তার ত্ব'পাশের বাঁশ গাছের মাথা থেকে নেমে চাল পূর্ণ ঝুড়ির দিকে আসছে এগিয়ে। ঝুড়ির কাছে এগোবার আগে বাঁদরগুলি একে অপরকে ভেংচি কেটে কাটিয়ে দেবে আধঘণ্টা আন্দাজ সময়। তারপর খানিক এগোবে. খানিক পিছু হটবে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে ঝগড়া যুদ্ধ করতে আগ্রহী হবে না। পরিশেষে রহদাকার স্ত্রী বাঁদরের দল, বিশেষ করে যেওলি মহিলাদের মত শিশু ক্রোড়ে নিয়ে চলে তারা চালের ঝুড়ির কাছে এগোতে সাহস করবে। স্ত্রী বাঁদরগুলি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী সাহসী। স্ত্রী বাঁদরগুলি যখুনি চালের ঝুড়িতে মাথা গলাতে শুরু করবে তখুনি বিপরীত দিকে পুরুষগুলি ওদের বাধা দিতে এগিয়ে আসবে। তথন এ দলের সব বাঁদর বেরিয়ে পড়বে : আর হ'পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঝুড়ির পাশে যে লাঠিগুলি রাখা হয়েছিল তা তুলে নিয়ে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে একে অপরকে প্রহারে ব্যাপত হয়। চুর্বল বাঁদরগুলির আর বনে জঙ্গলে ফিরে যাবার সুযোগ আসে না। কারোর মাথা ভেঙ্গে যায়, কতকগুলির অঙ্গ অবয়ব হয় বিকৃত। আর বড় বড় পালের সর্দার যেগুলি তারা আশ মিটিয়ে চাল খেয়ে নেয়। নিজেদের পেট পুরো ভর্ত্তি হলে তবে স্ত্রী বাঁদরদের খাদে অংশ নিতে সুযোগ দেবে।

২৪শে আমরা আগের দিনটির মত নয় লীগ রাস্তা চলেছি এবং গিয়েছিলুম নারায়ণবনম্ পর্যাস্ত । ২৫শে তারিখে ঠিক একই রকম অঞ্লে আট ঘন্টা চলার পরে সন্ধার সময় পৌছে যাই গুজলমণ্ডিয়মে। প্রতি তুই লীপ অন্তর দেখেছি ফটক ও প্রহরী।

নয় লীগ রাস্তা চলার পরে ২৬শে আমরা বিশ্রাম নিতে গেলাম কুরুভা বন্দলুতে। সেখানে মানুষ বা পশু কারোর উপযুক্ত কোন খাদ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং আমাদের গরুগুলির জন্যে সামাশ্য কাটা ঘাসের উপর<sup>্</sup>নির্ভর করেই দিন কাটাতে হোল। কুরুভার প্রসিদ্ধ হোল মন্দিরের ष्मग्र। পাশেই দেখলুম কয়েক দল সৈন্য চলেছে। কতকের হাতে অর্দ্ধ বল্লম, কারোর হাতে বন্দুক, কয়েকজনার আছে গদা। এরা চলেছিল মীর জুমলার সৈত্যবাহিনীর কোন সেনাপতির সংগে মিলিত হতে। মীব জ্বুমলা তখন সৈশ্য শিবির ফেলেছিলেন কুরুভাবন্দলুর অনতিদূরে একটি উচ্চ ভূমিতে। স্থানটি খুব মনোরম ও শীতল। প্রচুর গাছপালা ও ঝরণা আছে ওখানে। সেনাপতি কাছেই রয়েছেন জেনে আমরা তাঁর সংগে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি তিনি তাঁর তাঁবুতে স্থানীয় জমিদারবৃন্দ দারা পরিবেন্টিত হয়ে বসে আছেন। তাঁরা সকলেই হিন্দু। আমরা সেনাপতিকে রূপার কারুকার্য্য খচিত একজোডা পকেট পিস্তল উপহার দিতে তিনি জানতে চাইলেন কি উদ্দেশ্যে আমাদের এদেশে আগমন হয়েছে। তত্ত্তরে আমরা বললাম, গোলকুণ্ডার সুলতানের প্রধান সেনাধাক মীর জুমলার সংগে দেখা সাক্ষাং ও কিছু ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই আমাদের ওখানে আগমণ। একথা ভনে তিনি আমাদের প্রতি অপরিসীম দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমরা ওললাজ। আমরা ফরাসী ন্তনেও তিনি বুঝতে পারেন নি বাস্তবিক আমরা কোন জাতির মানুষ। আমাদের সংগে দীর্ঘ আলাপ আলোচনাও তিনি চালালেন আমাদের দেশের শাসননীতি ও সম্রাটের জাঁকজমক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে।

ছয় সাত দিন পূর্বের এঁরা পাঁচ ছয়টি হাতী শিকার করেন। তার মধ্যে তিনটি পালিয়েছে। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে দেশীয় লোক দশ বার জন প্রাণ হারিয়েছেন। সেনাপতি নিজেও হাতীগুলিকে অনুসরণ করবেন ভেবেছিলেন। সেই ক্রীড়া-কৌতুক দেখার জল্মে ওখানে আমাদের আর বিলম্ব করা সম্ভব হয় নি। তবে সেই বিরাটাকার পশুগুলিকে কি ভাবে শিকার করা হয় সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। তা হচ্ছেঃ প্রথমত বনজ্বলের মধ্যে কতকগুলি রাস্তা তৈরী করে তার উপরে জায়গায় জায়গায়

গর্ত্ত খুঁড়ে তার উপরে ডালপালা কিছু রেখে অল্প স্বল্প মাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর শিক্রীরা গগুণোল চীংকার করতে থাকে, আর ঢাক পেটায়। তাদের হাতে বল্লম জাতীয় জিনিসের মাথায় কোনদাহ্য পদার্থ বাঁধা থাকে। ঢাকের শব্দ ও চীংকার জনে হস্তীয়্থ রাস্তায় ছুটে এসে গর্ত্তগুলির মধ্যে পড়ে যায়। আর উঠতে পারে না। শিকারীরা তখন ক্রত এসে দড়ি শিকল হাতীগুলির পেটে, পায়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর যখন দেখা যায় যে পশুগুলি পুরোপুরি আয়ত্তে এসেছে তখন বিশেষ একটা যন্ত্রের সাহাযেয় ওদের টেনে তোলা হয়। এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও পাঁচটি হাতীর মধ্যে তিনটি পালিয়ে গিয়েছল।

ওথানকার লোকেরা আমাদের যা বললেন, তা বিশ্ময়কর। যে হাতীগুলি ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তাদের মনে একটা অবিশ্বাস আশ°ক'ন ভাব জন্মায়। তার ফলে ওরা আবার বনে গিয়ে বড় বড় গাছের ডাল সব ভেক্নে নামায় এবং শুঁড দিয়ে সেগুলি ধরে রাস্তার উপরে ঠ্বুকে ঠ্বুকে পর্থ করে তবে পদক্ষেপ করে। ঐভাবে দেখে নেয় রাস্তায় কোন গর্ত্ত রয়েছে নাকি। যে শিকারীরা আমাদের এই ঘটনা বললেন, তাঁদের মনে পলাতক তিনটি হাতীকে ধরবার কোন আশা ছিল না। হাতীগুলির সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখবার ইচ্ছে করলে আমাদের সব জরুরী কাজ ফেলে ওখানে আরও তিন চার দিন থাকতে হোত। সেই সেনাপতি এমন উচ্চ পর্য্যায়ের ছিলেন যে তাঁর অধীনে ছিল তিন হাজার দৈও । সেই বাহিনীর জন্যে আধ লীগ জায়গার ব্যবস্থা ছিল।

২৭শে তারিখে হু' ঘন্টা পথ চলার পরে আমরা বেশ বড় একটা গ্রামে পৌছে হু'টি হাতী দেখতে পেলাম। খুব সম্প্রতি ঐ হু'টিকে ধরা হয়েছে। হু'টি বত্ত হস্তীর এক একটিকে রাখা হয়েছিল হু'টি করে পোষমানানোর মাঝখানে বত্ত হস্তীকে ঘিরে থাকতো ছয় জন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে অর্দ্ধ বল্লমও তার মাথায় জ্বলন্ত মশাল। এরা আবার পশুগুলির সংগে কথা বলতো, খাল জোগাত। চীংকার করে তারা নিজেদের ভাষায় বলতো, "নাও, খাও।" খালের মধ্যে থাকতো ছোট এক শিশি মধ্; লাল চিনি, কিছু ভাত ও সামাত্ত লক্ষার গুঁড়ো। বত্ত হাতীরা ছকুম পালন না করলে শিকারীরা পোষা হাতীগুলিকে সংকেত করে ওদের মাথায় আঘাত করার জন্ম। তারা শুঁড় দিয়ে অবাধ্য হাতীর মাথায় ও কপালে ঘা দিতে থাকে।

আঘাত পেয়ে যদি বাধা দিতে চেফা করে তাহ**লে অ**ক্যান্ত হাতীরা নানাদিক থেকে ওদের ধাকা দেয়। তথন বক্ত পশুগুলি স্তুকুম মানতে বাধ্য হয়।

হাতীর আখ্যান প্রসংগে আমি আরও কিছু বর্ণনা দেব ওদের স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে। শিকারীদের হাতে পড়লে হাতী কখনও হস্তিনীর সংগে মিলিত হয় না। তাহলেও মাঝে মাঝে স্ত্রী সংগের জন্মে ব্যস্ত হয়। একদা সম্রাট শাহজাহান এক পুত্রসহ হাতীর পিঠে করে শিকারে গিয়েছিলেন। পুত্র তাঁকে ব্যক্তন কচ্ছিলেন। হাতীটি হঠাৎ কামোন্মত্ত হয়ে উগ্ররূপ ধারণ করলো। মাহুত কিছুতেই ওকে শান্ত করতে ও আয়ত্বে আনতে পারে নি। তখন সে সমাটকে জানালো যে হাতীটির উত্তেজনা শাস্ত করার জ্বতে তাকে যা করতে হবে তার ফলে তার দেহ হয়ত হাতীর দ্বারা ছিল্ল বিচ্ছিপ্ত হয়ে যাবে। গাছপালার মধ্যে ওকে শান্ত করার কোন পথ নেই। তিনজন আরোহীর মধ্যে তার জীবনই দান করতে হবে। সম্রাট ও তদীয় পুত্রের জ্বন্যে মাহুত স্বেচ্ছায়ই আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। তবে সম্রাটের কাছে মাহুতের একটি মাত্র নিবেদন ছিল যে তিনি যেন ওর মৃত্যুর পরে তিনটি শিশু সন্তানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এই বলে মাহুতটি নিজেকে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করলো। মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতীটি মাত্ততকে ত'ড়ে তুলে নিয়ে তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে টুক্রো টুক্রো করে ফেললো। কিন্তু লোকটি স্থির শান্ত হয়েই রইল। এই মহং আত্মতাাগের জন্যে সমাট সেই হতভাগ্য লোকটির পরিবারকে হ' লাখ টাকা দান করেছিলেন আর তার প্রতিটি পুত্রকে দিয়েছিলেন উন্নতির পথে এগিয়ে।

আমি আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। জীবস্ত হাতীর চামড়া যেমন অতিরিক্ত শক্ত থাকে, মৃত্যুর পরে কিন্তু তা নরম আঠার মত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই হাতী পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপেও আছে; তবে আকারে অত্যন্ত ছোট। সুমাত্রা দ্বীপের হাতীগুলি খুব সাহসী। কোচিন রাজ্য, শ্যাম এবং সূর্হং তার্তার দেশের সন্নিকটে ভূটান রাজ্যের হাতীও অনুরূপভাবে সাহসী ও শক্তিশালী। আফ্রিকার পূর্বব উপকৃলে মেলিন্দাথেকেও এই পশুর আমদানী হয়। গোয়াতে জনৈক পর্তুগীজ সেনাপতির বিবরণে জানা যায় যে মেলিন্দাতে হাতীর সংখ্যা খুব বেশী। তিনি সেহান এসেছেন মোজাদ্বিকের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করার উদ্দেশ্যে। তিনি আমাকে বললেন যে উপকৃলের অনেক উদ্যানে তিনি প্রচুর

হাতীর দাঁত ছড়ানো দেখেছেন। সেই উন্মুক্ত স্থানগুলির মধ্যে অস্ততঃ এমন একটি আছে যার আয়তন এক লীগেরও অধিক। তিনি আরও বললেন যে ওখানকার কৃষ্ণাঙ্গরাই হাতী শিকার করে এবং হাতীর মাংস খায়। প্রতিটি নিহত হাতীর দাঁত উপহার দিতে হয় স্থানীয় শাসনকর্তাকে। হাতীগুলিকে সিংহল শ্বীপে নিয়ে যাবার সময় লম্বা সক্ত রাস্তা তৈরী করা হয়। গলিটির হু'পাশ আবন্ধ থাকে। ফলে হাতী দৌতে বেরিয়ে যেতে পারে না।

প্রথমাংশে রাস্তাটি একটু চওড়া থাকে তারপর ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়।
শেষ মাথায় একটি হস্তিনী শুয়ে থাক'ত পারে এমন একটু জায়গা থাকে।
যে হস্তি হস্তিনীর সংগ লাভের জন্মে উংসুক এমনটিই সেখানে হাজির হয়।
হস্তিনী পোষা হলেও তাকে শক্তপোক্ত দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার নিয়ম।
ওর চীংকার শুনেই হাতীর সেখানে আগমণ হয়। গলি যেখানে সরু সেখানে
হাতী এসে পোঁছোলেই আশে পাশে যে লোকগুলি লুকিয়ে ছিল তারা বেরিয়ে
এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অবশেষে হস্তীটি হস্তিনীর কাছে এগিয়ে গেলে
আর একটি প্রতিবোধ সৃষ্টি করে ওকে এগোতে দেয়া হয় না। আর দড়িদড়া
দিয়ে ওর পা ও শুঁড়কে এমন ভাবে বেঁধে ফেলা হয় যে চলার যো থাকে না।
শ্রামদেশ ও পেগুতে এইরূপেই হাতী ধরা হয়। তফাং কেবল সেখানে
স্থানীয় বাসিন্দারা কেবল হস্তিনীর পিঠে চড়েই বনে জঙ্গলে হস্তীর সন্ধানে
যায়। শিকারের সন্ধান পেলে স্ত্রী হাতীকে সুবিধেজনক জায়গায় বেঁধে
রেখে হাতীর জন্ম ফাঁদ পাতা হয়। অনতিবিলম্বে স্ত্রী সংগলিক্সনু হাতী বন
থেকে ক্রত বেরিয়ে আসবে; আর আসে হস্তিনীর চীংকার শুনে।

হস্তিনীর বেলায় একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। যখন ওরা হাতীর সংগ লাভের জ্বন্যে ব্যগ্র হয় তখন তৃণ ঘাস, লতাপাতা স্তৃপীকৃত করে প্রায় চার পাঁচ ফুট উঁচু তৃণ শয্যামত রচনা করে। এ ব্যাপারটা আর কোন পশু প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। সেই তৃণ শয্যায় শায়িত হয়ে হস্তিনী হস্তীর জ্বন্যে অন্তৃত ভাবে চীংকার করতে থাকে।

সিংহলদ্বীপের হস্তী যুথের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ত। হচ্ছে হস্তিনীর প্রথম শাবকটিরই কেবল দাঁত থাকে। আর একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে আসাম থেকে আমদানী গজদন্তের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে। সে দাঁত কখনও হল্দেরং ধরে না। আর তা ঠিক ইউরোপীয় মহাদেশ ও পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জের গজদন্তের মুক্তই। এই বিশিষ্ঠতার জন্মেই তার কদর ও মূল্য অত্যধিক।

ব্যবসায়ীরা যখন হস্তী যুথকে কোথাও বিক্রীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় তখন ওদের দলবদ্ধ গতিভঙ্গী বড়ই মনোরম। সে সময়ে বয়য় ও কচি কাঁচাদের একসংগেই নিয়ে যাওয়া হয়। বয়য়গুলি এগিয়ে চলে গেলে ছোট ছেলে মেয়েরা শিশু হাতীগুলির সংগে খেলা করতে করতে দৌড়ে চলে। ছেলে মেয়েরা আবার শিশু হাতীগুলিকে কিছু কিছু খাবারও দিতে থাকে। শিশু হাতীগুলি খুব আমুদে বলে ওদের যাই দেয়া হয় তাই-ই ওরা শুঁড় দিয়ে তুলে নেয়। ছোট ছেলে মেয়েরা ওদের পিঠেও উঠে বসে। ওদের খাবার সময় হলে যখন যাত্রা বিরতি হয় এবং ওরা খাবারের পাত্র দেখতে পায় তখন দিগুণ ক্রত তালে পা ফেলবে, শুঁড় তুলে আনন্দ প্রকাশ করবে। পিঠেব উপর যদি ছেলের দল থাকে তবে তাদের মাটিতে ফেলে দেবে। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

অনেক অনুসন্ধান করেও আমি একটি বিষয় জানতে পারিনি যে হাতী প্রকৃত কতদিন জীবিত থাকে। ওদের মাহুত ও রক্ষকও এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারেনি। কারণ এক একটি হাতী হয়ত বর্ত্তমান মাহুতের পিতা, পিতামহ ও প্রবৃদ্ধ পিতামহ দারাও চালিত হয়েছে। এই হিসেবে আমার মনে হয় হস্তী যুথের কোন কোনটি প্রায় একশ' ত্রিশ বছর পর্যান্ত ও বেঁচে থাকে।

ভারতবর্ষের সংগে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে এমন জনসম্প্রদায়ের বেশীরভাগেরই ধারনা ও অভিমত হোল যে মহান মুঘল সম্রাটদের পিলখানায় তিন চার হাজার হাতা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের রাজধানী ও বাসস্থান জাহানাবাদে (দিল্লী) থাকাকালে হাতীশালার অধ্যক্ষের কাছে শুনেছি যে বাদশাহের খাসমহলে পাঁচ শতের বেশী হাতী নেই। সেই হস্তীবাহিনী রাজ পরিবারভূক্ত। এদের কাজ হোল কেবলমাত্র মহিলাগণ, তাঁদের তাবু ও মালপত্র বহন করা। কিন্তু যুদ্ধ যাত্রার জন্ম নির্দ্ধিষ্ট হাতীর সংখ্যা হয়ত ওর চেয়ে চারগুণ বেশী বা নয়তো আর কিছু বেশী। শেষোক্ত শ্রেণীর হস্তী দলে যেটি সবচেয়ে সেরা সেটি নির্দ্ধিষ্ট থাকে বাদশার জৈছে ভাতা ছোল মাসে পাঁচশত টাকা। এই পরিমান টাকা আমাদের দেশের ৭৫০ লিভারের সমত্লা। আর যে সব হাতী আছে তাদের জন্ম মাসিক ভাতার হার হোল ৫০, ৩০ অথবা ২০ টাকা; তার বেশী নয়। সে সব হাতীর মাসিক

একশ' থেকে তিন চারশ' টাকা পর্যান্ত, তাদের রক্ষক বা মাছতরাও মাসে সেই অনুপাতে বেতন পান। হস্তী বাহিনীকে গ্রীম্মকালে হাওয়া করার জক্ষে হ'তিন জন লোক নিযুক্ত থাকে। হাতীর দলকে সর্বাদা সহরে রাখা হয় না। অবিকাংশকে প্রতিদিন সকালে ক্ষেতে মাঠে অথবা ঘন বন জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওরা গাছের ডালপালা, আখের চারা, জোয়ার বাজরা ইত্যাদি খায়। তাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের হয় প্রভৃত ক্ষতি। এর ফলে কিন্তু হস্তী রক্ষকের বেশ লাভ কারণ হাতীগুলি ঘরে যত কম খাবে রক্ষকের পকেট তত ভারি হবে।

আগস্ট মাসের ২৭শে তারিখ আমরা ছয় লীগ বাস্তা চলে অন্তরাজপেটা নামে একটি সুহৃহৎ সহরে পৌছে গেলুম। ২৮শে আট লীগ ভ্রমণের পরে পৌছে যাই উতুকুরে।

২৯শে তারিখে নয় ঘন্টা পথ চলার পর পৌছোলাম ওয়ান্তি মিতায়। ভারতের সবচেয়ে বড মন্দিরটি সেখানে অবস্থিত। ওটি তৈরী হয়েছে বড় বড় খণ্ড পাথর দিয়ে। তাতে চূডা আছে তিনটি। অনেক অঙ্গহীন দাঁড়ান মূর্ত্তিও খোদিত আছে । মন্দিরকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট কক্ষ আছে পুরোহিতের আবাসরূপে। প্রায় পাঁচশ হাত দূরে সুবিস্তৃত একটি সরোবর। তাব তীরে আটদশ ফুট চৌকো মাপের আয়তন যুক্ত আরও অনেকগুলি মন্দির। প্রতিটি মন্দিরে যেন দৈত্য দানবের মত একটি করে মূর্ভি। মৃতির সেবা পূজার জন্য নিযুক্ত আছেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর আর একটি কাজ হোল যে তাঁদের মত সংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ ব্যতীত আর কোন লোক বা আগুল্কক যেন সেই সরোবরে স্থান না করেন বা তার জল তুলে না নিয়ে যান। যদি কেউ জল তুলে নিতে চান তাহলে তা নেবেন মাটির পাতে। আব সেই পাত্রটির যদি কোন প্রকারে অজানা বিদেশীর জল পাত্রের সংগে ছোয়া লাগে তাহলে ভখুনি দেশীয় লোকটি তাঁর পাত্রটিকে খান খান করে ভেঙ্গে ফেলবেন। ওখানকার লোকদের কাছে গুনলাম যে তাঁদের সমধ্মী নয় এমন কোন আগন্তক যদি দৈবাং সেই জ্লাশয়ে স্নান করে ফেলেন তাহলে সমস্ত জ্বলরাশিকে অবশ্যই নিষ্কাশন করে বের করতে হবে। ভিক্ষা ও সাহায্য দানে এঁরা অতি সদাশয়। সেখানে আগত কোন প্রার্থী বা অভাব গ্রস্ত লোক কখনই খালি হাতে ফিরে যাবেন না। তাদের জন্ম খাদ্য পানীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

অনেক মহিলা আছে যাঁরা রাস্তার পাশে বসে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে রাখেন পথচারীদের তামাক ধরানোর জন্ম। যাদের সংগে ছাঁকা বা ধূমপানের পাইপ ইন্ড্যাদি থাকেনা এঁরা তাদের তাও সরবরাহ করেন। আর কয়েকজন মহিলা খিচুড়ি রান্না করেন। এই জিনিসটি তৈরী হয় চাল ডাল মিশিয়ে বা আমাদের দেশের কোন দানা শস্তোর মত কিছু দ্বারা। কেউ কেউ আবার চালের সংগে শিমজাতীয় সব্জী সিদ্ধ কবেন। ওখানকার জলে রান্না করা এই খাদ্য খেলে অতিরিক্ত গরমে যারা বাস করেন ভাদেরও কখনও প্লুরিসি বা ফুসফুসের কোন ব্যারাম হয় না। এই মহিলাব<sup>া</sup> একটি ব্রত উদ্যাপনের মানসেই পথচারীদের প্রতি এই জাতীয় দান ধ্যান ও সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তা করেন সাত আট বছর ব্যাপী। কেউ বা তার চেয়েও বেশীদিন করেন নিজের সুবিধে অনুসারে। প্রতিটি পথিককেই ভারা সেই ভাত, তরকারী ইত্যাদি প্রদান করেন। বাজ পথের পাশে ও শস্ত ক্ষেত্রে আর এক জাতীয় নারীর দলকে দেখা যায় তাদের কাজ হোল ঘোড়া, বলদ ও গাভীগুলিকে দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাঁরা ব্রত করেন বলে নিজেরা কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন না। তবে সেই পশুগুলির মলের সংগে যদি কোন জিনিস অজীর্ণ অবস্থায় অটুটভাবে নিষ্কাশিত হয় তাহলে তারা তা খাদারূপে গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে যব, জই কিছুই মেলেনা। এরা গরু বাছুরকে খেতে দেন একপ্রকার বিশ্রী ধরণের বড বড় মটর দানা। সেগুলিকে যাতায় পিষে অনেকটা জলে ভিজিয়ে বাখা হয়। বড় কঠিন সহজে ভেজে না, আবার হজম করাও শক্ত। এই মটর দানা প্রতিদিন সন্ধ্যায় গরু ও ঘোড়াকে থেতে দেয়া হয়। সকালে খাওয়ানো হয় হুই পাউগু আন্দাজ কাল্চে বাদামী রংএর গুড়। দেখতে ঠিক মোমের মত। এই গুড়কে অক্যাক্য খাদ্য দ্রব্যের সংগে ঠেসে মিশিয়ে পরে এক পাউত্ত ওজনের মাখনও তার সংগে দেয়ার নিয়ম। তাবপর সহিসরা ঐজিনিসকে ছোট ছোট গোলাকার ঢেলা পাকিয়ে পশুগুলির গলার মধ্যে পুরে দেয়। নয়তো ওরা কিছুতেই ও জিনিস খাবেনা। খাওয়ার পরে মুখ ধুইশ্বে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। মুখ কিছুতেই নাড়া চাড়া করেনা ওরা। বিশেষ দাঁত খুলতে চারনা। কারণ এই ধরণের থাদের প্রতি ওদের ভীষণ বিতৃষ্ণা রুয়েছে। সারাদিন ধরে মহিলার। ঘাস, আগাছা প্রভৃতি একেবারে মৃ**ল ভ**দ্ধ ভূলে এনে পভদের খেতে দেন। তবে কাজটা খুব সাবধানতা নিয়ে করেন। যা কিছু মাটিতে জন্মায় তাই-ই ওদের খেতে দেয়া হয়না।

৩০শে আমরা আট লীগ পথ চলে গোল্ল পল্লী নামে একটি জায়গায় বিশ্রাম করি। নয় ঘন্টা পথ চলেছিলুম ৩১শে তারিখে। তারপর যাত্রা ভঙ্গ করি গোরিগোল্ল বুরে।

১লা সেপ্টেম্বর মাত্র ছয় লীগ রাস্তা পেরিয়ে পৌছে যাই গান্ধীকোটাতে। তার মাত্র আট দিন আগে তিন মাস অবরোধের পরে নবাব সহর্টিকে অধিকার করেছেন। কয়েকজন ফরাসীর সহায়তা ব্যতীত ঐ কাজ নবাব সম্পন্ন করতে পারতেন না। সেই ফরাসীরা হুবার্বহারের জন্মে ওলন্দাজ কোম্পানীর চাকুরী ছেডে চলে আসেন। তাঁদের দলে কয়েকজন ইংরেজ, ওলন্দাভ ও হু'তিনজন ইতালীয় গোলন্দান্ত ৭ ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁরাই স্থানটির পতনকে ত্বরান্থিত করেন। কর্ণাটিকা রাজ্যে গান্দিকোটা একটি সুদৃঢ়তম সহর। সুউচ্ছ একটি পর্ব্ধতে অবস্থিত। সহরে প্রবেশের একটি মাত্র পথ। সে রাস্তাটি কোথাও বিশ পঁচিশ ফুটেব বেশী চওডা নয়। কোন কোন অংশে মাত্র সাত আট ফুট প্রশস্ত। এই রাস্তার ডান পাশে বড পর্বতকে কেটে আর একটি অন্তত রকমের পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। তার নীচ দিয়ে একটি বড় নদী প্রবাহিত। পর্বতটির মাথায় আছে একটি ছোট সমতল ক্ষেত্র। আয়তন চওডায় মাত্র এক লীণের চতুর্থাংশ; আর লম্বায় আধ লীগ মত। ওখানে ধান ও জোয়ারের চাষ হয়। অনেকগুলি ছোট ছোট গুশ্রবনের সাহায্যে তাতে জল সিঞ্চন হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিকের সমতল অংশের শেষ মাথায় সহবটি অবস্থিত। তার চাবদিকে পাহাড। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে দু'টি নদী। এদের দ্বারাই সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে। সূতরাং সমতল ভাগের দিক থেকে সহরে প্রবেশের রাস্তা মাত্র একটি। সেটিও বড বড প্রস্তর খণ্ডে নিম্মিত তিনটি উচ্চাঙ্গের দেয়াল দার। সুরক্ষিত। নীচের দিকে রয়েছে খণ্ড খণ্ড পাথরে বাঁধানো হুর্গ পরিথা। ফলে সেই পরিবেষ্টনী দ্বারা সহরের কেবল এক চতুর্থাংশ মাত্র সুরক্ষিত হতে পারে। আর তাও মোটামুটি সাড়ে বার**ন**' ফুটের মভ জায়গা মাত্র। ওঁদের মাত্র হু'টি লোহ-কামান আছে। একটিতে বার পাউত্তের গোলা, দ্বিতীয়টিতে আট পাউত্ত ওজনের গোলা ব্যবহার চলে। তার একটি ফটকের উপরে স্থাপিত। অপরটি বসানো রয়েছে প্রাচীরের বাইরের অংশের একটি কিনারায়।

নবাব সহরের কাছাকাছি তাঁর কামান উত্তোলনের মত উঁচু জ্বায়গা দেখতে পান নি। ইতিমধ্যে নগররক্ষীদের হাতে তাঁর অনেক লোক লন্ধরের মৃত্যু ঘটে। সহরের মধ্যে যে রাজ্ঞা ছিলেন তাঁকে সকলে হিন্দুদের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞ সেনাপতিরূপে শ্রন্ধা সন্মান করতেন। নবাব দেখলেন যে পর্বতের সুউচ্চ খাড়া অংশে কামান তুলতে না পারলে স্থানটি অধিকার করা যাবে না। তখন তিনি সেই রাজা সাহেবের অধীনে যত ফরাসী দেশীয় লোক কর্ম্মরত ছিলেন তাঁদের ডেকে প্রত্যেককে অতিরিক্ত চার মাসের বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এই সর্ব্তে যে তাঁরা সুউচ্চ সেই পর্বতে কামান তুলে দিলেই সেই অতিরিক্ত অর্থ দেয়া হবে। ফরাসীরা কাজটি সম্পন্ন করে প্রাপ্য টাকা পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা চারটি কামান তুলে দিয়েছিলেন। আর ফটকের উপরে স্থাপিত বিরাট কামানের উপরে এমন আঘাত হানলেন যে সেটি অকেজো হয়ে গেল। শেষ পর্যান্ত তাঁরা সহরের দেয়ালরাজির হ'টি অংশ ভেক্সে ধূলিসাৎ করলেন। তথন নগর রক্ষীরা সর্ত্তাণৈ আত্মসমর্পণ করে সহরের বাইরে চলে এল।

আমরা যেদিন ওখানে পৌছোই সেদিন সমগ্র সৈশ্য বাহিনী পর্বতের পাদমূলে একটি সমভূমিতে জমায়েত হয়েছিল। ওখানে চমংকার একটি ননা বয়ে চলেছে। নৃবাবের অশ্বারোহী সৈশ্যরা ওখানে বেশ সুব্যবস্থায় ও স্বাচ্ছশ্যে ছিল। জনৈক ইংরেজ গোলন্দাজ, একজন ইতালীয় ভদ্রলোক, মঁসিয়ে জডিনও আমাকে ওখান দিয়ে যেতে দেখে ওরা আমাদের ফিরিঙ্গি বলে অনুমান করেন। বেলা তখন প্রায় শেষ হতে চলেছিল। তারা আমাদের অত্যন্ত বিনীতভাবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আর রাত্রিটা তাদের সংগে কাটানোর সুযোগ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছিলেন। তাদের কাছে শুনে বুঝতে পারলুম যে ঐ সহরে বোর্জেসের ফ্লভিয়াস মেইলি নামে জনৈক ফরাসী এঞ্জিনিয়র রয়েছেন। নবাব তাঁকে নিযুক্ত করেছেন কয়েকটি কামান নিশ্বানের উদ্দেশ্যে। তিনি সংকল্প করেছিলেন সেই কামান সহরে স্থাপন করবেন।

পরদিন আমরা সহরে গিয়ে মেইলির বাসস্থানে গেলাম। বাটাভিয়ায় তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি নবাবকে আমাদের আগমণ সংবাদ জানালেন। নবাব তখুনি আমাদের ও সংগের পশুগুলির জল্যে খাবার দ্বাবার পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনে আমরা নবাবের সংগে দেখা করি। তিনি তাঁবু ফেলেছিলেন পাহাড়ের গায়ে খাত কেটে যেখানে রাস্তা তৈরী হয়েছে তারই কাছে সমতল ভূমিতে। আমরা তাঁকে আমাদের আগমণের কারণ জানিয়ে বললাম যে আমাদের সংগে এমন সব ছম্প্রাপ্য জিনিস আছে যা রাজা মহারাজাদেরই ক্রয় করার মত। নবাব যতক্ষণ না ওগুলি দেখছেন, ততক্ষণ রাজা সাহেবকে তা দেখানো হবে না। নবাবকে ঐটুকু সম্মান প্রদর্শন সমীচিন মনে হয়েছিল। নবাব আমাদের সম্মানসূচক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং পান সুপারী দিয়ে আমাদের আপ্যায়ণ করলেন। আমরা স্বস্থানে ফিরে এলাম। তিনি পবে আবাব আমাদের ছ' বোতল মদ পাঠিয়েছিলেন। এক বোতল 'স্যাক্' জাতীয়, আর একটিতে ছিল সিরাজী। এই জাতীয় সুরা এদেশে বিরল বস্তু।

চতুর্থ দিন আমরা আবার তাঁর সংগে দেখা করতে যাই। সংগে নিয়েছিলুম অয়াভাবিক ওজনের কয়েকটি মুক্তা। সেগুলিব যেমন ছিল ওজন, তেমনি ছিল সৌন্দর্য্য সুষমার বাহার। ওজন ছিল কমপক্ষে বাইশ ক্যারাট। প্রথমে নিজে দেখে আশে পাশে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবা ছিলেন তাদের হাতে দিলেন। তারপর দাম জানতে চাইলেন। আমরা মূল্য জানালে মণিমুক্তাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ও বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।

নয় দিন পরে দশ দিনের দিন প্রাতে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন।
তাঁর পাশে আমাদের বসিয়ে পাঁচটি ছোট থলি ভর্তি হীবকখণ্ড আনলেন।
প্রতিটি থলিতে বেশ কয়েক মুঠো করে হীরক ছিলঁ। সেগুলি টুকরো টুকরো
এবং কালো রংএর আভা যুক্ত। আকারেও অতি ছোট। একটিও এক
বা দেড ক্যাবাট ওজনের বেশী নয়। তবে খুব পবিষ্কার মহছ। ছ' চাবটি
ছিল যার ওজন ঘুই ক্যারাট হতে পারে। সমস্ত হীরাগুলি আমাদের দেখিয়ে
নবাব জানতে চাইলেন যে ওগুলি ফ্রান্সে বিক্রী হতে পারে কিনা। আমি
বললুম, ঐরকম কাল আভা না থাকলে হয়ত আমাদের দেশে এর চাহিদা
হোত। ঐ ধরনের কাল্চে হীরাকে ইউরোপে হীরা বলেই গণ্য করে না।
তবে খুব সাদা ও স্বচ্ছ হলে তার চাহিদা আছে। অন্থ রকমের কিছুব
চাহিদা নেই। মনে হোল, গোলকুগুার সুলতানের পক্ষ হয়ে তিনি যখন
প্রথম এই রাজ্যটি জয়ের চেফ্টা শুরু করেন তথন ওখানে হীবক থনি আছে
এমন আঁচ পেয়ে যান। তারপর বার হাজ্যার লোক নিমুক্ত করেন জায়গাটি
খননের জন্তেও এক বছর খনন চালিয়ে তাঁরা এই ক্ষুন্ত পাঁচ থলি মাত্র

সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। নবাব দেখলেন, তাঁরা কেবল কতকগুলি বাদামী রংএর পাথরই সংগ্রহ করেছে। তা আবার সাদার চেয়ে কাল্চে রংএর বেশী। সুতরাং কেবল সময় নফ্টই হয়েছে। তখন তিনি লোক লঙ্করদের ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাদের খামারে।

১১ই সমস্ত ফরাসী গোলন্দাজরা একত্র হয়ে নবাবের শিবিরে এসে অভিযোগ করলেন যে তিনি ওদের যে চার মাসের অতিরিক্ত বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করেন নি। তাঁরা আরও ভয় দেখালেন যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে তাঁরা নবাবের কাজ ছেড়ে দেবেন। এই কথা শুনে নবাব তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে পরদিন তাঁদের প্রাপ্য অর্থ চুকিয়ে দেবেন।

তাঁরা ১২ তারিখে নবাবের কাছে এসে আবার হাজির হতে ভুলে যান নি।
নবাব তিন মাসের বেতন দিয়ে বলে দিলেন যে বাকী আর এক মাসেরটা
ঐ মাস কাবার হবার আগেই মিটিয়ে দেয়া হবে। টাকা হাতে পেয়ে
ওলন্দাজরা এমন উল্লসিত হয়ে মেতে উঠলেন যে যুবতী নর্ত্তকীরাই বেশীর
ভাগ টাকা নিয়ে নিল।

ঐদিনই নবাব মেইলির কামান নির্মানের কাজ পরিদর্শনে গেলেন। সেই কামান তৈরীর জল্মে তিনি দেশের সর্বত্ত পিতল ধাতু সংগ্রহের জল্মে লোক পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে পথের ধারে যেখানেই তারা মন্দির দেখেছে সেখান থেকেই ধাতুমূর্ত্তি লুটপাট করে এনে জড় কবেছিল। এখানে একটি বিষয়ে বলা দরকার। গান্দী কোটাতেও একটি মন্দির ছিল। শোনা গেয়েছিল যে সেটি সার ভারতে সুন্দরতম মন্দির। সেখানেও ছিল অনেক মৃত্তি প্রতিমা। তার কতকগুলি মুর্ণময়, কতক রূপার। বাকীগুলির মধ্যে ছয়টি পিতলের। তিনটি মূর্ত্তি হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গীতে, তিনটি দাঁড়ান। উচ্চতায় দশ ফুট। অন্যান্ত মৃত্তির সংগে ওগুলিকেও কাজে লাগানো হবে, স্থির হোল। কিন্তু মেইলি সাহেব কামান তৈরীর সমস্ত উপাদান জড় করে গান্দী কোটার সেই মনোরম ছয়টি মূর্ত্তিকে রাখলেন আলাদা করে। আর বাকী সব গালিয়ে ফেললেন। কিন্তু অনেক চেফা করেও সেই মূর্ত্তি ক'টিকে বাঁচাতে পারেন নি। নবাব নানা চেষ্টার পরে মন্দিরের পূজারীদের काँत्रि कार्ष्ट बुमिराय प्रवात ভय प्रशासन। जिनि मत्न करत्रिहासन, পুরোহিতরা বোধ হয় মূর্তিগুলিকে মন্ত্রপুতঃ করে রেখেছিলেন, যার জ্বন্য ওগুলিকে গালিয়ে কাজে লাগানো যাছে না। মেইলি কিন্তু একটির বেশী

কামান তৈরী করতে পারেন নি। আর সেটিও পরশ করার সময় ফেটে চৌচিড হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে তিনি সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ রেখে কর্ম বির<sup>তি</sup> করতে বাধ্য হন। অবিলয়ে তিনি নবাবের কাজও ত্যাগ করেন।

১৪ই নবাবের কাছে আমরা বিদায় নেবার উদ্দেশ্যেণ্ড জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানার জন্মে গেলাম। তিনি বললেন, কয়েকটি অপরাধ্বৈ বিচার কার্য্যে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। এদেশের রীতি হচ্ছে, কোন লোককে আগে জেলে বন্দী করা হয় না। অভিযুক্ত ব্যক্তির অবিলম্বে বিচার হয়ে থাকে। নির্দ্দোষ ব্যক্তি তখনি মুক্তি পায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিও অভিযোগ সম্বন্ধে যা কিছু তর্কবিতর্ক, সন্দেহ থাকে তার সমাধান তখুনি করতে হবে।

আবাব ২৫ই সকালে আমরা নবাবের কাছে যাই। তথুনি তাঁর শিবিবে প্রবেশের অনুমতি এসে গেল। তাঁর পাশে ছিলেন হু'জন কর্ম সচিব। নবাব দেশীয় প্রথায় খালি পায়ে বসেছিলেন। আমাদের দেশের দরজীদের মত পায়ের আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুব কাগজের টুকরো রেখেছেন আটকে। কতকগুলি কাগজ ধরে আছেন বাহাতের আংগুলে। কথনও পা থেকে, কোন সময় হাতের কাগজ টেনে বের করে স্থকুম দিচ্ছেন বিভিন্ন লোককে কি লিখতে হবে না হবে সে সম্বন্ধে। কর্ম সচিবরা লেখা হয়ে গেলে তা পডে শোনান। তখন তিনি ওগুলি নিয়ে নিজেব হাতে তাতে সীলমোহর করেন।

তারপর চিঠি পত্রগুলির কতক যায় পদত্রজে গমনক বা বার্দ্রাবাহকেব মাধ্যমে, বাকা সব পাঠানো হয় অশ্বারোহীদের মারফতে। একটা কথা অবশ্বই জানা দরকার যে পদচারী পত্রবাহকদের দ্বারা চিঠিপত্র অশ্বারোহীদের তুলনায় ক্রততর যাতায়াত করে। কাবণ হচ্ছে, প্রতি হ'লীগ অন্তর ছোট ছোট কুটির আছে, সেখানে সর্ব্বদা লোক প্রস্তুত থাকে। এক পত্র বাহক ওখানে পোঁছে চিঠির প্যাকেট ছুঁডে দেবেন ঘবের মধ্যে; আর তৎক্ষণাং নতুন লোক তা নিয়ে ছুটে যাবেন পরবর্ত্তী গন্তব্য স্থলে। সেখানেও ব্যবস্থা অনুরূপ। হাতে হাতে চিঠির প্যাকেট দেয়াটাকে এরা অশুভ লক্ষণ মনে করেন। নিয়ম হোল ঘরের মধ্যে কারোর পায়ের কাছে ছুঁডে দেয়া। তথুনি দ্বিতীয় লোক তা তুলে নেবেন।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলেই রাস্তার ত্ব'ধারে থাকে ঘন সন্নিবিস্ট বৃক্ষ বীথিকা। যেখানে বৃক্ষসারি নেই সেখানে দশ বার শত ফুট দুরে দুরে থাকে একটি করে প্রস্তর খণ্ডের স্তৃপ। গ্রামের লোকদের মাঝে মাঝে ঐ স্থৃপগুলিকে চুনকাম করে দিতে হয়। উদ্দেশ্য, পত্রবাহকরা অন্ধকার ও বর্ষামুখর রাত্রিতে যেন পথ হারিয়ে না ফেলেন।

আমরা নবাবের কাছে থাকতেই কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী এসে তাঁকে জানালেন যে কয়েকটি অপরাধীকে তাঁরা তাঁবুর দরজায় এনেছেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে তিনি জবাব দিলেন, আর তা দিলেন লিখে। কর্মসচিবদেরও সে বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরমূহূর্ত্তে অপরাধীদের ভিতরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তিনি তাঁদের পরীক্ষা করে অপরাধ শ্বীকার কবিয়ে নিলেন। ইত্যবসরে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এলেন এবং নবাবকে অত্যন্ত বিনীতভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি কেবল মাথাটি নুইয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। নবাবের সম্মুখে আনীত অপরাধীদের একজন বলপূর্বক একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে তিনটি শিশুসহ মাকে হত্যা করেছে। তার শাস্তি বিধান হোল হাত পা সব কথানি কেটে রাজপথে ফেলে রাখা যাতে বাকী জীবনটা হৃঃখ হুর্দশায় কাটে। আর একজন রাজপথে ডাকাতি করেছিল। নবাব হুকুম দিলেন তার পেটটাকে কেটে হু' ভাগ করে দিতে। আর তাকে গোবরের স্থুপে নিক্ষেপ করতে। বাকী হুটি লোকের অপরাধ কি তা আমি জানতে পারি নি। তবে হুজনেরই শিরছেদের আদেশ হয়েছিল।

তারপরে তাঁকে একটু বিশ্রাম নেবার মত অবস্থায় দেখে আমরা জানতে চাইলাম যে আমাদের প্রতি কোন নির্দ্দেশ আছে কিনা। আরও প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের জিনিসপত্র রাজাকে দেখানো যায় কিনা। অর্থাৎ সেগুলি রাজার উপযুক্ত হবে কিনা। তিনি জবাবে বললেন যে আমরা গোলকুণ্ডায় যেতে পারি। তিনি আমাদের হয়ে তাঁর পুত্রকে একখানি চিঠি পাঠাবেন। সে চিঠি আমরা ওখানে হাজির হবার আগেই পৌছে যাবে। আমাদের যাত্রা পথে সব বহন করার জন্ম তিনি যোলটি অশ্বারোহীর ব্যবস্থা করে দিলেন। রাস্তায় আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস সরবরাহ করারও আদেশ নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে গান্দী কোটা থেকে তের লীগ দ্বে একটি নদীর কিনারায় এসে দেখি যে নবাবের ছাড়পত্র ব্যতাত কোন যাত্রী পারাপার হতে পারে না। এর কারণ সৈন্তরা যাতে দল ত্যাগ্ন করে না যেতে পারে।

# অধ্যায় উনিশ

#### গান্ধীকোটা থেকে গোলকুগুরে রাস্তা।

আমরা গান্দী কোটা ত্যাগ করি ১৬ই সকাল বেলায়। আমাদের সংগে যারা ছিলেন তাঁরা বেশীর ভাগই গোলন্দান্ত বাহিনীর লোক। প্রথম দিনের যাত্রাপথে এঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ঐদিন সাত লীগ রাস্তা চলে আমরা বিশ্রাম নিয়ে ছিলুম কোট্টপিল্লীতে।

গোলন্দাজরা আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ১৭ই তারিখে। আমরা তারপর এগিয়ে চললুম ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে। ছয় লীগ দুরে একটী গ্রাম। নাম কোন্তিন। একটি প্রশস্ত নদীর ধারে গ্রামের অবস্থান। নদীটি পার হতেই ঘোড়সওয়ারগণও বিদায় নিলেন। আমরা তাঁদের কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম পান তামাক ইত্যাদি কেনার জন্ম। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই তা নিতে রাজী হলেন না। ওখানকার নদী পারাপারের খেয়া নৌকাগুলি কঞ্চির তৈরী গভীর খোল বিশিষ্ট পাত্রের মত। বলদের চামডায় আচ্ছাদিত। নৌকোর খোলের মধ্যে কিছু খণ্ড খণ্ড জালানী কাঠের মত জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়। তার উপরে এক খণ্ড পুরোনো মোটা কার্পেট মত কাপড ছড়ানো থাকে। জিনিসপত্র ভিজেনা যায় তার জন্মেই এই ব্যবস্থা। গাড়ীগুলিকে হু'টি নৌকার মাঝখানে বেঁধে দেয়া হয়। ঘোড়াগুলি জলপথে সাতার কেটে এগিয়ে চলে। একজন লোক পেছন থেকে চাবুক মেরে ওদের চালায়। নৌকোয় বসে আর একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকেন। মালবাহী বলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নদীর ধারে মালপ্র নামিয়েই পশুগুলিকে জলে নামিয়ে দেয়া হয়। ওরা তখন নিজে থেকেই সাঁতার কেটে চলে যায়। নৌকোর চার কোণে চারটি লোক দাঁডিয়ে দাঁড় টানে। দাঁড়গুলি চওডা কাঠে তৈরী; দেখতে ঠিক শাবলের মত। মাঝি মাল্লারা যদি এক সংগে একতালে দাড় বৈঠা ফেলতে ও চালাতে না পারে, একজনও যদি তাল কেটে ফেলে, তাহলে নৌকো হু'তিনবার ঘুর পাক থাবে। স্রোভের টানে কখনও হয়ত যাত্রা পথের বিপরীত মুখে চলে যাবে।

১৮ই পাঁচ ঘন্টা চলার পরে আমরা পোরাইমামিল্লাতে পৌঁছোই। ১৯ পৌঁছেছিলুম শান্তশীলাতে এবং তা নয় লীগ রাস্তা পেরিয়ে।

আরও নয় লীগ পথ চলি ২০শে তারিখে এবং বিশ্রাম নিয়েছিলুম গুডিমিত্তাতে।

ছয় ঘন্টা যাত্রা পথে কাটিয়ে ২১শে আমরা রাত্রি যাপন করি কুস্তম্-এ। এটি হোল গোলকুণ্ডা রাজ্যের সীমাশুবর্তী একটি শহর। মীর জুমলা কর্ণাটিকা জয় করার পূর্বেব ওটি গোলকুণ্ডার অন্তর্গতই ছিল।

२२८म সাত लोग तासा हलात भरत विधाम निरम्भित्र विभनारकाष्ट्रीर । আমরা মাঝামাঝি রাস্তায় প্রায় চার হাজার স্ত্রী পুরুষের এক জনসমাবেশ দেখেছিলাম। তাঁদের সংগে পাল্কী ছিল প্রায় কুড়িটি। প্রতিটি পাল্কীতে ছিল একটি করে মৃত্তি। মৃত্তিগুলি সাটিনের কাপডে ঢাকা। তাতে সোনার কাজ করা। আরও ছিল মখমলের উপরে সোনালী রূপালী জবির ঝালর ইত্যাদি। কতকগুলি পাল্কীতে বাহক ছিল চারন্ধন করে। আবার কয়েকটিতে আট ও বার। মৃত্তির আকার ওজন অনুসারে বাহকেব সংখ্যা কম বেশী হোত। প্রতিটি পাল্কীর পাশে একজন লোক ছিল হাত পাখা নিয়ে। পাখার আয়তন বা ব্যাস প্রায় পাঁচ ফুট। নানা রং বেরংএর ময়ুরের পালকে তৈরী। পাখার হাতল লম্বায় পাঁচ ছয় ফুট। হাতলটি সোনা রূপা **দারা অলঙ্কত। সে কাজ** এত ভারি ধরণের যে ফরাসা ক্রাউন মুদ্রার মত। মূর্ত্তির গায়ে যাতে মাছি বসতে না পারে সেজন্যে সকলেই পাখ। চালাতে আগ্রহী। মূর্ত্তির ঠিক সংগে আর এক ধরণের পাখা থাকে। সেটি পুর্বেবাক্তটির চেয়ে বড়, আর হাতল শৃশু। ওটিকে বহন করা হয় ঠিক বন্দুকের মত করে। নানা বর্ণের পাখীর পালক দিয়ে তৈরী। তার কিনারা ধরে সোনা রূপার ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলানো। যে লোকটির হাতে পাখাট থাকে তিনি মূর্ত্তির ঠিক পাশে পাশে থাকেন মূর্ত্তিকে ছায়া প্রদানের জয়ে। পাল্কীর সব আশ পাশ বন্ধ করে দিলে গরম হবে। তাই সব খোলা রেখে পাখা চালানোর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে পাখাটিকে বেশ জোরে চালানো হয় যাতে ঘন্টাগুলি বেজে উঠতে পারে। তাঁরা মনে করেন তাতে দেবতা আনন্দ পান। এই জনসম্প্রদায় তাঁদের মৃত্তি প্রতিমারাজি নিয়ে এসেছেন বুরহানপুর ও তার আশ পাশ থেকে, আর যাচ্ছেন তাঁদের প্রধান ও প্রিয় দেবতা রামচন্দ্রকে দর্শন করার জন্ম। তিনি

ব্রয়েছেন কর্ণাটিকা রাজ্যের অন্তর্গত একটি অঞ্চলের মন্দিরে। ওখানে আসার আগে তাঁরা প্রায় ত্রিশ দিন পথ চলেছেন। সেই মন্দিরে পৌঁছোতে আরও প্রায় পনের দিন সময় লাগবে।

আমার ভ্তাদের মধ্যে একজন ছিল বুরহানপুরের লোক। সে ঐ জাতীয় ধর্মে বিশ্বাসী। সে আমার কাছে আবেদন জানালো যাতে দেবমূর্ত্তিবাহী দলবলের সংগে আমি তাকে যোগ দিতে অনুমতি প্রদান করি। সে আরও জানালো যে বহুদিন আগে থেকেই তাঁর একটি ব্রত বা প্রতিজ্ঞা আছে এই তীর্থ যাত্রায় যোগদানের। তাকে ছুটী দিতে আমার বিশেষ আগ্রহছিল না। কিন্তু আমি জানতুম যে ছুটী না দিলেও ঐ দলে অনেক স্বজ্ঞাতি ও পরিচিত লোক দেখে সে যে করে হোক ছুটী নিয়ে চলে যাবে। যাই-ই হোক্ প্রায় ঘু' মাস বাদে সে আবার আমাদের কাছে ফিরে এল সুরাটে। মাঁসিথে জিনি ও আমাকে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে এক সময় সেবা করেছিল বলে আমি তাঁকে বিনা দ্বিধায় আবার কাজে বহাল করলাম। তার তার্থ পরিক্রমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে নিয়োক্ত বিবরণ দিয়েছিল।

আমাকে ছেডে চলে যাবার ছয় দিন পরে সমস্ত যাত্রীরা এমন একটি গ্রামে যাত্রা বিরতি করার সংকল্প করেন যেখানে যেতে একটি নদী পার হওয়া দরকার। গ্রীম্মকালে নদীতে জল থাকে অতি সামান্ত। ফলে খুব সহজেই পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে ভারতবর্ষ্নে বৃষ্টিধারা এত প্রবল বেগে পড়ে যে মনে হয় যেন খাড়া ধরনের বতা নেমেছে। অব এক ঘণ্টার কম সময় মধ্যেই ছোট নদীর জল তিন চার ফুট ক্ষীত হয়ে ওঠে। সেই তীথ যাত্রীরাও বৃষ্টির মুখে পড়ে গেলেন। নদীর জল এত বেড়ে গেল যে সেদিন আর পার হবার কোন উপায় ছিল না। ভারতবর্ষে হিন্দু যাত্রীদের সংগে কোন খান্ত বস্তু নেবার প্রয়োজন হয় না। একেতো তাঁরা কোন জীবন্ত জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না, তাছাড়া পথ যাত্রাকালে যে কোন গ্রামে উপস্থিত হলেই প্রচুর চাল, ডাল, ঘি মাথন, ক্ষীর, চিনি, শুকনো নরম সব রকম মিটি মিঠাই পাওয়া যায়। যাত্রীদল নদীর ধারে গিয়ে জ্বল ক্ষাতি দেখে যেমন বিক্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন তেমনি আরও বিক্ময় বিমৃত্ হলেন সংগে কোন খাল না থাকাতে। বলতে গেলে ছোট শিশুদের খেতে দেবার মতও কিছু ছিল না। এজন্যে তাঁদের মনে খুব খেদ হোল। এই বুক্ম চরম বিপদের সময় প্রধান পুরোহিত যাত্রীদের মাঝখানে বসে নিজেকে একটি আবরণে আবৃত করে চীংকার করে বলতে শুরু করলেন যে যাদের কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে তারা যেন তাঁর কাছে চলে আসেন। বাস্তবিকই খাদ্য নিয়ে লোক এসে গেল। তিনি তাঁদের প্রশ্ন করলেন কাছে কি পাত্র আছে। তারপর নিজ দেহের আবরণ তুলে বড় একটি হাতা দিয়ে সকলের প্রয়োজন মত খাদ্য বিতরণ করলেন। এইভাবে তিনি প্রায় চার হাজার লোকের ক্ষুধা নির্ত্ত করে তাঁদের আথাকে শাস্তি ও আনন্দ দান করেছিলেন।

এই ঘটনা কেবল আমার ভৃত্যই বর্ণনা করে নি। তারপরে কয়েকবারই আমি বুরহানপুরে গিয়েছি। ওখানকার প্রধান প্রধান লোকেদের সংগে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। আমি তাঁদের কাছেও ব্যাপারটা দম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছিলুম। তারাও রাম! রাম! উচ্চারণ করে শপথ নিয়ে বললেন, ঘটনাটা সত্য। তবে আমি তা বিশ্বাস করতে বাধ্য নই।

আরও কিছু পথ অতিক্রম করে ২৪শে আমরা পৌছে যাই ত্রিপুরাস্তকম্ নামে একটি স্থানে। ওখানে পাহাড়ের উপরে মস্ত বড় একটি মন্দির। পাহাড়ে ওঠার জন্ম খণ্ড খণ্ড পাথরে তৈরী একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। ছোট পাথর গুলিও দশ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া। মন্দিরে আছে অনেক দৈত্য দানবের মূর্ত্তি। বাকী মূর্ত্তির মধ্যে একখানি সোজাভাবে দাঁডান ভেনাসের মূর্ত্তি। তার চারিদিকে রয়েছে অনেকগুলি কামুকতাময় মূর্ত্তি। প্রতিটি মূর্ত্তি একখানি আন্ত পাথরে গঠিত। কিন্তু ভারুর্য্য হিসেবে অতি

আরও হৃ'তিনদিন দীর্ঘ পথ চলেছি। তারপর একটি প্রশস্ত নদী পার হতে হাছেলুম বড় ঝুড়ির মত দেখতে একটি নোকোতে করে। নদীটি পার হতে সাধারণতঃ দিনের অর্দ্ধেক সময় লেগে যায়। নদীতীরে গিয়ে দেখলাম না আছে কোন নোকো, না অশু কিছু ব্যবস্থা। দেখা গেল একটি মাত্র লোক রয়েছে। তার সংগেই দর কষাকষি করতে হোল। সে আবার দেখলো আমাদের মুদ্রা খাঁটি কিনা। জোরালো করে আগুন জাললো। সেই আগুনে কেলে টাকা গুলিকে পরীক্ষা করে নিল। সমস্ত যাত্রীদের সংগেই এই ব্যবহার বিধি। মুদ্রাগুলি আগুনে দিলে যদি কাল্চে ভাব ধরে তাহলে তার বদলে নতুন দিতে হবে। নতুনগুলিকেও আগুনে পুড়িয়ে লাল করবে। টাকা খাঁটি প্রমাণ হলে তবে সেই অম্বৃত নোকো নিয়ে আসার জন্ম দলের লোকদের ভাকবে। লোকগুলি এত ধুর্দ্ধ প্রকৃতির যে দুরে কোন যাত্রীকে দেখলে আগে

টাকা আদায় করে তবে নৌকোতে তুলবে । টাকা হাতে পেলে তারপর মাঝি মাল্লাদের এনে জড় করবে। নৌকোগুলি তারা কাঁখে করে বয়ে আনে। শেষে জলে ভাসিয়ে মালপত্র সহ যাত্রীদের তুলে নেয়।

এরপর তিনদিন ভ্রমণ যাত্রা করে অক্টোবর মাসের প্রথম দিনটিতে বিশ্রাম গ্রহণ করি আতেনারায়। ওথানে একটি প্রমোদ ভবন আছে। বর্ত্তমান রাজমাতা ওটি তৈরী করিয়েছিলেন। বিরাট একটি চতুষ্কোণ অঙ্গণের চারদিক ঘিরে আছে বহুসংখ্যক কক্ষ কুঠরি এবং তা যাত্রীদের সুবিধার জন্মেই।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। কর্ণাটিক। গোলকুণ্ডা ও বিজ্ঞাপুর রাজ্য যেখানেই গিয়েছি, সেখানে দেখেছি কোন চিকিংসক নেই। কেবল রাজা মহারাজাদের জন্মই কিছু ব্যবস্থা আছে। সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে দেখা সংয় যে সহরের কিছু সংখ্যক মহিলা বর্ষাকালে মাঠে ক্ষেত্তে যান গাছ গাছছা সংগ্রহ করার জন্মে। সেইসব গাছপালা গেরস্থের রোগ ব্যাধি নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আর একটি প্রথা দেখেছি। বড় বড় সহবে হ'চার জন লোক কোন জানা জায়গায় বদেন। আর রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনগণ সেখানে আসেন রোগ নিরাময়ের নির্দেশ উপদেশ নেবার জন্মে। প্রথমে রোগীদের নাডা পরীক্ষা করেন। তারপর কিছু ঔষধ পত্র দেবার ব্যবস্থা থাকে। এজন্মে ছয় পেনি মূল্যও তাঁরা দাবী করেন না। চিকিংসকগণ ঐ সময়ে মুখে মুখে কিছু আবৃত্তি উচ্চারণও করেন।

২রা অক্টোবর প্রায় চার লীগ রাস্তা অতিক্রম করে আমরা গোলকুপ্তায় পৌছে যাই। ওথানে আমরা জনৈক যুবা বয়স্ক ওলন্দাজ সার্জেনের আবাসে গিয়েছিলুম। সেই ডাক্তারটি সুলতানের অধীনে কর্ম্মরত ছিলেন। বাটাভিয়ার রাষ্ট্রদৃত সুলতানের বিশেষ অনুরোধে এঁকে গোলকুপ্তায় রেখে যান। কারণ সুলতান তথন সর্ক্রদাই মাথাধরায় কইট পেতেন। এজত্যে তাঁর চিকিংসকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর জিহ্বার নীচে চারটি জায়গা থেকে রক্ত নিষ্কাশন করতে হবে। কিন্তু ওখানে একাজ করার উপযুক্ত কোন চিকিংসক ছিলেন না। দেশীয় লোকদের মধ্যে অস্ত্রোপচার জানা লোক নেই বললেও চলে। ওলন্দাজ সার্জেনের নাম পিটার দেলা। সুলতানের কাজে তাঁকে নিয়োগ করার আগে জেনে নেয়া হয়েছিল যে তিনি রক্ত নিষ্কাশন করতে পারেন কিনা। তত্তরে তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র চিকিংসায় তার চেক্কে সহজ্ব কাজ আমর কিছু নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতান তাঁকে জিহ্বার নিচে থেকে চারটি অংশের রক্ত নিষ্কাশন করতে নির্দেশ দিলেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আট আউন্সের বেশী রক্ত যেন ক্ষরিত না হয়। সুলতানের চিকিংসকদের এই ছিল নির্দেশ। পিটার দেলা পরদিনই দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনজন খোজা ও চারজন হজা রমণী এসে তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। তারপরে নিয়ে যাওয়া হোল একটি স্নানাগারে। সেখানে তাঁকে সব পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে হয়েছিল, হাত পা ভাল করে ধুয়ে নিতে হোল। শরীরে সুগদ্ধি জিনিস মাথিয়ে দিলেন। তাঁর ইউরোপীয় পোষাকের বদলে তাঁকে পরতে হয়েছিল দেশীয় জামা কাপড়। তারপর তিনি চলে গেলেন সুলতানের কাছে। সেখানে ছিল চারটি ছোট ছোট সোনার পাত্র। ওখানে উপস্থিত চিকিংসকগণ পাত্রগুলিকে ওজন করলেন। ওলন্দাজ সার্চ্ছেন সুল্ভানের জিহ্বার নীচে চারটি জায়গা থেকে রক্ত নিষ্কাশন করলেন এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে যে রক্ত ওজন করে দেখা গেল যে উহা ঠিক আট আউন্স, একটুও কম বেশী নয়। সেই অস্ত্রোপচারের কাজ দেখে সুলতান এত খুসী হন যে তিনি সার্জেনক এমন তিনশ' মুদ্রা দিলেন যা প্রায় সাত্রশ' ক্রাউনের সমতুল্য।

যুবতী সুলতানা ও সুলতানজননী বিদেশী সার্জেনের কৃতিত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের দেহ থেকেও রক্ত ক্ষরণ করানোর সংকল্প করলেন। আমার মনে হয় রক্ত নিজাশনের প্রয়োজন যা ছিল, তার চেয়েও অধিক হয়েছিল সার্জেনেকে দেখার ইচ্ছে ও কৌতৃহল। তিনি ছিলেন অতি সৃন্দর সুপুরুষ যুবা। সম্ভবতঃ ইতিপূর্কে সুলতানারা কোন বিদেশীকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাননি। তাঁদের যে জাতীয় আবাসে থাকতে হয় তাতে তাঁরা যদি বা দ্রের কিছু দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের দেখতে কেউ পাবেন না। যাই-ই হোক, ওলন্দাজ সার্জেনকে এবারেও সেই বৃদ্ধা মহিলারাই নিয়ে গেলেন সেই কক্ষটিতে যেখানে সুলতানের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এবারেও আন্দেকার মতই পোষাক পরিবর্ত্তন, ধোয়া মোছা, সুগন্ধি দ্রব্য মাখানো সব হোল। তারপরে হোল একটি পর্দা খাটানো। সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে সুলতানা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং রক্ত নিজাশন হোল। সুলতান জননীরও ঠিক ঐভাবে রক্ত ক্ষরণ করা হয়েছিল। সুলতানা সার্জেনকে দিলেন পঞ্চাণটি মুদ্রা, আর রাজ্মাতা দিলেন তিশটি এবং সোনালী জরির কাজকরা কিছু কাপড় চোপর।

इ'मिन পরে আমরা নবাব নন্দনের সংগে দেখা করতে ষাই। কিন্ত শুনলাম সেদিন তাঁর সংগে আমাদের কথাবার্তা বলার সুযোগ হবে না। পরের দিনও সেই একই জবাব। অবশেষে খবর নিয়ে জানলুম যে আরও সনেকদিন অপেক্ষায় থাকতে হতে পারে। কারণ তিনি মুবা পুরুষ ও নবাবপুত্ত। দরবার ছাড়া আর বিশেষ কোথাও তিনি বড় যান না। যদি যান তা হারামে युवजीरमत সংগ नार्ভित इत्या। अनन्माङ সার্জেন যখন দেখলেন যে আমাদের কাজে বড়ই বিলম্ব ঘটছে, তখন তিনি সুলতানের মুখ্য চিকিৎসককে এ বিষয় বলার জন্ম প্রস্তুত হলেন। তিনি আবার সুলতানের মন্ত্রী সভারও ছিলেন সদস্য। তাছাড়া বাটাভিয়ার রাষ্ট্রদূতের সংগে তাঁর বিশেষ একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং সার্জেন দেলাকেও তিনি খুব খাতির সম্মান করতেন। সুতরাং এই অবকাশে প্রধান চিকিংসক সার্জেনকে কিছু দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা যুত্তিথুক্ত মনে করলেন। বস্তুতঃই পিটার দেলা এবিষয়ে বলতেই তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। যথেষ্ট সৌজন্ত শিষ্টতা প্রদর্শন করে তিনি আমাদের ওখানে উপস্থিতির কারণ জেনে নিলেন। আমাদের মুক্তারাজিও তিনি দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তা দেখিয়ে ছিলাম পরের দিন। তিনি জিনিসগুলি দেখে আমাদের থলেতে পুরেই সীলমোহর করালেন। কারণ সুলতানের কাছে যা হাজির করা হবে তা সীলমোহর যুক্ত **থাকবে**। সুলতানেব পর্থ করা হয়ে গেলে তাতে আবার পড়বে সরকারী সীল। এরকমটা করা হয় জাল জুয়াচুরি প্রতিরোধ করার জন্মেই আমরা তথন সীল মোহর কবা মুক্তাগুলি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা সুলতানকে দেখাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন বলেই ঐ ব্যবস্থা আমরা মেনে নিয়েছিলাম।

পবদিন গুণুরের আগে বেলা নয়টা নাগাদ আমরা নদীর ধারে যাই রাজা
মহারাজা ও অভিজাতদের হাতীগুলিকে কি ভাবে স্নান করানো হয় তা
দেখার জন্মে। হাতীগুলি পেট পর্যান্ত তুবিয়ে জলে নামে, এক পাশে কাং হয়ে
ত দিয়ে শরীরের য়ে অংশ জলের উপরে তাতে বারবার জল ছিটিয়ে দেয়।
এইভাবে সমন্ত শরীরটা জলসিক্ত হলে সহিস এমে একখণ্ড ঝামা পাথর দিয়ে
পশুটির চামড়া দসে ঘসে সব ময়লা তুলে ফেলে। আনেকের ধারনা হাতী
একবার ভয়ে পড়লে নিজে থেকে আর উঠতে পারেনা। কিন্ত আমি
দেখলাম, সে ধারনা ঠিক নয়। সহিস হাতীর গায়ে হসা মাজা করার সমফ

ওকে পাশ ফিরতে স্থকুম করলো। পশুটি তখুনি সে স্থকুম তামিল করলো।
এইকরে শরীরের হ্'দিক পরিষ্কার হলে ওটি জল ছেড়ে উঠে এল। তারপর
সমস্ত শরীরটা শুকনো হতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ নদীর ধারেই ওরা
কাটাবে। এরপর সহিস আবার আসবে একটি পাত্রে কিছু লাল ও হলদে
রং নিয়ে। আর তা দিয়ে হাতীর কপাল, চোখের পাশ, বুক ও পশ্চাংভাগ
রঞ্জিত ও বিচিত্র করবে। অবশেষে পশুটির রায়ুমগুলীকে সতেজ করার জন্য ওর শরীরে নারকেল তেল মাখিয়ে দেয়া হবে। এই সমস্ত কাজ হয়ে গেলে
সহিস হাতীর কপালে একখানি গিল্টী করা ফলক দেবেন ওঁটে।

১৫ই তারিখে প্রধান চিকিৎসক আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সুলতানের সহিষ্কৃত্ত সীলমোহর করা আমাদের সেই থলে গুলি ফিরিয়ে দিলেন। সুলতান জিনিস গুলি দেখে গুনে আবার সীলমোহর করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে আমরা সে সবের মূল্যও জানিয়েছিলাম। সেখানে জনৈক খোজা হাজির থেকে সব লিখে নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জিনিসের উচ্চমূল্য গুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে আমরা গোলকুগুার সুলতানের যে সকল আমির ওমরাহদের এবিষয়ে বলেছি তাঁদের এ সম্বন্ধে না আছে অভিজ্ঞতা, না আছে বিচার বুজি। সেই খোজাটি প্রতিদিন সুলতানের কাছে যত মূল্যবান জিনিস আসে তা দেখার সুযোগ পান। কাজেই তাঁর কথা গুনে আমি একটু কড়াভাবে বললাম যে তিনি হয়ত একটি মুবা ক্রীতদাসের মূল্য ভাল বুঝতে পারেন। কিন্তু মনিয়ের মূল্যায়ণ করার শক্তি কোথায়! এই বলে আমি মুক্তা নিয়ে বাসস্থানে ফিবে চলে এলাম।

পরদিন আমরা গোলকুণ্ডা ছেড়ে রওনা হলাম সুবাটের দিকে। এই রাস্তায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। আর যেটুকু যা আছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে একটি মাত্র কথা বলার আছে। আমরা গোলকুণ্ডা ছেডে প্রায় পাঁচদিন পথ চলেছি, তার ছ'তিনদিন মধ্যে সুলতান জানতে পারেননি আমি সেই খোজাটিকে কি বলেছিলাম। তারপরে ব্যাপারটা শুনে চার পাঁচ জন খোড়সওয়ার পাঠালেন আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জল্যে। কিছু তাদের একজন আমাদের কাছে পাঁছোবার সামান্য আগে আমরা মুঘল সম্রাটের সা্মাল্য মধ্যে প্রবেশ করি (বাকী অশ্বারোহীরা হুই রাজ্যের সংযোগ স্থলেছিল অপেক্ষমান)। এদেশের নিয়ম কানুন সবই আমার জানা ছিল। কাজেই আমরা বলে দিলাম ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জল্যেই আমানের ফিরে

যাওয়া সম্ভব নয়। আর বিনীতভাবে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। আমার সংগীকেও এবিষয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সমর্থন নেয়া হোল।

সুরাটে পৌছোবার পরে কলেরা রোগের প্রকোপে মঁসিয়ে দে জ্বর্ডিনের মৃত্যু ঘটে। আমি আগ্রাতে গিয়ে শাহজাহানের কাছে সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণী দেবার সংকল্প করেছিলুম। তিনি তখন মুঘল সমাট। কিন্তু তখুনি গুজরাটের সুবাদার ও সম্রাটের খালক নবাব সায়েস্তা থান তাঁর জনৈক মুখ্য কর্ম্মচারীকে আমার কাছে পাঠালেন আমেদাবাদ থেকে। কর্মচারীটি এসে বললেন যে নবাবের ধারনা আমার কাছে অসাধারণ সব মণিমুক্তা আছে বিক্রীর জন্মে। সুতরাং আমার সাক্ষাৎ পেলে তিনি খুসী হবেন। জিনিসের মূল্য তিনি রাজোচিত ভাবেই দেবেন। সিয়ের দে জর্ডিনের অসুস্থতার মধ্যে আমি নবাবের প্রেরিত সংবাদ পাই। জর্ডিনের মৃত্যুর পরে নবম দিবসে আমি নবাবের সংগে কথা বলি। বাস্তবিকই তিনি মণিরভের গুণাগুণ বিশেষ নির্ভুলভাবেই বিচার করতে পারতেন। আমি তথুনি তাঁর সংগে চুক্তিবদ্ধ হলাম। আমাদের বিশেষ কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটেনি। তবে যে মুদ্রা দ্বারা তিনি মূল্য প্রদান করবেন তার ধরণ সম্বন্ধে কিছু তর্ক উঠেছিল। তিনি আমাকে সোনা ও রূপা, হুই প্রকার ধাতুর মুদ্রা মধ্যে থেটি হোক গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি আবার থানিকটা আভাস দিলেন যে ঘর থেকে অত পরিমাণ রূপা বেরিয়ে যায় তা তিনি ভাল মনে করেন না। তখন আমি মুণ্মুদ্রা দারা মূল্য গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। তবে সংখ্যায় তা কম হবে। আমি নবাবের ইচ্ছেই পূরণ করতে রাজী হলাম। তিনি আমাকে অতি চমংকার সব স্বর্ণমূজা ও তাল সোনা দেখালেন। এরকম সোনার বহর সুদীর্ঘকালে পৃথিবীর বুকে দেখা যায়নি। স্বর্ণ মুদ্রার তথন প্রচলিত মূল্য ছিল চৌদ্দটি রোপ্য মুদ্রা অর্থাৎ চৌদ্দ টাকার সমান। সেক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব দিলেন আমাকে সাড়ে চৌদ্ধ টাকা হিসাবে পাওনা মিটিয়ে দেবেন। আবার বললেন যে আমি যদি চৌদ্দ টাকা চার আনা হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু তাতে আমার লাভের অংশ কম হওয়ার আশংকা দেখাগেল। তথন আমি তাঁকে আঁচ দিলাম যে এত বেশী পরিমাণ টাকার বেলায় প্রতিটি মুর্ণ মুদ্রায় এক চতুর্থাংশ বাদ দেয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে খুসী করার জন্মেই আমি রোপ্য মুদ্রা চৌদ্ধটি ও তার এক অফ্টাংশ প্রতিটি স্বর্ণমুদ্রার জন্মে গ্রহণ করতে বৃাধ্য হয়েছিলাম।

অবশেষে মনে হোল যে এত মহানুভব ও জাঁকজমক সম্পন্ন নবাব ও স্বলতানদের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপাবে যেন আর একটু উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত। আমি আমেদাবাদে থাকতে তিনি প্রতিদিন আমার বাস বাডীতে চারটি রূপার থলিপূর্ণ পোলাও পাঠাতেন। সংগে থাকতো আরও চমংকার সব খাদ্যদ্রব্য। একদিন সম্রাট তাঁকে এত প্রচুর আপেল পাঠালেন যা বয়ে আনতে দশ বার জন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল! আমেদাবাদে তা ছম্প্রাপ্য বলে তিনি আমাকেও এত বেশী সংখ্যক পাঠালেন যার মূল্য তিন চারশ' টাকার কম নয়। এইসব বিষয় ছাডাও তিনি আমাকে প্রচুর সম্মান সৌজন্ম দেখিয়েছেন নানা ব্যাপাবে এবং তা অনবরত। প্রায় এক হাজাব টাকা মূল্যের জিনিস ও একটি তলোয়ার তিনি আমাকে উপহাব দান কবেন। আমাকে একটি ঘোডা প্রদানের সংকল্প কবে জানতে চেয়েছিলেন আমার কি রকমটি পছন। আমি বয়য় ঘোডাব পরিবর্ত্তে একটি তেজম্বী মুবা অশ্বের আকাক্ষা প্রকাশ করলাম। তারপব তিনি আমাকে এমন একটি ঘোড়া পাঠালেন যেট এত বেশী লাফ ঝাঁপ দিত य ष्ट्रांनक जरून अनन्ताष्ट्रक ष्ट्रीनहाउ करत्र मार्टिए क्टरल निरम्भिन । आमि তথন ওটি সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করতে তিনি আমাকে আর একটি পাঠিয়ে দিলেন। আমি পরে দ্বিতীয়টিকেও বিক্রী করে দিযেছিলাম।

আমেদাবাদ থেকে আমি চলে এলাম সুরাটে। ওখান থেকে আবাব চলে গেলাম গোলকুণ্ডাতে। সেখান হতে গিয়েছিলাম খণিব দিকে এবং তা হীরা কেনার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে আবার সুরাটে ফিবে পারস্যে যাবাব সংকল্প করি।

## অধ্যায় কুড়ি

সুরাট থেকে অর্মাসে প্রত্যাবর্ত্তন। ভীষণ একটি নৌযুদ্ধেব অভিজ্ঞতা এবং কোন প্রকারে 
ফুর্ঘটনা থেকে আত্মরকা।

হীরকথণি ঘুরে সুরাটে ফিরে যাবার মুথে শুনলাম যে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার ফলে ওলন্দাজরা তথন আর পারস্যে কোন জাহাজ পাঠাবেন না। ইংরেজদেরও সেই একই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে তাঁরা যে চারথানি জাহাজ পাঠিয়েছেন, সেগুলির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্মই তাঁবা প্রতিমুহূর্ত্তে উন্মুথ। সুতরাং দেখা গেল যে আমার অর্মাসে যাওয়ার জলপথ বন্ধ। ফলে আমাকে আগ্রাও কান্দাহার হয়ে স্থলপথেই যেতে হবে। কিন্তু সে বাস্তা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ছুর্গম, ফুরুহ তো বটেই। কান্দাহারে তখন আবার যুদ্ধও চলছিল। পারসীক ও ভারতীয় সৈন্মরা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মবাস্ত। আমারে তখন প্রধান চিন্তা যে যেখানে কোন কাজকর্ম নেই এমন একটি জায়গাতে আমাকে অনির্দ্ধিষ্টকাল বসে কাটাতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে ২রা জানুয়ারী বাটাভিয়া থেকে বড় বড় পাঁচখানি জাহাজ এসে পোঁছোল সুরাটে। তা দেখে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না । ওলন্দাজ সেনাপতির সংগে আমার বন্ধুত্ব ছিল বলে আমি নিশ্চিত বুবলাম যে আমার প্রয়োজনীয় যা কিছু তা পেয়ে যাবো। তবে এতদিনের ভ্রমণে এরকম একটি সেনাধ্যক্ষের সাক্ষাং পাইনি। যাঁদের সংগে সাক্ষাং হোত তাঁর বেশীরভাগই বাণিজ্য কেল্রের কর্তাব্যক্তি। তাঁরা আমার সংগে বিশেষ সদয় ব্যবহার করেননি। সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সাহায্য করেননি। আমি কিন্তু সর্বেদাই তাঁদের নানাভাবে সহায়তা করেছি। আমি যথন খিশ অঞ্চলে গিয়েছি তখন তাঁদের জল্যে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে হীরক নিম্নে এসেছি। কোম্পানীকৈ না জানিয়ে সেই কাজ করতে হয়েছে। কারণ তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বেআইনী। তাছাড়া মৃল্যবান মণিরত্ব ক্রয়-বিক্রেয় সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাও ছিলনা। তাঁদের জ্বতে যদিও সামান্ত, তাহলেও তা করে আমার কোন লাভ হয়নি। পরে বরং সেজতে

ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে । তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর জন্ম বাটাভিয়ায় কিছু গণ্ডগোল বাঁধে এবং আমাকেও সেজন্ম ভুগতে হয়েছিল। পরে আমি সে বিষয়ে বলবো।

ভেলন্দাজরা যে সব জায়গায় থাকতেন আমি সেখানে গিয়ে খুব বেশী সভর্ক হয়ে চলতাম। আর তাঁদের মহিলা সম্প্রদায়কে খুসী করার জল্যে যতদূর সম্ভব করেছি। আমি পারস্য থেকে ভারতে আসার সময় সর্ববদাই উৎকৃষ্ট সুরা ও উত্তম ফল সংগে নিয়ে আসত্বম। আর আমার সংগে এমন লোক থাকতেন যিনি ভারতে আগত ওলন্দাজদের চেয়ে রামার কাজ ভাস জানতেন। সে লোকটি খুব ভাল সুপ ও রুটী তৈরী করতে পারতেন। আমি ওলন্দাজদের তা খাইয়ে আনন্দ লাভ করত্বম। এদেশের আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমি যথেষ্ট বর্ণনা দিয়েছি ওলন্দাজ মহিলারা আমাকে বলতেন যে তাঁরা এই ভোজপর্ব্বে খুসী হয়েছেন। এই জাতীয় পার্টিতে আমি তাঁদের স্বামীদের সংগেই নিমন্ত্রণ করতাম।

পূর্বেই বলেছি সুরাটের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন আমার বন্ধু। বাটাভিয়া থেকে আগত পাঁচটি জাহাজের একটিতে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হলেন। তাতে আমি খুব সম্ভুষ্ট হই। কিন্তু তিনি আবার আমাকে 'বললেন যে ইংরেজদের মুখোমুখি হয়ে পড়লে আমার বিপদের আশংকা . আছে। আর যুদ্ধকালে সেরকম ঘটনা অনিবার্যাও বটে। আমার অ্যান্ত বন্ধুরাও সেই ভারী বিপদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ভাঁদের অনুরোধে আমি কান দিইনি। সুরাটে কর্মহীন অলস জীবন যাপনের চেয়ে বিপদের আশংকা নিয়ে জাহাজে ওঠাই সিদ্ধান্ত করলুম এবং তা বেশ দৃঢ়তা সহকারে। সেই ওলন্দান্ধ জাহাজগুলি ছিল রণপোত, বাণিজ্য তরনী নয়। সেজন্যে অধ্যক্ষ হুকুম দিলেন যত ক্রত সম্ভব তাদের তিন খানি থালি করতে। আর অতি সম্বর জাহাজ তিনটিকে পাঠিয়ে দিতে আদেশ দিলেন সেই চার খানি ইংরেজ জাহাজকে অনুসরণ করার জন্মে। তিনি জ্ঞানতেন যে ইংরেজ জাহাজ ক'টি মালবোঝাই করে অবশ্যই পার্য্য থেকে তখন ফিরে আসবে। আর মালবাহী জাহাজের পক্ষে অন্য জাহাজের সংগে বুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হরেনা। বাকী হু'থানি জাহাজ তিন চারদিন পরে ষাত্রা শুরু করবে। কারণ পুরো পাঁচ খানি জাহাজের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ -করে ঐ ত্ব'থানিতে তুলতে কয়েকদিন সময় আবশ্যক।

আমি উঠলাম শেষোক্ত ত্'থানি জাহাজের একটিতে। যাত্রা শুরু হোল

৮ই জানুয়ারী। ১২ই তারিখে দিউতে পৌছোবার আগে আমাদের পূর্ববামী
তিনথানি জাহাজকেও দেখতে পেলাম। তথুনি যুদ্ধ মন্ত্রণ। সভা বসলো এই
বিবেচনার জন্তে যে আমরা কোন পথে এগিয়ে ইংরেজ জাহাজের মুখোমুথি
হব। সে জাহাজগুলি সম্ভবতঃ তথন পারস্তে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু
আসলে তাঁরা বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারিনি। ওলন্দাজদের প্রথম তিন
থানি জাহাজ দিউতে পৌছোবার মাত্র হ'দিন আগে ইংরেজ জাহাজের বহর
।দেউ বন্দর ত্যাগ করে গিয়েছে। তথন স্থির হোল যে আমাদের সিদ্ধুদেশ হয়ে
থাওয়া ভাল। তারপব প্রতিটি জাহাজ দিউর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে
ধাহাজস্থিত প্রতিটি কামান দ্বারা গোলা বর্ষণ করে চললো সহরের দিকে
তাক্ করে। সহরবাসীরা যথন বুবলো যে আমরা ওদিকে এগোচিছ তথন
তাঁরা প্যালথ্যে যাবার চেন্টা করলো। আমাদের দিকে তাঁরা মাত্র হ'বাব
গুলী ছুঁড্তে সাহস প্রেছেল।

গোলাবর্ষণের পরে আমরা সিঞ্চুদেশের পথে চললাম। জানুযারীর বিশ তারিখে আমরা সিঞ্চুতে পৌছোলাম। আর একটি নৌকো পাঠিয়ে দেয়া .হাল তীরের দিকে। ওখানে ইংরেজ ও ওলন্দাজ হুইএরই কুঠা ছিল। এই সময় আমাদের জহাজে খবর এল যে মালবাহী ইংরেজ জাহাজগুলি শীঘ্রই ওখানে এসে পৌছোবে, এমন আশা করা যাচছে। তখন স্থির হোল যে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমাদের জাহাজ ওখানে নোঙ্ব করে থাকবে। যদি ঐ ক'দিনের মধ্যে ইংরেজ জাহাজগুলি এসে না পৌছোয় তবে আবাব সমুদ্রে চলতে থাকবো এবং পারস্থা প্রয়ন্ত ওদ্বের সন্ধান করবে।।

২রা ফেব্রুয়ারী ভোর হতেই আমরা কয়েকটি জাহাজের আঁচ পেল।ম।
কিন্তু দূরত্বেব জন্ম স্পর্ট দেখতে পাইনি। আর বাতাস প্রতিকৃল হওয়তে
ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়াও সন্তব হয়নি। অনেকে মনে করেজিলেন
ওপ্তলি মংস্থা শিকারের তরণী। কিন্তু ক্রমশঃ ওরা ২ত এপ্তলো তত্তই স্পর্ট বোঝা গেল যে ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ। আমাদের আক্রমণ উদ্দেশ্যেই
এগিয়ে আসছে। পরে শুনেছিলাম যে কতক্তুলি জেলের কাছেই ওঁরা
আমাদের জাহাজের খবর পেয়েছিলেন। ওলন্দাজ জাহাজপ্তলি সাধারণ
বণতরী ছিল বলে তাঁরা শুনেছিলেন। তাই তাঁদের আশা ছিল যে সহজেই
এপ্তলিকে ধ্বংস করা যাবে। একথাও সত্য যে এই রকম ছোট ওলন্দাজ পোত ইতিপূর্ব্বে তাঁরা দেখেননি। আর এগুলি মুখ্যতঃ মুদ্ধের উদ্দেশ্তে তৈরী নয় বলে কোন উঁচু প্রাচীর গোছেরও কিছু ছিলনা। তার ফলে বাইরে থেকে আরও ছোট দেখাত। তাহলেও জাহাজগুলি ছিল অত্যন্ত সৃদৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন,!

আমাদের নৌ সেনাপতির কামান ছিল আটচল্লিশটি। বিশেষ প্রয়োজনে ষাটটি ব্যবহার করতেন। লোক লঙ্কর ছিল একশ' কুড়ি জন। বেলা ৯টার মুখে দেখা গেল ইংরেজরা সমস্ত জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাঁরা খুব বেশী দুরে নয় দেখে আমরা আর সময় ক্ষেপ না করে নোঙর তুলে শিকল সব কেটে এগিয়ে চলার জন্ম প্রস্তুত হলাম। কিন্তু হাওয়ার গতি আগের মতই পুরোমাত্রায় প্রতিকৃল হওয়াতে আমরা শক্রপক্ষের দিকে এগোতে সক্ষম হইনি। ওঁরা ছিলেন বাতাসের অনুকৃল গতিমুখে। স্তরাং তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দে এগোতে লাগলো। আর ওদের মধ্যে নৌধ্যক্ষ ও উপনৌধ্যক্ষ নিজেদের পোত ওলন্দাজদের বেশ কাছে এগিয়ে নিয়ে এলেন। আবাব ওলন্দাজ জাহাজের পাশেই নোঙর করার উদ্দেশ্যে অসং বুদ্ধিও খেলিয়ে চললেন। সত্যি বলতে কি, আমাদের অধ্যক্ষ এই সংগ্রামে বিশেষ সাহস শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। উল্টে তিনি জাহাজে উঠে অমন চমংকার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে, শিকল ইত্যাদি কেটে দিলেন পোতটিকে মুক্ত করাব জন্মে। সমগ্র বন্দরটি এমন ভাবে আবদ্ধ ছিল যে বাইরে থেকে বোঝাও যায়নি যে জাহাজে কত সংখ্যক কামান আছে।

ইংরেজরাই প্রথমে গোলাবর্ষণ করতে শুরু কবেন। আমাদের পক্ষেত্র তথন পুনরাক্রমণ হোল। এপক্ষের প্রত্যুত্তরও কম জোরালো হয় নি। খানিক পরে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের উপ সেনাপতি আবার বন্দৃক চালালেন আমি যে জাহাজটিতে ছিলুম সেটিকে তাক্ করে। আমাদের নেতা থানিকক্ষণ সংযত থেকে গুলি চালান নি। হ' পক্ষ পাশা পাশি আসার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আমাদের পক্ষেদশ জনের প্রাণ হানি ঘটলো। এরপরে আমরা একেবারে শক্রর কাছে গিয়ে পড়লাম। ব্যবধান ছিল মাত্র পিন্তলের গুলী ছুঁড্বার মত। তথন আমরা দলপতিকে আমাদের সমন্ত বন্দৃক দিয়ে গুলী ছুঁড্তে সাহায্য করলাম। ফলে ওদের জাহাজের একটি মান্তল ভেঙ্গে পড়লো। হুই পক্ষের জাহাজ কাছাকাছি হতে আমাদের সহকারী নাবিক ও আমি হু'জনে মিলে এত হুর্দান্তভাবে

কামান দাগতে শুরু করলাম যে ইংরেজ নৌধ্যক্ষের কেবিনে যে বারুদ সঞ্চিত ছিল তাতে আগুন ধরে গেল। আর ইংরেজদের মনে আশংকা হোল যে তাঁদের জাহাজটি পুরো আগুনের কবলে পড়ে যাবে। আমাদের দলপতির মনেও নানা শংকা হতে তিনি সমস্ত নাবিকদের জাহাজের মধ্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যান্ত ইংরেজরা তাদের জাহাজের আগুন নেভাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মাঝি মাল্লাদের দশ বার জ্বন নিথোঁজ হলেন। আমাদের দলপতি এই ঘটনাটিতে খ্ব মর্যাদা লাভ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু হু'তিন দিন পরেই দেহে আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ইতিমধ্যে আমাদের আর একটি জাহাজ প্রায় ত্রিশটি কামানসহ বিরার্ট একটি ইংরেজ পোতকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করলো। সে জাহাজটি সতর্ক ছিল না। ফলে ক্ষতি হয়েছিল খুব বেশী। আমি যে জাহাজে ছিল্ম সেটিও এগিয়ে পেল সেই ইংরেজ জাহাজটিকে একেবারে জলের অতলে ভুবিয়ে দেবার জলে। আর ওটিকে পুরোপুরি মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হোল। তথন আর ওর আত্মরক্ষার কোন উপায় রইল না। এই অবস্থায় ইংরেজ সেনাপতি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরুপায় মনে করে তখুনি শ্বেত পতাকা নিয়ে জাহাজের উপরে উঠে গেলেন শান্তি ও সহৃদয়তার জ্বন্ত। তা মঞ্জুরও হয়েছিল। ছুতোর মিস্ত্রীরা মিলে খুব জোর চেষ্টা চালিয়েছিল কামানের গোলাতে জাহাজে যে ছিদ্র হয়েছিল তা বন্ধ করার জন্ত। অনেক জায়নায়ই গর্ত্ত হয়েছিল। কিন্তু যথন তারা দেখলো যে নাবিকরা তাদের দিকে আর বেশী লক্ষ্য রাখছেন না, তখন জাহাজ মেরামতের কাজ বন্ধ করে তারা সিরাজী সুরা পানে ব্যাপ্ত হোল। জাহাজের খোলের মধ্যে তা বেশ কিছু পরিমাণেই ছিল। ওলন্দাজরা যতক্ষণে ঐ জাহাজের কাছে না এসেছে ভতক্ষণই মাঝি মাল্লা ও মিন্ত্রীরা মিলে সুরাপানেই মন্ত ছিল।

ইতিমধ্যে ত্রিশ চল্লিশ জন ওলন্দাজ ইংরেজ জাহাজটিকে অধিকার করতে এসে পাটাতনে কাউকে দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে গেল। সেখানে দেখলেন মাঝি মাল্লারা সকলে পান কার্য্যে মগ্ন। তথন তাঁরাও ওদের পান পর্বের যোগ দিয়ে সব ভূলে বসলেন। খানিক পরেই দেখা গেল জাহাজটি অতলে ভলিয়ে যাছে। বিজ্ঞোও বিজিত সকলে একত্রে করলো সলিল সমাধি লাভ। রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল ইংরেজ কাপ্তেন ও ঘু'জন ফরাসী

কাপুসিন। তাঁরা সেই বর্করদের পানোন্মত দেখে সুযোগ বুঝে একটি নৌকোতে নেমে আমাদের জাহাজে এসে হাজির হলেন। আমরাও তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

আমাদের মুখ্য নাবিক তখন কাপ্তেনের দায়িত্বভার নিলেন। তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। পরদিন নৌধাক্ষ তাঁর জাহাজে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে সমস্ত কাপ্তেন ও নেতৃর্ন্দ সমবেত হয়েছিলেন এই শক্ত বিজয়ের জন্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্মবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনেব উদ্দেশ্যে। সেই সংগে আহার পর্বও সমাধা করলুম। ওখানে উপস্থিত কাপুসিন বিশপরা আমাকে বললেন যে তাঁরা আমার ম্বদেশবাসী। সুতরাং আমি যে জাহাজে যাচ্ছি সেটিতে করে যেতেই তাঁদের আগ্রহ। আর নৌধ্যক্ষ যেন তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন। তা মঞ্জুর হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায়ই আমি তাঁদের সংগে করে নিয়ে এলাম। তাঁদের আরাম স্বচ্ছন্দ্যের জন্ম আমি সাধ্য মত সুব্যবস্থা করতে ক্রটী করিনি।

পারস্থা থেকে ভারতবর্ষে যেসকল জাহাজ যায় তা সাধারণতঃ মদ্য ও টাকায় পূর্ণ থাকে। যে জাহাজটি ডুবে গেল সেটি আরও বেশী জিনিস ও অর্থ নিয়ে এসেছিল। এই কারণেই জাহাজটি য়ুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। ওটি ডুবে যাওয়াতে অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। ওলন্দাজদের আরও সাহস ও রসদ থাকলে হয়ত জাহাজটি বাঁচানো যেত। বাস্তবিক পক্ষে এবং সত্য বলতে কি, ওলন্দাজ নোধ্যক্ষ ও কাপ্তেনদের অধ্যবসায়ের অভাবেই বন্দীদেরও লাভজনক জিনিস পত্র তাঁরা আয়ত্বে রাখতে পারেন নি। তাঁরা যদি জানতেন যে সেই সুযোগে তাঁরা কত লাভবান হতে পারতেন তাহলে জয় লাভের চেটা আরও জোরদার হোত।

ুএই সংগ্রামে আমার জীবনও যথেষ্ট সংকটজনক হয়েছিল। আমার পাশেই ছিলেন এমন ত্ব' জন ওলনাজ যাঁরা কামানের গুলীতে আহত হয়েছিলেন। আমার অবস্থা তখনই হয়েছিল বিষম সংকটাপর। জাহাজের একটি অংশ ডেক্সে টুকরো হয়ে পড়ে যায়। ফলে একজনার মাথা যায় কেটে; আমার কোটও ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমার পাশের জনৈক ওলনাজ নিহত হলে তাঁর রজে আমার দেহ আপ্রত হয়েছিল। য়ৢয় শেষ হলে আমরা গিক্কুদেশের কুলে আবার নোঙর করার উদ্দেশ্যে ফিরে যাই। কিছু একটা প্রবল আছে উঠলো। সমুদ্র ক্রিপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। আমরা উদ্ধন

বাধ্য হয়ে পূর্বব উপকৃলে ছয় লীগ উঁচু জায়গায় জাহাজ নোঙর করার জন্যে এগিয়ে গেলাম। ওখানে আমাদের থাকতে হয়েছিল ১৬৫৪ খৃফ্টান্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত। ঐ সময়টা আমরা কাটিয়েছি আহত ও পীড়িতদের সেবা যত্ন করেই। অনেক আহত ইংরেজ ওখানে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অবশেষে আমরা পোঁছে গেলাম সিন্ধু উপকৃলে। ওখানে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল পানীয় জ্ল ও খাদ্য সংগ্রহ। তাছাড়া ওখানে যে নোঙর ফেলা হয়েছিল তা তুলে নেওয়াও ছিল আর এক উদ্দেশ্য। ২৮শে তারিষ পর্যান্ত আমরা ওখানে কাটিয়েছি। তারপরে গোম্বরুণে পোঁছোই ৭ই মার্চ্চ এবং তা বেশ একটা সুখকর ভ্রমণ যাত্রার পরে।

জাহাজ থেকে নেমে আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছিল ঈশ্বরকে ধল্যবাদ জ্ঞাপন করা। তিনিই আমাকে এবং আরও অনেককে বিষম বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অলাবধি প্রতিদিনই তাকে আমার প্রাণের প্রণতি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলেছি।

# দ্বিতীয় ভাগ

#### অধ্যায় এক

হিন্দুন্তানে সংঘটিত শেষ মুদ্ধের বিবরণ। এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সামাজ্য ও দরবারের অবস্থা।

এই ইতিহাস লিখতে বসে আমি কোন মন্তব্য করবো না। আমিও দেশে গাকতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আমি কিভাবে জানতে পারি তাও উল্লেখ করতে চাই না। পাঠকদের উপরেই সে বিষয়টি ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁরা নিজেদের খুসী মত এ বিষয়ে নীতিগত ও রাজনৈতিক মনোভাব সৃষ্ট করে নেবেন। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট যে আমি মুঘলদের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের একটি নিশ্বঁত বর্ণনা দিচ্ছি। আর তা দিচ্ছি ওদেশে বসবাসকালে আমি যে বিবরণ লিখে রেখেছিলাম তার উপরে নির্ভর করেই। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় কোন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে এখানে স্থান দিই নি।

বিবাট সুবিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল জুডে। এর বিস্তার সিন্ধু নদীর তীরবর্তী পর্বতমালা থেকে গঙ্গার ওপার পর্যান্ত; পূবদিকে এ সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্পর্শ করেছে আরাকান রাজ্য, ত্রিপুরা ও আসামকে। পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেছে পারস্থা দেশ ও উজবেকদের তার্তারী পর্যান্ত। দক্ষিণে রয়েছে গোলকুতা ও বিজ্ঞাপুর রাজ্যের সীমানা; আর উত্তরে এই সাম্রাজ্যের সীমা পোঁছে গিয়েছে ককেশাস অঞ্চল পর্যান্ত। তার উত্তর পূবদিকে ভুটান রাজ্য। সেখান থেকেই কস্তুরী ম্গনাভী আমদানী হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে চেগাথী বা উজবেক্গণের দেশ (সম্ভবতঃ ক্যাথে অর্থাৎ উত্তর চীন দেশ)।

ভারতবর্ধ দেশটিও ভারতীয়দের শক্তি প্রতিভা সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন।
আমি কিন্তু এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ তবে মল্লজানিত বিষয়ের উপরেই বেশী
জোর দিচ্ছি। প্রথমে আমি সাধারণভাবে মুঘল নামে পরিচিত ভারতীয়
শাসকদের পরিবারবর্গের কথাই উল্লেখ করবো। গোড়াতে যাঁদ্রা এদেশ
জয় করেন তাঁরা ছিলেন শেতাক্ষ। এদেশে জাত ভারতীয়ণণ বাদামী কা
জলপাইএর মত রঙ-এর মানুষ।

বর্ত্তমান মুখল সমাট ঔরংজেব তিমুর বংশের একাদশ পুরুষ। শ্রেষ্ঠ বীর তিমুর লঙকে সাধারণতঃ তেমারলেন্ বলা হয়। তিমুর লঙের রাজ্য জয় ও বিস্তার হয়েছিল চীনদেশ থেকে পোলাগু পর্য্যস্ত। তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্তী খ্যাতিমান ও শ্রেষ্ঠ সব সেনাপতিদের গৌরব মহিমাকে দিয়েছিলেন ম্লান করে।

তাঁর বংশধরগণ সমগ্র ভারত অর্থাৎ সিদ্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল জয় করেছিলেন। ঐ সময় তাঁরা অনেক রাজা মহারাজাকে হত্যা করেন। আজ ঔরংজেবের রাজ্যের বিস্তার হয়েছে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী, মূলতান, লাহোর, কাশ্মীর, বাংলাদেশ ও আরও নানা অঞ্চলে। আমি এখানে অহ্যাহ্য ছোটখাট রাজা ও সামস্ত যাঁরা তাঁর বহাতা স্বীকার করেছেন ও তাঁকে কর দান করেন, তাঁদের কথা উল্লেখ কচ্ছি না। তিমুর লঙ্গ থেকে বর্ত্তমান শাসক ঔরংজেব পর্যান্ত তাঁর বংশধরগণ ও যাঁরা রাজ সিংহাসন অধিকার করেছেন তাঁদের নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কচ্ছি:

- ১। তিমুর লঙ্ অর্থাৎ 'খঞ্জ'। তাঁর একখানি পা ছিল লম্বায় ছোট। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সমাধিস্থও করা হয় সমরকলে। এই স্থানটি চেগাথী বা উজবেকদের তাতািরী দেশের অন্তবর্ত্তী।
  - ২। তিমুর লঙের পুত্র মিরাণ শাহ।
  - ৩। মিরাণের পুত্র সুলতান মহম্মদ।
  - ৪। মহম্মদের পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ মীর্জা।
  - ৫। সুলতান আবু সৈয়দের পুত্র উমর শেখ মীর্জা।
- ৬। উমর শেখের পুত্রই হলেন সুলতান বাবর অর্থাৎ কিনা "সাহসী রাজকুমার"। ইনিই ভারতের সর্বব শক্তিমান মুঘূল শাসক গোষ্ঠার প্রথম পুরুষ। ইনি পরলোকগমন করেন ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে।
- ৭। হ্য়ায়ৄন অর্থাৎ 'সুখী'। ইনি বাবরের পুত্র। এঁর মৃত্যু ঘটে ১৫৫২
   খফাব্দে।
- ৮। আবহুল ফতে জালালুদ্দিন মহম্মদ। ইনি আকবর নামে সুবিদিত এবং হুমায়ুনের পুত্র। আকবর কথার অর্থ 'শক্তিমান'। তিনি রাজত্ব করেন ৫৪ বছর। পরলোক গমন করেন হিজিরা ১০১৪ সালে, খুফীব্দ ১৬০৫।
- ৯। সুলতান সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর বাদশাহ অর্থাং জ্বগংজ্বয়ী। ইনি পিতা আকবরের উত্তরাধিকার লাভ করেন। আর লোকান্তরিত হন ১৬২৭ খ্য্টাব্দে। তাঁর পুত্র ছিলেন চারটি—জৈষ্ঠা সুলতান খসরু, দ্বিতীয় সুলতান খুরুম, তৃতীয় সুলতান পরভেজ্ব ও ক্লিষ্ঠ শাহরিয়র।

- ১০। জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সুলতান খ্রম পিতার সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুলতান শাহ বেদিন মহম্মদ নামে আগ্রাব ত্বর্গে সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি শাহজাহান অর্থাৎ জগতের অধিপতি নামে ষেচ্ছায় অভিহিত হন।
- ১১। উরংজেব অর্থাৎ সিংহাসনের অলংকার হলেন বর্ত্তমান মুঘল সমাট। এই পুস্তকে মুদ্রিত প্রতিলিপি দারা বোঝা যাবে যে কি প্রকার মুদ্রারাশি সম্রাটগণ সিংহাসনে আরোহণকালে প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। আমি মুঘল বাদশাহদেব অস্ত্রশস্ত্র ও সীলমোহরের যে বিবরণ দিয়েছি তার প্রতিলিপি মুদ্রিত থাকতে। মুদ্রাতে। সবচেয়ে বড সীলটিব মাঝখানে শাহজাহানের প্রতীক হিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু উরংজেব সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর ঐ রকম সুবৃহৎ মুদ্রা বা সীল আর তৈরী হয় নি। তার আমলেব বেশীব ভাগ মুদ্রাই কণাব, সামাশ্য কিছু মুর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।

একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে মহান মুঘল সমাটগণ ছিলেন সমগ্র এশিয়াব মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক শক্তিমান ও ধনসম্পদশালী। এঁরা অধীনস্থ রাজ্যের সার্বভৌমত্ব লাভ কবে সমস্ত রাজ্য্ব আদায় করতেন। সাম্রাজ্যের সম্রাষ্ট ব্যক্তির। বাদশাহের পক্ষ থেকে রাজ্য্ব সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত রাজ্য্বেব হিসেব পেশ কবতে হোত প্রদেশের (সুবা) সুবাদারগণেব কাছে। তারপর সুবাদারগণ তা জমা দিতেন মুখ্য-কোষাধ্যক্ষ ও অর্থমন্ত্রীর কাছে। ভারতেব এই মহান বাদশাহদের সাম্রাজ্য এত ধনসম্পদশালী, এত উর্কবা ও জনসমৃদ্ধ যে এর তুলা আর কোন স্মাট ও সাম্রাজ্যেব কথা জানা যায় না।

## অধ্যায় চুই

ভাবত সম।ট শঃহজাহনেব পীড়া ও অনুমিত মৃত্যু। তাঁব পুত্রগণেব বিদ্রোহ।

শাহজাহানের অনুমিত মৃত্যু উপলক্ষ্য কবে মহান মুঘল বংশের সাম্রাজ্য মধ্যে যে বিদ্রোহ সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধ্যে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে ফা সারা পৃথিবীর জানা উচিত। এই শ্রেষ্ঠ সম্রাট চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল রাজত্ব করেছেন। আবে রাজ্য পরিচালনা ও প্রজা শাসনের চেয়েও তিনি বেশী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরিবারের প্রধান পুরুষ ও সন্তানদের পিতা রূপে। তার রাজত্বকালের মহিমা মর্যাদা অতি উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নাত হয়েছিল। সে সময় পুলিশী প্রহরা এত কডাকডি ছিল যে রাস্তায় পথচারীদের নিরাপত্তা ব্যাপারে ও চৌর্যাপরাধে কাউকেও কথনও অভিযুক্ত করা বা শান্তি দেবার প্রয়োজনই হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক অবিবেচনার কাজ করেন। তারপর আবাব এমন একটি কড়া ধরনের ঔষধ ব্যবহার করেন যার ফলে তাঁর শরীরে আধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যু মুথে এগিয়ে যান। সেই ব্যাধির আক্রমণে তিনি হু' তিন মাস হারেমে বেগমদের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। খুব কচিচং কখনই ঐ সময়ে লোক চক্ষুতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন; আর তাও দীর্ঘদিন পরে পরে। এই জন্মেই সকলের মনে হয়েছিল তিনি আর জীবিত নেই। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সম্রাট্রের প্রতি সপ্তাহে তিনবাব করে জনসমক্ষে আত্ম প্রকাশ করতে হয়। তা যদি সম্ভব নাহয় তাহলে অস্ততঃ পনের দিন অস্তর একবার করতেই হবে।

শাহজাহানের ছয়টি সন্তানের চারটি পুত্র ও দুটি কন্যা। জৈয়ে পুত্রের নাম দারাশাহ, দিতীয় সুলতান শুজা, তৃতীয় ঔরংজেব অর্থাৎ বর্ত্তমান সম্রাট, আর কনিষ্ঠ মুরাদ বকস। দুই কন্মার মধ্যে ক্ষেষ্ঠ। হলেন বেগম সাহিবা, আর কনিষ্ঠার নাম রোশেনারা বেগম। এদেশের ভাষায় এই নামগুলির এক একটি সম্মানস্চক অর্থ রয়েছে। যেমন, জ্ঞানী, সাহসী, গুণবান ইত্যাদি। আমাদের ইউরোপেও একই প্রথায় রাজাও রাজকুমারদের নাম ও পদবী স্থির করা হয়। যেমন ন্যায়বান, বলিষ্ঠ, সদালাপী বা শিষ্টাচার সম্পন্ন ইত্যাদি। তবে পার্থক্য কেবল যে ওখানে জন্মের সংগ্রে সংগ্রে নামকরণ

হয় না। জীবনে এই সব গুণ ও শব্জির কিছু পরিচয় দিলে বা পাওয়া গেলে তবে নাম দেয়া হবে যাতে এই চমংকার নামের মাধ্যমে ভাবীকালের মানুষেব মনে তাঁদের স্মৃতি জাগরক থাকে।

শাহজাহান চার পুত্রকেই সমভাবে স্থেহ করতেন। চারজনকেই তিনি চাবটি গুরুত্বপূর্ণ সুবায় সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুবাগুলিকে ছোট খাট রাজ্যও বলা যেতে পারে। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শাহকে নিজেব কাছাকাছি দিল্লী সুবায় রেখেছিলেন। দাবাশাহের উপর সিদ্ধুদেশেব শাসন ভারও অর্পিত হয়েছিল। সেখানে তিনি যখন অনুপস্থিত থাকতেন তখন জনক সহকারী শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। সুলতান গুজা বাংলা সুবাব ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। উরংজেব গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্য রাজ্যে; আর মুরাদ বক্স পেয়েছিলেন গুজরাটের শাসন ভার। শাহজাহান এইভাবে চার পুত্রকে সন্তুট্ট করার জল্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাদের উচ্চাভিলাস তাতে তৃপ্ত হয়নি। আর সংবুদ্ধি সম্পন্ন পিতা পুত্রদেব মধ্যে শাস্তি বজ্নায় রাখার জল্যে যা কিছু পরিকল্পনা করতেন, তা সবই তাঁর। বার্থ করে দিতেন।

শাহজাহান পীডিত, আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন হারেমে। দীর্ঘদিন জনসমক্ষে
আর্মপ্রকাশ করেননি। গুজব ছড়িয়ে পডলো তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর
ধারনা হোল সকলের যে দারাশাহ পিতার মৃত্যুর ঘটনাকে গোপন রেখেছেন।
আব সাম্রাজ্য অধিকারের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজন সুসম্পন্ন কচ্ছেন। তবে
একটা কথা ঠিক যে সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যু, আসন্ন। শেষ
মুহূর্ত্তের আর বিলম্ব নেই। তাই তিনি দারাশাহকে হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর
সাম্রাজ্যের সমস্ত ওমরাহ এবং সম্রাভ ব্যক্তিদের সমবেত করে তিনি যেন
পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দার। ছিলেন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। এ
জন্মেই তিনি আরও বলেছিলেন যে আল্লার অনুগ্রহে তাঁর জীবন যদি আরও
কিছুদিন রক্ষা পায় তাহলে তাঁর ইচ্ছে যে মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রকে তিনি
সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার শান্তিপূর্ণভাবে বহন করতে দেখে যাবেন। জ্যেষ্ঠ
পুত্র সম্বন্ধে বাদশাহের মনে এই ইচ্ছে হওয়ার একটি স্থায় সংগত কারণও ছিল।
তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য কচ্ছিলেন দারাশাহের তুলনায় অন্থান্য পৃত্রদের
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা অত্যন্ত কম।

পিতার ইচ্ছে আকাজ্জা জেনে তাঁর প্রতি অতি মাত্রায় ঋদ্ধাশীল পুত্র উত্তর দিলেন যে তিনি সম্রাটের জীবনরক্ষার জন্মে আল্লার কাছে প্রার্থনা কচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে তাঁর প্রার্থনা মঞ্চুর হবে। স্তরাং ভগবান সম্রাটের জীবন রক্ষা করলে তিনি কখনই সিংহাসন লাভের কথা কল্পনাও করবেন না। পরস্ক পিতার প্রজারূপে নিজেকে সর্ববদা সুখী ও সন্তুষ্ট মনে করবেন। বাস্তবিকই এই রাজকুমার পিতার কাছ থেকে মুহূর্ত্তের জন্মেও কোথাও যেতেন না। পীড়িত পিতাকে সর্ববদা সেবা করার জন্মেই তিনি কাছে থাকতেন। তিনি রাত্রিতেও সম্রাটের পালক্ষেব নীচে মেঝেতে গালিচা বিছিয়ে নিদ্রা যেতেন।

যাই হোক—শাহজাহানের মিথ্যামৃত্যু সংবাদ তাঁর অপর তিন পুত্রকে বিচলিত করে তুললো। তাঁরা প্রত্যেকেই সরাসরি পিতার সিংহাসনে নিজ অধিকার দাবী করলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্ষ অবিলম্বে সুরাট অধিকারের জন্মে সৈশ্য পাঠালেন। সুরাট সমগ্র ভারতে সর্ববাপেক্ষা বিরাট ও কর্মবহুল বন্দর। সহরটি ছিল অরক্ষিত। কোন বাধাবন্ধ ছিলনা। ছিল কেবলমাত্র কিছু ভাঙ্গা দেয়াল। তাও নানা জায়গায় উন্মুক্ত। কিন্তু যে কেল্লাটিতে ধনরত্ব ছিল তাকে রক্ষা করার চেটা হয়েছিল ঘূর্জয়ভাবে। উচ্চাভিলাসী বাদশাহ নন্দনের ছিল অর্থের প্রয়োজন। স্তরাং ঘূর্গটি অধিকারের জন্মেই তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। সাবাস খান ছিলেন রাজকুমারের খোজাদলের একজন এবং সেনাপতিও বটে। লোকটি ছিলেন খুব পরিশ্রমী ও শক্তিমান। একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সেনানায়কের সমস্ত শক্তি ও নৈপুণ্য সহকারে তিনি সেই অবরোধ কার্য্য পরিচালনা করেন।

তিনি কিন্তু পরে দেখলেন যে সৈত্য নিয়ে ওখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।
জনৈক ইউরোপীয় দ্বারা তিনি হ'ট বিস্ফোরণ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর প্রথম বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার ফলে সহরের
প্রাচীরের একটি বিরাট অংশ ধূলিসাং হয়েছিল। প্রাচীরের ভন্মস্কৃপে পবিখা
গেল বন্ধ হয়ে। ফলে অবরুদ্ধদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হোল। কিন্তু
অতিক্রুত তারা সাহস সঞ্চয় করে প্রায় চল্লিশ দিন আত্মরক্ষা করেছিলেন।
তারা সংখ্যায় ছিলেন খুব স্বল্প। ঐ সময় তাঁরা মুরাদ বক্সের সৈত্যবাহিনীর
অনেক ক্ষতি সাধন করেন এবং বহু সৈত্য নিহতও হন। সেই ভয়ংকর
প্রতিরোধের ফলে সাবাস খান অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে হুর্গে অবস্থিত
সৈত্যদের স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয় স্বজনের সন্ধান করতে থাকেন যাতে তাদের এনে

স্থাপকের সৈন্তদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন আক্রমণের সময়। তাছাড়া স্থানীয় সুবাদারের একটি ভাইকে পাঠালেন একটি প্রস্তাব সহ। প্রস্তাবটি হোল সুবাদার সুবাটি ছেড়ে দিলে উত্তমরূপে পুরস্কৃত হবেন। সুবাদার ছিলেন বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী। বাদশাহের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কোন সুনিশ্চিত সংবাদ পাননি। সুতরাং তিনি জানালেন যে শাহজাহান ব্যতীত আর কাউকে তিনি তাঁর মনিবরূপে গ্রহণ করতে অক্ষম। শাহজাহানই এই দায়িত্ব ভার তাঁকে দিয়েছেন। কাজেই এই দায়িত্ব সম্রাট ছাড়া আর কারোর হাতে দেয়া চলেন। তবে তাঁর হুকুম পেলে ভিন্ন কথা। মুরাদ বক্সকে রাজকুমার রূপে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সম্রাটের নির্দ্দেশ না পেলে তাঁর হাতেও এ দায়িত্ব সমর্পণ করতে তিনি অসমর্থ।

খোজা সেনাপতি সুবাদারের দৃঢ় মনোভাব দেখে বিশেষ কঠোর ভাবে ভীতি প্রদর্শন করলেন। তিনি জানালেন একদিনের মধ্যে সহরটি হাতে না পেলে তিনি তাঁদের সকলের স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করাবেন। সে হত্যার ভীতিও অবরুদ্ধদের মনে কোন প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেনি। কিন্তু শেষ পর্যান্ত নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা ও দ্বিতীয় বার বিক্ফোরণের আশংকায় সুবাদার কয়েকটি সম্মান জনক শর্ত্তে শক্রর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সাবাস খানও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কুঠিত হননি। তারপব তিনি কেল্লান্থিত ধনরত্ব বহন করে আমেদাবাদে নিয়ে যান মুরাদের কাছে। মুরাদ সেখানে প্রজা পীড়ন করে অর্থ সংগ্রহে বাস্ত ছিলেন।

রাজকুমার সুরাট অধিকারের বার্তা শুনেই একথানি সিংহাসন প্রস্তুত করান। অভিষেকের উপযুক্ত একটি দিন স্থির করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে কেবল গুজরাটের অধিকর্তারূপেই পরিচয় দিলেন না। সম্রাট শাহজানের সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিশ্বর বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। তিনি স্থনামে মুদ্রাও তৈরী করান এবং সমস্ত সহরে নতুন শাসকও নিযুক্ত করেন। তবে সেই সিংহাসন একটা মিথ্যা মোহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অতি সত্ত্বর তা ধূলিসাং হয়ে গেল। মুরাদ ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাজকুমার। তাঁর রাজদণ্ড ধারণের আকাজ্কা ছিল অন্যায্য। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল।

কুমার দারা শাহ সুরাট পুনরধিকারের জন্মে বাগ্র হলেন। কিন্তু সেকাজ তাঁর পক্ষে অসাধ্য হোল। কারণ তিনি যে কেবল পীড়িত পিতার সেবায়ই ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। বিতীয় জাতা শুজার গতিবিধির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হোত। শুজা মুরাদ অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিমান ছিলেন। বিদ্ন সৃষ্টিও করতেন তিনিই বেশী। শুজা তখন লাহোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আর সমগ্র বাংলা প্রদেশ তো তাঁর হাতের মুঠোতেই ছিল। দারা শাহ কেবল এটুকুই করতে পারলেন। তিনি অতি সম্বর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোকে একটি শক্তিশালী সৈত্য বহর সহ শুজার বিরুদ্ধে পাঠালেন। সেই তরুণ কুমার খুল্লতাতকে বাধা প্রধান করে তাঁকে বাংলাদেশ পর্যন্ত হটিয়ে দিতে সমর্য হন। আর বাংলা সুবার সীমান্তকে আয়ত্বে এনে সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে পিতা দারা শাহের কাছে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মুরাদ বক্স নিজেকে শুজাটের শাসনকর্তা বলে পরিচিত করে সারা ভারতে নিজ ল্রাতাদের ধ্বংস সাধনের পরিকল্পনা প্রচার করতে শুরু করলেন। আর অনতিবিলম্বে নিজ সিংহাসন আগ্রা অথবা জাহানাবাদে প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করেন।

ইতাবসরে অন্যান্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা উচ্চাভিলাসী ও ধূর্ত্ত বুদ্ধির ঔরংজেব ভাত্রুলকে তাঁদের শক্তি সম্পদ প্রথম পাতে ব্যয় করার মুযোগ দিলেন। নিজের সমস্ত মৃতলব ইচ্ছাকে রাখলেন গোপন। সাঁশ্রাজ্য সম্পর্কে ভান করে তিনি ভাব প্রকাশ করলেন যে এতে তাঁর কোন আসক্তি নেই। তিনি সংসার ত্যাগ করে দরবেশ অর্থাৎ সর্ববত্যাগী সাধকের জীবন অবলম্বন করবেন। তিনি কনিষ্ঠ ভার্তা মুরাদকে জানালেন যে তিনি অনুভব কচ্ছেন যে তিনি ( মুরাদ ) রাজত্ব করার জন্মে ব্যগ্র । কাজেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সহায়তা দান করতে তিনি প্রস্তুত। আর সাহসিকতার জন্মে সিংহাসন মুরাদেরই প্রাপ্য। সূতরাং সিংহাসন লাভে বড প্রতিবন্ধক দারা শাহকে পরাভূত করাব কাজে তিনি সৈন্ত, অর্থ সম্পদ সবকিছু দিয়েই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সাহায্য করবেন। অনভিজ্ঞ তরুণ রাজকুমার নিজ ভবিষাং সম্বন্ধে অন্ধবং হয়ে, বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ওরংজেবের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাবান হলেন। তাছাড়া ওরংজেবের সৈত্তদের সংগে মিলিত হয়ে রাজধানী আগ্রা দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দারাশাহ এগিয়ে এসে তাঁদের সমুখীন হলেন। যুদ্ধ হোল শুরু। মুরাদের পক্ষে সে মুদ্ধ হর্ভাগ্যজনক হয়ে উঠলো। কিন্তু অপর হুই ভাতার পক্ষে, বিশেষ করে তৃতীয় ভ্রাতার পক্ষে হোল শুভ লক্ষণযুক্ত।

জ্যেষ্ঠ কুমার সেনানায়কের কথায় কর্ণপাত না করে মনে করলেন যে তুই ভাইকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করাই জয়ের পথ সুগম করবে। সেনানায়কই কিন্তু ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল ভয়ংকর ও রক্তক্ষয়ী। মুরাদ অসীম সাহসে সিংহের মত যুদ্ধ করেও দেহে পাঁচ পাঁচটি তীরবিদ্ধ হলেন। তিনি যে হাতীটির পিঠে ছিলেন সেটিও রেহাই পায়নি। তীরবিদ্ধ হয়েছিল। দারাশাহের দিকে ভয়ের সূচনা মুহূর্তে ঔরংজেব সরে দাঁড়ালেন। আবার কিছু পরেই তিনি দেখলেন যে দারাশাহের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কর্মচারী ও সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে; তাঁর সৈশুদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই দেখে ঔরংজেব সাহস সঞ্চয় করে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। আর দারাশাহ দেখলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সামাশ্য কয়েকজন সৈশ্য ও লোক লন্ধর মাত্র বয়েছে। মুত্রাং তিনি নিরাশ হয়ে তংক্ষণাং পশ্চাদপদসরণ করে আগ্রায় ফিরে গেলেন। সন্ত্রাট সেখানে তখন কিছুটা আর্রোগ্য লাভ বরেছেন। তিনি পুত্রকে উপদেশ দিলেন দিল্লীর কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিতে। আগ্রায় যাধন সম্পদ ছিল তা সত্ত্বর অতি বিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায়ে সংগে নিয়ে যেতে বললেন।

উরংজেবের জয়লাভ হোল। মুরাদ বক্স রক্তপাতের ফলে শিবিরে ফিরে গেলেন। ক্ষতস্থানগুলির চিকিংসা শুক্রাষার প্রয়োজন ছিল। ঔরংজেবের পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়েছিল তাঁর সংগৃহীত অপরিমেয় ধনদৌলতের জন্মেই কেবল নয়। ভারতীয়রা হোল অস্থির চিত্ত ও অকৃতক্ত প্রকৃতির। সৈত্য বাহিনীতে অকৃতক্ত বিশ্বাসঘাতক থাকে প্রচুর। দারান পক্ষে সেই রকম লোকের সংখ্যা অধিক হয়ে গিয়েছিল। তাছাডা সৈত্য বাহিনীর মুখ্য বাক্তিদেব মধ্যে অনেকে পারস্থাদেশ থেকে এদেশে পলাতক। তাঁদের কোন বংশ কুলের মর্য্যাদা নেই, হাদয় বৃত্তি বলেও কিছু থাকে না। যখন যেখানে লাভের আশা বেশী, প্রাপ্তি অধিক হবে, তখনি তারা সেদিকে ঝুঁকে পডেন।

আসফ থানের (নুরজাহানের ভ্রাতা) পুত্র শায়েন্তা থান। আমি পরে এ বিষয়ে বর্ণনা দেব। ইনি ভগ্নিপতি শাহজাহানের জন্মে সিংহাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে রাজকুমার বুলাকিকে (খসরুর পুত্র দাওয়ার বকস) প্রতারণা করেছিলেন। শায়েন্তা খান ছিলেন এই চারটি বাদশাহ নন্দনের মাতুল . এদের মা ছিলেন তাঁর সহোদরা। ইনি এই সময়ে উরংজেবের পক্ষে যোগ দিলেন। সংগ্রে নিয়ে এলেন দারাশাহ ও মুরাদের দলত্যাগী বহু সংখ্যক মুখ্য কর্মচারীকে। মুরাদ শেষে উপলব্ধি করলেন যে উরংজেবকে বিশ্বাস করা

মারাত্মক ভুল হয়েছে। আরও বুঝলেন যে ঔরংজেব সোঁভাগ্যের প্রভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে অচিরে কার্য্যকরী করতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে মুরাদের মনে ঔরংজেব সম্বন্ধে নানা ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো। তখন তিনি ঔরংজেবের কাছে সংগৃহীত অর্থ সম্পদের অর্দ্ধাংশ চেয়ে পাঠালেন যাতে তিনি গুজরাটে চলে যেতে পারেন। তহুত্তরে ঔরংজেব আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করতে ব্যগ্র এবং এই জন্ম তাঁর সংগে পরামর্শ করতে চান। মুরাদ তখন অনেকটা সৃষ্থ। তিনি ঔরংজেবের সংগে দেখা করতে গেলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁর শক্তি সাহসের উচ্চ প্রশংসা করে বললেন যে তিনি (মুরাদ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হওয়ার যোগ্য।

তরুণ রাজকুমার সেই মিন্টি মধুর কথায় অভিভূত হলেন। তাঁর থোজা অনুচর সাবাস খান, যিনি তাঁর জত্যে গুজরাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, তিনি উরংজেব সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সঞ্চারের জন্মে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ওরংজেব তাঁর জন্যে একটি ফাঁদ পেতেছেন। কিন্তু মুরাদের সে কথা বুঝতে অনেক विनम्न श्राप्त शिरम्भिन । ইতিমধ্যে তাঁর ध्वः म সাধনের সমস্ত আয়োজন উরংজেব সম্পন্ন করে ফেললেন। তিনি মুরাদকে একটি ভোজ পর্ব্বে আমন্ত্রণ করলেন। মুরাদ যতই সেখানে যেতে অনিচছা প্রকাশ করলেন, অক্ষমত। জানালেন, ঔরংজেবের পীড়াপীড়ি ততই বৃদ্ধি পেল। তরুণ কুমার শেষ পর্যান্ত যেতে প্রস্তুত হলেন বটে কিন্তু তার মনে ভীতি ছিল। তিনি আশংকা করেছিলেন যে ঐদিনটিই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের শেষ দিন। হয়ত তাঁর জন্মে কোন মারাত্মক বিষও তৈরী থাকতে পারে। তবে সেদিনটি সম্বন্ধে তাঁর ধারণ। ছিল ভান্ত। প্রবংক্ষেব সেদিন তাঁর জীবন নাশের কোন চেফা করেন নি। ভবে তাঁকে সিংহাসনে আরোহণ ব্যাপারে সহায়তা দানের পরিবর্ত্তে তাঁকে নির্বিদ্যে গোয়ালিয়র ছুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তাঁর দেহের ক্ষত নিরাময়ের জ্বেট্র এই ব্যবস্থা হোল। এইভাবে ওরংজেব নিজের পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করে তোলার পথ প্রস্তুত করলেন।

### অধ্যায় তিন

শাহজাহানের বন্দী দশা, পিতার প্রতি ঔরংজেবেব শান্তি বিধান।

ভ্মায়ুনের পৌত্র, আকবরের পুত্র ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর ২৩ বছর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেছেন। প্রজাপুঙ্গ ও প্রতিবেশীরা সকলেই তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার পুত্রদের পক্ষে তাঁর জীবন যেন অতি দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন তাঁদেব বয়স এত বেশী হয়েছিল যে তাঁদের উচ্চাকাজ্ঞা পূবণের যেন আর সময় থাকছে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু লাহোরে একদল শক্তিশালী সৈন্তকে উত্তেজিত করে পিতাকে সিংহাসন চুত করার মনস্থ করেন। সম্রাট পুত্রের শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করলেন অবিলম্বে। বিরাট এক বাহিনীসহ তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন লাহোরের দিকে। শেষ পর্যান্ত অনেক আমীবওমরাহ ও অনুচরসহ খসরু বন্দী হন। কিন্তু জাহাঙ্গীর ছিলেন অতি সদাশয় প্রকৃতির স্নেহ প্রবণ বাদশাহ। পুত্রের প্রতি স্নেহাশক্তি ছিল অত্যধিক। তাই সেক্ষেত্রে হায্য শাস্তি প্রাণদণ্ড হলেও পুত্রের প্রতি তা তিনি আরোপ করেন নি। কেবল তাঁর চক্ষু নষ্ট করেই ক্ষান্ত হন। আর তা করা হয়েছিল আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তদনুরূপ প্রথায়ই; অর্থাৎ পাবস্তে যেমন করা হোত তেমনি চোথের মধ্যে তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করে। অন্ধ পুত্রকে কাবাগাবে আবদ্ধ রেখে সম্ভাট একটি সংকল্প মনে পোষণ কচ্ছিলেন যে খসরুর জ্যেষ্ঠপুত্র বুলাকী একদিন মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করবে।

খসরুর আরও কয়েকটি পুত্র ছিল। তাদেব বয়স ছিল অতি অল্প।
সুলতান খুরম যিনি পরে শাংজাহান নাম ধারণ কবেন; তিনি মনে করলেন
যে জাহাক্সীরের দ্বিতীয় পুত্ররূপে সিংহাসনে তাঁর দাবী অধিক। সুতরাং
তিনি ভ্রাতুপ্ত্র যাতে সিংহাসন অধিকার করতে না পারেন তার জন্ম বিশেষ
চেটা ব্যবস্থা শুরু করলেন। সেজন্মে তিনি সম্রাটের লোকান্তর পর্যান্তও
অপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছে আকাক্ষা কারোর কাছে
প্রকাশ করেন নি। বরং পিতার ইচ্ছার প্রতিই সমর্থন জানাতেন। জাহাক্সীর
সর্বাদা জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তানদের কাছে কাছে রাখতেন। শাহজাহান পিতাকে
এ বিষয়েও মুহায়ভা সমর্থন করে তাঁর শুভেচ্ছা লাভ করে চলেছিলেন।

অবশেষে পিতার অনুমতি নিয়ে অন্ধ রাজকুমার অর্থাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে নিয়ে গেলেন। তিনি সম্রাটের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে বিদ্ধ সৃষ্টিকারী কাউকে সামনে না রাখাই সমীচিন। ভাছাড়া খসরুকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালে তিনি সেখানে ঢের বেশী আরামে থাকবেন। সম্রাট খুরমের প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করেন নি। তিনি অনায়াসে সে প্রস্তাবে রাজী হলেন। তারপর সেই হতভাগ্য রাজকুমারকে খুরম হাতের মধ্যে পেয়ে তথুনি মন স্থির করে ফেললেন। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিজেকে বিপদমুক্ত করলেন। কাজটা করেছিলেন তিনি অতি গোপনে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাইরে যতদূর সম্ভব বিশ্বাস যোগ্যপন্থ। অবলম্বন করলেন। সে জ্বন্ম অপরাধ লোক চক্ষুতে ধরা না পড়লেও ঈশ্বরের চোথে পড়েছিল অনিবার্যভাবে। এরপর দেখা যাবে ভগবান তাঁকে সেই অপরাধের শান্তি থেকে রেহাই দেন নি।

অন্ধকুমার খসরুর মৃত্যুর পরে সুলতান খুরম নিজেকে শাহজাহান অর্থাং জগতের রাজা নামে পরিচিত করলেন। আর অবিলম্বে জ্যেষ্ঠভাতার আরক্ত কাজ সুসম্পন্ন করে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে উদ্যোগী হলেন। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু, নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের জন্মে পুত্রকে শান্তি প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করে একটি সৈশ্যবাহিনী পাঠালেন। তখন বিশ্রোহী রাজকুমার নিজের হুর্বলতা উপলব্ধি করে দাক্ষিণাত্য তাগ করে কতকগুলি অপদার্থ অনুচরসহ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে গিয়ে পৌছোলেন বাংলাদেশে। সেখানে কিছু সৈশ্য সংগ্রহ করলেন পিতার সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। তারপর গঙ্গা নদী পেরিয়ে রওনা হলেন লাহোর অভিমুখে। তথন শ্বয়ং বাদশাহ বহু সংখ্যক শক্তিশালী সৈশু নিয়ে অগ্রসর হলেন পুত্রকে দমন করার জন্মে। কিন্তু তিনি বয়োর্দ্ধ। তত্বপরি হুই পুত্রের আচরণ ও বিদ্ন সৃষ্টির ফলে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি পথি মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সৃতরাং শাহজাহানের পক্ষে সিংহাসন লাভের পথ ঁঅত্যস্ত সুগম হোল। মৃত্যুর পূর্বেব জ্বাহাঙ্গীর তাঁর পৌত্র বুলাকীর খেসরুর পুত্র দাওয়ার বকস ) দায়িত্বভার দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যের সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী আসফ থানের উপর। ভিনিই ছিলেন তখন প্রকৃত শাসক। সমাট সমস্ত আমির ওমরাহদের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর বুলাকিকে যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সুলতান খুরমকে বিদ্রোহী বলে খোষণা

করলেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে খুরমের কোন দাবী বইল না।

তাছাভা সম্রাট আসক খানকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন যে কোন অবস্থাতেই তিনি বুলাকির প্রাণহানি ঘটতে দেবেন না। সম্রাটের হাটুর উপর হাত রেখে এই শপথ গ্রহণ করলেন আসকখান। এই জাতীয় শপথ গ্রহণ একটি ধর্মীয় বন্ধন। কিন্তু সিংহাসন প্রসংগে তা মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াল। শাহদ্বাহান ছিলেন আসক খানের জ্যেষ্ঠ জামাতা। সূত্রাং তাঁর ইচ্ছে আগ্রহ ছিল শাহজাহানের রাজত্ব লাভের দিকে। পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শাহজাহানের চার পুত্র ও হই কন্যার নাম আমি উল্লেখ করেছি। তাঁরা এই আসকখানের হহিতারই সন্তান।

দরবারে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হলে সকলেই অতি মাত্রায় ব্যথিত হলেন। তংক্ষণাং আমির ওমরাহণণ সম্রাটের শেষ ইচ্ছানুসারে তরুণ সুলতান বুলাকিকে সিংস্থাসনে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যত হলেন। এই তরুণ কুমারের ছ'টি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ওবা সম্ভবত ছিলো আকবর পুত্র শাহদানিয়েব সন্তান। কিন্তু তাহলে সম্পর্কে ভাই হয় না, খুল্লাতাত হয়)। সেই হ'টি কুমার জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়েই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁদের জীবিকা ও জীবনের অবলম্বন। এই হ'টি বাক্তি ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় প্রকৃতির। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে আসফ খানের কুমতলব রয়েছে এই নব নির্বাচিত রাজার বিরুদ্ধে। তারা বুলাকিকে এবিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু তার ফলে সেই হুই কুমার হারালেন প্রাণ আর বুলাকি হারিয়েছিলেন রাজত্ব। তারুণ্যের অনভিজ্ঞতাবশঃ খৃষ্টধর্মাবলম্বী হ'টি কুমার তাকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা জানার জন্যে তিনি সে বিষয়ে আসফ খানকে প্রশ্ন করলেন। অর্থাং তিনি খুল্লাতাত খুরুমকে সিংহাসন দান করতে আগ্রহী কিনা।

আসফখান সত্য গোপন করে যাঁরা সেই সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন তাদেব নিন্দা করলেন। অধিকস্ত তিনি বুলাকিকে বললেন যে তিনি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও তাঁর প্রতি আজীবন অনুগত থাকবেন। আসফ খানের প্রকৃত মনোভাব কিন্তু জামাতা শাহজাহানের সিংহাসন লাভের দিকেই ছিল। জামাতা সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁর সং বিচার বৃদ্ধিকে করলো পরাভূত। তাঁর বিশ্বাস্থাতকতা প্রকাশিত হলে রাজ্যে বিদ্ধালার সৃষ্ঠি হতে পারে এই আশংকায় তিনি সেই খৃইওংশ্লী হু'টি কুমারকে আয়ছে এনে তাদের হত্যা করালেন। তিনি ছিলেন একাধারে সামরিক বাহিনী ও সাম্রাজ্য শাসনের দিকে সর্ববাধিনায়ক। কাজেই শাহজাহানের সমর্থনে সকলকে প্রভাবিত করা তাঁর পক্ষে কিছু কঠিন হয় নি। আর সকলের মনের সন্দেহ দূর করার জভেগুই তিনি প্রচার করলেন শাহজাহান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পিতা জাহাঙ্গীরের পাশেই সমাধিস্থ করা হবে। এজন্যে তাঁর (শাহজাহান) মৃতদেহ আগ্রায় আনীত হবে। আসফ খানের প্রতারণামূলক ফন্দী বেশ সুনিপুণভাবে কার্য্যকরী হোল।

নব নির্বাচিত বাদশাহ বুলাকিকে শাহজাহানের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ আসফ খান নিজেই দিয়েছিলেন। তরুণ বাদশাহকে তিনি বাদশাহী ভব্যতা ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে নানা নির্দেশ উপদেশ দিয়ে বললেন যে শাহজাহানের মৃতদেহ আগ্রারদিকে এগিয়ে এলে শ্রদ্ধাসম্মান প্রদর্শনের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেতে হবে শবাধার যখন আগ্রা থেকে হু' তিন মাইল দূবে এসে পৌছোবে, তখন। এই জাতীয় সন্মান প্রদর্শন মুঘলবংশীয় রাজা বাদশাদের অবশ্য করণীয়। তাছাড়া শাহজাহান হলেন নতুন বাদশাহের স্ব্লভাত ও বিগত সম্রাটের পুত্র।

ওদিকে আসফ খানের ব্যবস্থান্যায়ী শাহজাহান আত্মগোপন করে এগিয়ে এলেন। আগ্রার কাছাকাছি এসে তিনি উপযুক্ত নিঃশ্বাস নিতে পারেন এমন অবস্থার মধ্যে আগ্রয় নিলেন একটি শ্বাধারে। শ্বাধারটি একটি তাবুর মধ্যে রেখে আনা হোল। সমস্ত মুখ্য কর্মচারী ও মন্ত্রীবর্গ আসফ খানের নির্দেশে যেন শ্বাধারকে সম্মান দেখাতে এলেন। নতুন বাদশাহ আগ্রাথেকে এলেন আসফখানের সংগে। এই করে পরিকল্পিত সময় হোল আসম। শ্বাধারের আবরণও হোল উন্মোচিত। শাহজাহান তথন বেরিয়ে এসে সামরিক বাহিনীর সামনে দাঁড়ালেন। সমস্ত সেনাপতি ও উচ্চ কর্মচারীরা তংক্ষণাং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নিশ কর্নলেন। আর সংগে সংগে সম্রাটক্রপে শাহজাহানের নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো। এইরূপে মুঘল সাম্রাজ্য শাহজাহানের করায়ত্ব হতে কোন বাধা বিদ্ধ রইল না।

ভক্তণ কুমার বুলাকি এই অবস্থা দেখে বিহবল হয়ে পড়লেন। তখন পলায়ন ব্যতীত তাঁর সম্মুখে আর দ্বিতীয় কোন প্থ বা পস্থা ছিল না। তাঁর আশে পাশে নিজের বলতে কেউ ছিলেন না; সকলেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। শাহজাহানও তাঁকে অনুসরণ করার চিন্তা চেন্টা করেননি। ঐ ঘটনার পরে তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতে নানাস্থানে ফকিরের মত ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটিয়েছেন। অবশেষে এই জাতীয় যাযাবর জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে তিনি পারস্থা দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে শাহ সাফাবী তাঁকে অতি সাদরে ও মর্য্যাদাপূর্ণভাবে আপ্যায়ণ করেছিলেন। পারস্থা সম্রাট তাঁকে একজন রাজার উপযুক্ত ভাতা প্রদানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি যখন পারস্থে গিয়েছিলুম তখনও দেখেছি যে তিনি পারস্থাধিপতির আনুক্ল্যা ও সম্মান যত্ন ভোগ করে চলেছেন। তাঁর সংগে আলাপ পরিচয় এবং পান ভোজনের সুযোগও আমার হয়েছিল।

শাহজাহান এইভাবে সিংহাসন অধিকার করে স্থায্য রাজার পক্ষ থেকে বিদ্ন বিশৃত্বলাকারী সকলকেই হত্যা করিয়েছেন। স্বৃতরাং তাঁর রাজত্বের প্রথমাংশ নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপেই চিহ্নিত হয়েছিল। তাঁর ফলে তাঁর জীবনের অনেকথানিই যেন কলঙ্ককালিমা লিপ্ত। রাজত্বের শেষভাগ হয়েছিল অত্যন্ত অশান্তিজনক। সিংহাসনের স্থায্য দাবী ছিল যাঁর, তাঁকে বঞ্চিত করে তিনি যেমন সম্রাট হয়ে বসেছিলেন, তেমনি নিজের জীবদ্দশাতেই পুত্র উরজ্বেক কর্তৃক নিজেও হয়েছিলেন রাজ্যচ্যুত। পুত্র তাঁকে আগ্রা হুর্গে রেথেছিলেন বন্দী করে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপঃ

দারাশাহ ত্বই ভাই উরংজেব ও মুরাদ বক্সের সংগে সামুগড়ের স্থুদ্ধে পরান্ত হলেন। আবার অতি অন্যায় ভাবে মুখ্য রাজকর্মচারীরাও তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই গোলমাল বিশৃদ্ধলার মধ্যে যেটুকু সম্ভব বাদশাহী ধনসম্পদ নিয়ে তিনিও চলে গেলেন লাহোর সুবায়। সম্রাট তাঁর বিজয়ী পুত্রদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও রাজ্য অধিকারের চেফা। এবং তাঁর প্রাণ নাশেরও যে পরিকল্পনা তা ব্যর্থ করার জল্ম আগ্রা হুর্গের মধ্যেই রইলেন। তিনি আরও দেখতে চেয়েছিলেন যে পুত্রদের উদ্ধত্য আরও কত্ত সীমাহীন হতে পারে। পূর্বের বর্ণিত অবস্থায়ই উরংজেব মুরাদকে গোয়ালিয়র হুর্গে বন্দী করে আগ্রাতে প্রবেশ করলেন। আর ভাবটি দেখালেন যেন বাস্তবিকই শাহজাহান মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। তিনি আগ্রাতে কেন এলেন তার কারণ বলেছিলেন যে রাজধানী সম্রাটের মৃত্যুতে জনৈক ওমরাহের অধীনে রয়েছে। সৃত্রাংত তার তথ্বাবধানের জন্মই তাঁর উপস্থিতি আবশ্যক।

উরংক্ষেব যতই পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রচার কচ্ছিলেন সম্রাট ততই প্রজাদের জানাবার জন্মে ব্যগ্র হলেন যে তিনি জীবিত। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে উরংক্ষেবকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাঁর এই পুত্রের যেমন অদম্য শক্তি তেমনি তাঁর ভাগ্যও বিশেষ অনুকুল।

ঐ সময় আগ্রার সমস্ত কুয়ো জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায়। সম্রাট তথন বাধ্য হয়ে ছোট একটি খিড়কির দরজার সাহায্যে নদী থেকে জল আনিয়ে কাজ চালাতেন। কিন্তু তাও ওরংজেবের চোখ এড়ায়নি। সমাট তাঁর প্রধান গুহাধ্যক্ষ ফম্বল খানকে পাঠিয়ে ঔরংম্বেকক বললেন যে তিনি তখনও জীবিত রয়েছেন এবং পুত্রের এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। ফজল খানের মারফতে সম্রাট পুত্রকে আরও বললেন যে পিতার ছকুমে তাঁর দাক্ষিণাত্য সুবায় নিজের রাজ্যে যেন তিনি ফিরে যান। তিনি যেন আগ্রাতে বিদ্ন সৃষ্টি না করেন। এখনও যদি তিনি পিতার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করেন তাহলে অতীতে যা অন্যায় করেছেন তা পিতা সব ক্ষমা করবেন। ঔরংজেব তখনও নিজ ধ্যান ধারণায় অবিচল থেকে ফজল খানকে বললেন যে তিনি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন যে পিতা আর ইহলোকে নেই। সূতরাং সিংহাসন লাভের চেষ্টা তাঁর পক্ষে অতি সুসংগত কাজ। অশু।শু ভ্রাতাদের শ্রায় সিংহাসনে তাঁরও দাবী সমান। বরং তাঁর দাবী যতটা স্বাভাবিক ও ক্যায্য অক্যাক্ত ভ্রাতাদের ততটা নয়। সেজন্তেই তিনি সিংহাসনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। পিতা যদি জীবিতই থাকেন তাহলে তাঁর প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করেন। পিতা অসম্ভট্ট হবেন এমন কাজ করার সামাগ্রতম ইচ্ছে আকাজ্ঞা তাঁর নেই। তবে পিতা যে জীবিত তার সত্যতা উপলব্ধির জন্মে তাঁকে দর্শন করে, তাঁর পাদস্পর্শ করতে চান। তারপর তিনি-নিজ শাসন ক্ষেত্রে ফিরে যাবেন এবং পিতার স্থকুমেই তিনি চলবেন।

ফলজ খান এই উত্তর সমাটের কাছে নিয়ে এলেন। তিনি পুত্রের সংগে সাক্ষাং করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আর ফজল খানকে পার্টিয়ে দিলেন উরংজেবকে অভ্যর্থনা করে আনয়নের জন্যে। পিতার চেয়ে পুত্র ছিলেন অনেক বেশী ধূর্ত্ত। তিনি ফজল খানকে বললেন যে যতক্ষণ হুর্গ মধ্যে কর্মারত সৈশুদের সরিয়ে তাঁর নিজের সৈশ্য মোতায়েন করা না হবে ততক্ষণ তাঁর পক্ষে আগ্রা হুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। বাদশাহ নন্দন বেশ যুক্তিপূর্ণ ভাবেই ভীতি গ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন পূর্ব্ব প্রথামত ওখানে প্রবেশ

করলেই বন্দী হবেন। সম্রাট পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনে অনগোপায় হয়ে সৈশ্যদের অপসারণে রাজী হলেন। শাহজাহানের সৈশুরা কেল্লাত্যাগ করে বেরিয়ে গেল; আর উরংজেব তাঁর জেঠপুত্র মহম্মদের পরিচালনায় নিজ সৈশু সহ ছুর্গে প্রবেশ করলেন। তিনি মহম্মদের উপরে আরও ভার দিলেন সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় রাখার। আর ক্রমশঃই পিতার সংগে সাক্ষাতের দিন পিছিয়ে দিয়ে চললেন। কারণ দেখালেন যে একটি বিশেষ শুভ সময়ের জন্মেই তিনি নিপেক্ষা কচ্ছেন। একটি শুভ মুহুর্ত্তেই তিনি পিতার চরণ বন্দনা করবেন। কিন্তু তাঁর জ্যোতির্বিদ সেরকম একটি শুভ সময়ের নির্দেশ দিছেন না। তাই তিনি আগ্রা থেকে ছু'তিন লীগ দূরে গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন। প্রজাবর্গ তাতে খুব অসন্থক্ট হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা কচ্ছিলেন সেই শুভ মুহুর্ত্তটির জন্মে যখন পিতা পুত্রের সাক্ষাং হয়ে মন্দবিরোধের অবসান ঘটবে।

উরংজেবের আসলে পিতার সংগে দেখা করার কোন ইচ্ছেই ছিল না।
পরস্তু তিনি আরও অন্তুত সব পরিকল্পনা করলেন। পিতার ব্যক্তিগত সব
খরচ পত্রকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। দারাশাহ ক্রত পলায়নের সময় ধনদৌলত যা
সংগে নিয়ে গেছেন তা দখল করার চেফায়ও রত হলেন। তাছাড়া ভগ্নী
বেগম সাহেবাকেও কেল্লা মধ্যে বন্দিনী করে রাখলেন যাতে তিনি তাঁর প্রিয়
পিতার সংগেই দিনগুলি কাটাতে পারেন। পিতার স্লেগানুকুল্যে বেগম
সাহেবা যে সকল ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন তাও সব উরংজ্বের হস্তগত
হোল।

নিজ পুত্রের হাতে এই লাস্থনা হোল সমাটের। কুদ্ধ সমাট অনেক চেষ্টা করলেন পলায়নের জন্যে। তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত কিছু সংখ্যক প্রহরীকে তিনি হত্যাও করলেন। তারপর ঔরংজেব আরও কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করলেন। একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল যে সেই সময় মহিমান্বিত সমাটকে সাহায্য করতে একটি অনুচর ভূত্যও এগিয়ে আসেনি। সমগ্র প্রজাপুঞ্জ তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁরা যেন নবোদিত সুর্যান্ত্ররূপ ওরংজেব্কেই নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করলেন। শাহজাহান জীবিত থেকেও তাঁদের মন থেকে তো বটেই, স্মৃতি থেকেও যেন একেবারে বিলীন হয়ে গেলেন। প্রজাদের মধ্যে কারোর মনে যদি বা সমাটের এই মুর্ভাগ্য দেয়ে বেদনা বাধার সঞ্চার হয়েছিল তিনিও ভয়ে আতক্ষে নীরব থাকতে বাধ্য

হয়েছিলেন। প্রজারা ঐ সময় এমন একজন সম্ভাটকে এমন ঘৃণ্যভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন, স্মৃতি থেকেও মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন, যিনি একদা প্রজাপালন করেছেন ঠিক পিতার মত। তিনি এমন কোমল মধুর ব্যবহার করেছেন যা সাধারণতঃ রাজা বাদশাহদের মধ্যে দেখা যায় না। আমীর ওমরাহরা কর্ত্তবাচ্যুত হলে যদি বা তাঁদের প্রতি কঠোর হতেন, কিন্তু সাধারণ প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছল্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল যথেই। প্রজারাও তাঁকে অত্যন্ত প্রজা প্রীতি প্রদর্শন করতেন সর্বাদা। তাহলেও সেই ঘার বিপদে সংকটে তাঁরা স্মাটের প্রতি আর কোন শ্রদ্ধা ভালবাসার লক্ষণ দেখালেন না। এইভাবে মহান এক স্ব্র্যল সম্ভাট তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন শোচনীয় এক বন্দী দশার মধ্যে।

আমি যেবারে শেষে ভারত ভ্রমণে যাই সেই বছরে অর্থাৎ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আগ্রা হর্গে লোকান্ডরিত হন । তিনি যে জাহানাবাদ নগরী নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তখনও তার কাজ অসমাপ্ত। মৃত্যুর পূর্বেই প্রানটি তিনি আর একবার দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করতে প্রবংজেবের অনুমতি লাভের প্রয়োজন ছিল। কারণ তিনি তো তাঁর হাতেই ছিলেন বন্দী। ঔরংজেব পিতাকে জাহানাবাদে যাওয়া এবং যতদিন খুসী সেখানে থাকার অনুমতি দিতে নারাজ হননি। তবে সেখানেও থাকতে হবে বন্দী অবস্থায়। আর যেতে হবে জল পথে, নোকোতে করে ছোট্ট সুন্দর অলক্ষ্ত ও সুচিত্রিত একখানি নোকোতে করে যমুনাজীরে জাহানাবাদের প্রাসাদে তিনি যেতে পারবেন। প্রয়ংজেবের মনে ভয় ছিল যে পিতাকে হাতীতে চড়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি প্রজ্ঞাপুঞ্জের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। তার ফলে তিনি স্বপক্ষে জনমত গঠন করে পুনরায় সিংহাসন দখল করতে পারেন। শাহজাহান পুত্রের কঠোর নীতির মূল কারণ উপলব্ধি করে জাহানাবাদ যাত্রা বাতিল করে দিলে।

এই ব্যাপারটিতে সম্রাট এত বেশী ব্যথিত ও পীড়িত হলেন যে তাঁর মৃত্যু আসর হোল। সেই সংবাদ উরংজেবের কর্ণগোচর হতেই তিনি আগ্রায় ছুটে এলেন। প্রথমেই সম্রাটের সমস্ত ধনরত্ন করলেন হস্তগত। তাঁর জীবিত অবস্থায় তিনি তা কথনও স্পর্ল করেননি। বেগম সাহিবারও প্রচুর মৃল্যবান মিনিয়ে ছিল। ভন্নীকে কেল্লার বন্দিনী করার সময় তিনি তা গ্রহণ করেননি। তা গ্রহণ করেননি।

কিছুটা নীতি বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। পিতা পুত্রের সম্পর্ক- বিচার করে বেগম সাহিবার মনে এবিষয়ে নানা আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যান্ত বোধহয় ভগ্নীর অর্থ সম্পন্ন গ্রহণ করা সমীচিন মনে করেননি। তিনি ভগ্নীকে জাহানাবাদে দিলেন পাঠিয়ে। আমি বাংলাদেশ থেকে ফিরে যখন আগ্রায় যাই তখন দেখেছিলুম বেগম সাহিবা হাতীতে চড়ে আগ্রা ত্যাগ করে চলেছেন জাহানাবাদের দিকে। কিছুদিনের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লো যে বাদশাহ নন্দিনীর মৃত্যু হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর লোকের ধারনা জন্মাল যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁর জীবনাবসান ঘটানো হ্য়েছে। এখন দেখা যাক দারাশাহের অবস্থা কি দাঁড়াল। আর হতভাগ্য শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ সংগ্রামেব ফলাফলই বা কি হোল।

#### অধ্যায় চার

দারাশাহের সিন্ধু ও গুজবাটে পলায়ন। তাঁব সংগে ঔরংজেবেব ছিতীয় বায় যুদ্ধ ; তাঁব বন্দীয়শা ও মৃত্যু।

পিতার নির্দেশে দারাশাহ অতি ক্রত আগ্রা হুর্গের ধনরত্ব থেকে কিছু নিয়ে লাহোর রাজ্যে চলে গেলেন। তাঁর আশা ছিল যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবার সৈশ্য বাহিনী গঠন করে উরংজেবকে আক্রমণ করতে পারবেন। তাঁর অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচরগণ সেই হুর্দিনেও সর্বদা তাঁর সংগে ছিলেন। আর তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র সুলেমান শিকো রাজ্য রূপের সংগে তাঁর রাজ্যে গিয়েছিলেন সৈশ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাঁর সংগে নিয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ্টাকা, যা আমাদের লিভার মুদ্রায় সাত লক্ষ্ক, পাঁচ হাজ্যারের সমান। এই অর্থ সংগে নেবার উদ্দেশ্য ক্রত সৈশ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু অত অধিক পরিমাণ অর্থ রাজা রূপের মনের গতিকে ভিন্ন পথে চালিয়ে নিয়ে গেল। তিনি একটি ঘৃণ্য উপায়ে ষড়যন্ত্র করে সেই অর্থ সব হস্তগত করলেন। তথন সুলেমান শিকোর ভয় হোল যে রাজা হয়ত তাঁকে বন্দী করার চেফ্টাও করতে পারেন। তাই তিনি তখুনি শ্রীনগরে রাজা নক্তিরাণীর আশ্রয়ে চলে গেলেন। ইনিও হীনতম একটি চক্রান্থ করে করে কয়েক দিনের মধ্যেই সুলেমানকে উরংজেবের হাতে ধ্রিয়ে দিলেন।

রাজা রূপের চক্রান্ত বুঝতে দারাশাহের বিলম্ব হোল না। আর বন্ধুরাও সকলে যখন একে একে তাঁকে ত্যাগ করে উরংজেবের দিকেই চলে গেলেন তখন তিনি লাহোর ত্যাগ করে সিন্ধু রাজ্যে যাবার উদ্যোগ করলেন। লাহোর কেল্লা ত্যাগ করার আগে তিনি হুকুম দিলেন খাজাজীখানায় যত সোনা রূপা মণিরত্ব আছে তা সব নদী পথে নোকো করে বকসারে পাঠিয়ে দিতে। এই স্থানটি সিন্ধু নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। দারাশাহ ওখানে একটি কেল্পা অধিকার করেছিলেন। ছয় হাজার সৈশ্যসহ জনৈক বিশ্বস্ত খোজাকে তিনি ওখানে ধন সম্পদের আরক্ষক ও স্থানীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। ভাছাড়া আক্রমণ অভিযান প্রতিরোধ করার মত সবরকম সুব্যবস্থা করে তিনি সিন্ধু প্রদেশে ফিরে গেলেন। সিন্ধুদেশে তিনি অনেক বড় বড় কামান রেখেছিলেন। ভারপর তিনি গেলেন কচছ রাজ্যে। সেখানকার রাজ্যও তাঁকে নানা

রকম চমংকার সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনটিই কার্য্যকারী হয় নি।

তারপর তিনি গেলেন গুজরাট প্রদেশে। গুজরাট বাসীরা তাঁকে শাহজাহানের খ্যায় উত্তরাধিকারী ও বাদশাহ রূপে গভীর শ্রদ্ধা প্রীতি সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন। সমস্ত সহরে, বিশেষত সুরাটে তিনি আদেশ জারী করলেন। সুরাটে নিযুক্ত করলেন একজন সুবাদার। কিন্তু কেল্লাধিপতি শিলেন জানৈক রাজা। তিনি মুরাদ বক্সের ঘারা মনোনীত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে দারাশাহের কাছে নতি স্বীকার করা সম্ভব হয় নি। পরস্ত মুরাদ ব্যতীত আর কারোর হাতে তিনি কেল্লার দায়িত্ব ভার দিতে অক্ষমতা জানালেন। তাঁর দৃঢ় সংকল্প দেখে তাঁকে বলা হোল যে তিনি যেন কেল্পা মধ্যে শাস্তিতে বাস করেন। সহরের শাসনকার্য্যে যেন কোন বিদ্ন সৃষ্টি না করেন।

ইতিমধ্যে আমেদাবাদে দারাশাহ সংবাদ পেলেন যে সমগ্র ভারত মধ্যে সর্ববাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা যশোবন্ত সিংহ উরংজেবের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর কাছে আসতে আগ্রহশীল। এমন কি রাজা সাহেব দারাকে তাঁর সৈত্ত-সহ এগিয়ে যেতেও আমন্ত্রণ জানালেন। দারাশাহ যখন আমেদাবাদে যান তখন তাঁর সংগে ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। তিনি রাজার প্রতিশ্রুতিতে আস্থাবান হয়ে আজমীরে গেলেন। ঐ স্থানটিই উভয়ের সাক্ষাতের জন্মে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যশোবন্ত সিংহ আরও শক্তিমান রাজা জয় সিংহের প্রভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আজমীরে গেলেন না। জয় সিংহ ছিলেন পুরোমাত্রায় উরংজেবের প্রতি বিশ্বস্ত। যশোবন্ত সিংহ এমন শেষ মুহূর্ত্তে আজমীরে গেলেন যখন সেই হতভাগ্য বাদশাহ নন্দনকে প্রতারণা করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। ত্বই ভ্রাতার (দারা ও ওরংক্ষেব) সৈশ্য বাহিনী মুখোমুখি হোল। যুদ্ধ চলেছিল তিন দিন। যুদ্ধকালেই যশোবন্ত সিংহ সুস্পইট প্রতারণার ভঙ্গীতে গিয়ে যোগ দিলেন ঔরংজেবের পক্ষে। তা দেখে मातात रेमग्रता मक्कि সাहम हातिरा भनाशत्मत अथ **अवनम्रन क**त्रामा। তুই পক্ষেই প্রচুর রক্ত ক্ষয় হোল। ওরংজেবের শ্বন্তর শাহনওয়াজ খান যুদ্ধ ক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল আট কি নয় হাজার। আহতের সংখ্যা গণনা করা হয় নি। তার সংখ্যা আরও বেশী।

দারাশাহ তথ্ন নিঃসম্বল। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ভাগ্য বিভ্যনার কবলে পড়ে বার্থ। তথ্ন শক্তর হাতে পড়তে না হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি বেগমগণ,

সন্তান সন্ততি সব ও কতক বিশ্বস্ত অনুচর সহ এক শোচনীয় অবস্থায় পলায়নের পথ অবলম্বন করলেন। ডিনি যখন আমেদাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তথন এক বেগমের পায়ে একটি তৃষ্ট ত্রণ হয়। সেই সময় ফরাসী দেশীয় চিকিংসক ম'সিয়ে বর্ণিয়ে ঐ পথ ধরে আগ্রা যাচ্ছিলেন মহান মুঘল সম্রাটের দরবার দর্শনের উদ্দেশ্যে। তিনি বেগমের রোগ নিরাময়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। মাসিয়ে বণিয়ে সারা বিশ্বে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তার কারণ যেমন তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা, তেমনি তাঁর মনোরম ভ্রমণ বৃত্তান্ত। নিকটেই একজন ইউরোপীয় চিকিংসক রয়েছেন জেনে দারাশাহ তংক্ষণা; তাঁকে আহ্বান জানালেন। মঁসিয়ে বার্ণিয়ে তখন সুলভানের তাঁবুতে এসে বেগমকে পরীক্ষা করে অতি ক্রত রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করলেন। হডভাগ্য বাদশাহ নন্দন ম'সিয়ে বার্ণিয়ের কৃতিত্ব দেখে খুসী হয়ে বেশ জ্বোর দিয়েই বলেছিলেন যে তাঁকে কর্মা ব্যাপৃত করবেন। তিনিও হয়ত মুদল রাজকুমারের অধীনে কর্ম ভার গ্রহণ করতেন। কিন্তু সেই রাত্রেই দারাশাহ সংবাদ পেলেন যে আমেদাবাদে নিযুক্ত সুবাদার তাঁর সেনাধ্যক্ষকে ওখানে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। পরস্ক তিনি উরংজেবের পক্ষই সমর্থন কচ্ছেন। এই অবস্থায় দারাশাহকে ক্রত রাত্তির অন্ধকারে সিন্ধুর পথে অগ্রসর হতে হয়। কারণ তিনি আরও নতুন কিছু চক্রান্তের আশংকা করলেন। তাছাড়া সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন পথ ও পস্থা তিনি দেখতে পান নি।

দারাশাহ সিক্কৃতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পারস্যে চলে যাবেন।
সেখানে দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তাঁর জ্বেল নানা সুবাবস্থা করে অপেক্ষমান
ছিলেন। অর্থ ও সৈল্ল হুই দিয়েই মুঘল রাজকুমারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত
ছিলেন ছিনি। কিন্তু দারাশাহ সমুদ্র পথে যাত্রা করতে সাহস পেলেন না
এই ভেবে যে হয়ত সেই অনিষ্ঠিতের পথে যাত্রা তাঁর জ্বেল আরও কিছু
বিপদ বিপর্যায়ের আয়োজন করে রেখেছে। তিনি মনে করলেন স্থল পথে
গেলে তাঁর বেগমদের ও সন্তানগণের নিরাপত্তা অক্ষুয় থাকবে। যাই হোক্
ভিনি যেন নিজেকেই নিজে প্রতারণা করলেন। পথিমধ্যে ঘটলো আর
একটি শোচনীয় ঘটনা। ছিনি যখন পাঠানদের রাজ্য মধ্য দিয়ে কাল্লাহারের
দিকে প্রশ্নিয়ে যান ভখন জুইনখান নামে এক আঞ্চলিক দলপতির হাতে
ছুণাভাবে প্রভারিত হন। এই সন্ধারটী কিন্তু এক্সিন দারার পিতা

শাহজাহানের জ্বধীনে কর্মারত ছিলেন। গুরুতর এক অপরাধে সম্রাট তার প্রাণদণ্ডর জ্বাদেশ দিয়েছিলেন। আর সে দণ্ডব্যবস্থা ছিল হাতীর পদতলে পিইট হওয়া। কিন্তু দারার মধ্যস্থতায়ই তথন জুইন খানের প্রাণ রক্ষা হয়। দারার ক্লেশ কর্মট বাড়ানোর জ্বল্যে তিনি জুইন খানের গৃহে পৌছোনোর আগেই তাঁকে একটি হঃসংবাদ দেয়া হোল পদত্তজে আগত জানৈক দৃত্তের মারফতে। সংবাদঃ দারার অতি প্রিয় এক বেগমের মৃত্যু হয়েছে। দারাশাহেব ছদিনে সেই বেগম সর্বাদা তাঁর সংগে সংগে থাকতেন। তিনি আরও গুনলেন যে বেগমের মৃত্যু ঘটেছে অত্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় ভ্রণার প্রকোপে। তাঁর ভ্রমা নিবারণের জল্যে সেখানে, এক বিন্দু জ্বলেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। একথা গুনে রাজকুমার এত শোকবিহ্বল হয়ে পড়লেন যে তিনি মৃতবং মাটিতে পড়ে গেলেন। অবশেষে সংগীদের চেইটা যতে সংগ' লাভ করে তিনি গায়ের জ্বামা পোষাক সব ছিছে ফেললেন। প্রাচ্য দেশে এটা এক প্রাচীন প্রথা। ডেভিডও তাঁর পুত্র অব্সলোমের মৃত্যু সংবাদ গুনে এই রকমটিই করেছিলেন।

এই হতভাগ্য রাজকুমার তাঁর চুর্ভাগ্য ও বিপদের দিনে সাধারণতঃ অবিচল থাকতেন। কিন্তু এই শোক সংবাদ তাঁকে একেবারে আচ্ছন্ন ও বিহবল করে তুললো। আত্মীয় বন্ধদের সমস্ত সাত্ত্বনা সহদয়তা বিফল হোল। গভীর শোকের উপযুক্ত পোষাক পরিধান করলেন ডিনি। সান্ ও পাগডীর পরিবর্ত্তে তিনি মস্তক আর্ড করলেন একখণ্ড মোটা কাপডে। এই জাতীয় শোচনীয় পোষাকে তিনি বিশ্বাসঘাতক জুইন খানের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একটি তাঁবুতে তিনি বিশ্রামরত অবস্থায় আবার নতুন এক হুঃখ শোকের কবলে পড়লেন। কারণ জুইন খান দারার শিশুবং দ্বিতীয় পুত্র শেফার শিকোকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেই বালক তীর ধনুক নিয়ে বিশ্বাসঘাতককে অত্যস্ত সাহসেব সংগে প্রতিরোধ করেন এবং তিনটি লোককে ভূপাতিত করেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত বালক একাকী বহু সংখ্যক শত্রুকে রোধ করতে পারেন নি। শত্রুরা দরত্বা আগলে বালকের সাহায্যের জ্বন্তে অন্ত কাউকে সেধানে প্রবেশ করতে দেয় নি। শক্রুদের গোলমাল তনে দারাশাহ জেগে উঠলেন। দেখলেন, তাঁর শিত পুত্রকে পিঠ মোড়া বেঁধে নিয়ে এসেছে। তখনও হতভাগ্য পিতা তাঁর গৃহকর্তার কুচক্রান্ত সঞ্চিক্ উপলব্ধি করতে থারেন নি। কিছ ভাহৰেও ভিনি কুচকী জুইন খানকে এই কথাগুলি বলে ফেললেন, তাঁর সংযমের বাঁধ ভেক্লে গেল। তিনি বললেন, "শেষ কর, শেষ কর। অকৃতজ্ঞ ও ঘৃণ্য অধম তুমি, যে কাজ শুক্ল করেছ তা সমাপ্ত কর। ঔরংজেবের ফুর্মতির কোপে আজ আমি বলি স্বরূপ। কিন্তু মনে রেখ, তোমার জীবন রক্ষার বিনিময়ে আজ আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছি। আরও মনে রেখ, মুঘলবংশীয় কোন রাজ কুমারকে কেউ কোনদিন হাত পিঠে মুডে বাঁধেনি।"

জুইন খান একথা শুনে একটু বিচলিত হলেন। আরু শিশু কুমারকে বন্ধন মুক্ত করতে আদেশ দিলেন। দারাশাহ ও তদীয় পুত্রের জন্যে সাধারণ বক্ষীর মাত্র ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তখুনি আবার রাজা যশোবন্ধ সিংহ ও আবহুলা খানের কাছে জরুরী বার্ত্তা পাঠালেন যে তিনি দারাশাহ ও তাঁর অনুচরবর্গকে বন্দী করেছেন। তাঁরাও সংবাদটি পেয়ে অতি ক্রত এগিয়ে এলেন রাজকুমারকে পুরোপুরি আয়ত্বে নেবার জন্মে। ইতিমধ্যে জুইন খান দারার অধিকাংশ ধন সম্পদ অধিকার করে ফেললেন। আর তাঁর স্ত্রী ও সন্থানদের উপরে করলেন অকথ্য অত্যাচার এবং তা অতি বর্কব্রোচিতভাবে।

রাজা ও আবহুল্লা ওখানে পৌছে দারাশাহ ও তাঁর পুত্রকে বসালেন একটি হাতীর পিঠে। বেগমদের ও অহ্যাহ্য শিশু সন্তানগণকে আর একটি হাতীতে চাপিয়ে সমস্ত সরঞ্জায়সহ তাঁরা এগিয়ে চললেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্ন পথে। তাঁরা জাহানাবাদে পৌছোলেন ৯ই সেপ্টেম্বর। সেই দৃশ্ব দেখতে ছুটে এল সমস্ত প্রজ্ঞাপুঞ্জ। যে রাজ কুমারকে তাঁরা সম্রাটরূপে পেতে চান তাঁকে দর্শন করার জন্মেই তাঁরা এলেন। ঔরংজেব হুকুম দিলেন দারাকে সমস্ত বড় বড় রাস্তা ও জাহানাবাদের বাজার ঘুরিয়ে আনা হোক যাতে তাঁর বন্দীদশা সম্বন্ধে কারোর মনে কোন সন্দেহ না থাকে। ঔরংজেবের ভাবটি দেখা গেল যে তিনি যেন ভাতার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশেষ গৌরবান্বিত হয়েছেন।

বন্দী ভ্রাতার জ্বন্যে উরংজেব অসীরগড ত্বর্গে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সমবেত জনতা প্রকৃত ব্যাপারটা জানতেন। দারাই যে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাও তাঁদের জানা ছিল এবং তাঁকেই তাঁরা সিংহাসনে সমাসীন দেখতেও চান। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার সাহস কারোরই হয় নি। তবে এ্মন একদল উদার প্রকৃতির সৈত্য ছিলেন বাঁরা এই কুমারের অধীনে কর্ম্মরত থাকাকালে অনেক সাহায্য সম্বাবহার

পেয়েছেন। তাঁদের মনে হোল যে ঐ সময় তাঁকে কিছু সাহায্য করার চেফা করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ নেয়া উচিত। বন্দী রাজকুমারকে মৃক্ত করা তাঁদের সাধায়ত্ব ছিল না। তাই তাঁরা বিশ্বাসঘাতক জুইন খানের উপরে আক্রমণ চালালেন। জুইন খান সাময়িকভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্রম হলেও কিছু পর্রেই তিনি তাঁর জঘল্য অপরাধের প্রকৃত শান্তি লাভ করলেন। স্থদেশে ফিরে যাবার পথে একটি বন ভূমির মধ্যে তিনি শক্র হস্তে প্রাণ হারান।

যাই হোক্—ঔরংজেব ছিলেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ও অসাধারণ কপটাচারী। তিনি সেই ঘটনাকে এমন ভাবে প্রচার করলেন যে তিনি দারাকে বন্দী করার আদেশ আদে প্রদান করেন নি। কেবল বলেছিলেন যে তিনি যেন সাম্রাজ্যের সীমা ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু দারা দেশ ত্যাগ করতে রাজী হন নি। আর জুইন খান তাঁর অনুমতি ব্যতীতই অক্যায় ভাবে রাজকুমারকে বন্দী করেছেন। তাছাভা বাদশাহ তনয়ের সন্মান রক্ষার পরিবর্ত্তে নিলক্জিভাবে দারার পুত্র শেফর শিকোকে পিঠ মোডা বেঁধে রেখেছিলেন। সূত্রাং এই গুরুতর অপরাধ শ্বয়ং বাদশাহের বিরুদ্ধেই করা হয়েছে। অপরাধীদের কঠোর শান্তি হওয়া উচিত। সে শান্তি অবশ্য কিছুটা হয়েছে। অপরাধীদের কঠোর শান্তি হওয়া উচিত। সে শান্তি অবশ্য কিছুটা হয়েছিল জুইন খান ও তাঁর সংগীদের মৃত্যুর মাধ্যমে। জনসমাজে ঔরংজেব যা প্রচার করলেন তা নিছক প্রতারণামূলক। বাস্তবিকই যদি রাজ রক্ত ধারার প্রতি এডটুকু সন্মান বোধ ও জ্যেষ্ঠ ভাতার প্রতি মমত্ববোধ থাকতো তাহলে তিনি ঐ সময়েই তাঁর শিরচ্ছেদের হুকুম দিতেন না। তাঁর সেই নির্দ্মম নির্দ্দেশ নিয়্যাক্তভাবে তৎক্ষণাং প্রতিপালিত হয়েছিল।

দারাশাহ রক্ষী পরিবৃত হয়ে তাঁর জন্মে নির্দ্ধিষ্ট বন্দীশালায় যাওয়ার পথে একটি মনোরম জায়গায় পৌছোলেন। তখন মনে হোল তাঁর চোখে ঘুম নেমে এসেছে। যে তাঁবুতে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হবে তা তখন প্রস্তুত । তাঁর আহার পর্বব শেষ হতে ভূতা সৈফ খান তাঁকে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ এনে দিল। দারাশাহ কিন্তু তাকে দেখে স্থাগত জানিয়ে বলে উঠেছিলেন যে অতি বিশ্বস্ত জনৈক অনুচরকে দেখে তিনি অতাস্তু আনন্দিত। সৈফ খান তত্ত্ত্ত্বের বলে উঠলেন যে-হাাঁ, একথা সত্য যে সে পূর্ব্বে তাঁর অধীনে কর্ম্মরত ছিল, কিন্তু উপস্থিত সে উরংজেবের ভূতা। বর্ত্তমান প্রভূত্ত্বের জ্বোরর (দারা) মস্তকসহ ফিরে যেতে হবে। দারা বলে

উঠলেন, "আমাকে তাহলে মৃত্যু বরণ করতে হবে?" সৈফ খান উত্তর দিলেন, "সমাটের এই হুকুষ। আমি ভাই পালন করতে এসেছি।"

শেফার শেকো ঐ তাঁরুভেই পাশের একটি কক্ষে নিদ্রায়িত ছিলেন। কথাবার্তা ও যোলমাল শুনে সে জেগে উঠলো। কিছু অন্ত্রও টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। পিতাকে সাহায্য করাই ছিল তার অদম্য চেষ্টা। কিন্তু সৈফ খানের সংগীদের প্রতিরোধে কিছুই করে উঠতে পারেন नि। দারাশাহেরও যে বাধা দেবার ইচ্ছে হয় নি. তা নয়। কিছু সে চেফ্টাও হয়েছিল র্থা। তথন তিনি প্রার্থনার জন্তেই কিছু সময় ভিকা করলেন। তা মঞ্চরও হয়েছিল। ইতিমধ্যে শেফার শিকোকে অক্তত্র নিয়ে যাওয়া হোল। ভাকে নানাভাবে আনন্দ দানের চেষ্টা চললো একদিকে: আর अगुमित्क मोद्रामार्ट्ड यसक प्रक एपर थिएक विक्रिय होन। रेपक थान स्पर्ट ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে চলে গেলেন উরংজেবের কাছে। উরংজেব মনে করলেন ভাতার বক্ত ধারায় তাঁর সিংহাসনেব ভিত্তি হবে সুদৃঢ়। এই ভন্নংকব পৈশাচিক ঘটনার পরে শোকাচ্ছন্ন শেফার শিকোকে গোয়ালিয়র হুর্গে নিয়ে যাওয়া হয় খুলতাত মুরাদ বক্সের সংগে অবস্থানের জন্মে। আর দারাশাহের বেগমগণ ও কল্পাদের আবাস নির্দ্দিষ্ট হোল ওরংক্লেবের হারেমে। ওরংক্লেব তখন মুঘল সিংহাসনে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রভিষ্ঠিত করার জন্যে অক্সান্য আতাদের হত্যা করার চিতায় মগ্ন। দুলতান দুজা তথন বাংলা দুবায়। তিনি সেখানে ব্যস্ত ছিলেন সৈত্ত সংগ্রহ করে পিতাকে মৃক্ত করার চিন্তায়। কেন না সম্রাট তথনও জীবিত এবং আগ্রা হর্গে বন্দীদশায় চলেছেন কাটিয়ে क्ति।

# অধ্যায় পাঁচ

ওরংক্ষেব-কি প্রকারে সিংহাসন লাভ করে সম্রাট হন। সুলতান গুজার পলায়ন।

উরংজ্বের পিতা শাহজাহান ও ভ্রাতা মুরাদ বক্সকে বন্দী করলেন। সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর নিজেকে সমাট পদে অভিষিক্ত করা তাঁর পক্ষে আর হুরুহ হয় নি। তাঁর প্রেভাগ্যও তথন অনুকূল হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির ওমরাহর। তাঁকে সমর্থন জানালেন। রাজ্যভার গ্রহণের যে উৎসব তার প্রধান অঙ্গ সিংহাসনে সমাসীন হওয়া। তাতে বিশেষ সময়ও ব্যয়িত হয় না। প্রখ্যাত তৈমুর লঙের আমল থেকে শাহজাহান পর্য্যন্ত সকলের একই ধরা বাঁধা নিয়মে সিংহাসন আরোহণ পর্বব সম্পন্ন হয়েছে। সিংহাসনটিও ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মনোরম ও মূল্যবান। সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাটি মুখ্য কাজীর দ্বারা সর্বাত্রে ঘোষিত হবে, এই ছিল চিরাগত প্রথা। এই বিষয়ে উরংজেবকে প্রথমেই একটি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান কান্ধী প্রত্যক্ষভাবেই ব্যাপারটিতে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন যে মহম্মদ প্রবর্ত্তিত আইনে ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তিনি উরংজেবের পিতা বর্ত্তমান সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁকে বাদশাহ পদে অভিষিক্ত করতে পারেন না। অধিকন্ত সিংহাসনের প্রলোভনে সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধি-কান্ধীকেও তিনি হত্যা করিয়েছেন। কাঞ্জীর সেই তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদের ফলে উরংজেব অত্যন্ত বিপন্ন হলেন। তিনি তখন সমস্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের এনে জড করলেন নিজের স্থায় পরারণতা প্রমাণের জন্মে।

তাঁদের তিনি বললেন তাঁর পিতা বার্দ্ধন্য ও শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্মে শাসনকার্য্যে অপটু হয়ে পড়েছেন। আর তাঁর ভ্রাতা দারাশাহ যাঁর তিনি প্রাণনাশ করিয়েছেন, তিনি তো আইনকানুন মানতে রাজীছিলেন না। পরস্ক তিনি মদ্য পান করতেন এবং বিধ্মীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। এই যুক্তিওলির সংগে ভরতীতি মিল্লিত হয়ে মন্ত্রীসভা তাঁকেই সম্রাট বলে শ্রীকার করে নিলেন। তা সভ্বেও মুখ্য কাজী তাঁর আদর্শে অবিচল থেকে আপত্তি জানিয়েই চললেন। সৃতরাং তাঁকে রাজ্যের শাভিভক্ষকারীক্রপে কাজীর পদ থেকে বরখান্ত করা হোল। তাঁর স্থা-

ভিষিক্ত হলেন নতুন আইন সম্বন্ধে অতি উৎসাহী আর একজন কাজী। আর এরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের কাজটি সম্পন্ন হোল অতি সম্বর এবং সেই মুহুর্ভেই বলা চলে। নবনির্বাচিত কাজীকে উরংজেব তংক্ষণাং স্থায়ী-ভাবে বহাল করলেন। তিনি সম্রাট বলে ঘোষিত হয়েছিলেন ২০লে অক্টোবর, ১৬৬০ (উক্ত তারিখটি নির্ভ্নুল নয়। তিনি নিজেকে সম্রাটরূপে প্রথম ঘোষণা করেন ১৬৫৮ খৃফাব্দের আগফ মাসে। তবে তিনি ঐ বছরেই মুদ্রায় স্থনাম মুদ্রিত করেন নি বা রাজ মুকুটও ধারণ করেন নি। এই জন্মেই তারিখটি সম্বন্ধে দ্বিমত)। উরংজেব সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন একটি মসজিদে। সেখানেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে শ্রন্ধা নিবেদনও করেন সেখানে। জাহানাবাদে সেদিন বিশেষ একটা আনন্দ উল্লাসের প্রবাহ বয়ে পিয়েছিল। অভিষেকের জন্মে সাম্রাজ্যব্যাপী উৎসব আনন্দ হোক এই হুকুম প্রেরিত হয়েছিল। সেই হুকুম মাফিক আনন্দ উৎসব বিশেষ জাকালো ভাবেই প্রতিপালিত হয় এবং তা চলেছিল দীর্ঘ দিন ধরে।

যতদিন ভাতা শুজা বাংলাদেশে সৈগুবাহিনী গঠনে ব্যাপ্ত ছিলেন এবং শাহজাহানের মুক্তি সাধনের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, ততদিন উরংজেব তাঁর সাম্রাজ্য ও সিংহাসন—কোনটিকেই নিরাপদ মনে করতে পারেননি। তিনি মনে করলেন যে তাঁর সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাই তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদের নেতৃত্বে উপযুক্ত এক সৈগ্র বাহিনী পাঠালেন শুজার বিরুদ্ধে। ঐ বাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হোল পারস্থ থেকে আগত জনৈক গ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মীর জুমলা। জুমলা যাঁদের অধীনে কর্মরত হতেন তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত হলে নিজ্ক সাহস শক্তি ও কর্মরুশলতার জল্মে ভাবীকালের মানুষের কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারতেন। কিন্তু প্রতারণা করা ছিল তাঁর স্থভাব সিদ্ধ ব্যাপার। তিনি প্রথমে প্রতারণা করেন গোলকুণ্ডার সুলতানকে। অথচ সেখানেই তাঁর সৌভাগ্যের সৌধ রচিত হয়। তারপের বিশ্বাসঘাতকতা করেন শাহজাহানের সংগে। আর তাঁর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই মীর জুমলা এত উচ্চন্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। সারা ভারতবর্ষে আর কোন সক্তান্ত ব্যক্তি তাঁর মত শক্তি সম্পদের অধিকারী বড় একটা হতে পারেননি।

সৈশ্যবাহিনীও তাঁকে যেমন ভয় পেত, ভেমনি আবার শ্রদ্ধা করতো এবং ভালও বাসত। এদেশীয় প্রথায়ও যুদ্ধ কৌশল জানতেন তিনি অতি

নিখুঁত রূপে। ঐ সময়ে তিনি শাহজাহানকে ভাগে করে এসে যোগ দিলেন উংরজেবের পক্ষে। কিন্তু সুলতান শুজা যদি সেই সাহসীও উপযুক্ত সেনা নায়ককে হাতে রাখতে পারতেন তাহলে উরংজেবকে ঘায়েল করতে কোন অসুবিধা হোতনা। শেষ পর্যন্ত হয়ত জয় লাভই হোত। ত্ব'পক্ষ যুদ্ধ হোল অনেকবার। জয়লক্ষী এক একবার এপক্ষে ও আবার সেপক্ষে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে চললেন।

সুলতান মহম্মদ তখন সেনাপতির পরামর্শে এবং নিজেও দেখলেন যে যুদ্ধ বড় বেশী দিন চলছে, তাই যুদ্ধ রীতি পরিবর্ত্তনের সংকল্প করলেন। তাছাড়া সৈশ্রবলের সংগে চতুরতার নীতি মিশ্রিত করলেন ক্রুত শুজাকে নিঃশেষ করার জন্মে। মহম্মদ গোপনে খুল্লতাতের সেনানায়কের সংগে যোগাযোগ করলেন। তাঁকে অতি চমংকার সব পুরস্কার ও নানা প্রতিশ্রুতি দান করলেন। বিশেষ জোরালোভাবেই তাদের উপর চাপ দিলেন যাতে তারা উরংজেবের পক্ষ সমর্থন করেন। পিতাকে তিনি ইসলাম ধর্ম্মের একটি স্তম্ভ রক্ষক বলে অভিহিত করলেন। এইভাবে মহম্মদ শুজার পক্ষীয় সমস্ত প্রধান সেনানায়ক ও সৈশ্যদলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হাত করলেন। তাদের যথেষ্ট উপহার উপঢোকন দিয়ে তাদের সহায়তা লাভের ইঙ্কিতও লাভ করলেন।

এই ব্যাপারটি শুজার পক্ষে মারাত্মক আঘাত। তা সহ্য করার মড শক্তিও তাঁর ছিল না। তাঁর সংগী অনুচরগণ সকলেই ছিলেন বেতনভুক কর্মী। যারা তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন তারাও উপলব্ধি করলেন যে এই বাদশাহ তনয়ের আর বেশী কিছু আসা ভরসা নেই। তাঁর অর্থ সম্পদ ও সব নিঃশেষের মুখে। সুতরাং উরংজেবের পক্ষ সমর্থনই তাঁরা সুবিধাজনক মনে করলেন। কারণ তারা দেখলেন যে প্রতিপদেই ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি স্প্রসন্না। আর সমস্ত অর্থ সম্পদের অধিকারও তাঁর হাতেই। সূতরাং তাঁর পক্ষে শুজার সমগ্র সৈশ্য বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে প্ররোচিত করাও কিছু কঠিন ছিল না। ওদিকে শেষ মুদ্ধটির সময় দেখা গেল যে সকলেই শুজাকে ত্যাগ করে গিয়েছে। তিনি তখন স্ত্রী পুত্রাদি সহ পলায়নের পথ গ্রহণ ছাড়া আর দিতীয় কোন পন্থা খুঁজে পেলেন না। তাঁর অনুচর সংগীদের কেউই তাঁকে অনুসরণ করেননি বা সংগে যান নি। অথচ তারা এতদিন তাঁর অধীনেই ছিল কর্ম্মরত। পরস্ক নীচাশয়ের মত তারা শুজার পলায়নের পরেই তাঁর

শিবির তাঁবু ভেক্সে চুড়ে সব লুঠ করতে শুরু করলো। মীর জ্বুমলা তাদের এই হীন কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের প্রভারণামূলক কর্দ্মের পুরস্কার স্বরূপ। শুজা পরিবারবর্গসহ কয়েকটি নৌকায় আরোহণ করলেন। গঙ্গানদী পার হয়ে কিছুদিন পরে তিনি পৌছোলেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আরাকান রাজ্যে। সেখানে গিয়ে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাবপর প্ররুজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর খবরাখবর ও কর্মপ্রণালী জানারও চেষ্টা করেছিলেন। সুলেমান শিকো তখনও প্রংজেবকে প্রতিহত করার চেষ্টায় ছিলেন ব্যস্ত।

## অধ্যায় ছয়

ওরংক্ষেব তবর সুলতান মহমদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর বন্দীদশা।

উরংক্ষেব ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু তাহলেও একজন প্রেষ্ঠ সেনাপতিসহ একটি শক্তিশালী সৈশ্যবহরের ভার স্বীয় পুত্রের উপর দিয়ে তিনিও প্রতারিত হন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সেই সেনানায়ক ইতিপূর্বের দু'জন সুলতানকে প্রতারিত করেছেন। সূত্রাং উরংক্ষেবও সেই রকম ব্যবহার পেতে পারেন এমন আশংকা করা উচিত ছিল। তিনি নান্যু অশ্যায় অপরাধ করে সিংহাসন লাভ করেছেন, পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী অবস্থায় রেখেছেন। এক ভ্রাতাকে হত্যা করেছেন। ছিতীয় জন পলায়নের পথ বেছে নিয়েছেন। কাজেই তিনি সর্ব্বাই ভীতিগ্রন্ত ছিলেন পাছে বিধাতা তাঁর নিজ পুত্রকে উদ্ধৃদ্ধ করেন পিতামহের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওরংজেব সংবাদ পেলেন সুলতান মহম্মদ অতি অশ্বাভাবিক রকমে চিন্তান্থিত ও বিষন্ন হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে মহম্মদ পিতাকে ধ্বংস করার কথাই চিন্তা কচ্ছেন। এই বিশ্বাসের ফলে তিনি মীর জুমলার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন। তিনি মীর জুমলাকে স্পষ্ট ভাবেই *লিখলেন* যে তিনি জানতে পেরেছেন যে সুল্তান ু মহম্মদ গোপনে তার খুল্লভীত শুজার সংগে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সূতরাং এখন উচিত হচ্ছে তাকে বন্দী করে দরবারে প্রেরণ করা। ঘটনাচক্রে চিঠিখানি মহম্মদের রক্ষীদের হাতে পড়ে যায়। তারা চিঠিখানি নিয়ে তরুণ কুমারের হাতে দেয়। রাজকুমার মানুষটি ছিলেন বিবেচক প্রকৃতির। তিনি ব্যাপারটা মীর জুমলার কাছে গোপন রাখলেন। কারণ তাঁর ভয় হোল যে হয়ত মীর জুমলা পিতার কাছ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট হুকুম কিছু পেয়েছেন। আর তা হয়ত তাঁর জীবন সম্বন্ধেই। তখন তিনি গঙ্গা নদী পেরিয়ে গুজার পক্ষে আশ্রয় নেবারই সংকল্প করলেন। তাঁর আশা ছিল পিতার চেয়ে অধিক দয়া দাক্ষিণা তিনি সেখানে পাবেন। তাই তিনি মাছ ধরার ভান করে অতি ক্রত শঙ্কায় কিছু নৌকা প্রস্তুত করালেন। আর অধীনস্থ কিছু উচ্চকর্মচারী সহ -নদীর ওপারে ওজার শিবিরে চলে গেলেন।

ওজা তখন আরাকান রাজের আশ্রয়ে যাবার কথা চিন্তা কচ্ছিলেন। কিছু সৈশ্য সংগ্রহের অবকাশও তিনি পান। সুলতান মহম্মদ পিতৃব্যের কাছে পৌছে তাঁর পদতলে আনত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্মে। তিনি আরও বললেন যে সেই অস্ত্র ধারণের কাজে পিতা তাঁকে ৰলপূৰ্ব্বকই বাধ্য করেন। পিতা যে অক্সায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করেছেন তাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু গুজার মনে হোল তাঁর শিবিরে মহন্মদের আগমন ওরংজেবেরই একটি প্রবঞ্চনামূলক কৌশল আর কি! ডিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন গোপনে তাঁর অবস্থা জেনে সর্বপ্রকার হুর্ববলডা, অসুবিধা ইত্যাদির খবর নেবার জন্মেই। কিছ গুজা ছিলেন একজন সং ও উদার প্রকৃতির সুলতান। ভ্রাতৃষ্পুত্রকে পদতলে দেখে তিনি তথুনি তাকে বুকে তুলে নিলেন। পিতার কবল থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এমন প্রতিঞ্চতিও দিলেন তিনি। কয়েকদিন পরে উভয়ে মিলিত হয়ে গঙ্গা পার হলেন। দীর্ঘ একটা ঘোরানো রাস্তা তৈরী করে শক্ত সৈন্যদের চমকিত করে দিলেন। শক্রবা কিন্তু তাদের আবির্ভাবের আশা করেনি আদৌ। ওজার পক্ষ থেকে আক্রমণ হোল প্রচণ্ড। বস্তু শত্রু সৈশ্য নিহতও হয়েছিল। তারপর দেখলেন যে প্রতিপক্ষ হঠাৎ আক্রমণের থাকা সামলে আরও সৈত্য সমাবেশ করেছে। তখন তাঁরা আক্রমণ যা হয়েছে তাতে সম্ভট্ট হয়ে আবার গঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে গেঁলেন। কারণ ভয় হয়েছিল যে হয়ত অগুণতি সৈক্ত ছারা বেন্ডিত হয়ে পড়বেন। তখন আর ইচ্ছেমত রণক্ষেত্র ভাগে করা সম্ভব হবে না।

ইভিমধ্যে মীর জুমলা উরংজেবকে পুরের পলায়ন সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংবাদে তিনি বিশেষ অসম্ভন্ট হলেও মীরকে তা জানতে দেন নি। কারণ তাঁর আশংকা হয়েছিল যে সেনানায়কও হয়ত ঠিক সেই প্রাঞ্চনার পথই অবলম্বন করবেন। তাঁর পিতা শাহজাহান ও গোলকুণ্ডার স্কাতানের বিরুজেও তো মীর জুমলা এই পস্থাই গ্রহণ করেন। উরংজেব নীর জুমলাকে লিখে পাঠালেন যে তিনি তাঁর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন। তিনিই আবার মহম্মদকে কর্ভব্যের পথে ফিরিয়ে আনতে কারবেন। মহম্মদ তখনও তরুব। তিনি যা করেছেন তা তারুগ্যের উন্তেজনা বশতাই করেছেন। ঐ বয়সে মানুষ পরিবর্ত্তন প্রেয় হয়, বৈচিত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মে। মীর জুমলার প্রতি উরংজেবের এইরূপে অতি মাত্রায় আছা

প্রকাশের ফলে তিনি শুলার কবল থেকে মহম্মদকে মুক্ত করে আনার জগ্যে সমস্ত রকম চেফী চালালেন।

তিনি তরুণ রাজকুমারকে বললেন যে তাঁর পিতা সদিচ্ছাই পোষণ কচ্ছেন। আর শুঙ্গার কাছে চলে যাবার ব্যাপারটাকে তিনি যদি অশ্ব ভাবে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে তাঁর পিতা তাঁকে খোলা মনে হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন। পুত্রকে এমন কিছু করতে হবে যা ঔরংজেবের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। মহম্মদ যদি এই নীতি অবলম্বন করে চলেন, তাহলে পিতার স্লেহাধিক্য লাভ করবেন, জীবন তাঁর পিতার আশীর্বাদ ও প্রশংসায় ধলু হবে। তরুণ কুমার এইকথা শুনে সহচ্ছেই প্রভাবিত হলেন। যে ভাবে তিনি শুস্কার শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ঠিক সেই প্রকারে আবার ফিরে চলে এলেন পিতার কাছে। মীর জুমলা খুব সম্মান সহকারে ও আনন্দ প্রকাশ করে उाँक अछार्थना कानात्मन। आत महत्राम्क वनतम्न, भिजात मश्ता (मधा হলেই তিনি যেন বলেন যে ওজার ওখানে যাবার কারণ হোল তাঁর সৈয় শক্তি ও অস্থাস্থ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। সেনাপতি আরও উপদেশ দিলেন অতি ক্রত তিনি যেন পিতার সংগে দেখা করেন। আর কি কি কাজ এযাবং করেছেন তার বিবরণ দিয়ে পুরস্কার লাভ করতেও নির্দেশ দেয়া হোল। ঔরংক্ষেবেরও আদেশ ছিল পুত্রকে সত্ত্বর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার। দ্রতরাং ইচ্ছায় হোক বা ভ্কুমের চাপে হোক মহম্মদ জাহানাবাদের দিকে বুওনা হলেন। মীর জুমলার ব্যবস্থানুযায়ী রক্ষীদলসহ মহম্মদ সেধানে পৌছে গেলেন। রক্ষী দলের নেতা সম্রাটকে পুত্রের আগমন বার্তা ভানিক্ষে **पिरम्म । वाप्तभार्वे निर्द्धान जात करण आगापित वाहरत अवि वाम्यान** নির্দ্ধিষ্ট হোল। সম্রাট কিন্তু পুত্রকে তাঁর সংগে দেখা করে হস্ত চুম্বন করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে দিলেন পুত্ৰকে যেন জানানো হয় যে ভিনি অসুস্থ। তারপর মহম্মদকে যতদিন গোয়ালিয়র হর্গে স্থানান্তরিত করা হয়নি ততদিন সেই বাসগৃহই তাঁর পক্ষে বন্দীশালায় পরিণত হয়েছিল। ছিন্নমুত্ত হতভাগ্য দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল এবারে তা দেখা যাক্।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে সুলতান সুলেমান শিকো রাজা রূপের হাতে প্রতারিত হয়ে শ্রীনগরে স্থানীয় শাসক নক্তি রাণীর আশ্রয়ে বাস কচ্ছিলেন চ এই মুঘল রাজ্কুমার সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত হতভাগ্য ছিলেন চ ভাগ্যবিজ্ञ্বনায় তাঁকে পার্কাত্য অঞ্চলে বন্য জীবন যাপন করতে হয় যাতে 
প্রিরংজেবের হাতে পড়ে না যান। সমস্ত সৈন্যশক্তি দিয়েও ঔরংজেব 
তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেননি। নক্তি রাণী সুলেমানকে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে ঔরংজেবকে তাঁর অনিষ্ট 
করতে দেয়ার চেয়ে তিনি নিজ রাজ্য হারাতে প্রস্তুত। এই প্রতিজ্ঞা এমন 
একটি অনুষ্ঠান সহকারে ও নিয়ম কানুনে বেঁধে করা হোড যে তা বিশেষভাবে 
পবিত্র ও অলখ্য হয়ে উঠতো। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পূর্বের রাজ্য মধ্যে 
প্রবহমান একটি নদীতে গিয়ে রাজা স্থান করলেন। নিজদেহ ও আন্মাকে 
পবিত্র করার জন্যে। তারপর সুলেমান শিকোর সংগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে 
তাঁকে তিনি কোনদিন ত্যাগ করবেন না। দেবতারা হলেন সাক্ষী। সূতরাং 
তরুণ রাজকুমারের তাঁকে সন্দেহ করার কোন অবকাশ রইল না। এই 
ঘটনার পর সুলেমান সংগীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে নিমন্ত্র থাকাই একমাত্র 
কর্ত্ব্যে মনে করলেন। অনুচরবর্গও তাঁকে আনন্দ দানেই নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। 
আর তিনি তো তা উপভোগ করে চললেন পরিপূর্ণরূপে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

এদিকে উরংজেব তাঁর সৈভাদের শুকুম দিলেন শ্রীনগরে পর্বতশ্রেণীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্তে। উদ্দেশ্য, রাজা নক্তিরাণীকে বাধ্য করার চেফা যাতে তিনি সুলেমানকে তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি উরংজেব প্রেরিভ এক লক্ষ সৈন্তের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করলেন এক হাজার সৈত্ত দ্বারা তাঁর রাজ্য সীমান্তের সরু ও হুর্দম রাস্তা রক্ষা করে। উরংজেবের এই চেফা বিফল হলে তিনি চাতুরী ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলেন।

প্রথমে তিনি চেফা করলেন রাজার সংগে মৈত্রীবন্ধন করার। কিছ তা বৃথা। রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি। তাছাড়া তাঁর পুরোহিত বৃদ্ধান, ঔরংজেব শীঘ্রই সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। আর সুলেমান শিকোই হবেন সম্রাট। তাতে রাজা যুবা মুখলকুমারকে আরও দাক্ষিণ্য প্রদর্শনে উৎসাহিত হলেন।

ঔরংজেবের সৈশুবাহিনী রাজার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করতে অসমর্থ হলে তিনি মুদ্ধ করে দারাশাহের পুত্রকে আয়তে আনবেন, এমন চেফীয় নিরভ হলেন। তিনি নিজ প্রজাদের রাজার প্রজাপুঞ্জের সংগে ব্যবসা বাণিজ্য ভালাতে নিষেধ করে দিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা পর্বত বেন্টিত একটি রাজ্যের প্রক্রে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে উঠলো। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব

অসুবিধার দেশবাসী সুলেমান শিকোকে আশ্রর দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। তারা প্রকাশ্যেই বললেন যে তাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুরোহিত সম্প্রদায়ও নিজেদের পূর্ব্বোক্ত ভবিশ্বং বাণী সম্বন্ধে সম্প্রেশকুল হয়ে উঠলেন। তাঁদের তখন মনে হোল যে বিষয়টি অক্তভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। অবশেষে তাঁরা হতভাগ্য রাজকুমারকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেবারই আয়োজন শুকু করলেন।

তাঁরা কি করলেন? দারাশাহকে প্রতারিত করেছিলেন যে যশোবন্ত সিংহ, যাঁর কথা আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করেছি, তাঁকে গোপনে নক্তিরাণীব কাছে পাঠানো হোল। তিনি রাজা নক্তিরাণীকে উপদেশ দিলেন তাঁর নিজ রাজ্যের নিরাপন্তার জন্যে উরংজ্বের পক্ষ সমর্থন করে তাঁর ও আতৃম্পুত্রকে তাঁরই হাতে ছেড়ে দিতে। যশোবন্ত সিংহের উপদেশ শুনে রাজা শুক্রতরভাবে বিত্রত ও ব্যাকৃল হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি একদিন "বাম রাম" উচ্চারণ কবে পবিত্র প্রতিজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন যে সুলেমান শিকোকে রক্ষা করবেন এবং তা কববেন নিজের জীবন ও রাজ্যকে তৃক্ষ বিবেচনা করে। কিন্তু অক্যদিকে তিনি আবার ভয় পেলেন যে বাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বিপ্লব সংঘটিত হলে রাজ্যটিই হয়ত হারাতে হবে।

তিনি বিহ্বল হয়ে ব্রাহ্মণদের সংগে পরামর্শে বসলেন। তাঁরা বললেন, রাজা তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ও প্রজাদের রক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু উরংজেব আক্রমণ করলে ঘই-ই নই হবে। কারণ আক্রমণকারী হলেন মুসলমান। সূতরাং মুখলকুমারকে আশ্রয় দানের চেয়ে নিজ রাজ্য ও প্রজার জীবন রক্ষাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাছাড়া এই মুখল কুমার কোনদিনই তাঁর কোন উপকারে আসবেন না। এই জল্পনা কল্পনার কথা কিন্তু সুলেমান শিকোর অজ্ঞানাইছিল। বিপদ যখন আসন্ন ও নিশ্চিত তিনি তখনও পরম নিশ্চিত্তে দিন কাটিয়ে চলেছিলেন। রাজা নকতিরাণা নিজের সন্মান ও বিবেককে রক্ষার জন্মে যশোবস্ত সিংহের দৃতকে বলে দিলেন তিনি মুখল কুমারকে প্রভারিত করতে অক্ষম। তবে উরংজেব কুমারকে বন্দী করতে পারেন। তাতে রাজার খ্যাতি নই হবে না। সুলেমান শিকোর অভ্যাস ছিল পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় শিকার করার। শিকার যাত্রার সংগী অনুচর নিতেন খুব স্বল্প সংখ্যক। কাজেই যশোবস্ত সিংহ কিছু সৈন্ম পাঠিয়ে তাঁকে সেখান থেকে কন্দী করে নিয়ে উরংজেবের হাতে দিতে পারেন।

শেই বার্তা পেয়ে যশোবত সিংহ অমতিবিলম্বে তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দিলেন সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার ক্ষান্ত। কাজেই একদিন সুলেমান দিকো নির্দিষ্ট স্থানে শিকার যাত্রার কালে একদল শক্তিশালী লোকের বারা আক্রান্ত হন। তিনি তক্ষ্ণনি প্রতারশামূলক ফলীটি বুকতে পারলেন। অনুচরবর্গসহ আত্মরক্ষারও চেষ্টা করলেন। সংগীরা সকলেই ওখানে নিহত হলেন। রাজকুমার অত্যন্ত সাহসের সংগে আত্মরক্ষা করলেন এবং নয় জন আক্রমণকারীকে হত্যাও করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বহু সংখ্যক শত্রু বারা আক্রান্ত হয়ে ভূপাতিত হলেন এবং বলী হয়ে জাহানাবাদে প্রেরিত হলেন। তাঁকে ওরংজেবের সামনে হাজির করা হলে তাঁকে প্রশ্ন কবা হয়েছিল এবং তা য়য়ং সম্রাটই করেছিলেন যে তিনি কি রকম অনুভব কচ্ছেন। রাজকুমার তত্বরে বললেন, "আপনার বন্দীরূপে বেশী আর কি আশা করবো? আমার পিতা যে ব্যবহার পেয়ে গেছেন তাব চেয়ে অল্য প্রকাব কিছু আশা করা যায় না।"

বাদশাই উত্তর দিলেন যে তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। বন্দী করে রাখাই উদ্দেশ্য। অতঃপব উরংজ্বের জানতে চাইলেন যে তিনি যে ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন তার কি হোল। তত্বত্তরে কুমার জানালেন তাব একাংশ ব্যয়িত হয়েছে সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে। আর সৌভাগ্য অনুকৃল হলেই তা সম্ভব হোত। বাকী কিছু অর্থ রাজারূপের হাতে রয়েছে। তাঁর অর্থ লোল্পতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তো সর্বজন বিদিত। আরও কিছু অর্থ সম্পদ রাজা নক্তি রাণী হীন চক্রান্ত করে তাঁকে ধরিয়ে দেবার সময় হস্তগত করেছে। কিছু তিনি পবিত্র এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর সন্মান রক্ষার জন্তে।

উরংক্ষেব তরুণ ভাতৃম্পুত্রের শক্তি সাহস দেখে বস্তুতঃই বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। কিন্তু হলে কি হবে! তাঁর উগ্র উচ্চাভিলাস সমস্ত লায় বিচার ও আবেগ অনুভূতিকে দিল নিঃশেষ করে। কোন বিবেক বিবেচনার বালাই রইল না। পরন্তু নিজ সিংহাসনকে নিরাপদ করার জন্মে তিনি শুত্র মহম্মদ ও ভাতৃম্পুত্র সুলেমান শিকো উভয়কেই গোয়ালিয়র হুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। সেধানে ভাতা মুরাদ বক্ম এবং অলাল রাজা ও সুলতানগণ বন্দী জীবন যাপন করে চলেছেন। এরা হু'জনও তাঁদের সংগে দিন কাটাবেন। এই ঘটনা হুটেছিল ১৬৬৯ খুটান্মের ভাতশে জানুষারী।

সুলতান শুলা ভ্রমণ জীবিত। তবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটছিল তাঁর। তা হলেও তো তিনিই তথন উরংজেবের একমাত্র পথের কাঁটা! সে কাঁটা তুলে যিনি বাদশাহকে চিন্তামুক্ত করেন তিনি হলেন আরাকানের রাজা। এই রাজার কাছেই শুলা আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি যথন বুঝতে পারলেন যে শুখানে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই তথন তিনি মক্লায় তীর্থ যাত্রা করার সংকল্প করলেন। আর সেখান থেকে পারস্তে গিয়ে সম্রাটের আশ্রয় নেবেন—এই ছিল তাঁর মতলব। তিনি আরও মনে করেছিলেন যে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আরাকান রাজ বা পেগুর রাজার কাছ থেকে একথানি জাহাজ পেয়ে যাবেন মকা পর্যান্ত পোঁছোনোর জন্মে। কিন্ত শুজার জানা ছিল না যে হু'জন রাজার কারোরই বিশাল সমুজবক্ষে চলার মত কোন বড় জাহাজ ছিল না। তাঁদের ছিল কেবল মাত্র লম্বাণ সক্ আকারের অলঙ্করণযুক্ত ছোট ছোট নৌকা। সেগুলি তাঁদের দেশের নদী পথেই চলতে পারে। ফলে সুলতান শুজা আরাকান বাজের কাছেই থাকতে বাধ্য হলেন।

আরাকানের রাজা ছিলেন পৌতলিক। ওজা নিজের নিরাপতা বিধানের জ্বল্যে তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা রাজা পুর্ণ কবলেন। সেই বিবাহের ফল একটি পুত্র সন্তান, এর ফলে তো শ্বশুর জামাতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হওয়ার কথা। কিন্তু ভা হোল না। বর° শীঘ্রই তা বিবাদ বিসম্বাদের সম্পর্কে দাঁড়াল। কারণ ইতিমধ্যে ঐ দেশের কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শুজার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাঁরা রাজ্ঞার মনে এই সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেন যে তাঁর কন্সার সংগে গুজার বিয়ের ফলে যে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে তার অনুকুলে হয়ত সিংহাসনের প্রতি জামাতার দৃষ্টি পড়বে। কালক্রমে রাজা সিংহাসনচ্যুত হবেন। আরাকান রাজ্যে অনেক মুসলমান বাসিন্দাও ছিলেন। সুতরাং রাজার মনে আরও সন্দেহ জন্মাল যে ধর্ম বিষয়ে অত্যুৎসাহের ফলে মুসলমান প্রজারা হয়ত গুজার পক্ষই অবলম্বন করবেন। আর আরাকানের সিংহাসনে গুজার অধিকার হবে তাঁর ভ্রাতা ওরংজ্বের আগ্রায় আধিপত্যের পাল্টা জবাব শ্বরূপ। এই সন্দেহ আশঙ্কা কিন্তু একেবারে অমূলক ছিল না। গুজার হাতে তখনও ছিল প্রচুর মনিরত্ন ও বর্ণমূজা। তা দিয়ে তিনি অনায়াসে আরাকানী মুসলমানদের মন জয় করতে পারতেন। এছাড়া বাংলাদেশ

ছেড়ে আসার সময় তাঁর সংগে প্রায় তৃশ' লোক লব্ধর এসেছিল। কাজেই তিনি বেশ একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়ে ফেললেন। কিন্তু সে কাজটি আবার স্থুগপং সাহসের ও হতাশীব্যঞ্জক হয়ে উঠলো।

তিনি একটি দিন ঠিক করলেন, যেদিন স্থপক্ষের লোকদের নিয়ে বলপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের সকলকে হত্যা করবেন। আর নিজেকে আরাকানের রাজা বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু একদিন আগে কি প্রকারে তারাজ্ঞার কানে গেল। তখন পুত্রসহ শুজ্ঞার পলায়ণ ছাড়াআনর কোন পথ ছিল না। তাঁদের আশাছিল গোপনে পেগুতে চলে যাবেন। কিন্তু পেশুতে যাবার পথ ছিল উঁচু হুর্গম ও পর্বত সংকুল এবং গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। সেই বনভূমিতে ছিল আবার প্রচুর বাঘ সিংহের আবাস। রান্তা বলতে াকছুই ছিল না। সৃতরাং পলায়ণের চেফ্টা বার্থ হোল। অধিকন্ত শতেরা এমন ব্যবস্থা করে ফেললো যে পালিয়ে যাবার সময়ও হয় নি। ওজার পুত্র সুলতান বন্ধু সকলের পেছনে ছিলেন যাতে শত্রুদের প্রতিহত করে পিতা ও পরিবার বর্গকে পলায়নের সুযোগ দেয়া যায়। প্রথম আক্রমণ তিনি খুব সাহসের সংগেই প্রতিরোধ করেন। কিন্তু শেষে বহুলোকের আক্রমণে বায়েল হয়ে যান। হুণটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা ও ভগ্নীগণসহ শক্তর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। পরিবার শুদ্ধ সকলের স্থান হোল বন্দীশালায়। প্রথমে ভাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হয়। ভারপর কিছু দিন যেতে রাজা বন্ধুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাচ করার ফলে বন্দীদের প্রতি কিছুটা সদয় ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতাও কিছু মঞ্জুর হয়েছিল। এই সুযোগ সুবিধা হয়ত তাঁরা দীর্ঘ দিনই ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু তরুণ মুঘল-কুমারের ধৈর্যাহীনতার ফলে তা আর সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি অতি উৎসাহ বশে ও উচ্চাভিলাষের প্রভাবে আবার রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্তে **লিপ্ত হলেন। এই ঘটনা তাঁদের সকলকেই** টেনে নিয়ে গেল ধ্বংসের পথে। চক্রান্ত হোল বার্থ। রাজার ক্রোধের সীমারইল না। তিনি ত্কুম দিলেন ষেসমগ্র পরিবারটিকে সমূলে ধ্বংস করা হোক। রাজা যে তরুণী মুঘল क्याद्रीत्क विवाश करत्रिश्लम जिमि शिलम अन्तः मन्। जात्कथ दिशहे (मद्या इरव ना, এই ছिल द्राष्ट्रारम् ।

এখন সুলতান ওজার অবস্থাটা কি দাঁড়াল তা দেখা যাক্। পলায়নপর ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সকলের অগ্রবর্তী। তাঁর ভাগ্য বিপর্যায় সম্বন্ধে নানা কথাই শোনা গেল। কোনটি যে সত্য তা বলা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যাই যত শোনা যাক্ না কেন, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে তিনি জীবিত নেই। হয়ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবিত সৈম্মদের হাতে তিনি প্রাশ্ হারিয়েছেন, নয়তো ঐ অঞ্লের বনভূমিতে ব্যাঘ্র বা সিংহের নথর দক্তে তাঁব দেহ হয়েছে ছিল্ল বিচ্ছিল।

ছয় বছর ধরে যে বিখ্যাত যুদ্ধ চলেছিল সে সম্বন্ধে আমি যতটা জানতে পেরেছি—এই হোল তার বিবরণ। এ সম্বন্ধে সুরাট, আগ্রা, জাহানাবাদ অথবা বঙ্গদেশি যা শুনেছি সবই এক প্রকার; কোন অমিল নেই। আর অহা কোন প্রকার তথ্যও কিছু জানা যায় নি। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মুখ্য ঘটনাবলী যাঁরা দেখেছেন ও জেনেছেন তাঁদের কাছেই পৃদ্ধানুপৃদ্ধভাবে তা শোনা। কিছু কিছু ঘটনা আমি নিজেও দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন দেখা যাক, উরংজেবের রাজত্বে প্রারম্ভিক কার্য্যাবলী ও ঘটনা কি। আর তাঁর পিতা শাহজাহানের ভাগ্য দশাও কি হয়েছিল—তাও আলোচনা করা যাক্।

### অধ্যায় সাত

ষ্টরংক্ষেবের রাজত্বের প্রথম পর্যার। তাঁর পিতা শাহজাহানের পরলোক গমন।

ভাতা দারাশাহকে নিঃশেষ করেই উরংচ্ছেব সিংহাসন অধিকার করেন, একথা আমি পঞ্চাম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এখন সেই সিংহাসনে আরোহণ कारम छेश्मव भर्त्वत भृर्त्वकात किছू घटेनात विश्वन विवतन मान कत्रावा। আর তা উল্লেখ করার মতই উপযুক্ত বিষয়। ঘটনাটি ঘটার কয়েকদিন পূর্বেব সাহস করে তিনি পিতা শাহজাহানকে শ্রদ্ধা প্রণতি পাঠালেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে পিতা তাতে সম্ভুষ্ট হবেন না। পিতার কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে কয়েকদিন পরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে চান। সুতরাং পিতা যেন তাঁকে কিছু মণিরত্ন পাঠিয়ে দেন যাতে সিংহাসন আরোহণকালে তিনি ব্যবহার ও ধারণ করতে পারেন ও তাঁর মহান পূর্ব্ব পুরুষদের মতই গৌরব মহিমা মণ্ডিত হয়ে প্রজাপুঞ্চেব সমক্ষে হতে পারেন আবিভূতি। ওরংজেবের এই আবদার ইচ্ছে শুনে শাহজাহান একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যে পুত্রের হাতে তিনি বন্দী, তাঁর এ দাবী ও অনুরোধ অপমান ছাডা, আর কিছু নয়। তিনি এত ক্রোধারিত হলেন যে কয়েকদিন উন্মাদের মত কাটিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হলেন। ক্রোধের মাত্রা এমন হয়েছিল যে তিনি অনবরত একটি হামান দিস্তা চাইতেন। আর বলতেন সমস্ত মহামূল্যবান মণিমুক্তা তিনি চূর্ণ করে দেবেন যাতে সেসব কোনদিন ঔরংজেবের হাতে না যেতে পারে। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্সা বেগম সাহিবা, যিনি পিতার সংগ কখনও ত্যাগ করেন নি, তিনি পিতার পদতলে পড়ে মণিরত্ন নম্ট করা থেকে তাঁকে বিরত করন্তেন। পিতা পুত্রীর সম্পর্ক অতি মধুর থাকায় তাঁর উপরে কন্যার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। পিতাকে তিনিই শাস্ত করলেন। তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, সম্পদরাশি নিজের হাতে রাখা। ওরংজেবের সংগে ভগিনীর ছিল চির শত্রুতা। অতএব ওরংজেবের সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর শিরস্তাণে মাত্র একটি মণি বিরাজ কচ্ছিল। বিতীয় আর কিছু ছিল না। ইচ্ছে করলে যে তিনি আরও মণিরত্ব ধারণ করতে পারতেন না, তাও নয়। পিতার কাছ থেকে সম্পদরাশি হস্তগত -করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি তা নিজ অধিকারে রাখতে পারেন। আমার

পারস্থা দেশের বিবরণ প্রসংগে আমি বলেছি যে উরংজেবের টুপিটিকে প্রকৃত মুকুট বলা যায় না। আর সিংহাসনে আরোহণের সৈ উৎসবকেও প্রকৃত অভিযেক বলে অভিহিত করা চলে না।

সিংহাসনে অবিষ্ঠিত হয়ে উরংজেব আর কখনও গমের রুটি, মাছ বা মাংস কিছুই খান নি। তিনি জীবন রক্ষা করেছেন যবের রুটি, তরিতরকারী ও কিছু মিফ্ট দ্রব্য খেয়ে। কোন কডা পানীয় বা মাদক তিনি গ্রহণ করতেন না। এ যেন স্বয়ংকৃত নানা অশ্যায় ও পাপের জন্মে কৃচ্ছতা সাধনের সংকল্প। কিন্তু বাজত্ব করার উচ্চাভিলাস ও আকাজ্কা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রবল। জীবিত-কালে সিংহাসন ত্যাগ করবেন, এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

উরংজেব সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এই সংবাদ সমগ্র এশিয়াতে প্রচারিত হলে বিভিন্ন সময়ে জাহানাবাদে নানা দেশের রাষ্ট্রদূতগণের আগমণ হয়েছিল তাঁদের বাজাবাদশাহদের পক্ষ থেকে নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্মে। তাছাডা তাঁরা উরংজেবকে সাহায্য দানের ইচ্ছে প্রকাশ করে বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। প্রথম আসেন উন্ধবেক ও তাতারগণ। তারপরে এলেন মন্ধার শেরিফ, ওমান বা আরবের রাজা. বসোরার সুলতান ও ইথিয়োপিয়ার দৃত। ওলন্দাজরা সুরাট কার্থানার সেনাধ্যক্ষ এম. আদ্রিকানকে পাঠিয়েছিলেন ওরংজেবের দর্বারে। সেই ওলন্দাজ দৃত বিশেষ সম্বাবহার লাভ করেন। ইউরোপীয় জ্বাতির প্রতি মুঘল দরবারের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি দরবারে সাদর অভার্থনা लाफ करत्न। ভারতবর্ষের রাজাবাদশাহরা মনে করতেন যে এইভাবে বিদেশীদের আগমন ও দরবারে অবস্থানের ফলে নিজেদের সম্মান মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রদূতগণ সকলেই স্ব স্ব দেশের রীতি প্রথানুযায়ী মুঘল সম্রাটকে উপহার উপঢৌকন দান করেন। তাঁদের আনীত দ্রব্য সামগ্রী সবই ছুম্প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে পড়ে। আর এই সমাট তো সমগ্র এশিয়াতেই নিজ সুখ্যাডি প্রচারের জন্য উন্মুখ ছিলেন। কাজেই তিনি রাষ্ট্রদৃতরা যাতে পরম পরিতৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন তার যথেষ্ট সুবাবস্থা কবেছিলেন।

শাহজাহানের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বের ঔরংজ্বের পারস্তাে একটি দৃত পাঠান। সেদেশে দৃতটিকে প্রথমে অভ্যর্থনা করা হয় বিশেষ সমারোহ সহকারে। সে বিবরণ আমি আমার ক্রমণ-হ্যান্ডের প্রথম ভাগে দিয়েছি।

দৃতটি সেবানে পৌছোবার পরে প্রথম এক মাস চলেছিল খুব ভোজ পর্বব ও শিকার যাত্রা। আর প্রতি রাত্রে বান্ধা পোড়ানো হোত। মহান মুখল সম্রাটের পক্ষ থেকে যে দিন তিনি পার্য্যাধিপতিকে উপঢৌকন প্রদান করেন, সেদিন সম্রাট অতি চমংকার পোষাকে সজ্জিত হয়ে সিংহাসনে বসেন। মুঘল দূতের প্রদত্ত সব জিনিস গ্রহণ করেও তিনি অবজ্ঞাভরে বিলিয়ে দিলেন প্রাসাদের কন্মীদের মধ্যে। নিজের জন্মে রাখলেন কেবল ৬০ ক্যারাটের একটি হারক। কয়েকদিন পর তিনি দৃতকে ডেকে পাঠালেন। কিছু কথাবার্ত্তার পর প্রশ্ন করলেন যে তিনি ( দৃত ) 'সুন্নী' কিনা, অর্থাৎ তুর্কী মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূক্ত কিনা। সুন্নী কথাটির অর্থ আমি অশুত্র ব্যাখ্যা করেছি। মুখল দৃত এমন চতুরভাবে উত্তর দিলেন যাতে ধলিফা আলীর বিরুদ্ধাচরণ না হয়। এই খলিফাকে পারসীকরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সম্রাট তারপর দূতের নাম জানতে চাইলেন। দৃত বললেন সম্রাট শাহজ্ঞাহান তাঁকে নাম দিয়েছেন বাওভাক (?)খান, মানে উদার চেতা মানুষ। তাছাড়া তিনি আরও জানালেন যে শাহজাহানের কাছ থেকে তিনি প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছেন, দরবারে একটি উচ্চপদ প্রদান করে সম্মানিত করেছেন ইত্যাদি। এই কথা শুনেই পারস্থাধিপতি অতি মাত্রায় ক্লুদ্ধ হয়ে উঠলেন, "তাহলে তুমি একটি চুর্বস্ত ! যে সম্রাটের কাছ র্থেকে তুমি প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছ, তাঁর বিপদের দিনে তাঁকে ত্যাগ করে এমন এক উৎপীডক অত্যাচারীব সেবায় নিযুক্ত হয়েছ যিনি পিতাকে রেখেছেন বন্দী করে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃষ্পুত্রদের করেছেন নিধন। এ কেমন কথা? সেই লোক আবার রাজকীয় উপাধি ধারণ করে নিজেকে পরিচিত কচ্ছেন আলমগীর ও ওরংশাহ নামে। এ যেন এমন এক সমাট যিনি নিজের হাতের মুঠোতে সারা বিশ্বকে ধরে ফেলেছেন আর কি! অথচ এখন পর্যান্ত সামান্ত একটু স্থানও জন্ম করতে পাবেন নি। যা যেটুকু করেছেন তা সবই খুন, হত্যা, বঞ্চনা ও প্রভাবণা দ্বাবা।"

পারস্থাধিপতি আরও বললেন, "তুমিও কি তাঁদের একজন নও যাঁবা উরংজ্বেকে অত রক্ত ক্ষয় করতে, ভাতৃ হস্তা হতে ও পিতাকে অবরুদ্ধ রাখতে সহায়তা করেছেন ? তুমিও তো এই করেই সেই ক্রুর সম্রাটের কাছ থেকে যথেফ সম্মান ও সুখ সুবিধা লাভ করেছ। সুভরাং তুমি দাডি রাখার যোগ্য নও।" এই কথা বলেই সম্রাট তখুনি হুকুম দিলেন মুঘল দ্তের দাড়ি কামিয়ে দেয়া হোক। ওদেশে এইভাবে শান্তিয়রূপ দাড়ি উৎপাটন অত্যন্ত অপমানজনক। মুঘল দৃত ঐরপ ব্যবহারের আশংকা করেন নি কখনও। তখুনি আবার সমাটের হুকুম হোল তাঁকে স্থদেশে ফিরে যেতে হবে। তাঁর সংগে পারস্যাধিপতি মুঘল সমাট ঔরংজেবকে উপহার পাঠালেন দেড়শটি চমংকার অশ্ব, সোনালী রূপালী কারুকার্য্য খচিত কিছু গালিচা, সোনালী কিংখাব বস্ত্র কয়েকটি, কিছু সংখ্যক মূল্যবান সাস্ এবং আরও সুন্দর সব কাপড় চোপর। ঔরংজেব প্রেরিত উপঢোকনের চেয়ে পারস্যাধিপতির উপহাররাজি ছিল ঢের বেশী মূল্যবান। মুঘল সমাট প্রদন্ত জিনিস পত্রের মূল্য ছিল প্রায় বিশ লাখ টাকার কাছাকাছি (মূল গ্রন্থে টাকা না লিভার মূল্য তার উল্লেখ নেই)।

মুঘল সম্রাট ছিলেন আগ্রায়। বাওভাক খান আগ্রায় ফিরে এলেন।
পারস্থা রাজ তাঁকে কিভাবে অপমান করেছেন তা সম্রাটকে জানালেন।
উরংজেব তো রেগে খুন। তিনি রোযভরেই স্থকুম দিলেন পারস্থা থেকে
প্রেরিড অশ্বের একশ'টিকে সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হোক;
আর বাকীগুলি থাকবে নানা রাস্তার মোড়ে। সারা সহরব্যাপী আরও
ঘোষণা করলেন যে আলা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা "নগীস" অর্থাং অন্তচি
অবস্থায়ই যেন ঐ ঘোড়াগুলির পিঠে চড়েন। ওগুলি যে সম্রাটের কাছ
থেকে এসেছে তিনি বাস্তবিকভাবে কোন আইন কানুন মানেন না। এছাড়া
তাঁর সংগে এদেশের কোন যোগ সংযোগ নেই। তারপর মুঘল সম্রাট
আবার সেই দেডশ' ঘোড়াকেই হত্যা করার নির্দ্দেশ দিলেন। উপঢৌকনের
বাকী জিনিসপত্র সব পুড়িয়ে ছাই করা হোল। অবশেষে শুরু করলেন
পারস্থাধিপতির উদ্দেশ্থে অজম্ব গালি বর্ষণ। তাঁর ধারণা হয়েছিল পারস্য
সম্রাট তাঁকেও সাংঘাতিক রকমে অপমান করেছেন।

এরপর আগ্রা হুর্গে শাহজাহান লোকান্তরিত হন ১৬৬৬ খৃ**ইান্সের অ**বমান মুখে (ডিসেম্বর)। ঔরংজেবের সামনে আর কোন বাধা বিদ্ধুরইল না। মনের অশান্তি দূর হোল, দিবারাত্র উৎপীড়ন চালাবার মত কোন উপলক্ষাও থাকলো না। রাজ্য পরিচালনার অবাধ সুখে দিন কাটাতে লাগলেন ডিনি। অনতিবিলম্বে ভগিনী বেগম সাহিবাকেও রপকে নিয়ে এলেন তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পদ ও ক্ষমতা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে। তাঁকে সুলতানা বেগম উপাধি দান করা হোল। বস্তুতঃই তাঁর মধ্যে এমন ভ্রণ ও ক্ষমতা ছিল যে তিনি

প্রয়োজন হলে সাম্রাজ্য শাসনও করতে পারতেন। মুদ্ধের প্রাক্ষালে পিতা
ও জাতারা তাঁর উপর আছা রাখলে ও পরামর্শ গ্রহণ করলে হয়ত উরংজেবের
পক্ষে সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব হোত না। অবস্থা একেবারে ভিন্ন
রূপ ব্ররতো। আর এক ভগ্নী রৌশনারা বেগম সর্বনাই উরংজেবের
পক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি উরংজেবকে মুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত দেখে সোনা
রূপা অনেক সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভগিনীর সেই
সহায়তার জন্মে ভাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি স্থাট হয়ে তাঁকে শাহ
বেগম উপাধিতে মণ্ডিত করবেন এবং একটি সিংহাসনে বসাবেন। উরংজেব
সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ভাই ভগিনীর মধ্যে যথেই সম্প্রীতি ছিল।
কিন্তু আমি শেষবার যখন জাহানাবাদে যাই তখন শুনলাম ভ্রাতা ভগ্নীর
সেই সৌহাদ্য অনেকটা নইট হয়ে গিয়েছে।

তাঁদের সম্প্রীতি নই হওয়ার কারণ যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে যে বাদশাহ নিদ্দনী তার গৃহে জনৈক সুদর্শন যুবা পুরুষকে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। পনের দিন অন্তে রাজকুমারী সেই লোকটি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে তাঁর হাত থেকে যখন রেহাই পেতে চান তখন ব্যাপারটা আর গোপন থাকে নি। তা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়ে গেল। সুলতানা বেগম কলঙ্ক ও ভংসনার ভয়ে নিজেই গিয়ে ব্যাপারটা সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ষে লোকটি হারেমে প্রবেশ করেছিল, এমন কি তাঁর খাস ককেও। তাঁর বিশ্বাস, নিশ্চয়ই চুরির উদ্দেশ্যে বা তাঁকে হত্যা করার জন্মেই সে গিয়েছিল। এ রকম ঘটনা তো পূর্ব্বে কথনও ঘটে নি। সম্রাটের হারেমের অধিবাসিনীদের নিরাপন্তা কখনও বিশ্বিত হয় নি। সুতরাং সম্ভাটের উচিত রাত্রে প্রহরারত সমস্ত খোজা প্রহরীদের কঠোর শান্তি প্রদান করা। এই কথা ভনে উরংজেব তথুনি কিছু সংখ্যক খোজাকে সংগে নিয়ে সেইস্থানে গেলেন। (मই इत्रच पुट्राई (वहाता युवक नित्यहाता हरस প্রাসাদের গবাक नित्य नौरि श्ववश्याना नमौरि পড़ला याँ शिरा । हर्ज़िक थिरक स्मर्का अस्म ভীড় জমালো লোকটিকে ধরার জন্মে। সম্রাট বললেন মুরকটির প্রতি কোন হুর্ব্যবহার না করে ভাকে মুখ্য কাজীর কাছে নিয়ে যাওয়া ভোক। ভারপর অবন্ত ব্যাপারটি সক্ষমে আর কিছু শোনা যায় নি। ঘটনাটি ভনে এও মনে होन य नात्री ও বালিকাদের যেখানে যেভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয় সেখানেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে ?

## অধ্যায় আট

মহান মুখল সমাটের ওজন গ্রহণের পুণ্য পর্ব্ব ও তার আহোজন। রাজ সিংহাস্ন দরবারের ঐশর্য মহিমা।

সম্রাটের সংগে আমার যা কিছু কাজ ছিল, যার বিবরণ আমি প্রথম ভাগে দিয়েছি তা সব শেষ হোল। কাজেই ১৬৬৫ খৃফাজের নভেম্বর মাসে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করি। কিন্তু তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে আমি যেন তাঁর আয়োজিত উৎসব পর্ব্ব না দেখে রওনা না হই। উৎসবের দিনটি ছিল খুব কাছেই। তিনি আবার তথন সমস্ত মণিরত্ন স্মামাকে দেখাবার ছকুম দিলেন। আমি তাঁর ইচ্ছে অনুরোধকে সম্মানিত করতে বাধ্য হলাম। কারণ তিনি আমাকে যে খাতির সন্মান করেছেন তাতে আমার পক্ষে তাঁর কোন প্রস্তাব উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সেই জাকালো উৎসবের দর্শক গোষ্ঠীতেও আমি স্থান নিলাম। উৎসব শুকু হয়েছিল ৪ঠা নভেম্বর, চলেছিল পাঁচ দিন ধরে। 🏙 হোল, প্রতি বছর সম্রাটের জন্মদিনে তাঁর দেহের ওজন গ্রহণ করা হবে। **জাপের** বছরের চেয়ে পরের বছরে যদি ওজন বেশী হোত তাহলে আনন্দ উল্লাসের সীমা থাকতো না। ওজন গ্রহণের সময় সম্রাট সব চেয়ে মূল্যবান সিংহাসন**টি**তে বসেন। সেটির কথা আমি এখুনি বলবো। তিনি সিংহাসনে সমাসীন হলে রাজ্যের সমস্ত অভিজ্ঞাত ব্যক্তিরা এসে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উপহার প্রদান করবেন। রাজকর্মচারীদের পুরনারীরাও উপহার পাঠিয়ে থাকেন। তারপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপঢৌকন দান করেন সমস্ত সুবাদার ও খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। এইদিনে সমাট হীরা মুক্তা, চুণী পাল্লা, সোনা রূপা এবং মূল্যবান গালিচা, সোনা রূপার কিংখাব, নানা বস্ত্র সম্ভার, হাজী, যোড়া, উট ইত্যাদি যা উপহার পান তার মূল্য দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষ লিভার মুদ্রার চেয়েও বেশী।

উৎস্থটি চলেছিল পাঁচ দিন। কিন্তু তার আয়োজন শুরু হয় প্রায় দ্বু'মাস পূর্বেব। সেবারে শুরু হয়েছিল ৭ই সেপ্টেম্বর। এই প্রসংগ্নে পাঠকদের এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায় আহানাবাদ প্রাসাদের

বর্ণনাটি শারণ করতে অনুরোধ জানাই। প্রথম পাতে কাজ হোল, প্রাসাদের বিরাট হ'টি অঙ্গনকে আর্ড করা হয় মধ্য কেন্দ্র থেকে সভাকক্ষ পর্যান্ত। কক্ষটির তিন দিকই উল্লুক্ত। বিরাট প্রশন্ত স্থানটিকে যে চন্দ্রাতপ ছারা আর্ড করা হয় তা লাল মখমলে তৈরী, দ্বর্ণ থচিত কারুকার্য্য মণ্ডিত। জিনিসটা এত ভারী যে জাহাজের মান্তলের মত খুঁটি দরকার হয় বহন করার জব্যে। খুঁটিগুলি উচ্চতায় পঁয়ত্তিশ থেকে চল্লিশ ফুট পর্যান্ত। প্রথম চন্ত্রের টাদোয়ার জব্যে খুঁটির সংখ্যা আটত্তিশটি। সভাগৃহের কাছে যে খুঁটিগুলি ভা ভুকাট মুদ্রার মত ভারি মোটা সোনার পাতে মোড়া। বাকীগুলি মোড়া থাকে ঐ ধরনেরই মোটা রূপার পাতে। যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় তা নানা বর্ণের সৃতায় তৈরী। কতক দড়ি মোটা শিকলের মত।

প্রথম অঙ্গটি, আমি অশুত্রও বলেছি যে টানাবারান্দা ও ছোট ছোট কক্ষ সারিতে বেন্টিত। ওমরাহরা যখন কর্মরত ও অশ্বারত থাকেন তখন এই কৰ্ষণ্ডলি হয় তাঁদের বাসন্থান। এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রতিটি ওমরাহকে এক এক সপ্তাতে পালা করে প্রহরারত থাকতে হয়। তাঁদের দরবারেও যেমন কাজ থাকে, তেমনি প্রাসাদেও নানা কর্ত্তব্য আছে। সম্রাট যখন তাঁবুতে বাশ্বদ্ধ ক্ষেত্রে থাকেন তখন তাঁর নিজয় বাহিনীর হস্তী যৃথ বাতীত অরু বাহিনীর দায়িত্বও ওমরাহের। ইনি যখন এক সপ্তাহ কর্ত্তবারত থাকেন তখন বাদশাহী রন্ধনশালা থেকে তাঁর খাদ্য দ্রব্য আসে। খাবার আসছে দেখেই তিনি পরপর তিন বার প্রণিপাত করেন ভূমি স্পর্শ করে, কখনও আবার মন্তক আৰ্ট্টমি নত করে। প্রণামকালে তিনি আল্লার কাছে প্রার্থনা -করেন বাদশাহের সুস্থাস্থ্যের জ্বন্যে ও তিনি যাতে সুদীর্ঘ জাবন ও শত্রুদের পরাস্ত করার শক্তি লাভ করেন তার জন্মে। ওমরাহরা সকলেই রাজ্যের অভিজ্ঞাত ও সুলতান বংশের সন্তান। সম্রাটের জন্যে কান্ধ কবাকে তাঁরা বিশেষ সম্মানজনক মনে করেন। অশ্বারাত অবস্থায় এবং অবসর সময়ে— সর্ববদাই এঁরা উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। নিজেদের হাতী, খোড়া, উট সব কিছুকেই সজ্জিত করেন চূড়ান্তভাবে। কতকগুলি উটের পিঠে আবার ছোট ছোট কামানসহ লোক থাকে। প্রয়োজন মত তা কাজে লাগানো যেতে পারে। এক একজন ওমরাহের কমপকে হু' হাজার অন্তের দায়িত গ্রহণ করতে হয়। আর তিনি যদি রাজবংশীয় বা সুলতান -বংশকাত হন তাহলে আৰের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজার।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে মহান মুঘল বাদশার সাতখানি অতি চমংকার সিংহাসন আছে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ হীরক খচিত। বাকী সব অলঙ্কত হয়েছে চুনী, মরকত মণি ও মুক্তাবলীর দ্বারা।

প্রথম দরবার কক্ষে যে সিংহাসনটি সেটি আমাদের ক্যাম্পের খাটের মত অর্থাৎ প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও চার ফুট পাশে। অত্যন্ত ভারি এবং বিশ পঁচিশ ফুট উঁচু চারটি পায়ার উপরে বশানো। আডাআড়ি চারটি লম্বা দণ্ড মত জিনিসের উপরে সিংহাসনের ভিত্তি স্থাপিত। ভিতের চার দিকে বারটি স্তম্ভ। এসব স্তম্ভ তিন দিকে চন্দ্রাতপ বা ছাদকে ধরে রেখেছে। দরবারের দিকে কোন শুদ্ত নেই। সিংহাসনের পায়া ও নীচের আলম্বন দণ্ড-সমূহ যা আঠার ইঞ্চিরও বেশী দীর্ঘ তা সব স্বর্ণময় কারুকার্য্য মণ্ডিত। তার মাঝে মাঝে বসানো আছে অনেক হীরা, চুনী ও মরকত মণির বহর। প্রতিটি লম্বা দণ্ডের মাঝখানে বড আকারের একটি বাদখশানী চুনী। তার চারদিকে থিরে রয়েছে চারটি করে মরকত মণি। সব মিলে ক্রুশের মত একটি নক্সা সৃষ্টি হয়েছে। দগুগুলিব লম্ব। অংশে একদিক থেকে আর একদিক পরপর রুশ্নেছে অনুরূপ ধরনের ক্রশ নক্সা। ঐ নক্সাগুলির একটিতে চুনী রত্নকে ঘিরে মরকত মণি আর অন্যটিতে মরকত মণিকে বেষ্টন করে আছে চাবটি বাদখশানী ঢুনী। চুনী রত্ন ও মরকত মণির ফাঁকে ফাঁকে বসানে। আছে হারক খণ্ড। হাবকের মধ্যে সবচেয়ে বডটির ওজন দশ বার ক্যারাটের বেশী নয়। সব পাথবই খুব জমকালো, কিছু অত্যন্ত চ্যাপ্টা ধরনের। কতক অংশে সোনাব মধ্যে মুক্তা বসানো। সিংহাসনের লম্ব। দিকের একটিতে চার ধাপ যুক্ত একটি সিঁডি। সিংহাসনে উঠে বদাব জন্মেই সিঁডিব প্রয়োজন। আসনটিতে তিনটি তাকিয়া ধরনের বালিশ আছে। একটি থাকে বাদশার পিঠেব দিকে। সেটি বেশ বড়ও গোলাল ধরণের। বাকী হু'টি চ্যাপ্টা আকারেব। সিংহাসন থেকে ঝুলে আছে একটি তলোয়ার, গদা একটি, গোলাকাব ঢাল, ধনুক, তীর ও তুণ। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র, তাকিয়া বালিশ, সিঁড়ির ধাপ সব নানা মণি রত্ন ও প্রস্তরে অলঙ্কত। সেই অলঙ্করণ করা হয়েছে সিংহাসনের মূল গড়নের সংগে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে।

শ্রেষ্ঠ সিংহাস্নের বড় বড় বাদখশানী চুনীগুলি আমি গুণে দেখেছিলাম। সংখ্যায় একশ' আটটি। সবচেয়ে ছোটগুলির ওজন প্রায় একশ' ক্যারাট। আবার এমন কতকগুলি আছে যা স্পষ্টতঃ দুশ' বা ততোধিক ক্যারাট ওজনের। মরকত মণিগুলি বিচিত্র ও চমংকার সব বর্ণালির। তবে খুঁতও আছে কিছু। সবচেয়ে বড়টি ষাট ক্যারাটের; ছোটটি ত্রিশ। সংখ্যা গুণে দেখলাম। তা প্রায় একশ' যোল। সৃতরাং চুনীর চেয়ে তার সংখ্যা বেশী।

চক্রাতপের অভ্যন্তর ভাগ হীরা মুক্তায় আহত। চার দিকে মুক্তার ঝালর। চাঁদোয়ার মাথার আকৃতি চৌকোগম্বুজের মত। তার উপরে দেখা যাবে উন্নত পুচ্ছের একটি ময়ুর। পুচ্ছটি তৈরী হয়েছে নীল স্থাফায়ার ও অশ্রাম্ম বর রঙীন পাথরে। পাখীর শরীর সোনার; তার উপর মৃল্যবান মণিরত্ন খচিত। বুকের কাছে বড় একটি চুনী। ওখান থেকে মুলছে নাশপাতির মত আকারের পঞ্চাশ ক্যারাটের কি তার কাছাকাছি ওজনের মুক্তা। রঙ খানিকটা হল্দে আভাযুক্ত। ময়ুরটির হুই পাশেই ঠিক অভটা উঁচু এবং বেশ বড় পুষ্প স্তবক রয়েছে একটি করে। তাতে নানা রকমের ফুল আছে, আর তা সোনার এবং মূল্যবান সব রত্ন খচিত। দরবারের বিপরীত দিকে সিংহাসনের পাশে একটি রত্ন দেখা যায়। সেটি আশী থেকে নব্ব ই ক্যারাটের একটি হীরক খণ্ড। তাতে দিরে আছে প্রচুর চুনী ও মরকত মণির বহর। সিংহাসনে বসে সম্রাট ওটিকে পুরোই দেখতে পান। আমার মতে সেই অভিনব ও জাঁকালো সিংহাসনখানির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হোল চন্দ্রাতপকে ধরে আছে যে বারটি স্তম্ভ তা। ওগুলি সম্পূর্ণ বেন্টিত রয়েছে অতি চমংকার মুক্তার সারি দিয়ে। মুক্তাগুলি বেশ গোলাল ও অন্তৃত বর্ণাভাসময়। প্রতিটি ওজনে ছয় থেকে দশ ক্যারাট। সিংহাসনের হ' পাশে চার ফুট আন্দাজ দূরে হ'টি ছাতা বসানো। তার বাঁট সাত কি আট ফুট লম্বা। বাট হ'টি অলঙ্কত হয়েছে হীরা, মুক্তা ও চুনী দ্বারা। ছাতা হু'টি লাল মথমলের তৈরী। গায়ে কারুকার্য্য। চারদিকে মুক্তার ঝালর।

এই যে বিখ্যাত সিংহাসনের কথা আমি বর্ণনা দিলুম এটির নির্দ্মাণ শুরু হয়েছিল তৈমুর লঙের সময়। আর শেষ করেছেন সমাট শাহজাহান। বাদশাহী মণি রত্নের হিসেব রক্ষকরা আমাকে বলেছেন, ওটি তৈরী করতে ব্যার হরেছে একশ' সাত হাজার লক্ষ টাকা। আমাদের দেশীয় (ফ্রান্স), মুদ্রায় তা দাঁড়ায় একশ' যাট লক্ষ পাঁচ হাজার লিভার। মহনীয় রূপের এই সিংহাসনটির পেছনে আর একটি ছোট সিংহাসন আছে। তার আকৃতি স্নানের জ্লাধারের মত। বাদামী গড়নের এই আসনটি লম্বায় প্রায় সাত ফুট, পাশে পাঁচ ফুট। তার বাইরের পাটে হারা মুক্তার প্রচুর অলঙ্করণ। মাধায় কিন্তু চক্রাতপ নেই।

প্রথম অংগনের ডান দিকে একটি তাঁবু। বাদশাহের ব্যক্তিগত উৎসবেক দিনে সহরের মুখ্য নর্ত্তক নর্ত্তকী ও গায়কগণ ওখানে এসে সমবেত হন। সম্রাট সিংহাসনে বসলে তাঁরা নৃত্য গীত পরিবেশন করেন। বাঁদিকেও একটি তাঁবু। সেধানে হাজির থাকেন সেনাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ, রক্ষী বাহিনীর মুখ্য ব্যক্তিরা ও প্রাসাদের কর্মীরা।

রাজা সিংহাসনে সমাসীন থাকতে ছ' দিকে পনেরটি করে ত্রিশট লাগাম শুদ্ধ অস্ম থাকে দাঁড়ান। প্রতিটি অশ্বের তদারকে থাকে ছ'টি করে লোক। লাগামগুলি খুব সরু। ওগুলির অনেক অংশে হীরা চুণী, মরকত মণি ও মুক্তা খচিত। কতকগুলিতে দেখা যায় কেবল স্বর্ণমুদ্রা বসানো। প্রতিটি অশ্বের মাথায় ছই কানের মাঝখানে চমংকার এক গুচ্ছ পালক। পিঠের উপরে ছোট্ট একটি আসন। সেটি পুরোপুরি সোনার কারুকার্যায়ুক্ত। ঘোড়াগুলির গলা থেকে চমংকার একটি করে রত্ন কোলানো। তা কথনও হীরা, কখনও চুনী বা মরকত মণি। ঘোড়াগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যের যেগুলি তার দাম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার একু (ecus)। কতকগুলির মূল্য বিশ হাজার টাকা অর্থাং দশ হাজার একু। সাত আট বছর বয়ুষ্ক কিশোর রাজকুমার চড়েন ছোট ঘোড়ায়। সেটি উচ্চতায় বড় একটি শিকারীঃ কুকুরের চেয়ে বেশী নয়। তবে ঘোড়াট বেশ শক্ত সমর্থ।

বাদশাহ সিংহাসনে বসার আধ কি জোর এক ঘন্টা পরে যুদ্ধ পট্ট্র শক্তিমান ও অতি মাত্রায় সাহসী হস্তী যুথের সাতটিকে তাঁর সামনে হাজির করা হয় পরিদর্শনের জন্মে। একটি হাতী হাওদা নিয়ে প্রস্তুত থাকে। সম্রাট ইচ্ছে হলেই আরোহণ করতে পারেন। ঘোড়াগুলি কিংখাবের সাজ পাটেও গলায় সোনা রূপার শিকলে সজ্জিত থাকে। চারটি হাতী সম্রাটের পতাকাদি বহন করে। পতাকাগুলি ছোট দণ্ডের সংগে আবদ্ধ করে একটি লোক ধরে থাকে। হাতীগুলিকে এক একটি করে সম্রাটের সামনে চল্লিশ্ পঞ্চাশ পদক্ষেপের দূর্ভ মধ্যে আনা হয়। স্ম্রাটের সামনে এসে হাতীগুলি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুড় তিন বার করে উপরে তুলে ও নীচে নামিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানায়। প্রতিবারেই পশুগুলি চীংকার করে ধ্বনি তোলে। তারপর রাজার দিকে পেছন ফিরে দাঁডায়। তথন মাহুত ওদের গায়ের সমস্ত সাজ পাট তুলে ধরেন যাতে বাদশাহ পশুগুলির স্বাস্থ্য শরীরের অবস্থা দেখতে পান; ওদের ভাল করে খাওয়ান দাওয়ান ও যত্ন করা হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করেন। প্রতিটি হাতীর গায়ে রেশমী সূতার দড়ি জড়ানো থাকে। তাতে বোঝা যায় আগের বছর থেকে ওদের দেহ পুন্ট না ক্ষীণ হয়েছে। হস্তী যূথের মধ্যে বাদশাহের অতি প্রিয় যেটি সেটি দেখতেও যেমন বড়, স্বভাবেও তেমনি ভয়ংকর। প্রতি মাসে তার বায় বাবদ অর্থ মঞ্জুরী আছে পাঁচশ' টাকা। অতি উত্তম খাদ্য ও যথেষ্ট চিনি ওকে থেতে দেয়া হয়। পানীয় হিসেবে সুরাসারের বরাদ্দ আছে। আমি এই বিবরনীর অন্তর বাদশাহের পীলখানার হাতীর সংখ্যা কত তা বলেছি। এখন এই প্রসংগে সামান্য আর একটু বলা হোল। বাদশাহ হাতীর পিঠে আরোহণ করলে ওমরাহরা ঘোড়ায় চডে তাঁকে অনুগমন করেন। আবার তিনি অশ্বারুচ হলে তাঁরা চলেন পদরজে।

হস্তী যূথ পরিদর্শনের পর সমাট সভাগৃহ ত্যাগ করে হারেমে যান তিন চার জন খোজা সহ। সেই বাদামী গড়নের সিংহাসনটির পেছনে যে ছোট দরজা আছে, সেখান দিয়ে তিনি হারেমে প্রবেশ করেন।

আরও পাঁচখানি সিংহাসন স্থাপিত আছে অন্য আর একটি চত্ত্বরের চমংকার একটি সভাকক্ষে। সেই সিংহাসনগুলি কেবল হীরক মণ্ডিত। কোন রঙীন পাথর বা রত্ন খচিত নয়। আমি তার বিশদ বর্ণনা দিতে আর চাই না। পাঠকদের কাছে বিরক্তিকর হতে পারে। একটি বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পারি যে কারোর চোখের সামনে সর্ব্বদা কোন সুন্দর মনোরম জিনিস থাকলে তাও সময় সময় বিরক্তিজনক ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। পাঁচটি সিংহাসনকে এমনভাবে সাজিয়ে বসানো হয়েছে যে একটি ক্রশের মত নক্সাহতে উঠেছে। চারখানি দিয়ে ক্রশটি হয়েছে, বাকটি রয়েছে মাঝখানে। তবে মধ্যবর্তীটিকে আর হুণ্টির কাছাকাছি এমনভাবে রাখা হয়েছে যে জনসমাবেশ থেকে দুরেই পড়েছে।

আধ ঘন্টা খানেক হারেমে থেকে বাদশাহ আবার বেরিয়ে আসেন সেই খোজাদের সংগে। এসে বসেন পাঁচটি সিংহাসনের কেন্দ্রন্থলের আসনটিতে। পাঁচ দিনের উৎসবে একদিন আনা হয় হাতীগুলিকে, একদিন উটের বহরকে। এছাডা দরবারের সমস্ত আমির ওমরাহ ও উচ্চ কর্মচারীগণ সমবেত হন সম্রাটকে নিয়ম মাফিক উপুহার উপঢ়োকন প্রদান করে শ্রদ্ধা প্রণতি জ্ঞাপন করাব জন্মে। সমস্ত অনুষ্ঠানই অভ্যন্ত জাকালো ভাবের। এমন পরিবেশ পরিমপ্তল সৃষ্টি হয় যা প্রাচ্য দেশের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট মুঘল বাদশাহেরই উপযুক্ত। এই সম্রাটের শক্তি সম্পদ ইউরোপ খণ্ডে ফ্রান্সেব রাজারই মত। তবে ইউরোপীয়দেব মত সাহসী ও চতুব মানব গোষ্ঠাব সংগে যুদ্ধ প্রসংগে হয় ত

### অধ্যায় নয়

### মহান মুঘল সমাটেব দববার সহকে খুঁটি নাটি বিবরণ 1

মুঘল সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি উরংজেব সিংহাসন অধিকাব করেছেন পিতাকে বন্দী করে ও ভ্রাতাদের বঞ্চিত করে। কিন্তু জীবন রুচ্ছতাপূর্ণ। এ সম্বন্ধে আমি আগেও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। এখন দেখছি তিনি কঠিন কৃচ্ছতা সাধন কচ্ছেন কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে। কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বালাই নেই তাঁর জীবনে। তিনি কিছু আনাজ তরকারী ও সামান্ত মিফদ্রব্য থেয়ে দিনাতিপাত করেন। ক্রমশঃই তিনি ক্ষীণ ও তুর্বল হয়ে পডছেন। এর কারণ অনাহারে দিন যাপন। যে বছরে ভারতবর্ষে বিরাট ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল ( ১৬৬৫ ) আমি তখন ওখানে ছিলাম। ঔরংজেব তখন কেবল মাত্র সামান্ত একটু জলপান করতেন; আর খেতেন অল্প কিছু জোয়ারের রুটি। তার ফলে এত স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল যে তিনি প্রায় মৃত্যু মুখীন হয়েছিলেন। তিনি শয়ন করতেন মেঝেতে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছিয়ে। সেই সময় থেকে তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল থাকেনি। (শোনাযায় এই সম্রাট একসময় নিজ হাতে টুপি সেলাই করে তার বিক্রয় লব্ধ অর্থেই জীবিকা নির্ববাহ করতেন। তাছাড়া নিজের দৈনন্দিন রুটির যোগার করার জন্মে তিনি নিজ হাতে কোরাণের অংশ সমূহ লিখে বিক্রী করতেন। চাউন, ভয়েজেস্, আমস্টার্ডাম এডিশন )।

আমার মনে পড়ে তিনটি উপলক্ষ্যে আমি তাঁকে মদ্যপান কবতে দেখেছি। তাঁকে তা দেয়া হয়েছিল বড় একটি পাথুরে ক্ষটিক পাতে। পাতটি আনা হয় হীরা, চুনী ও মরকত মণি খচিত একখানি রেকাব বা সান্কির উপরে বসিয়ে। পানপাতের গড়নটি গোলাল, খুব মস্ণ। ঢাক্নাটি সোনার। রেকাবীর মতই কারুকার্য্য মণ্ডিত। নিয়ম হচ্ছে, বাদশাহের ভোজনের সময় বেগমগণ ও খোজারা ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না। খুব কচ্ছিং জিনি কোন প্রজার গৃহে আভিথ্য গ্রহণ করেন। কোন সুলতান বা নিকট আত্মীয় কারোর গৃহেই যান না। আমার ভ্রমণ যাত্রার শেষ পর্য্যায়ে দেখেছি সম্রাটের প্রধান উজির ও বেগমের দিক থেকে খুল্লভাত জাফর খান তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর নবনিশ্বিত আবাস পরিদর্শনের জন্যে। জাফর

খানের পক্ষে সমাটের আগমন অপেক্ষা বড় সন্মান আর কিছু ছিল না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সমাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন নানামণিরত্ব, হাতী ঘোড়া ও উটের বহর এবং আরও সব জিনিস যার মূল্য দিড়িয়েছিল সাত লক্ষ টাকা। আমাদের দেশীয় মূল্যয় উপহার মূল্য হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিভার। জাফর খানের এই বেগম হলেন সমগ্র ভারত ভ্থণ্ডের সর্ব্বপ্রেপ্রতা উদার প্রকৃতির মহিমময়ী নারী। তিনি একা যা ব্যব্ধ করেন তা বাদশাহের সমস্ত বেগম ও কন্যাদের ব্যয় ভার অপেক্ষা অধিক। যদিও তাঁর স্থামীই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিনায়ক তাহলেও তাঁর বদাশতার জল্মে পরিবারটি সর্ব্বদাই থাকে ঋণগ্রস্ত। এই মহিলা সম্রাটের সন্মানার্থে বিরাট এক ভোজপর্ব্বেরও আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্রাট কিন্তু জাফর খানের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করতে অসন্মত হয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন। নিরুপায় হেং সেই সুলতানা বাদশাহের জল্মে আয়োজিত খাদ্য সম্ভার তাঁর পশ্চাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রাসাদে। বাদশাহের সেই খাদ্য বস্তু এত ভাল ও সুশ্বাহ লেগেছিল যে তা বহন করে যে খোজাটি এসেছিল তাকে তিনি পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন; আর পাকশালার কন্মীদের দিলেন তার দ্বিগুণ অর্থ।

পাল্কীতে করে বাদশাহ যখন মসজিদে যান তখন তাঁর পুরুদের মধ্যে একজন তাঁকে অনুগমন করেন অশ্বারোহণ করে; অন্যান্ত রাজপুরুগণ ও প্রাসাদের উচ্চ কর্মচারীরা খালি পায়ে হেঁটে। স্বজাতীয়রা রাজার জন্মে অপেক্ষমান খাকেন মসজিদের সিঁজির একেবারে উপরের ধাপটিতে। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে চলেন প্রাসাদের ফটক পর্যান্ত। বাদশাহের সম্মুখভাগে আটটি হাতী সার বেঁধে চলতে থাকে। চারটির পিঠে থাকে ছ'টি করে লোক। একজন হাতীকে চালনা করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোট একটি বল্লমের সংগে একটি পতাকা বহন করে। বাকী চারটি হাতী বহন করে নিয়ে চলে সিংহাসন জাতীয় আসন পীঠ। আসনগুলির একটি চোকো, একটি গোলাকার, তৃতীয় খানার মাথায় আবরণ; আর চতুর্থটি নানারকম কাচ দিয়ে পুরোপুরি আর্ত। সম্রাট যখন বাইরে যান তখন তাঁর দেহ রক্ষীর সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচশ' কি ছয়শ'। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে এক প্রকার হাত-বল্লম জাতীয় অস্ত্র। বল্লমগুলির লোহার ফলকে আড়াআড়ি ভাবে ছ'টি হাউই বাজী থাকে। তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে বল্লম গুলিকে পাঁচশ' গজ পুরে চালিয়ে নেয়া যায়। বাদশাহের পেছনে থাকে আরও তিন

চারশ'লোক। তাঁদের হাতে থাকে সেকেলে ধরণের বন্দুক। এরা একটু ভীরু ধরণের। বন্দুক চালনায়ও তত পটু নয়। সাধারণ পর্যায়েরও একদল অশ্বারোহী সৈত্য থাকে। ইউরোপের একশ' সৈত্যের পক্ষে এই জাতীয় একহাজার সৈত্যকে ঘায়েল করা কিছু কঠিন নয়। তবে এদের মত মিতাচারী জীবনের সংগে খাপ-খাইয়ে চলা তাদের (ইউরোপেব) পক্ষে সম্ভব নয়। এদেশের অশ্বারোহী ও পদাতিক—উভয় সৈত্যরাই জীবন বক্ষা করে অল্প কিছু আটা জল ও গুড় একত্রে মেখে লাড্ডবুর মত কবে তাই খেয়ে। সন্ধ্যার দিকে প্রয়োজন মত থিচুডি রান্না করে খায়। থিচুডি তৈরী হয় চাল ডাল একত্রে নৃন সহযোগে সিদ্ধ করে। থিচুডি খাবার আগে এরা নিজেদেব আংগুল গুলিকে ঘির মধ্যে ভ্রিয়ে নেয়। এই হচ্ছে উভয় প্রকাব সৈত্য ও গ্রীব লোকদের সাধারণ খাদ্য।

এই প্রসংগে আরও উল্লেখযোগ্য হোল আমাদেব দেশেব সৈত্য ভারতীয়দের মত সারাদিন সূর্যোব এই খর তাপে দিন কাটাতে পারবে না। আরও বলার মত হোল যে কৃষকদের একমাত্র পবিচছদ হচ্ছে একখণ্ড কাপড যার দ্বারা কেবল মাত্র লজ্জাই নিবারণ করা চলে। এই সম্প্রদায়ের জনসমাজ চরম দারিদ্রোর মধ্যে দিন কাটায়। এদের হাতে কিছু অর্থ কডি আছে এমন কথা সুবাদারের কানে গেলে তিনি আইনতঃ বা বল পূর্ব্বক সব কেডে নেবেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশকেই মনে হবে যেন মরুভূমি ৷ কারণ সেখান থেকে কৃষককুল সুবাদারদের অত্যাচার পীড়নে অন্তত্ত পালিয়ে চলে গেছে। শূাসকগোষ্ঠী মুসলমান । তাঁর হতভাগ্য পৌতলিকদের নানাভাবে অভিযুক্ত করেন। যদি তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে উপরওয়ালার অনুমতি অনুসারে তাদের আরু কাজকর্ম খাটাখাটুনি করতে হয় না। তারা হয় সেলুদলে যোগ দেবেন, নাহয় তোফকির সম্প্রদায়ভূক্ত হবেন। ফকিব হলেন এমন ধরনের লোক যাঁরা সংসার ত্যাগ করে এই জীবন গ্রহণ কবেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও দানের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ববাহ করেন। বস্তুতঃ এঁদের খুব সং ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন বলা যায় না। শোনা যায় ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে ফকির আছে আট লক্ষ; আর হিন্দুদের মধ্যে ঐ জ্বাতীয় সংসার ত্যাগীর সংখ্যা একলক বিশ হাজারের মত। এদের কথা আমি পরে বলবো।

সম্রাট পনের দিনের মধ্যে একবার শিকারে যান। যাওয়ার পথে এবং শিকারকালেও তিনি হস্তী পৃষ্ঠেই থাকেন। শিকারের লক্ষ্য পশুগুলিকে তাড়িয়ে এনে জড় করা হয় সম্রাটের হাতীকে বেন্টিত একদল বন্দুক ধারী শিকারীর আওতার মধ্যে। সেই পশুদলে সাধারণতঃ থাকে সিংহ, বাদ, হরিণ, দ্রুতগামী মৃগ। বন্ধ শুকর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ পর্যায়ের কোন মুসলমান ঐ পশুটিকে চোখে দেখতেও নারাজ। শিকার করে ফেরার সময় বাদশাহ পাল্কীতে চড়ে আসেন। দেহরক্ষী ও অন্থান্ম বাবস্থাদি ঠিক মসজিদে যাবার সময় যেমনটি হয়, তেমনিই। তফাং হোল, শিকারের সময় তাঁর সামনে হু'তিনশ' অশ্বারোহী থাকে কিছুটা এলোমেলোভাবে।

রাজবংশসম্ভূতা নারী, তিনি বাদশাহের বেগম, কলা, ভগিনী যাই হোন না কেন, কখনও প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরোবেন না। তাঁরা বাইরে যান কেবলমাত্র হাওয়া পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এবং তা কয়েকদিনের জন্মেই। হয়ত কখনও কোন সম্ভান্ত মহিলার সংগে দেখা করতেও এঁরা যান। যেমন জাফর খানের ব্রী হলেন সেই রকম সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অন্তম। তিনি হলেন সম্রাটের পিসিমা। এই জাতীয় দেখা সাক্ষাংও বাদশাহের অনুমতি সাপেক। পার্যাদেশের মত এদেশে সে নিয়ম নয় যে রাজ পরিবারের নারীরা কেবল রাত্রিতেই বেরোবেন। আর সংগে থাকবে বহু সংখ্যক থোজা যার। রাস্তায় সমাগত লোকদের হটিয়ে দেবে। কিন্তু মুঘল পরিবারের নিয়ম হচ্ছে মহিলারা সাধারণতঃ সকালের দিকে বেলা ৯ টায় বেরোবেন। সংগে থাকে মাত্র তিনচার জন খোজা ও দশবার্টি দাসী যারা বেগমদের খাস পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত থাকে। মুঘল হারেমের মহিলাবৃন্দ পাল্কিতে করে যাতায়াত করেন। পাল্কিগুলি কারুকার্যাময় নক্সাকাটা কাপডে আর্ত থাকে। প্রতিটি পাল্কীর পেছনে একজন লোক বসার উপযুক্ত ছোট একটি গাড়ী চলতে থাকে। গাড়ীটি টেনে নেয় হু'টি লোক। গাড়ীর চাকার বাাস এক ফুটের বেশীনয়। এই ছোট গাড়ী সংগে রাখার কারণ হচ্ছে বেগমরা যখন আত্মীয় মুজনের গৃহে যান তখন পাল্কী বাহকরা সে গৃহের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারে না। ফটকের বাইরে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বেগম তথন পাল্কী থেকে নেমে ছোট গাড়ীতে ওঠেন; আর দাসীরা গাড়ীটকৈ চালিয়ে নিয়ে যান সেই গৃহের অন্দর মহলে। আমি অন্তত্ত্ত বলেছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে মহিলাদের কক্ষ থাকে কেন্দ্রস্থলে। সাধারণতঃ হু'টি তিনটি অংগন চত্ত্বর অতিক্রম করে এবং হু'একটি বাগানও হয়ত পেরিয়ে তবে মহিলা মহলে পৌছোনো যাবে।

রাজকুমারীদের দরবারের কোন উচ্চ কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সংগে বিবাহ হলে তাঁরাই স্থামীদের পরিচালনা করেন। স্ত্রীদের ইচ্ছানুষায়ী স্থামীরা না চললে, নির্দেশ মত কাজ না করলে যে কোন সময় তা বাদশাহের কাছে অভিযোগ হিসেবে পেশ করা হয়। বাদশাহ এমনভাবে প্রভাবিত হন যে তাতে উক্ত কর্মচারীদের ক্ষতিও হতে পারে। অনেক সময় তাঁরা কর্মাচ্ত হন। সম্রাটের প্রথম পুত্রই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তিনি যদি দাসীর গর্ভজাতও হন তাহলেও সে প্রথার পরিবর্ত্তন হয় না। হারেমের বেগমকৃদ্দ এই জাতীয় সংবাদ পেলে সেই ভাবী সন্তানকে মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট করার চেন্টায় ব্যাপৃত হন। আমি পাটনায় থাকা কালে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দেশায়েন্তা খানের শল্য চিকিৎসক, যিনি খাঁটি পর্তুগীক্ষ ছিলেন না, তিনি আমাকে বলেছিলেন, খান সাহেবের বেগম একমাসে তাঁর হারেমের আটজন মহিলার গর্ভস্থিত সন্তানের জীবননাশ করিয়েছিলেন। কারণ তাঁর নিজ্ব সন্তান ব্যতীত আর কারোর সন্তানকে বাঁচবার সুযোগ দেবার মতলব ছিল না।

#### অধ্যায় দশ

মহান মুখল সমাট কর্তৃক গ্রন্থকারকে তার সমস্ত মণিরত্ব প্রদর্শনের ছকুম প্রদান।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর আমি প্রাসাদে গিয়েছিলুম সম্রাটের কাছে বিদায় গ্রহণের জন্যে। কিন্তু তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে তাঁর মণিরত্বাদি না দেখে আমি খেন স্থান ত্যাগ না করি। তাছাড়া তাঁর উৎসব পর্ব্বের ঐশ্বর্য্য মহিমাও দেখতে হবে (এখানে একটু অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন)।

সেই বিশেষ প্রাতঃকালের প্রদিন সম্রাটের পাঁচ ছয় জন উচ্চ কর্মচারী ও নবাব জাফর খানের পক্ষ থেকে আরও কয়েকজন লোক এসে আমাকে বললেন যে তাঁরা সম্রাটের কাছ থেকে এসেছেন। আমি দরবারে পৌছোভেই বাদশাহের মণিরত্নের হু'জন আরক্ষক, হাঁদের কথা আমি অন্তত্ত বলেছি, তাঁরা আমাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে সাধারণভাবে অভিবাদন জ্বানানোর পালা শেষ হোল। লোক হু'টি আমাকে নিয়ে গেলেন ছোট একটি ককে। বাদশাহ যে দরবার গৃহে বদেছিলেন এই ক**ক্ষটি ছি**ল তারই এক প্রান্তে। বাদশাহ সেথান থেকে আমাদের দেখতে পেতেন। ঐ কক্ষটিতে আমার দেখা হোল বাদশাহী রত্নাগারের প্রধান অধ্যক্ষ আকিল খানের সংগে। তিনি আমাকে দেখেই সম্রাটের চারজন <mark>খোজাকে হুকুম</mark> দিলেন মণিরত্ব সম্ভার নিয়ে আসার জন্মে। তারা রত্বরাজি নিয়ে এল সোনার পাতে মোড়া হু'টি বড় বড় কাঠের বাক্সে করে। ও হু'টি আর্ড ছিল্ ঐ উদ্দেশ্যেই তৈরী হু'খণ্ড কাপড় দিয়ে। একটির ঢাকনা লাল মথমলের। আর একটি সবুজ মখমলের উপরে সোনালী জরির কাজ করা। বাক্স খুলে জিনিসগুলিকে তিন তিনবার গুণে দেখা হোল। তিনজন লিপিকার ওখানে হাজির থেকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। ভারতীয়রা সব কাজই করেন অতি যতু, সতর্কতাও ধৈর্য্য সহকারে। তাঁরা যদি দেখেন যে কেউ তরি ছড়ি করে যা তা ভাবে কিছু করে যাচ্ছেন, তাহলে বড় রেগে মুখে কিছু বলবেন না। যিনি ক্রত তাচ্ছিল্যভাবে কাজ কচ্ছেন তার मिरक जाकिया थाकरवन, जात अमनजारव शामरवन, मरेन श्रव रायन रकान পাগলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

আকিল খান প্রথম যে রত্নটি আমার হাতে দিয়েছিলেন সৈটি বেশ বড় একটি গোলাকার ও গোলাপী আভায়ুক্ত একটি হীরক। ওটির একটা দিক একটু উঁচু গড়নের। আবার নীচের দিকের কিনারায় সামাত্ত একটু চিড় ও ভেতরে ছোট একটি ছিদ্র মত আছে। তার বর্ণাভা অতি মনোরম। ওর্জন তিন শত, সাড়ে তিনশ'রতি অর্থাৎ আমাদের ক্যারাটে হয় ছুশ' আশী। এক রতি হচ্ছে ক্যারাটের টু ভাগ। মীরজ্ব্মলা, যিনি তাঁর মনিব গোলকুণ্ডার সুলতানকে প্রভারণা করে চলে আসেন, তিনি শাহজানের পক্ষে এসে যোগদান করে এটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তথন এটি মসৃণ ছিল না। ওজন ছিল মূলতঃ নয়শ' রতি বা সাতশ' সাড়ে সাতাশী ক্যারাট। তাছাড়া ওর গায়ে তথন অনেক ফুটো-ফাটাও ছিল।

এই রকম রত্ন ইউরোপে নানা রকম কাজে লাগানো হয়। তার থেকে বেশ উত্তম ধরণের কিছু খণ্ড বের করে নেয়া হোত। ওজ্বনেও বেশী দাঁড়াত। কারণ অতটা চেঁছে ছুলে ফেলা হোত না। এখানেও ওটিকে কাটা ছেডার ভার দেয়া হয়েছিল জানৈক ভিনিশীয় মণিকার সিয়ের হোরতেন শিয়ে। বোর্জিয়োর উপর। এই কাজের জন্মে তিনি খুব লোকসানে পড়েন। কারণ পাথরটি কাটবার সময় তিনি ওটিকে নইট করেছেন বলে তিরস্কৃত হন। ওজনে ঘাটতি হয়েছিল। কাজের মজুরী তো পেলেনই না। পরস্ক বাদশাহ তাঁকে জুরিমানা করেছিলেন দশ হাজার টাকা। তাঁর সংগে আরও বেশী টাকা থাকলে হয়ত অর্থ দণ্ডের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত। সেই মণিকারের ব্যবসা বৃদ্ধি প্রথর হলে তিনি রত্নটির ক্ষতি না করেও বেশ বড় একটি খণ্ড ওট। থেকে বের করে নিতে পারতেন। মূল পাথরটিকে এত ঘসা-মাজা করারও প্রয়োজন হোত না। আসলে তিনি খুব উচ্চ পর্য্যায়ের হীরক জন্তরী নন।

সেই চমংকার পাথরটিকে ভালভাবে দেখে শুনে আমি ওটি আকিল খানের হাতে ফিরিয়ে দিলুম। তিনি আমাকে আর একটি পাথর দেখালেন নাশপাতির মত আকারের। ভারি সুন্দর গড়ন সেটির। চমংকার বর্ণাভাস ময়। আর দেখলাম তিনখানি টেবিল হীরক। হু'টি বেশ স্বচ্ছ। তৃতীয়টিতে রয়েছে ছোট ছোট কাল দাগ। প্রতিটি ওজনে পঞ্চার থেকে ঘাট রতি। নাশপাতির মত যেটি তার ওজন সাড়ে বাষট্ট রতি। এরপর তিনি দেখালেন বারখানি হীরক খচিত একটি অলংকার। প্রতিটি হীরা পনের থেকে ষোল

রতি ওজনের এবং সরকটি গোলাপী। সেগুলোর মাঝখানে হরতনের মত আকারের ও চমংকার বর্ণাভাযুক্ত একটি হীরক। কিন্তু তাতে ছোট তিনটি ফুটো আছে। ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ রতি।

আরও একটি অলক্ষার দেখলাম। সেটি সতেরখানি হীরা সমন্তিতৃ। সবচেয়ে বড়টির ওজন সাত আট রতির বেশী নয়। মাঝেরটি কিছু বড, ওজন প্রায় বার রতি। প্রতিটি পাথরেরই রঙ অতি উচ্চ পর্য্যায়ের, খুব ফুছ-ও গড়ন অত্যস্ত সুন্দর। এ রকম সুন্দর জিনিস আর কখনও দেখি নি।

হু'টি চমংকার মুক্তা, নাশপাতির মত গড়ন। একটির ওজন প্র∵য় সন্তর রতি। ওটির ছু'পাশ একটু চাপা ও চ্যাপ্টা মত। বর্ণাভা অতি মনে¦রম; আকারও উত্তম।

মুক্তার একটি বোডাম। ওজন সম্ভবতঃ পঞ্চাল থেকে ঘাট রভি। গড়ন, জেলা স্বই উচাজেরে।

আর একটি দেখলাম নিখুঁত রূপের গোলাল মুক্তা। একপাশ একটু চাপা। ওজন ছাপ্পান রতি। আমার মতে ওজন ঠিকই। পারস্তের সম্রুটি দ্বিতীয় শাহ আব্বাস মুঘল সম্রাটকে এটি পাঠিয়েছিলেন উপহার স্বরূপ।

আরও তিনটি গোলাকৃতি মুক্তা দেখা গেল। প্রতিটি ওজনে পঁচিশ থেকে আঠাশ রতি কি তার কাছাকাছি। বর্ণাভা হলদে মত।

নিখুঁত রূপের আরও গোলাল মুক্তা। ওজনে সাড়ে ছত্রিশ রতি।
একেবারে ধ্বধ্বে সাদা। সব দিকে নিখুঁত। বর্ত্তমান মুঘল সমাট এই
একটি মাত্র রত্নই নিজে ক্রয় করেন এবং তা সৌন্দর্য্য সুষমার জন্মেই।
আর বাকী সব তিনি পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শাহের কাছ থেকে।
অর্থাৎ দারার মুগুচ্ছেদের পর তিনি তা আত্মসাৎ করেন অথবা সিংহাসনে
আরোহণের পর উপহার হিসেবে হাতে আসে। আমি ইতিপুর্ব্বেও মন্তব্য
করেছি যে এই সম্রাটের মণিরত্নের প্রতি কোন শ্রদ্ধা আকর্ষণ নেই। তাঁর
একমাত্র গর্বের বিষয়—তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অতি মাত্রায় উৎসাহী।

আকিল খান আমার হাতে আরও ত্ব'ট মুক্তা দিয়েছিলেন। (তিনি সব জিনিসই আমাকে খুব স্বচ্ছন্দে দেখবার সুযোগ দান করেন)। মুক্তা ত্ব'টি নিখুঁতভাবে গোলাল ও মস্ণ। প্রতিটি ওজনে সোয়া পঁটিশ রতি। একটি সামান্ত হল্দে আভার। দ্বিতীয়টি অতি উজ্জ্বল দীপ্তিময়। এত বেশী সুন্দর যে ওরকমটি বড় দেখা যায় না। আমি অন্ত এক জায়গায় বলেছি এবং

তা অতি সত্য যে আরবের যে অধিপতি পর্তুগীক্ষদের কাছ থেকে মাস্কাট দখল করেছিলেন, তাঁর কাছে এমন একটি মুক্তা ছিল যেটি পৃথিবীর সমস্ত মুক্তাবলীকে সৌন্দর্য্যে হার মানিয়েছে। কারণ সেটি এত নিখুঁতভাবে গোলাল, আর শ্বেত শুত্র ও উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় পুরোপুরি ছচ্ছ, ভেতরে কোন কাঠিশ্য নেই। কিন্তু ওক্ষন মাত্র চৌদ্দ ক্যারাট। এশিয়াখণ্ডে এমন শাসক সম্রাট নেই যিনি আরবের অধিপতিকে সেটি বিক্রী করতে অনুরোধ জানান নি।

ত্'টি মালা বা হার ছিল। একটি হোল মুক্তা ও নানা আকারের চুনী দিয়ে তৈরী। চুনীগুলিও মুক্তার মত ফুঁড়ে দৃতো দিয়ে গাঁথা। দ্বিতীয়টি মুক্তা ও মরকত মণির। মণিগুলি বিদ্ধ করা ও গোলাকার। মুক্তা সবই গোলাকৃতি এবং নানা প্রকার বর্ণাভায়ুক্ত। ওজনে প্রতিটি দশ থেকে বার রতি। চুনীর মালাটির মাঝখানে আছে বড় একটি মরকত মণি। সেটি 'ওল্ড রক্' পর্য্যায়ের। চার সমকোণে কাটা ও রঙ অতি চমংকার। কিন্তু অনেক ফুক্টা ফাটা রয়েছে গায়ে। ওজন প্রায় ত্রিশ রতি। মরকত মণির হারটির মাঝে আছে প্রাচ্যদেশীয় একটি পদ্মরাগ মণি। ওজনে প্রায় চল্লিশ রতি। সৌন্দর্য্য সুষমায় নিশ্বভি।

বাদখশানী একটি চুনী কাবুচনী পদ্ধতিতে কাটা। অতি স্বচ্ছ ও চমংকার রঙ্কের। শেষ প্রান্তে বিদ্ধ করা। ওজনে সতের মিস্কাল। ছয় মিস্কাল এক আউল্লেব সমান।

আরও একটি কার্চনী চুনী চমংকার নিখুঁত রঙের। তবে সামাত খুঁত ছিল। শেষ প্রান্তে বিদ্ধ করা। ওদ্ধনে বার মিস্কাল।

প্রাচ্যদেশীয় একটি পোখরাজ ছিল অতি উত্তম বর্ণের। ওজনে ছয় মিস্কাল। কিন্তু একদিকে সামাশু রকমের ছোট একটি সাদা দাগ আছে।

এই হচ্ছে মহান মুঘল সম্রাটের মণিরত্ন যা তিনি আমাকে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন বিশেষ অনুগ্রহ সহকারে। আর কোন ফরাসী জাতির মানুষকে এই জাতীয় সৌজন্য প্রদর্শন করেন নি। সব জিনিসই আমি হাতে ধরে পরথ করে দেখেছি। যথেই মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম এই কারণে যাতে আমি পাঠকদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার বর্ণনা অতি সত্য ও বাস্তব। আর তা সিংহাসনের বর্ণনার মতই নিখুঁত। সিংহাসনটি পর্য্যবেক্ষণ করায়ও আমি প্রচুর সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম।

### অধ্যায় এগার

শারেন্তাথান গ্রন্থকারকে যে নিক্রমণ পত্র দান করেন তার চ্ক্রিসমূহ। চিঠিপত্রের উত্তর প্রভ্যুত্তর। চিঠিপত্রে দেশীর রীতিনীতির প্রতিফলন।

আমি এখন ছাড়পত্র প্রসংগে আসছি। আমাকে তা দিয়েছিলেন নবাব শাষেস্তা খান। এই প্রসংগে আমি তাঁকে যে চিঠিপত্র লিখেছিলাম এবং তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তা সব উল্লেখ কচ্ছি। পাঠকবর্গ জানতে পারবেন ভারতীয়দের মধ্যে চিঠি লেখার রীতি পদ্ধতি কি ছিল। বাদশাহের কাছ থেকেও আমি একটি ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। সম্রাট সেটি আমাকে মঞ্জুর করেছিলেন ঠার মাতৃল (মাতা মমতাজ বেগমের ভাতা) জাফর খানের মাধ্যমে। সেটি পাঠ করে আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিই। কারণ ওটি আমার মনের মত ভাষায় লেখা হয় নি। আমার ইচ্ছে ছিল তাতে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। পারস্থাধিপতির কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলাম এখানেও ঠিক সে রকমটি পাওয়ার আশা করেছিলাম। অর্থাৎ যাতে আমাকে যাতায়াতের পথে কোন শুল্ক দিতে না হয়। আর তা কিছু বিক্রী করি কি না করি। কিন্তু মুঘল অধিপতি যে ছাড়পত্র দিলেন তা ছিল নিয়মে আবদ্ধ। যে কোন জিনিস বিক্রয়কালে আমাকে আমদানী শুল্ক দিতে হবে। জাফুর খান যদিও আমাকে বললেন যে বাদশাহ প্রদত্ত সমস্ত ছাড়পত্রের মধ্যে এটি সর্ববাপেক্ষা সৌজগুপূর্ণ, আর নিয়মানুসারে তা ভিন্ন রকম হতে পারে না, তাহলেও আমি ওটি গ্রহণ করতে সম্মত হই নি। পরস্ক শায়েন্তা খান প্রদত্ত যে ছাড়পত্রটি নিয়ে আমি কয়েক বছর ধরে ভ্রমণ কচ্ছি, সেটিভেই সম্ভুষ্ট থাকতে চেফ্টা করলাম। আমার পক্ষে সেটিই যথেষ্ট ছিল। কারণ বাদশাহ প্রদত্ত ছাড়পত্রের মত ওটিও মূল্যবান বিবেচিত হোত। কখনও হয়ত বা বেশী। তবে একথা ঠিক সম্রাটের কাছে আমি যা বিক্রী করছি তার জন্ম আমাকে কোন শুল্ক দিতে হয় নি। বিশেষ মহানুভবতাই প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যাপারে।

মুখল অধিপতির মাতৃল শায়েন্তা খানের কাছে ১৬৫৯ খৃফাব্দের ২১শে মে গ্রন্থকারের লিখিত পত্তের অনুলিপি। আমি ফরাসী জাতির মানুষ জীন ব্যাপটিই তাভেরনিয়ে। আপনার সেবকদের মধ্যে আমিও সামাশ্য একজন। আপনার সুথ সোঁভাগ্য ও মহত্ত্বের জন্মে আমিও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। আজ আপনার দয়ানুগ্রহের কাছে আমি একটি অনুরোধ জানাছি। আপনি সম্রাটের সেনাধাক্ষ। তাঁর আত্মীয় হিসেবে আপনিই তাঁর সাম্রাজ্য কচ্ছেন শাসন সংরক্ষণ। বাদশাহ তাঁর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনার উপরেই সমর্পণ করেছেন। সুলতানদের মধ্যে আপনি অপরাজেয় শায়েস্তা খান। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।

কয়েক বছর পূর্ব্বে আপনি ছিলেন গুজরাটের সুবাদার এবং বাস করতেন আমেদাবাদে। তথন আমার অবকাশ হয়েছিল আপনাকে কয়েকটি বড় মৃজ্ঞা ও অক্যান্ত ছম্প্রাপ্য জিনিষ দেখাবার যা আপনার ধনাগারেরই উপযুক্ত। জিনিসগুলির মূল্য আমি তংক্ষণাং পেয়েছিলাম। আর আপনি তা বিশেষ উদারতা সহকারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সময় আপনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইউরোপে ফিরে গিয়ে আরও ছম্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে আপনার জ্বলে যেন নিয়ে আসি। সেকাজ আমি করেছি পাঁচ ছয় বছর ধরে। ঐ সময় আমি সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করে যেখানে যা সুন্দর ও ছম্প্রাপ্য দেখেছি তাই সংগ্রহ করেছি। আর তা সবই আপনার যোগ্য। আমি পারস্থাধিপতির দরবারে এসে জানতে পারলাম যে ভারতবর্গে মৃদ্ধ চলছে। আমি তথন সেই জিনিসপত্র আমার জনৈক সংগীর মারফতে মসলীপতনের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগে আমি সুরাটে পৌছে খবর পেলাম সমস্ত জিনিস নিরাপদে পোঁছে গিয়েছে।

আপনি যদি উক্ত হৃপ্পাপ্য বস্তুসমূহ ক্রয় করতে ইচ্ছুক হন এবং দেখতে চান তাহলে আমি আপনার কাছে এমন একটি অনুমতি পত্রের আবেদন করবো যার সাহায্যে আমি আপনার কাছে পৌছোতে পারবো এবং রাস্তায় আমার কোন অসুবিধা কই হবে না। আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ওখানে আমার যাবার প্রয়োজন নেই তাহলে জামি অন্ত কোথাও চলে যাব। যাই হোক্, আমি আপনার হুকুম নির্দেশের জন্তে সুরাটে অপেক্ষা করবো। আর ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করবো তিনি যেন সর্বদা আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সুধ সম্পদের মধ্যে রাখেন।

উপরোক্ত চিঠিখানির জ্বাবে শায়েন্ডা খান গ্রন্থকারকৈ যে চিঠি দিয়েছিলেন ভার অনুদিত রূপ। মহিমাময় ঈশ্বর---

সোঁজাগাশালী, ধর্মপ্রাণ ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, আমার প্রিয় বন্ধু, আপনাকে জানাচিছ যে আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেচে। তাতে আমি জানলাম আপনি সুরাটে ফিরেছেন, আর আমার নির্দেশমত জিনিসপত্র এনেছেন। আপনার চিঠি বিশেষ যতু সহকারে বিবেচনা করে দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সুতরাং, এই পত্রপ্রাপ্তির পর আপনার আনীত জিনিসপত্র সহ এখানে আসার ব্যবস্থা করবেন। একটি বিষয়ে নিশিত্ত থাকবেন, আমি আপনাকে সর্ব্ববিধ সৌজন্য প্রদর্শন করবো। তাছাড়া আপনি আমার কাছে সর্ব্বতোভাবে সন্ভাব্য সাহায্য লাভের আশা করতে পারেন। আমি আপনার আকাজ্জিত একটি ছাড়পত্র পাঠাচিছ। তার সাহায্যে আপনি ক্রত এখানে চলে আসতে পারবেন। আমি আপনার পত্রে বিশেষ ব্যগ্র। আপনি সত্ত্বর এখানে এলেই উত্তম। আর অধিক কি লিখবো?

১১ই চৌবল, ইসলামী সন ১০৬৯। নিয়োক্ত পংক্তিসমূহ শায়েস্তা খান শ্বহস্তে লিখেছিলেন—

আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার অনুরোধ আমাব কাছে পৌছেচে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কথা রেখেছেন, প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন, এজন্মে ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করুন। সত্তর আমার এখানে চলে আসুন। আর নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনি আমার কাছে সব রকম আনন্দ, তৃপ্তি ও লাভজনক ব্যবহার পাবেন।

এরপর গোলাকৃতি একটি সীলমোহর সহ লেখা হয়েছিল…
সুলতানদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও বিজয়ী সম্রাট ঔরংজেবের সেবক।
শায়েস্তা খান প্রদত্ত ছাড়পত্রের অনুবাদ।

সুরাট বন্দর ও জাহানাবাদ দরবারের মধ্যবর্তী অঞ্চলের আমদানী রপ্তানী ও শুল্ক বিভাগের সমস্ত রাজপ্রতিনিধি ও কর্মচারীবৃন্দ, ছোট বড় সব রাস্তাঘাটের অধিকর্তাগণ।

ফরাসী দেশীয় মসিয়ে তাভেরনিয়ে অতি সম্মানিত ব্যক্তি ও আমাদের সকলের অতি প্রিয়পাত্র এবং আমার পরিবারভৃক্ত একজন কর্মী। তিনি সুরাট বন্দর থেকে আমার কাছে আসছেন। তাঁর সংগে পথিমধ্যে যারই দেখা হোক না কেন, কোন কারণেই যেন তাঁর ভ্রমণ যাত্রা ব্যাহত না হয়।
পরস্ত নির্বিদ্ধে তাঁর পথযাত্রা অতিবাহিত করার সুযোগ যেন তিনি পান।
তিনি যেন স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে আমার কাছে পৌছোতে পারেন। উপরে
উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ এলাকায় তাঁর সংগে থেকে যাত্রাকে সুগম কবে
দেবেন। এ বিষয় আমি আপনাদের উপরে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ কচিছ।
এর অস্তথা যেন না হয়।

১১ই চৌবল, মহম্মদী সন ১০৬৯। গ্রন্থকারকে লেখা শাযেস্তা খানের দ্বিতীয় পত্রের অনুবাদ—

এঞ্জিনিয়রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও সং প্রকৃতির মনুম্বকুলের শিরোমণি ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, জেনে রাখুন, আমি আপনাকে আমাব প্রিয়তম পাত্রদের একজন ও অতিশয় আদরণীয় মনে করি। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে লিখেছিলুম জাহানাবাদে আসতে এবং আমার জল্যে আনীত ছম্প্রাপ্য জিনিস সংগে আনারও অনুরোধ করেছিলাম। বাদশাহের দয়ানুএহে উপস্থিত আমি দাক্ষিণাত্য রাজ্যের বাজপ্রতিনিধি ও সুবাদার নিযুক্ত
হয়েছি। সম্রাটের হুকুম পেয়েই আমি ২৫শে চৌবল তারিখে দাক্ষিণাত্য
অভিমুখে যাত্রা করবো। সুতরাং আপনাকে আর জাহানাবাদে যেতে
হবে না। আপনি বরং যত শীঘ্র সম্ভব বুরহানপুরের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা
করুন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সেখানে হ'মাস কি তার কাছাকাছি সময়
মধ্যে পৌছে যাব। আশাকরি আমার ইচ্ছানুসারেই কাজ কববেন।

গ্রন্থকার কর্তৃক এই দ্বিতীয় পত্রের উত্তরঃ

আপ্নার মহত্ব ও শ্রীসম্পদ এবং আপনার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্মে ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা করেন, ফরাসী দেশীয় সেই জীন ব্যাপ্টিফ তাভেরনিয়ে— ইত্যাদি ঠিক প্রথম পত্রেরই অনুরূপ।

মহামাশ্য আপনি আমার মত দীন সেবকের উপযুক্ত যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবাব সাহেবকে প্রণতি জানাচ্ছি আপনার জনৈক দৃতের মারফতে আমি কয়েকদিন পূর্বের আপনাকে একথা জানিয়ে কৃতার্থ হয়েছি যে বর্ষাকাল অস্তে আমি জাহানাবাদে গিয়ে আপনার সংগে দেখা করতে ক্রটি করবো না। আপনি আমাকে এখনি বুরহানপুরে যাবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্রুই আপনার হুকুম তামিল করবো। আপনার জন্মে আনীত হুন্পাপ্য বস্তু সম্ভারও নিয়ে যাব। ১০ই হুজে লিখিত ।

গ্রন্থকারকে লিখিত শায়েন্তাখানের তৃতীয় পত্র।

আমার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রিয়তম ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, আপনি জেনে রাখুন যে আমার স্মৃতিতে আপনি সদা জাগরুক। আমার দৃতের মারফতে আপনি যে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি এবং অক্ষরে পড়েছি। আপনি লিখেছিলেন যে বর্ষা ও খারাপ রাস্তার জন্মে আপনার আসা সম্ভব হয়নি। সূতরাং শীতের শেষে আপনি আমার সংগেদেখা করতে আসবেন। এখন বৃষ্টির অবসান হয়েছে। কাজেই আমি আশা কচ্ছি পঁটিশ ছাব্বিশ দিনের মধ্যে উরংগাবাদ পৌছে যাব। এই চিঠি পেয়ে আপনি অবিলম্বে আমার সংগেদেখা করবেন। আশা করি এর অন্থা হবে না।

শঙ্কর মাসের ৫ই তারিখে লিখিত অর্থাৎ উরংজেবের রাজত্বের প্রথম বর্ষে।
এরপরে নবাব স্থহন্তে লিখেছিলেন—প্রিয়বন্ধু, আমি যা লিখছি তদনুসারে
কাজ করতে এটী করবেন না।

এই তৃতীয় পত্রের উত্তরে গ্রন্থকার লিখেছিলেনঃ হে মহামান্স, আপনার সেবকদের মধ্যে অতিদীনহীন আমি ফরাসী দেশীয় জীন ব্যাপটিষ্ট তাভেরনিয়ে — আপনার সুথ সমৃদ্ধির জন্মে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। আপনি সম্রাটের সৈন্ম বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী। আপনার মাধ্যমেই বাদশাহের অনুগ্রহ বিতারিত হয়। আপনার উপাধি খেতাব বিশেষ সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপ্পত। আঁপনি বাদশাহের নিকট আত্মীয় । তাঁর রাজ্য সুবার আপনি মুখ্য শাসক। আপনার সংগেই সম্রাট সমস্ত গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং আপনি তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্ভরম্বল। আপনি সুলতান শিরোমণি।

আপনার অন্গ্রহভাজন হয়ে আমি এই আবেদন পেশ কচছি। আপনার হুকুম মাল্য করে আমি এদেশে পৌছে আপনার অনুগ্রহের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করে আছি। আমি যখন মনে কচ্ছি যে আপনার প্রচুর অনুগ্রহের ধারা আমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে তখন আমি সুরাটের সুবাদার মীর্জা আরবের খপ্পরে পড়ে যাই। আপনার নির্দেশ পেয়ে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিতে যাই যাতে আমি ক্রন্ত আপনার কাছে গিয়ে অভিবাদন জানাতে পারি। তিনি তহুত্তরে বললেন, তিনি আমার সম্বন্ধে সম্রাটকে লিখেছেন। সুতরাং তাঁর জবাব না এলে তিনি আমাকে বিদায় গ্রহণের অনুমতি দিতে অক্ষম। আমি তাঁকে জানালাম যে আমার সংগে কিছু নেই। তাছাড়া আমি এই বন্দরে পোঁছোলে আমার সংগে এমন কিছু ছিল না যা গুল্ক বিভাগের অনুমতি

সাপেক্ষ। আমি বিশ্মিত হলাম যে তিনি আমার সম্পর্কে সম্রাটকে জানিয়েছেন। আমার সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি স্বমতে দৃঢ় হয়ে বয়েছেন এবং আমাকে সুরাট ত্যাগের অনুমতি দান ব্যাপারে অক্ষমতা জানাছেন। এখন সবকিছু আপনার উপরে নির্ভর কছে। আমারও কর্ত্তব্য আপনার নির্দেশ মেনে চলা। মীর্জা আরবের মত লোকেরও সাধ্য নেই যে আপনার ইচ্ছা নির্দেশের উপরে কর্তৃত্ব চালিয়ে এই জাতীয় বাধা সৃষ্টি করেন।

তাছাড়া আমি পূর্বের যেমন আপনাকে লিখেছিলাম তদনুরূপ আমার জিনিসপত্র সংগে না থাকায় সুরাটে আমার এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর হবে আমার পক্ষে। আর আপনার পক্ষেও হবে অপ্রীতিকর। তদ্বপরি এই ঘটনার ফলে ব্যবসায়ীরা আর এই বন্দরে আসতে আগ্রহী হবেন না। তাতে এই রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি যে আমার জিনিসপত্র আপনাকে না দেখিয়ে যদি অন্য কাউকে দেখাতে হয় তার চেয়ে সব পুড়িয়ে ফেলবো, না হয় সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেবো-এই মনস্থ করেছি। আমি ভরসা করি, আপনার ভায় মহামাভ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাকে এই বিপদ বিদ্ন থেকে অতি সম্ভুৱ মুক্ত করবেন। আমি অতি ক্রত গিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমি আরও আশা করি যে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ আপনার কাছে লাভ করছি তার কথা যখন ফ্রান্সে পৌছোর্বে তখন ও দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এদেশে ব্যবসা চালাতে বিশেষ আগ্রহী হবেন। তার ফলে ফ্রান্সের ত্বস্প্রাপ্য ও মহামূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী সম্বন্ধে ভারতবর্ষ জানতে পারবে। আর তখুনি এদেশে এযাবং যা কিছু দেখা গিয়েছে তাকে হীনপ্রভ মনে হবে। একথা আপনাকে জানানো উপযুক্ত বিবেচনা করেই আমি এই চিঠি লিখলাম।

তারিখঃ সুরাট, রবি ও আউল মাসের ২৫শে।

এই সমস্ত চিঠিপত্র ও জবাবগুলি দ্বারা বোঝা যাবে যে আমি কেন প্রায় ছ' মাস সুরাটে বিলম্ব করেছিলুম। অবশেষে নবাবের কাছ থেকে একটি জরুরী হুকুম এল স্থানীয় সুবাদারের কাছে যাতে ডিনি আমাকে বিদায় অনুমতি দান করেন। নতুবা তাঁকে সেই উচ্চপদের মায়া তাাগ করতে হোত। সুরাটের শাসক সেই ব্যর্থতার ফলে এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে আমি বিদায় গ্রহণ করতে গেলে তিনি একটিবারও আমার দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করেন নি। আমিও সেজতে কিছু মনে করিনি। এরপর আমি সংবাদ পেলাম নবাব ঔবংগাবাদ থেকে চলে গিয়েছেন।
আরও জানা গেল যে তিনি সৈত্য বাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যে রয়েছেন। সেখানে
তিনি রাজা শিবাজীর অধীনস্থ শোলাপুর নামে একটি সহর অবরোধে ব্যস্ত ।
আমি সব জ্বিনিসপত্র তাঁর জন্তেই এনেছিলাম। আর তা সব তাঁর কাছেই
বিক্রী করলাম। যতদিন আমি তাঁর ওখানে ছিলাম ততদিন আমার নিজের
ও ঘোড়াগুলির জন্তে খালের কোন অভাব হয়নি। তাঁর লোক লম্কর প্রতিদিন
শোমার জন্তে চার থালি মাংস ও হু'থালি ফল মিটি এনে দিত। বেশীর
ভাগ খেত আমার ভৃত্য ও সংগীরা। আমি তাঁবুতে বসে খাওয়ার অবকাশ
খুব কমই পেতাম।

নবাব তাঁর সৈন্য বাহিনীর পাঁচ ছয় জন রাজা বা পোঁওলিক রাজকুমারদের হুকুম দিয়েছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের রীতি পদ্ধতি মাফিক আমাদের আদর আপ্যায়ন করেন। কিন্তু তাঁদের খাদ্য তালিকাভূক্ত ভাত ও বাঞ্চনাদিতে এত লক্ষা, আদা ও অন্যান্য মশলা থাকতো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া একেবারেই সম্ভব হোত না। ফলে সে সব খাদ্য পড়ে থাকতো। আমি ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ফিরে আসতাস।

ঐ সময় নবাব একটি খনির উপর গোলাবর্ষণ করেন। তাতে শোলাপুরের বাসিন্দারা এত ভীতিগ্রস্ত হন যে তাঁরা সন্ধি করে আত্মসমর্পণ করতে বাধা হন। যে সৈশুদল সহরটি বিধ্বস্ত করে লুট-পাটের আশায় ছিল তারা অত্যস্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। লুঠতরাজের ফলে লাভবান হওয়ার আশা হোল ব্যর্থ। আমার যাত্রার দিনে নবাব আমার পাওমা গণ্ডা মিটিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম যে একটি বিদ্নিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ত্ব'পক্ষের সৈশু সম্পর্কেই আমার যথেই ভীতি আছে। সুতরাং আমার প্রাপ্তা অর্থ আমাকে দৌলতাবাদে দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি আগ্রুহ সহকারেই তা মঞ্জুর করলেন। আর এমন একটি হুকুমপত্র দান করলেন যার হারা আমি সেখানে পৌছোবার পরের দিনই টাকা পেয়ে গেলাম। যে খাজাঞ্চী আমাকে টাকা হিসেব করে দিলেন তাঁর কাছে শুনলাম যে চারদিন পূর্কেব একটি জরুরী সংবাদে তিনি আমাকে টাকা দেবার নির্দেশ পেয়েছিলেন। নবাব আমাকে অতি ক্রুত টাকা দেবার জয়ে হুকুম পাঠয়েছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে কত নিয়মনিষ্ঠ। ধার-দেনঃ তাঁরা কত ক্রুত মিটিয়ে দেন ভাও জানা গেল।

### অধ্যায় বার

বিশাল মুখল সাম্রাজ্যে উৎপন্ন জিনিসপত্র। গোলকুণ্ডা, বিজ্ঞাপুব ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেব প্রশাস্তব্য।

আমার মনে হয় যাঁরা ইতিপূর্ব্বে মহান মুঘল সাম্রাজ্যেব বিবরণী লিখেছেন তাঁবা ওখান থেকে বিদেশে যে সকল পণ্যাদি আমদানী হয় সে সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দান করতে উদ্যোগী হননি। আমি এই কাজটি করতে চাই। আর তা কববো বিভিন্ন ভ্রমণ যাত্রা পর্য্যায়ে নানা দেশে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করছি, তার উপর নির্ভর করে। আশাকরি পাঠকরা সন্দেহাতীতভাবে এবং আনন্দের সংগে আমার এই অনুসন্ধান গবেষণার ফলশ্রুতিকে গ্রহণ করবেন। আমি এই কাজটি বিশেষ সতর্কতাব সংগেই করবো। পাঠক যদি ব্যবসানালিজ্যেব সংগে মুক্ত হন এবং তিনি যদি নানা অঞ্চলের মানব সমাজের উপযোগী শিল্প-বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আগ্রহী হন তাহলে তিনি অধিকতর আনন্দ লাভ করবেন।

একটি বিষয় এখানে স্মরণযোগ্য যে আমি প্রথম খণ্ডের স্চনাতে ভারতবর্ষের জিনিসপত্তের ওজন ও মাপুজোপ সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছি। সেখানে আমি 'মণ'ও 'সের'-এর কথা উল্লেখ করেছি। এখন 'কিউবিট' বা 'হাত' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

যে সকল জিনিস গজ-ফিতা দিয়ে মাপ করা যায় তা সবই কিলবিট বা একহাত ধরেও হিসেব করা চলে। তারও আবার নানা ধরণ আছে। ইউরোপেও নানা প্রকার দ্বেল বা গজ-ফিতার প্রচলন আছে। এখানে তা চব্বিশ 'তসু'তে বিভক্ত। ভারতে উৎপন্ন অধিকাংশ জিনিস সুরাটে নিয়ে গিয়ে সরবহাহ করা হয়। সেখানে এক কিউবিটের এক-চতুর্থাংশকে মার্জিনে ধরে নেয়ার প্রথা। আর তাছয় তসুতে ভাগ করা থাকে।

জিনিসপত্রেব মধ্যে যা সবচেয়ে মূল্যবান তাদেব কথা উল্লেখ করেই দ্রব্য তালিকা রচনা করবো। হীরা ও রঙীন পাথরসমূহের কথাই অধিক উল্লিখিত হবে। এই বিষয়টি অংশতঃ খুব ব্যাপক এবং আমার বিবরনের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা দানই সমীচিন। এই অধ্যায়ে স্থান পাবে কেবলমাত্র রেশমী কাপড়, সূতীবস্ত্র, সূতো, মশলাপাতি ও ওয়ুধপত্ত। এই সকল জিনিসও আছে নানা প্রকারের। ভারত থেকে সংগৃহীত সমুদয় পণ্য দ্রব্যের ধরণ ধারণ এই দেখেই বোঝা যায়।

### । রেশমী বস্তা।

বাংলা সুবার কাশিমবাজার থেকে প্রতি বছর প্রায় বাইশ হাজার 'বেল্' বেশমী কাপড় আমদানী হয়। প্রতিটি বেল্-এর ওজন একশত 'লিভর্'। এক লিভর্ ষোল আউলের সমান। বাইশ হাজার বেলের মোট ওজন ২,২০০,০০০ লিভর্। ওলনাজরা জাপান ও হল্যাণ্ডের জল্যে সাধারণতঃ ছয় থেকে সাত হাজার বেল্ রেশমী কাপড সংগ্রহ করেন। অবশ্য তাঁরা আরও বেশী সংগ্রহের জল্যে ব্যস্ত হন। কিন্তু তর্তোরী ও মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তাতে আপত্তি করেন। কারণ তাঁরাও ওলনাজগণের সমান ওজনের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা চালান। বাকী উদ্বৃত্ত অংশ দেশের লোকের হেফাজতে রাখা হয় তাদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে এবং নির্মাতাদের জল্যে। সমুদ্য রেশম গুজরাটে নিয়ে জড় করা হয়। তার বড় একটি অংশ চলে যায় আমেদাবাদ ও সুরাটে। সেখানে রেশমের কাপড় তৈরী হয়।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে রেশম ও সোনালী জরির গালিচা, সিল্কের অপরাপর জিনিস, সোনারূপার জরি এবং আরও সব রেশমী দ্রব্য সুরাটেই তৈরী হয়। পশমী গালিচা তৈরী হয় ফতেপুরে। জায়গাটি আগ্রার বার ক্রোশ দূরে।

দ্বিতীয়তঃ, সোনালী ও রূপালী বর্ডারযুক্ত সাটিন, নানা বর্ণময় ডোরাকাটা আরও কত কাপড় ও অন্যাশ্য যারতীয় জামা পোষাক সমস্ত তৈরী হয় সুরাটে ! জিনিসগুলি ঠিক 'তাফেতা'র মত ।

তৃতীয়তঃ, পাতোলা—রেশমী সৃতায় তৈরী। ভারী নরম, সারা গায়ে নানা রঙের ফুলকারী নকসার কাজ। তৈরী হয় আমেদাবাদে। এক একখণ্ড পাতোলার দাম আট থেকে চল্লিশ টাকা পর্যান্ত। ওলন্দাজদের লাভজনক বাবসার মধ্যে এই জিনিসটির মুখ্য স্থান। তাঁরা ওলন্দাজ কোম্পানীর কোন লোককে ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসটির ব্যবসা চালাতে অনুমতি প্রদান করেন না। এই জিনিসটি আমদানী হয় ফিলিপাইন, বোর্ণিও, জাভা সুমাত্রা এবং আশেপাশের অকায় দেশ সমূহে।

মোটা রেশমী কাপড় সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার যে প্যালেন্টাইন ব্যক্তীত আর কোন জায়গায় তা স্বাভাবিকভাবে সাদা হয় না। আগলেন্দি ও তিপোলীর ব্যবসায়ীরা পর্যান্ত সামান্ত কিছু সংগ্রহ করতে অসুবিধা বোধ করেন। পারস্ত ও সিসিলি থেকে যে প্রকার মোটা সিল্ফ আসে, কাশিমবাজারের রেশমী কাপডও তদনুরূপ হলদে রঙের। তবে কাশিমবাজারের অধিবাসীরা জানেন যে বিশেষ একটি গাছ পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে একপ্রকার গাদ তৈরী করলে তা ঘারা কাপডকে সাদা করা যায়। সেই গাছকে বলা হয় আদমের 'ফিগ্' গাছ।' তা ঘারা উক্ত সিল্ককে প্যালেন্টাইনের সিল্কের মত সাদা করে ভোলা যায়। ওলন্দাজরা রেশমী কাপড ও অন্যান্ত পণ্যান্তব্য বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করেন। আর তা নিয়ে যান কাশিমবাজার থেকে গঙ্গা পর্যান্ত প্রবাহিত একটি খাল দিয়ে। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ ক্রোশ। তারপর হুগলী নদীতে যেতে হলে আরও সমান দূরত্ব অভিক্রম করতে হয়। সেখানে পৌছোলে তবে জাহাজে মাল চডানো সম্ভব হবে।

# । সূতী বস্ত্র ॥

ছাপানো কাপড়ের প্রথম নমুনা, তার নাম ছিট্ কাপড়।

ছাপানো ছিট কাপড়ের আর একটি নাম 'কলমদার' অর্থাং তুলি দিয়ে রঞ্জিত। তৈরী হয় গোলকুণ্ডা রাজ্যে, বিশেষ করে মসলীপত্তনেব নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে। কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা এত স্বল্প যে একজন ব্যবসায়ী যদি সমস্ত সৃতী বস্ত্রের কারিগরদের এনে কাজে বসিয়ে দেন তাহলেও তিন বেলেব বেশী কাপড় তৈরী করা কঠিন হয়ে ওঠে। মহান মুঘল সম্রাটদের সাম্রাজ্যানধ্যে যে ছিট্ কাপড় তৈরী হয় তা ছাপানো। তার সৌন্দর্য্য নানা পর্য্যায়ের। কাপডের সৃক্ষতা ও মুদ্রন, হু'দিকেই তা সমান। লাহোরের কাপড সবচেয়ে মোটা। দামেও সন্তা। সেই কাপড়ের বিশটি খণ্ড পর্যান্ত এক প্যাকেটে

(১) পর্তৃগীজ ভাষায় কলাব রূপ।ন্তর হয়েছে আদমের কিগ্রনামে। মুসলমানদেব বিশাস বে কলাগাছের পাতা দিয়েই আদম ও ইভ তাদের প্রথম দেহাবরণ তৈরী করেন। আর সেই গাছ ছিল ষর্গের উন্তানে। এই কাবণেই উক্ত নামটি হরেছে। কলাগাছের ছাই ঠিক আলুর ছাই-এর মত। তার মধ্যে পটাশ ও সোডা সন্ট ছুই-ই আছে। কিছু পরিমাণ কসকোরিক এসিড ও ম্যাগ্নেশিরা আছে গলেও জানা বার।

বিক্রী হয়। দাম ষোল থেকে ত্রিশ টাকা পর্যান্ত। সিরোঞ্চের ছিট্ কাপড়ের এক বাণ্ডিল বিশ থেকে ষাট টাকা মূল্যে বিক্রী হয়।

আমি যে ছিট কাপড়ের কথা বলবো তা দব ছাপানো। তা দিয়ে বেড-কভার তৈরী হয়। তাছাড়া আরও তৈরী হয় টেবিল কভার, দেশীয় রীতিতে বালিশের ওয়ার, পকেট রুমাল ও বিশেষভাবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের রাউস ও ওয়েই কোট। পারস্ত দেশেই তা তৈরী হয় বেশী।

উজ্জ্বল রঙের ছিট্ কাপড় পাওয়া যায় বুরহানপুরে। তা রুমালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বর্ত্তমানে যারা নিস্যি টানেন তারাই এই কাপড়ের রুমাল বেশী ব্যবহার করেন। এক প্রকার উড়নিও তৈরী হয় এই কাপড়ে। সারা এশিয়ার মহিলারা মাথায় ও গলায় তা জড়িয়ে ব্যবহার করেন।

বাফ্তা নামে যে সৃতী কাপড তাকে যদি লাল, নীল বা কালো রঙ্ করতে হয় তাহলে তাকে সাদা অবস্থায় আগ্রাও আমেদাবাদে নিয়ে যেতে হবে। কারণ এই ছু'টি জায়গা নীল তৈরীর কারখানার সন্নিকটে। নীল জিনিসটি রঙ তৈরীর কাজেই ব্যবহৃত হয়। এক এক খণ্ড বফ্তার দাম ছুই থেকে ত্রিশ, চল্লিশ টাকা পর্যান্ত। তবে দামের তারতম্য হয় কাপড়ের সৃক্ষতা ও ছু' প্রান্তে সোনালী কাজের মাত্রানুসারে। কোন কোন কাপড়ের বর্ডারেও সোনালী রঙ থাকে। ভারতীয়রা জানেন যে এক প্রকার বিশেষ জলে এই কাপড় খুলে ঠিক ঢেউ খেলানো মিহি কাপড়ের মত হয়ে যায়। তার দাম সবচেয়ে বেশী।

এই জাতীয় সৃতী কাপড় এক একটি খণ্ড ছই থেকে বার টাকা মৃল্যে বিক্রম হয়। আমদানী হয়ে যায় মালিন্দা উপকৃলে। মোজাধিকের গভর্ণর কৃত ব্যক্ষা বাণিজ্যের মুখ্য অংশ জুড়ে আছে এই কাপড়। তারা এই জিনিস বিক্রী করেন কাফ্রীদের কাছে। কাফ্রীরা তা বয়ে নিয়ে যায় আবিসিনিয়াও সেবা রাজ্যে। তথাকার জনসমাজ সাবান ব্যবহার করেন না। কেবল মাত্র জলে ধুয়েই কাপড় জামা ব্যবহার করেন।

এই কাপড়ের মধ্যে যেগুলির মূল্য বার টাকা এবং ভারও বেশী তা চালান হয়ে যায় ফিলিপাইন, বোর্লিয়ো, জাভা সুমাত্রা এবং আরও সব দ্বীপময় দেশে। দ্বীপপুঞ্জের নারী সমাজ এই কাপড়ের একটি খণ্ডকে কেটে এক অংশ দিয়ে ভৈরী করেন একটি পেটিকোট বা ঘাঘ্রা। আর বাকী অংশকে কোময় থেকে মাথা পর্যান্ত জড়িয়ে রাখেন।

## । সাদা সূতী বস্ত্র ।

সাদা সৃতী কাপড়ের কিছু অংশ উৎপন্ন হয় আগ্রাও লাহোর অঞ্চলে।
কিছু হয় বাংলাদেশে। আর বাকী সব হয় বরোদা, ব্রোচ, নবসারী ও অখ্যাখ্য
স্থানে। সব জায়গাতেই বড় বড় খোলা জায়গায় কাপড় সাদা করার
বন্দোবন্ত আছে। আশে পাশে প্রচুর লেবুর ফলন হয় বলেই ওখানে কাপড
সাদা করার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ সৃতী বস্তুকে উত্তমরূপে সাদা করে
তুলতে প্রচুর লেবুর রস ছিটিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়।

আগ্রা, লাহোর ও বাংলা সুবার সৃতী বস্ত্র বিক্রী হয় প্যাকেটে বেঁধে। এক একটি প্যাকেটের মূল্য যোল টাকা থেকে তিনশত, চারশত কি তারও বেশী হয়। প্যাকেট তৈরী হয় ব্যবসায়ীদের নির্দেশানুসারে।

নবসারী ও ব্রোচের মোটা কাপড একুশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সাদা ধোলাই কাপড় হলে তা থাকে বিশ কিউবিট মাপের। বয়োদার মোটা কাপড়ও বিশ হাত লম্বা। সাদা ধোলাই কাপড় হয় ১৯২ হাত।

এই তিনটি সহরে উৎপন্ন সূতী কাপড় বা বাপ্তা যাই হোক্—তা হুই রকমের। বহরেও তা হুই প্রকার। আমি যে ধরনের কাপড়ের কথা বলছি তা বহরে ছোট। প্রতিটি বস্ত্র বিক্রী হয় হুই থেকে ছয় মায়ুদী মুদ্রা মূল্যে।

চওড়া বাপ্তার মাপ ১ৡ হাত। লম্বায় তা বিশ হাত। সাধারণতঃ তা বিক্রী হয় পাঁচ থেকে বারো মামুদী মুদ্রায়। কিন্তু স্থানীয় বিণিকরা তাকে আরও প্রশস্ত ও সৃক্ষতর করে তুলতে পারেন। তার এক একটি খণ্ড পাঁচশত মামুদী মুদ্রা দরে বিক্রী হয়। আমার অবস্থানকালে আমি দেখেছি যে ঐ জাতীয় হু' খণ্ড কাপড়ের প্রতিটি বিক্রী হয়েছে এক হাজার মামুদী মুদ্রা মূল্যে। একটি নিলেন জনৈক ইংরেজ, আর দ্বিতীয়টি কিনলেন একজন ওলন্দাজ। প্রতিটির দৈর্ঘ্য ছিল আঠাশ কিউবিট। পারস্তোর রাষ্ট্রদৃত ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য সমাধা করে যথন দেশে ফিরে গেলেন তথন তিনি অক্ট্রিচের ডিমের মত আকারের একটি নারিকেল উপহার দিয়েছিলেন দ্বিতীয় শাহ সাভাবীকে। ওটি ছিল মূল্যবান প্রস্তর মণ্ডিত। সেটি খুলে দেখা গেল যে ওর মধ্যে রয়েছে ষাট কিউবিট লম্বা কাপড়ের একটি পাগড়ী। এমন মিহি মসলীনে তা ভৈরী ছিল যে হাতে নিয়েও সহজে বোঝা যেত না যে জিনিসটি বস্তুতঃ কি। একবার ভ্রমণ অস্তে আমারও ইচ্ছে হয়েছিল যে ঐ ধরণের এক আউল আন্দাজ সূতা নিয়ে আসব। এক লিভর ওজনের সেই সূতার দাম ভ্রম

শত মামুদী মুদ্রা। আমাদের দেশের পরলোকগতা বিধবা রানীও রাজ-প রিবারের অপরাপর মহিলারা সেই স্তার সৃক্ষতা দেখে বিন্মিত হয়েছিলেন। সেই সৃক্ষতার মাত্রা এমন যে আসল জিনিসটাই মানুষের নজরে পড়ে না।

### ॥ তুলাজাত সূতার কথা॥

কাঁচা তুলাও তৈরী স্তা হই-ই আসে বুরহানপুর ও আগ্রা থেকে। কাঁচা তুলা কখনও ইউরোপে চালান যায় না। কারণ তার বোঝা ভারি হয়। দামও বেশী পাওয়া যায় না। তা রপ্তানী হয়ে যায় কেবল মাত্র লোহিত সাগর অঞ্চলে, থর্মাদ ও চসোয়াতে। কখনও হয়ত সুন্দা দ্বীপপুঞ্চে এবং ফিলিপাইনেও যায়। তৈরী সৃতা প্রসংগে বলা যায় যে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী তা প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী করে। তবে তা খ্ব উংকৃষ্ট নয়। যে জাতীয় সৃতা ইউরোপে প্রেরিত হয় তার এক এক মন ওজনের দাম হয় পনের থেকে পঞ্চাশ মামুদী মুদ্রা। এই ধরণের স্তার ব্যবহার হয় বাতির পলিতা ও মোজা তৈরীর জন্মে। আর রেশমী জিনিস বয়নের জন্মেও তা ন্যবহাত হয়। ইউরোপে অতি মিহি সৃক্ষ সৃতার প্রয়োজন হয় না বললেও চলে।

### । নীলের চাষ ও ব্যবসা।

মহান মুঘল সাম্রাজ্যের নানাস্থানেই নীলের চাষ হয়। স্থান ছেদে তার ধরণ পর্য্যায়ও স্বতন্ত্র। গুণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে মূল্য মানেরও তারতম্য আছে।

প্রথমতঃ কিছু নীল উৎপন্ন হয় বিয়ানা, ইন্দোর ও খুর্জাতে। আগ্রা থেকে খুর্জার দূরত্ব হু' এক দিনের যাত্রা পথ। ওখানকার নীলই সর্ব্বোংকৃষ্ট। সুরাট থেকে আট দিন যাত্রা পথের ব্যবধানে এবং আমেদাবাদের ছুই লীগ দূরে সারকেজ নামক একটি গ্রামেও নীল উৎপন্ন হয়। সেখানে খণ্ড খণ্ড আকারের নীল পাওয়া যায়। অনুরূপ এবং প্রায় সমমূল্যের নীল পাওয়া যায় গোলকুণ্ডা রাজ্য মধ্যে। বিয়াল্লিশ সেরে হয় সুরাটী এক মণ। লিভরে হিসেব করলে দাঁড়ায় ৩৪ই লিভরু। তা বিক্রী হয় পনের থেকে বিশ টাকায়। শেষোক্ত পর্য্যায়ের কিছু নীল ব্রোচেও জন্মায়। আগ্রার সন্নিকটে যা উৎপন্ন হয় তাকে অর্ধ্বগৈলাকৃতি করে ভৈরী করার প্রথা। আমি পূর্ব্বেও বলেছি

যে এই নীল সর্ব্বোত্তম। তা বিক্রী হয় মণ দরে। ওখানে ষাট সেরে এক মণ। তা ৫১% লিভরের সমতৃল্য। দাম সাধারণতঃ ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। বুরহানপুরের ছত্তিশ লীগ দূরে সুরাটের রাস্তায় বড় একটি গ্রাম আছে। নাম রাওয়াত। তার আশে পাশে আছে আরও ছোট ছোট গ্রাম। সেখানেও নীলের চাষ হয়। সেখানকার অধিবাসীরা বছরে মোটামুটি লক্ষাধিক টাকারও বেশী মূল্যের নীল বিক্রী করেন।

পারিশেষে বলতে হয় বাংলাদেশের নীলের কথা ওলন্দান্ধ কোম্পানী তা মসলীপত্তনে নিয়ে যায়। আগ্রায় জাত নীলের তুলনায় বুরহানপুর ও আমেদাবাদের নীল শতকরা ত্রিশ ভাগ সস্তা।

নীল তৈরী হয় গাছ থেকে। প্রতি বছর রৃষ্টির পরে গাছ পোঁতা হয়। দেখতে ঠিক শনের মত। বছরে তিনবার সেই গাছ কাটার প্রথা। চারাগুলি ঘুই তিন ফুট লম্বা হলেই প্রথম কাটার পালা আসে। জমি থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে কাটবার নিয়ম। প্রথমবারে সংগৃহীত পাতা পরবর্তী সংগ্রহের তুলনায় নিংসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। দ্বিতীয় দফায় সংগ্রহের মাত্রাও কম। প্রথমবারের তুলনায় তা দশ বার শতাংশ হ্রাস পায়। তৃতীয়বারে ত্রিশ শতাংশে নেমে যায়। নীলের কাঁই টুকরো করে ভাঙ্গলে তার রঙ দেখে গুণাগুন বোকা যায়। প্রথম উৎপাদনে যে রঙ বেরোয় তা বেগুনে নীল। এই রঙটি অপরাপর রঙ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রাণবস্ত। তৃতীয়টির চেম্মে দ্বিতীয় ফলন বেশী সমুজ্জ্বল। এই গুণগত প্রভেদ জিনিস্টির মূল্যমানেও যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। ভাছাড়া ভারতীয়র। ওজন ও উৎকর্ষ ব্যাপারেও এদিক সেদিক করে। সে বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করবো।

নীলের চারা কেটে ভারভীয়র। খণ্ড খণ্ড চূন দিয়ে তৈরী একটি পুকুরে ফেলে রাখেন। সেই চূন এত শক্ত যে দেখে মনে হবে যেন এক একখণ্ড শ্বেত পাথর। সেই প্রস্তরবং চূন দিয়ে পুকুরটি বাঁধানো থাকে। তার আয়তন ৮০ থেকে ১০০ পদক্ষেপ মত ব্যাসের। জলাশয়টির অর্দ্ধেক আন্দাক্ষ ক্লপূর্ণ করে তার মধ্যে নীলের গাছ কেটে এনে জমা করা হয়। গাছ পাতাগুলিকে জলের সংগে মিশিয়ে প্রতিদিন নাড়াচাড়া করার নিয়ম। পাতাগুলি যতদিনে (জাঁটার কোন মূল্য নেই) মিশে এটেল মাটির মত না হর্চ্ছে ওতদিনই নাড়া-চাড়ার কাক্ষ চলবে। মিশে গেলে কিছুদিন একভাবে জমা রাখতে হয়। অবশেষে যখন দেখা যাবে যে সমস্ত জিনিসটা তলায় গিয়ে থিডিডে

জমাট বেঁধেছে; আর উপরে জলরাশি বেশ স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে তথন জলা-ধারটির চারদিকে যে গর্ত্ত আছে তার মুখ খুলে দিতে হবে যাতে জল সব বেরিয়ে যেতে পারে। জল বেরিয়ে গেলে সমস্ত কাঁই বা মণ্ড ঝুড়িতে তুলে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর দেখা যাবে প্রতিটি ঝুড়ির পাশে একটি করে লোক বসে আছে। আর সেই কাঁই হাতে নিয়ে আধখানা মুরগীর ডিমের আকারে খণ্ড খণ্ড কেকের মত তৈরী কচ্ছে। সেই টুক্রোগুলির নীচের অংশ সমতল, উপরের দিকটা সরু আকারের বা ছুঁচলো। আমেদা-বাদের নীল একটি ছোট কেকের মত করে তৈরী হয়। গড়নটা একটু চ্যাপ্টা ধরনের। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রেরিত হয় যে নীল তার পরিচছনতা সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সম্পূর্ণরূপে ধূলাবালি মুক্ত করে তবে ইউরোপে বিক্রী করা হয়। সেথানে রঙ প্রস্তুতের জন্মে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীল প্যাক করা ও জাহাজে তোলার সময় মালবহনকারীদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। তখন তারা নিজেদের সমস্ত মুখখানিকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ আহত করে নেয়। কোন জায়গায় সামান্যতম ফাঁক ফুটো না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। কেবল চোখ হু'টির জায়গায় ছোট একটি ফাঁকা থাকে কাজের সময় জিনিসপত্র দেখার জন্যে। যারা নীল বহন করে আনেন, হিসেবপত্র রাখেন ও মাল তোলার কাজকর্ম দেখাশোনা করেন তাদের প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় হুধ খেতে হয়। এর কারণ নীলের সৃক্ষ কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষা। আট দশ দিন এক নাগাড়ে কাজ করলে তা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হয় না। কিছুদিন যেতেই তাদের সর্দি শ্লেষার সংগে নীল রঙ্ নির্গত হতে থাকে। আমি হুই হুইবার দেখেছি যে নীল এদিক ওদিক সরিয়ে নেবার সময় তার কাছাকাছি জায়গায় যদি একটি ডিমকে সারাদিন রাখা যায় তাহলে পরে সেটিকে ভাঙলে দেখা যাবে তার অভ্যন্তর ভাগ নীল রঙের হয়ে গিয়েছে। নীল চূর্ব এমন ভয়ংকর রূপের তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী।

যারা ঝুড়ি থেকে নীলের মণ্ডা তুলে খণ্ড খণ্ড আকারে তা তৈরী করে ভাদের হাতে তেল মেখে নেবার নিয়ম। খণ্ড নীল রোদে শুকোতে হয়। বাবসায়ীরা নীল কেনার সময় সর্ববদাই একটু আগুনে পুড়িয়ে দেখেন তার মধ্যে ধূলা বালি মেশানো আছে নাকি। কারণ, যে কৃষক শ্রেণীর মানুষ ঝুড়ি থেকে কাঁই বের করে নীলের খণ্ড তৈরী করে তারা অনবরত তেলের

মধ্যে যেমন আংগুল ডুবিয়ে নেয়, তেমনি আবার বালির মধ্যেও আংগুল রাখতে হয়। সুতরাং আংগুলের বালি খণ্ড নীলের গায়ে লেগে ওজনে ভারি হবার সম্ভাবনা থাকে। নীল আগুনে পুড়লে একেবারে কয়লার মত হয়ে যায়। তবে বালির অংশ বড় একটা চলৈ যায় না। গভর্ণরগণ নানা প্রকার চেষ্টা করেন প্রভারণা বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু প্রভারণামূলক কাজ চলতেই থাকে।

#### । শোরা বা যবক্ষার প্রসঙ্গ ॥

প্রচ্ব পরিমাণে শোরা পাওয়া যায় আগ্রা ও পাটনাতে। শেষোক্ত স্থানটি বাংলা সুবার সন্নিকটে। শোধিত শোরার দাম অশোধিত অপেক্ষা তিন গুণ বেশী। ওলন্দাজরা ছাপরাতে শোরার একটি ডিপো প্রতিষ্ঠা করেছেন। জায়গাটি পাটনার চৌদ্দ লীগ উত্তরে। শোরা ওখানে শোধন করে নদী পথে তা ছগলীতে প্রেরিত হয়। হল্যাও দেশ বয়লার আমদানী করেন শোরা শোধনের জল্যে। শোধনক্ষম লোক নিমুক্ত করে ব্যবসার উপমুক্ত পরিমাণ শোরা শোধিত করার ব্যবস্থা ওলন্দাজরা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সফল হননি। এদেশের লোকেরা দেখলো যে শোরা শোধন করে সমুদয় লাভের অংশ ওলন্দাজরা পেয়ে যান। তখন তাঁরা (ভারতীয়) ঠিক করলেন যে শোধনের জল্যে অপরিহার্য্য তরল পদার্থটি তারা আর সরবরাহ করবেন না। সেই বস্তুটি ব্যতীত শোরাকে শ্বেত শুভ করা সম্ভব নয়। আর তা যদি উপযুক্তভাবে সাদা ও স্বচ্ছ না হয় তাহলে তার কোন মূল্য নেই। এক মণ শোরার মূল্য সাত মামুদী মুদ্রা।

#### ॥ মশলার কথা ॥

আমাদের সুপরিচিত বিভিন্ন ধরনের মশলা হোল—এলাচি, আদা, লক্ষা, জায়ফল, জৈত্রী, লবক্ষ ও দারুচিনি। আমার মতে এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল এলাচি ও আদা। এলাচি জন্মায় বিজাপুর রাজ্যে। আদার ফলন অনেক জায়গাতেই হয়। বাকি সব মশলা দেশের বাইরে আমদানী হয় সুরাটে। সেই মশলাপাতি ওখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের একটা প্রধান অংগ।

মশলার মধ্যে এলাচির স্থান সকলের উপরে। তবে অত্যন্ত ছুম্প্রাপ্য। আমি ইতিপুর্ব্বেও বলেছিযে এর ফলন সর্ববিত্রই যংসামায়। কাজেই কেবল মাত্র এশিয়ার ধনী ও অভিজ্ঞাতদের খাদেই তার ব্যবহার দেখা যায়। পাঁচ-শত লিভর ওজনের এলাচি বিক্রী হয় একশত থেকে একশত দশ রিয়েল মুদ্রা মূল্যে।

আদা প্রচুর জন্মায় আমেদাবাদে। এশিয়ার আর কোন স্থানে এত আদার ফলন হয় না। একটি বিষয় নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কঠিন যে কি পরিমাণ শুকনো আদা বিদেশে রপ্তানী যায়।

লক্ষা বা মরিচ হুই প্রকার। ছোট ও ধ্ব বড়। নামই ওদের ছোট ও বড় লক্ষা। বড়গুলি আমদানী হয় মুখ্যতঃ মালাবার, তুতিকোরিণ ও কালিকট থেকে। কিছু পরিমাণ আসে বিজ্ঞাপুর থেকে; তা বিক্রী হয় রাজ্ঞাপুরে। এই জায়গাটি অতি ছোট এবং বিজ্ঞাপুর রাজ্ঞারই অংশ। ওলন্দাজ্বা স্থানটিকে ক্রয় করেছে মালাবারীদের কাছ থেকে। তারা এজন্যে কোন নগদ অর্থ প্রদান করেন নি। তৎপরিবর্ত্তে নানারকম পণ্যদ্রব্য দিয়ে থাকেন। যেমন, সূতা, আফিং, সিঁদ্র ও পারদ। বড় সাইজের লক্ষা ইউরোপেও চালান হয়ে যায়। ছোট মরিচ আসে বনতম, কোচিন ও পূর্ব্বাঞ্চলীয় নানা জায়গা থেকে। এই জিনিসটি এশিয়ার বাইরে বিক্রয় করা হয় না। ওখানেই তা অতি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ মুসলমানদের খাদে। বড় লক্ষার তুলনায় এক পাউণ্ড ওজনের ক্ষুদে লক্ষায় দানা থাকে দিখা যায়। তবে বড় লক্ষায় ঝাল বেশী।

সুরাটে আমদানী একমণ ছোট লঙ্কা কয়েক বছর তের চৌদ্দ মামুদী মুলো বিক্রীত হয়েছে। আমি দেখেছি ইংরেজরা এই দামে কিনে তা চালান দিতেন থর্মাস, বসোরা ও লোহিত সাগর অঞ্চলে। ওলন্দাজগণ বড় লঙ্কা সংগ্রহ করেন মালাবার উপকৃলে। পাঁচশত লিভর ওজনের লঙ্কার জল্মে তাঁরো দাম পান মাত্র আটত্রিশ রিয়েল। কিন্তু এর বিনিময়ে তাঁরা যা পণ্য নিয়ে যান তাতে লাভ হয় পুরো একশত ভাগ।

টাকার সমতৃল্য দরে এই জিনিস ক্রয় করতে হলে আঠাশ কি ত্রিশ রিয়েল নগদ দিতে হয়। এই প্রথায় কিনলে ওলন্দাজী রীতির তুলনায় ঢের বেশী দাম পড়ে। মহান মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় লক্ষা সংগ্রহ করা যায় একমাঞ গুজুরাট প্রদেশে। তার প্রতি মণের বিক্রয় মূল্য বার থেকে পনের মামুদী ৮ ওর এক একটি গাছের দাম চার মামুদী মুদ্রা। জায়ফল, মৈত্রী, লবক ও দারুচিনির ব্যবসা ওলন্দাজদের হাতে আবদ্ধ। প্রথম তিনটি আসে মালাকা দ্বীপপুঞ্চ থেকে। আর চতুর্থটি অর্থাৎ দারুচিনি পাওয়া যায় সিংহল দ্বীপে।

জায়ফল সম্বন্ধে একটি অভুত ব্যাপার জানা যায়। তার ফলনের জন্মে গাছ পুঁতে দেয়া বা চাষের প্রয়োজন নেই। অনেকের মুখেই একথা শুনেছি। তারা বহু বছর সেই সব ওদেশে বসবাস করে অভিজ্ঞতা- সঞ্চয় করেছেন। তারা নিশ্চিত করে বলেছেন যে ফলগুলি পাকার সময় হলে কতকগুলি বিশেষ পাখী দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চলে আসে। ওরা এসে ফলগুলিকে গিলে খায়। কিন্তু হজম করতে না পেরে আবাব ওগুলিকে উগলে দেয়। ফলের গায়ে চট্চটে একটা শক্ত খোলা আছে। মাটিতে পড়ে থাকলে ওদের শিকড় পঞ্জায় এবং নতুন গাছ জন্মায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পুতলে চারা উঠবে না। এই প্রসংগে মুর্গের পাখীর কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছে হয়। যে পাখীরা জায়-ফলের খুব ভক্ত তারা তার ফলন কালে প্রচুব সংখ্যক এসে জড় হয় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্মে। ওরা আসে যেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মদিরা সংগ্রহের মত আনন্দ বিহারে। ফলগুলি অতাত উত্তেজক। এই ফল গলধঃকরণের ফলে শরীরে এমন প্রতিক্রিয়া সঞ্চাবিত হয় যে তংক্ষণাং মাটিতে পডে ওরা প্রাণ হারায়। আর তথুনি ঐ অঞ্চলের একজাতীয় পিঁপডে পোকা এসে ওদের পাঞ্চলিকে খেয়ে ফের্লে। এইজন্মেই প্রবাদ আছে যে স্বর্গের পাখীর পা कथनछ (नथा याग्न ना। তবে এদের সম্বন্ধে সর্ববদা একথা খাটে না। কারণ আমি তিন চারটি এমন মৃত পাখী দেখেছি যাদের পায়ে পিঁপড়েরা কিছু করতে পারিনি।

কন্টুর নামে জনৈক ফরাসী বণিক থ্যালেপ্সি থেকে এই জাতীয় পা-ওয়ালা একটি পাখী পাঠিয়েছিলেন রাজা চতুর্দশ লুইকে। পাখীটি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর ছিল। দেখে রাজা খুব প্রশংসা করেছিলেন।

এত করেও ওলন্দাজরা একটি বিষয়ে কিছু করে উঠতে পারেননি। সেলিবিসের মাকাসারে লবক্ত পাওয়া যায়। সেখানে ওলন্দাজগণের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীতই লবক্তের ব্যবসা চলে। দীপবাসীরা লবক্তের জন্মস্থান থেকেই ডাচ কোম্পানীর কাপ্তেন ও সৈনিকদের কাছে এ জিনিস গোপনে ক্রেয় করেন। বিনিময়ে ওরা গ্রহণ করে চাল ও অহাত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্ত। ভাদের প্রতি এমন ব্যবহার চলে যে এইভাবে খাল সংগ্রহ করতে না

পারকো তাদের পক্ষে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ওথানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজরাই হাতে নেবার চেন্টা করেন অনবরত। তাঁদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে ওলন্দাজদের বাণিজ্য নয়্ট করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁরা মাক্কাসারে লবঙ্গ কেনেন। তারপর তা ওলন্দাজদের সমুদয় ব্যবসাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর অত্যন্ত সন্তা দরে তা বাজারে ছাড়েন, এমন কি ঘাটতি দিয়েও বিক্রি করেন। এইভাবে ইংরেজরা ওলন্দাজদের লবঙ্গের কারবারকে একেবারে ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছেন।

ভারতবর্ষে একটি রীতি আছে যে কোন ব্যবসায়ী একটি জিনিসের দর দাম একবার ধার্য্য করলে অন্যান্য ব্যবসায়ীর সারা বছর ধরে তা মেনে চলবে।

ওলন্দাজগণ মাকাসারে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিলেন। সেখানে একদিকে তাঁদের কর্মচারীরা লবক্সের দাম যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দেন, আর অশুদিকে দ্বীপেব বাজা ঐ জিনিসটি বাজারের সকলের জন্মে ছেড়ে দেন। তখন ওলন্দাজরা রাজাকে নানাপ্রকার উপহার উপঢৌকন প্রদান করে প্রলুক্ত করার চেষ্টা করেন যাতে তিনি দামটা উচ্চস্তরেই রাখেন। শেষ পর্যান্ত দাম চড়াই থেকে যায়। ইংরেজ বা পর্তুগীজ কেউ-ই তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থায় উক্ত নীতি পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তন করতে পারেননি।

মাকাসারের বাসিন্দাদের হাতে লবঙ্গ থাকলে তারা অস্থান্য জিনিসের বিনিময়ে তা বিক্রী করেন। অনেক সময় কছেপের খোলের বদলে লবঙ্গ বিক্রী হয়। মুঘল সামাজ্য ও ইউরোপে এই জিনিসটির (খোল) খুব চাহিদা। কছেপের খোলকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সময় কিছু য়র্বরেণুর ব্যবহার হয়। আর তা বিক্রীর সময় দ্বীপের কোন লোকসান হয় না; বরং শতকরা ছয় সাত ভাগ লাভ হয়; কেননা সোনা ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও রাজা তাতে যথেই ভেজাল প্রয়োগ করেন।

বান্দা দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপ আছে ছয়টি। ওখানে জায়ফল জন্মায় প্রচুর।
গ্রেনাপুই দ্বীপের আয়তন ছয় লীগ। সীমান্তে একটি পাহাড় আছে। সেখান
থেকে প্রচুর অগ্নি নির্গত হয়। দম্নি দ্বীপেও বড় আকারের প্রচুর জায়ফল
জন্মায়। তার আবিষ্কারক অ্যাবেল তাসমান নামে জনৈক ওলন্দাক্ত কমান্তার।
ঘটনাটি ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের।

সুরাটে ওলন্দাজদের কাছে আমি লবঙ্গ ও জায়ফল কয়েক বছর যে দামে বিক্রী হতে দেখেছি তা এইরূপঃ সুরাটে চল্লিশ সেরে একমণ। একমণ লবঙ্গ বিক্রী হোত একশত সাড়ে তিন মামুদীতে। একমণ জৈত্রীর মূল্য একশত সাড়ে সাতার মামুদী। জায়ফল একমণের দাম ছিল একশত সাড়ে ছাপার মামুদী মুদ্রা।

वर्खमात माक्रिकि वाममानी इम्र निःश्व दीन (थरक। माक्रिकित गाष्ट অনেকটা আমাদের উইলো গাছের মত। তিন পরত বাকল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টি তুলে নেবার প্রথা। দ্বিতীয়টি মশলা হিসেবে সর্কোংকৃষ্ট। তৃতীয় পরতে হাত দেয়া হয় না। সেখানে ছুরি চালালে গাছ মরে যায়। এই বাকল তোলা বিশেষ কৌশলের কাজ। স্থানীয় লোকেরা তরুণ বয়সেই তা শিখে নেয়। সাধারণের চেয়ে দারুচিনির জন্মে ওলন্দাজদের মূল্য দিতে হয় অধিক। সিংহলের রাজাকে আবার রাজধানীর নামানুসারে ক্যাণ্ডির রাজাও বলা হয়। তিনি ওলন্দাজগণকে ভয়ংকর শত্রু মনে করেন। কারণ তাঁরা তাঁর সংগে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। আমি অন্তর্ত্ত বলেছি যে তিনি প্রতি বছরই ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সৈশ্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, দারুচিনি সংগ্রহকারী ওলন্দাজ্বদের ভীতিগ্রস্ত করা। এই কারণে যত লোক দারুচিনি সংগ্রহে ব্যাপুত হয়, তত সংখ্যক অর্থাৎ পনের ষোল শত লোক নিযুক্ত থাকে তাদের রক্ষা করার জন্মে। বছরের বাকী সময় সেই সকল শ্রমিকদের ভরণপোষণের দায়িত্বও বহন করতে হয় কর্তৃ-পক্ষকে। তত্বপরি দ্বীপের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য রক্ষার জন্যে নিয়োজিত সৈন্যদের ব্যয় নির্ববাহ তো আছেই। এই সকল ব্যয় সংকুলনের জ্বল্যে দারুচিনির দামও বেডে যায়।

পর্তুগীজদের আমলে অবস্থা এমন ছিল না। এই জাতীয় ব্যয় বাস্থলোব সমস্যা দেখা দেয় নি তখন। সমস্তটাই তাদের লাভের অংকে জমা হোত। দারুচিনির গাছে জলপাই-এর মত ফল ধরে। কিন্তু তা খাবার যোগ্য নয়। পর্তুগীজরা দেই প্রচুর পরিমাণে সংহগ্র করেন। ফলের বোঁটায় যে সৃক্ষ ভাটা আছে তা শুদ্ধ তাকে বড় কড়াইতে করে জলে সিদ্ধ করা হয়। জল সমটা শুকিয়ে গেলে এবং সিদ্ধ জিনিসটা ঠাপ্তা হলে দেখা যাবে যে তার উপরের দিকটা ঠিক মোমের মত সাদা হয়েছে। আর কড়াইটির মধ্যে কাঁইএর মত তলানি জমেছে। সেই জমাট বাঁধা তলানি হোল কপ্র। ভা দিয়ে দীপ শিখার মত বাতি তৈরী হয়। মঠ মন্দিরের সাহংসরিক অমুঠানে সেই বাভি জালানোর প্রধা। তা জালিয়ে দিলেই সমস্ত পূজা প্রার্থনার স্থান দারুচিনির গল্পে ভরপূর হয়ে ওঠে। লিসবনে রাজ্ঞার গীর্জায় জালানোর জন্মে অনবরত তা প্রেরিত হয়।

পর্ত্ত্বাজরা পূর্ব্বে কোচিনের আশে পাশে যে সমস্ত স্থানে দারুচিনি সংগ্রহ করতেন তা স্থানীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু ওলন্দাজগণ কোচিন ও সিংহল উপকৃলে দারুচিনির চাষ যুক্ত স্থানসমূহ অধিকার করতে তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া ঐসব জায়গায় দারুচিনি সিংহলের মত উত্তম নয়, আবার দামেও সস্তা। এই দেখে তাঁরা অস্থাস্থ জায়গার সমস্ত দারুচিনির গাছ ধ্বংস করে দিলেন। এখন সিংহল ছাড়া আর কোথাও এ জিনিস জন্মায় না। আর এই জায়গাটি পুরোপুরি প্রায় তাঁদেরই হাতে। এই উপকৃল ভাগ একদা পর্ত্ত্বাজ্ঞাদের হাতেই ছিল। তখন ইংরেজরা তাঁদের কাছেই দারুচিনি কিনতেন। এক মনের দাম পড়তো পঞ্চাশ মামুদী মুদ্রা।

### । লাক্ষা, চিনি, আফিং, তামাক ও কফি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ।

অধিকাংশ আঁটালো লাক্ষা আদে পেগু থেকে। বাংলাদেশেও কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে শেষোক্ত স্থানে দাম কিছু বেশী। বাঙ্গালীরা লাক্ষা দিয়ে অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল রঙ তৈরী করেন। সেই রঙ দিয়ে সৃতী কাপড়কে চমংকার রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয়। ওলন্দাজরা লাক্ষা কিনে পারস্থে পাঠান। সেখানেও তা রঙ তৈরীর কাজেই ব্যবহৃত হয়। রঙের নির্যাস বের করা হলে তলানি যা পড়ে তাঘারা কুঁদে কুঁদে তৈরী পুতৃল থেলনাকে রঞ্জিত ও সজ্জ্বিত করা হয়। জনসাধারণ এই পুতৃল খ্ব ভালবাসে। এছাড়া তা দিয়ে আঁটালো মোমও তৈরী করা চলে। যে কাজেই ব্যবহার করা হোক, পছন্দমত রঙ তার সংগে মিশিয়ে নেয়া হয়। পেগুর লাক্ষা সর্বাপেক্ষা সন্তা অথচ উৎকর্ষে তা অস্থান্ত দেশে উৎপন্ন লাক্ষার সমতৃল্য। এই লাক্ষা এত সন্তা হওয়ার মূলে কিন্তু পিঁপড়ে ও পোকা। ওরা ওখানে এই জিনিস মাটিতে স্থপাকারে তৈরী করে। অনেক সময় স্থপ অতি মাত্রায় বড় হয়। ধূলা মাটি মিশে যায় তার সংগে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের যে সকল স্থানে লাক্ষা পাওয়া যায় সে সব জায়গা অনুর্ব্বর এবং ঘাস ও গুলাদিতে আকীর্ণ। সেখানে গাছের ডালের গোড়াকে বেইটন করে পিঁপড়ে পোকারঃ

লালা নিঃসৃত করে তা জমাট বদ্ধ করে। তার ফলে বেল পরিষ্কার খাকে। অতএব দামও বেশী হয়।

পেশুর অধিবাসীরা এই জিনিসকে রঙ হিসেবে ব্যবহার করেন না। তাঁরা বাংলাদেশ ও মসলীপত্তন থেকে রঙীন কাপড় সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ তারা এমন কৃষ্টি সংস্কৃতি বর্জিত মানুষ যে কোন শিল্প কাজই জানেন না। সুরাটে এমন কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন যারা লাক্ষার রঙ নিষ্কাশনের পর তার দ্বারা গালা তৈরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। যেমন খুসী রঙ করে স্পেনীয় মোমের গ্যায় কাঠির মত করে তৈরী করেন। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানী বছরে প্রায় দেড়শত বাক্স এই জিনিস রপ্তানী করেন। কাঠির মত আকারের গালার দাম বেশী নয়। তাতে বেশ খানিকটা ধূপ মেশানো থাকে।

চিনি বা গুড বেশীর ভাগ রপ্তানী করে বাংলাদেশ। হুগলী, পাটনা, ঢাকা এবং আরও অক্যান্য জায়গাতে এ জিনিসের ব্যবসা খুব জোরদার। ভারতে আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি বাংলা সুবার একেবারে অভ্যন্তরে, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশের সীমানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে প্রাচীন লোকদের মুখে যা শুনেছি তা এখানে উল্লেখযোগ্য। শুনেছি যে চিনি বা গুড়কে ত্রিশ বছর জমা রাখলে তা বিষাক্ত হয়ে যায়। ঐ জাতীয় বিষক্রিয়া আর কোন জিনিসে হয় না। পরিক্রণ্ড চিনি তৈরী হয় আমেদাবাদে। ওখানকার লোক পরিক্রণ্ড করার পদ্ধতি জানেন। তাকে বলা হয় রয়াল চিনি। মোচার মত এক একটি চিনির প্যাকেটের ওজন আট থেকে দশ লিভর।

আফিং জন্মায় বুরহানপুরে। সুরাট ও আগ্রার মধ্যবর্তী এই স্থানটি উত্তম ব্যবসাকেন্দ্র। ওলন্দাজরা ওখানে গিয়ে আফিং সংগ্রহ করেন। লঙ্কার সংগে তার বিনিময় চলে।

বুরহানপুর ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রচুর তামাক জন্মায়। কয়েক বছরের কথা জানি যে তথন এত অধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়েছিল যে চাষীরা তা মজ্বত রাখতে পারে নি। সমগ্র ফদলের প্রায় আধা-আধি নইট হতে দিয়েছিল।

পারস্থ বা ভারতের# কোথাও কফি জন্মায় না। অনেক ভারতীয়

তাভেরনিয়ে এই বিবরণী লেখার ছই শতান্দী পরে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে কফির চাব
 শুকু হয়।

ভাহাজকে এই জিনিস বোঝাই করে মকা থেকে আসতে দেখেছি। তাহলেও আমি আফিমকে ওয়ুধপত্তের মধ্যেই স্থান দিলাম। অর্মাস ও বসোরাতেই এর মুখ্য ব্যবসাকেন্দ্র। মকা থেকে আগত জাহাজে ওলন্দাজরা যতটা সম্ভব এই জিনিস বোঝাই করে আনার চেফটা করেন। কারণ তার চাহিদা খুব বেশী। অর্মাস রপ্তানী করে পারস্তে; তার্ত্তারীতেও কিছু যায়। বসোরা থেকে যায় চাল্দিতে ও আরবে। তারপর ইউক্রেটিসের পথ ধরে যায় মেসোপটেমিয়া ও অক্যান্য তৃকী প্রদেশে। ভারতবর্ষে কিন্তু এর ব্যবহার বেশী দেখিনি। আরবী ভাষায় কফি কথাটির অর্থ সূরা। মোর্চা থেকে মকা যাবার রাস্তায় আট দিন চলার পর একটি জায়গায় শিমের মত একটি ফসল দেখতে পাওয়া যায়। এই জিনিসটিকে প্রথম জনসমাজে পরিচিত করেন জনৈক দরবেশ। নাম তাঁর শেখ সৈয়দ আলী। এই ঘটনা প্রায় একশত বিশ বছর আগের। কারণ তংপুর্কেকার কোন গ্রন্থকারই এ বিষয়ে কোখাও উল্লেখ করেন নি।

অশুত্র প্রেরণের জল্মে আগ্রার ব্যবসায়ীরা সুরাটে যত মালপত্র প্রেরণ করেন তার বিনিময় বিল হয় শতকরা পাঁচ শতাংশ। জিনিসপত্রের ধরণ ও পর্য্যায় অনুসারে প্যাকিং, বহন ও শুল্ক ইত্যাদি ধরেই শেষ পর্যান্ত শতকরা পনের থেকে বিশ ভাগও ধার্য্য হয়।

সোনা রূপা, তাল অথবা মুদ্রা যাই-ই হোক না কেন, সুরাটে এলেই শতকরা হুই ভাগ শুল্ক দিতে হয়।

ব্যবসায়ীরাও যতদূর সম্ভব সেই মাশুল দানের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলছে চান। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে দিগুণ দিয়ে তবে ছাড়া পাওয়া যাবে। রাজা বাজরাগণ সমস্ত জিনিসই তখন বাজেয়াপ্ত করতে চান। তবে বিচারকরা তার বিপরীত কাজ করেন। তাঁরা বলেন, মহম্মদের নির্দেশ ও নিষেধ রয়েছে যে সমস্ত শুল্ক ও টাকার কোন সুদ গ্রহণ করবে না। আমি আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম খণ্ডে শুল্কনীতি, টাকা পয়সা, সোনা রূপার মুদ্রা, ওজন মাপ যা কিছুর ভারতীয় প্রথা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছি।

### অধ্যায় তের

কারিগরগণ কড প্রকারে প্রভারণা করতে পারেন। প্রমিক, দাদাদ অধবা ক্রেডাদের বুর্ত্ততা ও বঞ্চনারীতি।

রেশমী ও সৃতী বস্ত্র, সৃতা ও নীলের কারবারে কত রকম চুর্নীতি চলে তা আমি বণিকদের মঙ্গলের জন্মে অকপটভাবেই বর্ণনা করবো। পূর্ববৈতী অধ্যায় সমূহের মতই তা হবে। মশলা ও ওম্বুধের ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

### । রেশমী কাপড়ে প্রভারণা ।

রেশমী কাপড লম্বা, চওড়া ও উৎকর্ষে স্বতন্ত্র। দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ নিয়ে বোঝা যায়। উৎকর্ষ নির্ভর করে বয়নের কাজ সমভাবে হয়েছে কি না, ওজন সব দিকে সমান হোল কি না, আর রেশমের টানার মধ্যে সৃতা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে না কি, এই সকল বিষয়ের উপরে। ভারতীয়রা এই পদ্ধতিভে উৎকর্ষতা যাচাই করেন।

ভারতবর্ষে রূপার গিল্টী হয় না। তার ফলে ডোরা কাটা কাপড়ে খাঁটি সোনার তার বসানো হয়। এইজলেই সৃতার সংখ্যা গণনার প্রথা আছে। কেন না প্রয়োজন মত সংখ্যা দেয়া হয় কি না তা দেখা দরকার। রূপার ভোরা কাটা কাপড়ের প্রসংগেও এই একই কথা। তাফেতা সম্পর্কে কেবল দেখতে হয় যে বয়নের কাজ সমভাবে সৃক্ষ হয়েছে কি না। আরও দেখা দরকার যে ওজন বৃদ্ধির জল্যে অন্য কোন জিনিস মিশিয়ে দেখা হয়েছে না কি। এই সকল বিষয় পরীক্ষা হয়ে গেলে প্রতিটি কাপড়কে আলাদাভাবে ওজন কবে দেখতে হবে যে ওজনে ঠিক আছে কি না।

আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে আমেদাবাদে নানা প্রকার রেশমী কাপড, যেমন, সোনা ও রেশম মিশিয়ে, রূপা ও রেশমে এবং অবিমিক্স রেশমে কাপড় তৈরী হয় প্রচুর পরিমাণে। সোনা, রূপা ও রেশম দিয়ে গালিচাও তৈরী হয় '। তবে এখনকার কার্পেটের রঙ পারস্তজাত গালিচার মত দীর্ঘ স্থায়ী হয় না। তাহলেও কারুকলার দিকে ত্বই-ই সমান সৃন্দর ও উংকৃষ্ট। কার্পেটের সৃন্দ্রতা, সৌন্দর্য্য, পরিমাপ, সোনা ও রূপার কাজের উংকর্ষ বিচার করেন দালালগণ।

ভারাই মত প্রকাশ করবেন যে তা ভাল ও জমকালো কি না। কাপড় ও কার্পেট— চুই জিনিসের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সোনা রূপার কারুকার্য্য যুক্ত হলে তা থেকে সূতা টেনে বের করে দেখার নিয়ম। জিনিস খাঁটি কি না তা জানার জন্মেই এই ব্যবস্থা।

## । সৃতীবস্ত্র, বিশেষতঃ সাদা কাপড়ে প্রতারণা ।

মিহি ও মোটা যাবতীয় সূতী কাপড় ডাচ কোম্পানী অর্ডার দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে তৈরী করান। তারপর বেল্ হিসেবে তা মজুত করা হয় সুরাটের গুদামে। অক্টোবর নভেম্বর মাসে তা দালালদের হাতে যায়।

যা কিছু প্রবঞ্চনা প্রভারণা চলে তা হয় কাপড়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও সৃক্ষতা ব্যাপারে। একটি বেলে কাপড় থাকে হু'শতথানি। প্রতিটি বেলে পাঁচ ছয় থেকে দশখানি পর্য্যন্ত এমন কাপড় পাওয়া যাবে যা নমুনা নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত জিনিসের তায় উৎকৃষ্ট নয়। দৈর্ঘ্য প্রস্তেও কম। প্রতিটি কাপড় আলাদা করে না দেখলে তা ধরা কঠিন। মোটা কি মিহি তা চোখে দেখে ও হাতে ধরে বোঝা যায়। কিন্তু লম্বা চওড়ায় ঠিক আছে কি না তা মেপে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ভারতবর্ষে এ ব্যাপারে আরও সৃক্ষ হিসেব চলে। তা হচ্ছে সূতার সংখ্যা হিসেব করা। তা প্রস্থের দিকেই হতে পারে। সংখ্যা সঠিক ধরতে না পারলে কাপড় মোটা ও মিহি ছই-ই হতে পারে। আবার পাশে কম হওয়ারও বিশেষ আশংকা থাকে। পার্থক্য প্রভেদ এক এক সময় এত ক্ষীণ যে চোখে দেখে তা বোঝা সম্ভব নয়। তখন সূতার নাল গুন্তি করা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু পন্থা নেই। তাহলেও অনেক কাপড়ে এই জাতীয় ঘটনার ফলে দ্রদামেরও পার্থক্য হয়ে যায়। এই রকম কিছু জামা গেলে কাপড়ের দামও কমে যায়। যারা কাপড়কে সাদা করার ভার গ্রহণ করেন তারা লেবুর খরচ বাবদ কিছু বেশী লাভ রাখতে চায়। কিন্তু তাহলেও পাথরে আছড়ে দিয়ে কাপড় কাচার ফলে মিহি সূতার জিনিস অনেক সময় নফ্ট হয়ে যায়। ফলে তার উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয়রা কিছু উত্তম ও দামী কাপড় তৈরী করলেই তার হুই প্রান্তে সোনালী ও রূপালী জরি বসিয়ে দেন। কাপড় যত মিহি হবে জরি তত বেশী বসানো হবে। তার ফলে জরির মূল্য গোটা কাপড়টির সমান হয়ে ওঠে। এজতে ফ্রান্সে রপ্তানীর জতে তৈরী কাপড় সমঙ্কে

পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দান করা হয় যাতে জরি বসানো না হয়। ভারতীয়রা জামা-পোষাকে সোনা রূপার সূতা বসান সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও অলঙ্করণের জন্যে । ফ্রান্সে তার কোন মূল্য ও কদর নেই। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও মন্ধ্রোর জন্যে যে কাপড় তৈরী হয় তাতে ভারতীয় ধরণে সোনা রূপার কাজ থাকা চাই। পোলিশ ও রুশীয়রা সোনালী রুপালী কাজ করা কাপড় খুব বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের জন্যে তৈরী কাপড় প্রসংগে আরও লক্ষ্য রাখতে হয় যে জরি যেন কালো বা বিবর্ণ হয়ে না যায়। জরি বিবর্ণ হয়ে গেলে সে কাপড় তারা আর কখনও কিনবেন না।

কাপড় নীল দিয়ে রঙ করার সময় বেগুণী বা কালো যাই-ই করা হোক না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যে প্রতিটি কাপড়ের বর্ডারে জরি বসবে; আর তা যেন কখনও বিবর্ণ হয়ে না যায়। ভাঁজ করার সময় কাপড়ে যেন চাপ না পড়ে, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় বয়নশিল্পীরা বা রঞ্জকগণ কাপড়কে নরম করার জন্য এত বেশী চাপ দেয় বা পিটিয়ে নেয় যে পরে খুললে দেখা যাবে যে ভাঁজে ভাঁজে তা ফেটে গিয়েছে।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ভারতবর্ষে প্রতিটি কাপড়ের শেষ কিনারায় একটি করে সীলমোহর ও সোনালী পাত দিয়ে আরব দেশীয় রীতিতে এমন ফুলের ছাপ দেয় যে কাপড়টির সারাটা বহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের প্রদেশ্যে তৈরী কাপড়ে ফুলের নক্সার ছাপ দিতে বারণ করা হয়। ছাপ দিতে যা থরচ পড়ে তা কাপড়ের মোট মূল্য থেকে বাদ পড়ে। তবে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়ার যে কোন অঞ্চল ও আমেরিকার বিশেষ কোন অংশের জল্যে তৈরী কাপড়ের প্রতিটি খণ্ডেই ফুলকারী ছাপ পড়বে। আর সেই ছাপড় পুরোপুরি পড়া চাই। নতুবা তা বিক্রী করা কঠিন হবে।

রঙীন ও ছাপানো কাপড় প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে তা কিছু মোটা কাপড়েই করা হয়। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার আগে কাপড় রাঙানোর কাজ শেষ করা দরকার। কারণ এই কাজে যেখানকার জল ব্যবহাত হয় তা বর্ষা অন্তে খারাপ হয়ে ওঠে। আর সেই উৎকৃষ্ট জলের সাহায্যে যত বেশী রঙ্চ চড়ানো যায় বা ব্লক দিয়ে ছাপানো চলে রঙ্চ তত উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

ছাপানো ও তুলির কাজ করা কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অতি সহজ। দালাল যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে তুলিকা অ্ংকিত ও পরিচ্ছন্ন কারুকার্য্য মণ্ডিত অন্ত প্রকার কাপড়ের মধ্যে সৌন্দর্যের তারতম্য সহজেই নির্ণয় করতে পারেন। তবে এই সব কাপড়ের সৃক্ষতা ও অক্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে এই বলা যায় যে সাদা কাপড়ের তুলনায় এর বিচার করা বিশেষ ছ্রুছ কাজ। সুতরাং এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

### । সূতায় ভেজাল ।

যাবতীয় সূতা তৈরী হয় গুজরাটে। আর তা সর্বাগ্রে এনে মজুত করা হয়ে থাকে সুরাটের স্টোরে। সূতার উংকর্ষ ও ওজন হই ব্যাপারেই প্রবঞ্চনা চলে। ওজনে ঘাটতি করা যায় হই প্রকারে। প্রথমতঃ স্টাতসেতে জায়গায় জমা রেখে এবং সূতার ফেটির ফাঁকে ফাঁকে অগ্র জিনিস কিছু ভরে দিয়ে। তাতে ওজন বেড়ে যায়। দ্বিতীয় পস্থায় ওজন সঠিক গ্রহণ করা হয় না। দালাল, কারিগর ও ব্যবসায়ীকে বিশ্বাস করে যখন মাল গ্রহণ করা হয় তখন এই ওজনের ফাঁকি চলে।

উৎকর্ষের দিকে প্রতারণা চলে প্রতিমণ সৃতার তিন চারটি করে নিকৃষ্ট সৃতার ফেটি চালিয়ে দিয়ে। সৃতার গাঁটের উপরের দিকে থাকবে অভি উৎকৃষ্ট জিনিস। সৃতা যখন প্রচ্ব সরবরাহ হয় তথনই এই পদ্ধতিতে প্রতারণা চালিয়ে যথেষ্ট লাভ হয়। সৃতা আছে নানা ধরণের। তার মধ্যে এক প্রকার সৃতা একমণ ফরাসী একশত এক মৃদ্রায় বিক্রী হয়। সৃতার ব্যাপারে এই ছটি প্রতারণা রীতি ওলন্দাজ কোম্পানীর উপরে আরোপিত হয় অত্যধিক। সেজত্বে ওঁরাই তার প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কমাণ্ডার ও তাঁর সচিবের সামনে সৃতা ওজন করতে হবে। সতর্কভাবে তা পরখ করা হবে। প্রতিটি ফেটি ধরে ধরে দেখবেন যাতে ওজন ও উৎকর্ষ কোন দিকেই বঞ্চনা হলে তা চোখ না এড়ায়। এই পরীক্ষার কাজ শেষ হলে ভাইস কমাণ্ডার ও তাঁর অধীনে পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কাপড়ের এক একটি বেল-এর গায়েতে ওজন ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে দেবেন। অবশেষে বস্তাগুলি হল্যান্ডে ওজন ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে দেবেন। অবশেষে বস্তাগুলি হল্যান্ডে পেনীছোলে তা খুলে যদি বিবরণ অনুযায়ী মাল ঠিকমত পাওয়া না যায় তাহলে দায়িত্বপাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

#### । নীলের কারবারে প্রভারণা ।

আমি পুর্বেই বর্ণনা দিয়েছি যে ভারতের নীলচাষীরা ঝুড়ি থেকে কাই তুলে নীলের খণ্ড খণ্ড কেক তৈরী করেন এবং সেই সময় আংগুলে তেল মাখান। সেই খণ্ড নীলকে রোজে শুকোবার নিয়ম। যারা ব্যবসায়ীদের

ঠকাতে চায় তারা নীলের টুকরোকে বালির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে শুকোবার ব্যবস্থা করেন। কারণ কিছু না কিছু বালি ওদের গায়ে লেগে থাকরেই এবং তাতে ওজনে বাড়বে। অনেক সময় কাই-এর গাদাকে সাঁতসেতে জায়গায় জমা রাখে, তাতে ভিজে ভারী হয়। স্থানীয় গভর্ণর সেই প্রভারণার কথা জানতে পারলে অতি উচ্চহারে জরিমানা ধার্য্য করেন। যে সকল কমাশুর ও দালাল এই ব্যবসাতে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁরা অতি সহজেই বঞ্চনা ধরতে পারেন। নীলের কিছু খণ্ডকে আগুনে পোড়ালেও তা ধরা যায়। আগুনে ফেলে দিলেই নীলের কেক-এর গায়ে বালুকণাগুলি ভেসে উঠবে এবং কারোর নজর এভাতে পারবে না।

ভারতীয় দালালদের সম্পর্কে আমার আরও কিছু কৌতৃহলকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার আছে। সাধারণতঃ এই দালালগণ তাদের পরিবারের মুখ্য কর্ত্তা। তারা পরিবার পরিজনদের জন্যেই যাবতীয় বিষয় সম্পত্তিকে ট্রান্ট করে রাখেন। উদ্দেশ্য, সম্পত্তি দ্বারা আরও কিছু আয় করা। যারা বয়সে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ তাদের উপরই ট্রান্টের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অবকাশে তারাও স্বজাতি, সমাজ ও সমগোত্তীয় লোকদের জন্ম কিছু লাভজনক ব্যবসার সুযোগ করে নিতে পারেন। এদের হাতেই মালপত্র রক্ষণ ও টাকা পয়সা ব্যবসাতে খাটানোর দায়িত্ব, শুন্ত থাকে। এদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক রাত্রে খাল গ্রহণ করেন না। ব্যবসাকেন্দ্রের কাজ শেষ করে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তারা কিছু মিঠাই খান এবং এক গ্লাস জল পান করেন। দালালদের গৃহে তথন তাদের স্বজাতীয় প্রবীণত্ম ব্যক্তিরা এসে সমবেত হন। দালাল সেই সময় তাদের সারা দিনের ব্যবসা পত্রের হিসেব নিকেশ উপস্থিত করেন। স্বতঃপর সকলে মিলে ভবিশ্বং কর্ম্ম পন্থা সন্থকে আলোচনা ও উপদেশ নির্দেশ দান চলে। তথন এই কথাও আলোচনা হয় যে সম্ভব হলে অপরকে বঞ্চনা করেবে, কিন্তু নিজে বঞ্চিত হবে না।

# विधाय कीष

ইস্ট ইপ্তিয়াতে নতুন ব্যবসায়ী কোম্পানী গঠনের রীতি পদ্ধতি।

কোন দেশ যদি ইন্ট ইণ্ডিয়াতে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান তাহলে সর্বাগ্রে তাকে এমন একটি উত্তম স্থান সংগ্রহ করতে হবে থেখানে জাহাজ মেরামত করা যেতে পারে এবং যখন সমুদ্রে জাহাজ চলাচল সম্ভব নয় তখন সেখানে জাহাজ রাখা চলতে পারে। উত্তম পোতাশ্রয়ের অভাবেই ইংরেজ কোম্পানী যথাযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি। কারণ মেরামত না করে হ'বছর কোন জলযানকে রাখা যায় না। উই ও অন্যান্য পোকায় ভা নই্ট করবেই।

ইউরোপ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়াতে যাতায়াতের রাস্তা সুদীর্ঘ। সুতরাং যাতায়াতের সময় জল ও খাল সংগ্রহের জন্মে উত্তমাশা অন্তরীপে কোম্পানীর কিছু স্থানাধিকার অত্যাবশ্যক। ফেরার পথে জাহাজ মালপত্তে বোঝাই থাকে বলে গোড়ার দিকে বেশী দিনের উপথোগী জল নেয়া সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে ওলন্দাজরা কেল্লা তৈরী করে অন্তান্ত দেশকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁরা কেল্লা নির্মাণ করেছেন অন্তরীপে। আর ইংরেজর। করেছেন সেণ্টহেলেনাতে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ও ইউরোপের সমস্ত জাতির পারস্পরিক সাধারণ অনুমোদনে এই হু'টি বিশ্রামস্থল সমগ্র জ্বগতবাসীর জ্বল্যে দীর্ঘকাল ধরে সমভাবে উন্মুক্ত। যাই হোক্ অন্তরীপের কাছে এখনও এমন অনেক নদীর মোহনা আছে যেখানে আর একটি কেল্লা নির্মাণ করা যায়। তবে ডফিন দ্বীপে (মাদাগাস্কারের দক্ষিণ-পুর্বব উপকৃলে) কিছু করার চেয়ে অন্তরীপের খড়ি মোহনায় কিছু করা ঢের ভাল। ডফিনে কোন ভাল ব্যবসা চালু নেই। সেখানে কেবল গরু বাছুর ক্রয় বিক্রয় হয় চামড়ার জন্তে। আর সেই ব্যবসা এত নগণ্য যে কোন কোম্পানী তার উপর নির্ভর করলে অবশ্যই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। ফরাসীরা কিন্তু নিজেদের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা না করেই সেকাজে ব্যাপৃত হয়েছেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করার মূল কারণ আমার কিছু অনুমান ও একটি ঘটনা। ঘটনাটি হচ্ছে যে ১৬৪৮ খৃফাব্দে ছ'খানি পর্তৃগীজ জাহাজ লিসবন ছেড়ে ডারত অভিমুখে রওনা হয়েছিল। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল অন্তরীপে জল নেবেন। কিন্তু তাদের আবহাওয়া ও জলের গতি নির্ণয় করার পছতি নির্ভুগ না হওয়াতে, আর সমুদ্র অতি মাত্রায় উচ্ছুসিত থাকার ফলে তারা পশ্চিম দিকে আবার কুড়ি লীগ দূরবর্ত্তী এক উপসাগরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে তারা একটি নদীর সন্ধান পান। তার জল ছিল অতি উত্তম। আর স্থানীয় নিগ্রোরা তাদের এনে দিয়েছিল নানারকম জলজ পাখী, মাছ ও মাংস। জাহাজ চু'টি ওখানে পনের দিন কাটিয়েছিল। স্থানটি ত্যাগ করার সময় তারা ওখানকার ত্ব'টি বাসিন্দাকে সংগে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য তাদের গোয়াতে নিয়ে যাবেন এবং পর্ভুগীজ ভাষা শিক্ষা দেবেন। ভার পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা ওদের কাছ খবর জানা যাবে যে কি ধরনের ব্যবসা সেখানে চলতে পারে। সুরাটের ভাচ কম্যাণ্ডার আমাকে অনুরোধ করলেন গোয়াতে গিয়ে জানার জন্যে যে পর্ত্তুগীজরা সেই হু'টি নিগ্রোর কাছে কি খবরাখবর জানতে পারলেন। কিন্তু গোয়াস্থিভ কেল্লার তত্ত্বাবধায়ক সেণ্ট আমন্দ নামে জনৈক ফরাসী এঞ্জিনিয়র আমাকে বললেন যে তাঁরা ওদের এক অক্ষরও পর্জ্বগীঙ্গ ভাষা শেখাতে পারেন নি। কেবল অনুমান করতে পেরেছেন যে ওদেশের মানুষ মাত্র হু'টি জিনিস জানে। একটি তিমি মাছের চর্বির মোম ও হাতীব দাঁত। তাসত্ত্বেও পর্ভ্রুগাজদের বিশ্বাস ছিল যে তারা যদি দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন এবং কিছু ব্যবসা চালানো সম্ভব হয় তাহলে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু পর্ত্তুগালে বিপ্লব ও স্পেনের স্ংগে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে তারা সেই কাচ্ছে আর অগ্রসর হতে পারেননি। আর উপকৃলভাগকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হয়নি। তবে তাদের ইচ্ছে ও আশা এই যে, ওলন্দাজদের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত না হয়েও তারা জায়গাটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাবেন। তাতে ওললাজদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না।

আরও একটি বিষয়ের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কোম্পানীকে সুরাটের কাছে এমন একটি পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে জাহাজ তোলা ও মেরামতের কাজ চলতে পারে। পোতাশ্রয়ের আরও বেশী প্রয়োজন এই কারণে যে বর্ষার জন্মে অনেক সময় জাহাজের পুনরায় যাত্রা বিলম্বিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকুল হলে জাহাজ যখন সমুদ্রে তীত্র বেগ ও উচ্ছাস সহ্য করে এগোতে পারে না, তখন মুঘলরা স্থ্রাটের কেল্লার ক্ষতির আশক্ষায় কোন বিদেশী জাহাজকে নদীতে প্রবেশ করতে অনুমতি দান করেন না। কিছ

খালি জাহাজ বিধ্বংসী ঝড়ের মুখে পড়লে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। সেই ঝোড়ো আবহাওয়া চলে প্রায় পাঁচ মাস।

এখন কোম্পানীর জাহাজকৈ ভিড়িয়ে রাখার উপযোগী একমাত্র স্থান হোল দিউ সহর। স্থানটি পর্ত্ত্বাজি অধিকারভুক্ত। এর অবস্থান নানাদিকে সুবিধাজনক। সহরটিতে গৃহাবাস আছে প্রায় চারশত। ওখানে প্রচুর লোকের বাসস্থান হতে পারে। জাহাজের নাবিক খালাসীরা প্রবাস জীবনে প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র ওখানে পেয়ে যাবেন। স্থানটি গুজরাটের উপকৃলে। আর ঠিক ক্যায়ে উপসাগরের মুখে এবং তার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক ছুঁয়ে রয়েছে। আকাবে এটি গোলাকৃতি। অর্ধেক আন্দাজ আয়তন সমুদ্র বেন্টিত। কোন উঁচু জায়গা বা পাহাড নেই। অভ্যন্তরভাগে কিছু এগিয়ে পর্তৃগীজরা কয়েরটি কেল্লা তৈরী করেছেন। তা অতি সহজেই গডে তোলা সম্ভব হয়েছে। উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায় এমন অনেক কৃপ আছে ওখানে। নদীও আছে একটি। সহরের কাছেই সেটি নদীতে মিলিত হয়েছে। এর জল সুরাট ও স্ওয়ালির জল থেকে উত্তম। জাহাজের আশ্রম্থল হিসেবেও জায়গাটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

পর্ত্তীক্ষবা ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন ক'রে দিউতেই একটি নৌবহর রেখেছিলেন। তার মধ্যে ছিল হাল্কা নৌকা, দ্বই মাস্ত্র্বলের ছোট জাহাজ এবং আরও অস্থান্য প্রকার জলযান। এই নৌবলেব সাহায্যেই পর্ত্ত্ব্বাজরা দীর্ঘকাল উক্ত অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকৃত অধিপতি হয়েছিলেন। বিষয়টি বর্ণনার যোগ্য। দিউর গভর্ণরের ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য কেহ সেখানে ব্যবসা চালাতে পারতেন না। গোয়াল্ন ভাইসরয় প্রদন্ত বিশেষ অধিকারেই তিনি সে কাজ করতেন। ছাডপত্র মঞ্জুব করে যে অর্থ আয় হোত তা দ্বারাই নৌবহর ও সৈন্যদের ব্যয় নির্বহাহ করতেন। তখন তিনি নিজের জন্যে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করতেও বিধাবোধ করতেন না।

এজন্মে ওখানে কর্মরত ব্যক্তিটি যথেষ্ট লাভবান হতেন। পর্ভ্-ুগীজরা বর্ত্তমানে সে শক্তি হারিয়ে বসেছেন। মুঘল সাম্রাজ্য ও বিজ্ঞাপুর রাজ্যে তাঁরা যে টাকাকড়ির আদান প্রদান করেন তার জন্মে এবং মালপত্র আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারেও তাদের কোন শুষ্ক প্রদান করতে হয় না।

বর্ষাকাল অন্তে হাওয়া বাতাস সর্ববদা উত্তর অথবা উত্তর পূর্ব মুখো চলতে থাকে। তথন হালকা নোকোতে করে তিন চারটি জোয়ার ভাঁটার মধ্যে

দিয়ে দিউ থেকে সুরাটে যাওয়া যায়। কি**ন্ত** বড় জাহাজ ছাড়লে গোটা উপকৃসভাগ ঘুরে যেতে হবে।

পায়ে হেঁটে যাবার ব্যবস্থা অক্সরপ। গোগা নামে একটি ছোট গ্রাম থেকে বেরিয়ে উপসাগরের শেষ সীমানা হয়ে দিউ থেকে সুরাটে যাওয়া যায় চার পাঁচ দিনে। তবে আবহাওয়া অনুকৃল না হলে যাওয়া সম্ভব নয় এবং গেলেও সাত আট দিন সময় দরকার। কারণ তথন উপসাগরের সবটা অতিক্রম করে যেতে হবে।

সহরটির সীমানার বাইরে আর কোনও জমি জায়গা এর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। তবে রাজা অথবা গভর্ণরের সংগে ব্যবস্থা করে সহরের বাসিন্দাদের প্রয়োজনে আরও স্থান সংগ্রহ করা কঠিন নয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমি অনুর্ব্বর। চারদিকের জনসমাজ সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে দরিদ্রতম। বনজঙ্গলে আছে প্রচুর গরু মহিষ। সমস্ত জায়গা জুড়েই বন। তার ফলে সামান্ততম মূল্যে একটি গরু বা মহিষ কিনতে পারা যায়। ইংরেজ ও ওঙ্গন্দাজগণ গরু মহিষগুলিকে ব্যবহার করেন তাঁদের লোকলস্করদের খাদ্য হিসেবে। মৃত্যালীতে বিশ্রামরত জাহাজের রসদও এখান থেকে সংগৃহীত হয়।

একটি বিষয় এখানে ব্যক্ত করা সংগত যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জ্ঞানা যায় যে মহিষের মাংস খেলে অনেক সময় আমাশয় রোগের আক্রমণ হয়। নাবিক ও মাঝি মাল্লাদের পক্ষে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু গোমাংশে কখনও কোন অসুখ বিসুখ হয় না।

যিনি প্রদেশ শাসন করেন তিনি বরাবর গবর্ণর বা সুবাদার উপাধি ব্যবহার করেন। মুঘল সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এই প্রথা। এঁরা হলেন প্রদেশ সমূহের সম্রান্ত ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। এঁদের বংশধরগণই কেবল সুবাদার উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। সুবাদার পর্তুগীজদের সংগে সদ্বাবহারই করেন। কারণ পর্ত্বৃগীজরা প্রতিবেশীরূপে থাকার ফলে দানা শস্ত্র, চাল, আনাজ তরকারী বিক্রী হয়ে প্রচুর ভক্ক আসে তাঁর হাতে। এই কারণে ফরাসীদের সংগেও তাঁর ব্যবহার উত্তম।

এই জ্বাতীয় পরিবেশ পরিস্থিতি হোল কোম্পানীর ব্যবসা চালনার দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল যে এমন হু'টি লোককে কাজে নিযুক্ত করভে হবে যারা ব্যবসা সংক্রোন্ত কাজে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও খ্যায়-পরায়ণতায় হবেন বিশেষ সুযোগ্য। এঁদের নিয়োগ ব্যাপারে টাকাকড়ি সম্বন্ধে ব্যয় সংক্ষেপের কোন প্রশ্ন নেই। এঁরা কোম্পানীর কাজেই বহাল হবেন। এঁদের একজন ক্যাভার বা ক্যাভান্ট, ডাচরা যেমন আখা দেবেন, তেমন উপাধি হবে। তাঁকে পরামর্শদান ও সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতি থাকে। আর দ্বিতীয় হলেন দালাল ও ব্যবসার অফিস পরিচালক। তিনি হবেন স্থানীয় লোক। তিনি হিন্দু হবেন। মুসলমান হলে চলবে না। কারণ তিনি যাদের নিয়ে কাজ করবেন তারা সকলেই হিন্দু। সর্ক্রোপরি সং ব্যবহার ও আয়পরায়ণতা হোল প্রধান জিনিস যার দ্বারা গোড়াতেই সকলের মনে বিশ্বাস সঞ্চার করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা স্বাধীন দালাল তাঁদেরও এই গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এঁরাও প্রদেশের মুখ্য দালালের নির্দেশেই কাজ করেন; প্রতি সুবাতে সংযোগ রক্ষাকারীদের জন্যে একটি করে দপ্তর বা অফিস আছে।

এই ছু'টি কর্মচারীর মধ্যে বুদ্ধির প্রখরতা অত্যাবশ্যক। জিনিসপত্রে ভেজাল ধরার জন্মেই বৃদ্ধির কৌশল ও প্রখরতা থাকা প্রয়োজন। আমি পূর্বেও বলেছি যে এই সমস্যাটি সৃষ্টি হয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ছুপ্পর্বত্তি এবং উপ-দালালদের পরোক্ষ সহায়তার ফলে। ভেজাল মেশানোর ফলে কোম্পানীর হয় প্রভৃত ক্ষতি। আর সেই অবকাশে স্বাধীন দালালরা কোন কোন সময় শতকরা দম্ম বার ভাগ লাভ করেন। উপরস্ক যদি কম্যাপ্তার ও মুখ্য দালালের এ বিষয়ে পরোক্ষ সম্মতি থাকে তাহলে কোম্পানীর পক্ষে সেই প্রতারণা এড়ানো অত্যন্ত ভুক্রহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে এরা ছু'জন যদি সংপ্রকৃতির লোক হন, তাহলে স্বাধীন দালালের স্থলে অন্ম লোক নিয়োগ করে কিছু প্রতিকার করা যেতে পারে।

কোম্পানীর সংগে এই উচ্চ কর্মচারীরা যে জ্বাতীয় অবিশ্বাসের কাজ্ব করেন তা এইরূপঃ একখানি জাহাজ্ব বন্দরে ভিড্লে কোম্পানীর চিঠিপত্র এবং ওখানে মাল বোঝাই করার বিল ইত্যাদি দিতে হয় এমন এক ব্যক্তির হাতে যিনি বিশেষ কোন দেশের প্রতিভূ হিসেবে বন্দর ও তীরভূমির দায়িত্ব নিয়ে ওখানে কর্মরত তাছেন। কম্যাপ্তার তখন তাঁর পরামর্শদাতাদের এনে জড় করেন এবং দালালকেও ডেকে পাঠান। তারপর মাল বোঝাই করার যে বিল তার একটি কপি তাঁকে দেয়া হয়।

দালাল তথন এমন ত্ব'তিনজন ব্যবসায়ীর সংগে যোগাযোগ করেন যাদের পাইকারী ভাবে জিনিস কেনার অভ্যাস আছে। কম্যাণ্ডার ও দালালের মধ্যে যদি তথন লভ্যাংশ ব্যাপারে কোন যোগসাজস থাকে তাহলে দালাল বিক্রয় ব্যাপারকে ছরান্থিত না করে বরং বণিকদের গৈপিত্বে বলবেন যে তারা যেন বেশ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে থাকেন এবং বিশেষ একটা মূল্য উত্থাপন করেন।

কম্যাণ্ডার তথন সেই দালাল ও ত্ব'তিনজন ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠান। তারা এলে পরামর্শদাতাদের সামনেই তিনি প্রশ্ন করবেন যে জাহাজে তোলার জয়ে যে মালপত্রের কথা বিলসমূহে উল্লিখিত আছে তার জয়ে তারা কি মূল্য দিতে প্রস্তুত। ব্যবসায়ীরা যদি বিশেষ কোন দরদাম উল্লেখ করে সে বিষয়ে দৃঢ় মত পোষণ করেন তাহলে কম্যাণ্ডার সেই ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটকে পনের দিন কি তার কিছু কম বেশী স্থাগিত রেখে দেবেন। বিক্রীর ব্যাপারে নানা ভিন্নতর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা পুনঃ পুনঃ তাঁর কাছে আদেন জিনিসপত্র দেখার জন্মে। তিনি আবার ওদিকে কাউন্সিলের সংগে পরামর্শ করেন যাতে জিনিস না দেখিয়ে চলে। তিনি তা করেন নিজের স্বার্থে। তারপর অবশ্য ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবিত মূল্যেই তিনি জিনিস বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন।

এই ত্ব'টি অফিসারের সামনে প্রলোভনও যথেষ্ট। তার কারণ হচ্ছে তাঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা এবং পৌনঃপুনিক অবাধ সুযোগ। তাছাড়া উপর-ওয়ালাদের অনুপস্থিতির ফলে তাঁদের কাছে আসল ঘটনা গোপনে রাখার সহজ পস্থাও বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও কোম্পানী এই ত্ব'টি ব্যক্তিকে বহাল করেন বিশেষ সতর্কতা সহকারে। আর ডাচ কম্যাগুার ও দালালদের পাইকারীভাবে ক্রত জিনিস বিক্রয়ের ব্যাপাবে ছলছুতোর প্রবৃত্তিকে দমন করে বিলম্বিত প্রথার ক্ষতিপূরণ করারও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন।

ওলন্দাজরা আর একটি অন্থায় করেন। মুঘল সাম্রাজ্য থেকে তাঁরা যে জিনিসপত্র রপ্তানী করতে চান তার জন্মে উচ্চ কর্মচারীরা বছরের পর বছর টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে তবে জিনিসের অর্ডার পেশ করেন। তা করেন কিন্তু বাটাভিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী। অগ্রিম জমার অংক কখনও বার থেকে পনের শতাংশে দাঁড়ায়। তার ফলে মাল বোঝাই জাহাজ নির্দ্দিষ্ট বন্দরে গিয়ে পোঁছোলেই পাইকাররা দালালদের কাছে যে মূল্য ধরে প্রস্তাব দেবেন সেই দরেই বিক্রী করতে বাধ্য হন। এই প্রকারে বিক্রী করতে বাধ্য হবার হেতু হোল জাহাজে চাপানো মালপত্রের অর্ডার দেবার সময় যে অগ্রিম ক্রাকড়ি দেয়া হয়েছে তা সত্বর উসুল করা। তা ছাড়া আগামী বছরের

ব্যবসার জন্মে জিনিস সংগ্রহ করতে আবার অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে, সেও একটা কারণ।

এই প্রথাতে কম্যাণ্ডার ও তাদের দালালগণের সংগে ব্যবসায়ীদের একটা বোঝাপড়ার সুযোগ হয়। আর সেই সুযোগে ব্যবসায়ীরা কিছু লাভও করে নেন। তাতে ক্রয় বিক্রয়ে প্রেরণা আসে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত লাভের ফলে কোম্পানীর লভ্যাংশের হার হ্রাস পায়। স্পষ্টতঃ যে পরিমাণ লাভ দেখা যায় তা আবার ব্যয়িত হয় ধার দেনার সুদ দিতে। সেই বিষয়েও পরে আলোচনা করা যাবে। কম্যাণ্ডার ও দালাল সুদের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে একমত হলে তা সময় সময় যেমন ইচ্ছে কমবেশী বাড়িয়ে দেন। ফরাসী জাহাজ ওলন্দাজদের মত একই মালপত্র যখন বহন করে তখন তারা অতিরিক্ত টাকা সংগে রাখেন বিভিন্ন প্রদেশের কারুক্দদের অগ্রিম দেবার জন্তে। আগামী বছরে যে সকল জিনিসের চাহিদা হবে তার মোট মূল্যের কতকাংশ এইভাবে মিটিয়ে দেয়া হয়।

কোম্পানী এই জাতীয় অগ্রিম টাকার ব্যাপারে শতকরা বার কি পনের টাকার মত চডা সুদ দিতে রাজী নয়। কিন্তু ওলন্দাজরা তদনুরপই দিতে প্রস্তুত। তারা শ্রেষ্ঠ জিনিস নেবেন, আর উচ্চতম মূল্যও দেবেন। আবার নগদ টাকা পাওয়া যায় বলে সমস্ত কারিগররাই বিশেষ আগ্রহ সহকারে কাজ করেন।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করার মুখেই মালপত্র তুলে রাখার জায়গা প্রস্তুত রাখার নিয়ম। কারণ তাড়াতাড়ি মাল তোলার কাজ শেষ করতে পারলে ভাল সময় ও উত্তম আবহাওয়াতে আবার ফিরে যাওয়া যাবে। কোন অবস্থাতেই কোম্পানী কম দামে স্থানীয় পাইকার ব্যবসায়ীদের কাছে জিনিস বিক্রী করতে উৎসাহ বোধ করেন না। এই ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পত্রের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখেন। এই অবস্থা দেখে কোম্পানীর দালালগণ বিদেশী বণিকদের অপেক্ষায় থাকেন। তাঁরা আসেন কোম্পানীর মালপত্তর নিয়ে যাবার জল্যে। না হয়তো নিজেরা স্বাধীনভাবে বিক্রী করতে পারবেন এমন জায়গায় রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে মাল সংগ্রহ করবেন।

আর একটি বিষয়ঃ ভারতবর্ষে মুদ্রা অপেক্ষা সোনারূপার তাল নেয়া লাভদ্পনক। কারণ সোনারূপার উৎকর্ষের দিক বিচার করেই মূল্য নির্দ্ধারিভ হয়। তা ছাড়া ওখানে মুদ্রা নির্দ্ধাণের খরচ বাদ দিয়ে তার সোনা রূপার মূল্য ধার্য্য হয়। দালাল যদি বিশ্বস্ত না হন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বন্দরে অবস্থিজ টাকশালের অধিকর্তার সংগে যদি ভাব জমিয়ে নিতে পারেন, আর সোনা-রূপার তাল ও মুদ্রা যাই-ই হোক না কেন তাকে যদি নিম পর্য্যায়ের স্তরে নিয়ে মূল্যায়ণ করাতে পারেন তাহলে কম্যাগুার ও তাঁর পরামর্শ সমিতিকে বলতে পারবেন যে টাকশালের পরীক্ষণে এর মূল্যমান এই-ই স্থির হয়েছে।

তবে কম্যাণ্ডার যদি স্থায়বান ও বুদ্ধিমান হন তাহলে এই প্রতারণা বন্ধ করা খুঁব কঠিন নয়। তিনি যদি স্থানীয় একজন সোনারপা শোধন-কারকে নিয়োগ করতে পারেন তাহলে অনেক সুবিধা। তিনি সঠিকভাবে ধাতুর গুণাগুণ নির্ণয় করতে পারবেন। এই রক্ম লোক সংগ্রহ করা কঠিন নয়। তিনি কমাণ্ডারের সামনে বসেই এই কাজ করবেন।

এই রকম ব্যবস্থা করেছিলেন ডাচ কোম্পানীর পক্ষে সিয়ের ওয়েকেন্টন।
তিনি স্থনামে কাশিমবাজারে একটি ফ্যাক্টরী চালাতেন। প্রতি বছব তিনি
সেখানে ছয় থেকে সাত হাজার বেল রেশমী কাপড সংগ্রহ করতেন। তিনি
এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দালাল টাকশালের
অধ্যক্ষের সংগে বঙ্গুত্ব স্থাপন করে তাঁকে সোনারূপার মূল্য নির্দ্ধারণে দেড কি
দুই শতাংশ হারে বঞ্চনা করেছেন। সেই রূপা ও সোনা তাঁর কাছে এসেছিল
জ্বাপান থেকে। তাল ও মূদ্রা যাই হোক না কেন, কোম্পানীকে বেশ গেটা
অংকেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

টাকশালের কর্ত্তার সংগে আলাপ জমিয়ে দালাল যেমন প্রতারণার পথ প্রশস্ত করেন, তেমনি যে লোকটি সোনারপার তাল ও মৃদ্রা বা রেণ্ড জন করেন তার সহায়তাও বঞ্চনার কাজ চালান অতি মাত্রায় ভারি বাটখারা ব্যবহার করে।

কম্যাণ্ডার তাঁর কাউন্সিলের সাহায্যে এই দুর্নীতিও সহজেই প্রতিরোধ করতে পারেন যদি ওজন গ্রহণের কাজটি নিজের সামনে করার ব্যবস্থা করেন। আর ওজনটি হবে তাঁর কাছে সীলমোহরান্ধিত যে বাটখানা থাকে তার মাধ্যমে।

' আলোচ্য কোম্পানীর বানিজ্য বিষয়ে এবং ফ্যাক্টরীর নিয়ম বিধি সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল ঃ

নিয়ম আছে যে কম্যাশুরের অধীনে কার্য্যরত ব্যবসায়ী, উপ-ব্যবসায়ী, করনিক, উপ-করণিক, দালাল ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হতে পারবেন না। কারণ এঁদের সংগে সমস্ত কারিগর শিল্পীর আলাপ পরিচয় থাকে এবং অন্যান্ত ফ্যাক্টারীর সংগে পত্রালাপে ও খবরাখবরে যোগ সংযোগ থাকার ফলে পণ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধেও যাবতীয় সংবাদ জানা থাকে। আরও জানা থাকে যে আগামী বছরে কোন কোন জিনিস বাজারে ভাল কাটতি হবে। সূতরাং নিজেদের দায়িত্বে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে তা কিনে কোম্পানীর জাহাজে করেই মালপত্র যথাস্থানে পাঠাবেন। যাঁরা সংবাদ সরবরাহ করেন তাঁরাও তা থেকে কিছু লাভ করতে পারবেন।

কম্যাণ্ডারেরও এবিষয়ে কিছু স্বার্থ থাকে। কাঁজেই তিনি এই ধরণেব ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্পর্কে অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকেন, নয়তো অতিমাত্রায় শৈথিল্যবশতঃ অনুমতিও প্রদান করেন। এর একটি কারণ কর্মচারীদের স্বল্প বেতন। এবিষয়ে জাহাজের কাপ্তেনও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কারণ তিনিও গোপনে মালপত্র তোলাও নামানোব সুযোগ দিয়ে কিছু সুখ সুবিধা গ্রহণের অবকাশ পান। এই সকল কর্মচারীদের বিশেষ কিছু মূলধন থাকে না। তারা জাহাজ ফিরে আসার সংগে সংগেই জিনিসের দামপত্র আদায়ের জন্মে ব্যগ্র হন। তার ফলে তারা তাদের সহযোগীদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন বাজারের দর থেকে আট দশ শতাংশ কম দামে জিনিস বিক্রী করতে। তা অনায়াসেই করা যায়। এই প্রসংগে আরও অনেক আলোচনার যোগ্য বিষয় আছে। এরা সুরাট বা গোমক্রন কোথাও রপ্তানী শুল্ক প্রদান করেন না। এই ধরণের বঞ্চনা দারা এরা প্রায় শতকরা ছাব্বিশ ভাগ লাভ করেন। তার ফলে কোম্পানীর বিশেষতঃ বিদেশী বণিকদের ক্ষতি হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

ওল-দাজদের ভুলেই এই সকল বিশৃষ্খলা ঘটেছিল। তা অনুভব করতেও অনেক সময় কেটে যায়। তাঁদের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল তা কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় পরে উপলব্ধি হয়েছিল।

শেষ পর্যান্ত কমাণ্ডার সবই জানতে পারতেন। কোম্পানীর জাহাজ মাল ভোলার সময় কুঠার কর্মচারীরা কভটা লাভ করেন তা তাঁর অজানা ছিলনা। সেই জিনিসপত্র অর্মাস, বসোরা মোর্চা বা অন্য থেখানেই যাক না কেন, কর্মচারীদের কার্য্যকলাপ একই ছিল। লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশ মোর্চা সম্পর্কে নিয়ম এই যে সেখানে যারা ব্যবসা করেন তারা এক বেল কাপড় আমদানী শুল্ক ব্যতীতই নিতে পারেন। কাল্কেই সেই বস্তাটি দেখা যাবে অগগুলির তুলনায় পাঁচ ছয় গুণ বড়। দশবার জ্বন লোকের পক্ষেও বহন করা কঠিন হয়ে ওঠে।

কামাণ্ডার ও দালাল সমভাবাপর হলে অনেক সময় তাঁরা তৃতীয় আর কোন লোককেও এবিষয়ে সহযোগী করে নেন। কোন সময় হয়ত আধাআধি অংশেই লাভের পর্য্যায়ে ওঠে। সর্ব্বোপরি একটি নিয়ম রয়েছে যে কম্যাণ্ডার ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের অতি বিশ্বস্ত দাসদাসীদের কিছু পুরস্কার বক্শীস না দিলে জাহাজ জেটি ছেড়ে যাত্রা করতে পারে না। এরা একজন জয় বেল পর্যান্ত কাপড় জাহাজে তোলার অনুমতি লাভ করে আবার কেউ হয়ত আট বেল, দশ বেলও তোলার সুযোগ পায়। মালের মূল্য অনুসারে মাণ্ডল দানের প্রথা। কোন ব্যবসায়ী যদি কখনও অতি উচ্চ মূল্যের অর্থাং বিশ বাজার টাকার এক বেল জিনিস পাঠালেন তখন সাধ্যমত উচ্চতম হারে মাসুল দিতে কার্পন্থ করেন না। তবে হয়ত কিছু অংশ কমানোর চেইটা করেন। মাল তোলার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগেই যাহোক ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কর্ত্তা বা কর্ত্তীর কাছ থেকে এরা এ বিষয়ে ঢালাও অর্ডাব লাভ করে।

জাহাজের খাজাঞ্চীও এবিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ নন। ভবে
মুখ্য ব্যবসায়ী ও উপ-ব্যবসায়ী এই ধরণের সামাশ্য লাভের হিসেবকে
উপেক্ষাই করেন। তাঁরা নিজেদের জিনিসপত্র জাহাজে তোলার কাজ নিয়েই
ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আর একটি কোশল আছে। যথন কোন ব্যবসায়ী
মূল্যবান জিনিস যেমন, দাক্ষিণাত্যের টুপি ও বুরহানপুরের উড়নি পাঠান
তখন মাল খালাসের জায়গাতে স্থানীয় শাসকদের চড়া শুল্ক দিতে হয়।
দাক্ষিণাত্যের টুপির দাম অনেক সময় অত্যন্ত বেশী হয়। আর উড়নি দিয়ে
পারস্থা, কন্সটা ভিনোপল এবং এশিয়া ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের
মহিলারা বোরখা তৈরী করেন। মাল জাহাজে তোলা হলেই ব্যবসায়ীদের
সংগে পরিচিত খাজাঞ্চী ও কাপ্তেন প্রতিটি বস্তার গায়ে কোম্পানীর চিহ্ন
আরিত করেন। তারপর কোম্পানীর মালের সংগেই তাও মজ্বত করা হয়।
অবশেষে রাত্তিতে গোপনে ব্যবসায়ীর হাতে তা প্রদান করার ব্যবস্থা
খাকে।

এই ব্যক্তিরা আরও কিছু অতিরিক্ত চাতুরী করার সুযোগ গ্রহণ করেন।
ব্যবসায়ীর সংগে কম্যাণ্ডারের বন্ধুত্ব থাকলে ব্যবস্থা হয় যে তিনি এমন ভাব
প্রকাশ করবেন যে কোম্পানীর কাছ থেকেই তিনি এই মালপত্র কিনেছেন।
তথন আর অতিরিক্ত শুল্ক দেবার প্রশ্ন ওঠে না। অক্যান্তরা কোম্পানীর মাল
কিনে যেমন শতকরা হুই অংশ দান করেন এরাও তদন্রপ দিয়ে মাল নামিয়ে
নেবেন।

এই অনিয়ম ঘুর্নীতির প্রতিবিধান নিম্নোক্ত উপায়ে করা চলে। প্রয়োজন হচ্ছে প্রধান ফ্যাক্টরীতে রাজার নামে তাঁর প্রতিনিধিয়রপ শুল্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা। কোম্পানীর জেনারেলের সংগে তাঁর কোন বাধাবাধকতার সম্পর্ক থাকবে না। জেনারেল কেবল তাঁর কাজকর্ম্মের উপরে নজর রাখবেন যেমনটি অন্যাশ্য কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে হয়ে থাকে।

এই পদে কাক্ষ করার জন্যে একটি সম্ভ্রান্তলোক আবশ্যক। তাঁকে শ্বব সভর্ক ও দৃঢ়চেতা হতে হবে। প্রতি ফ্যাক্টরীতে তাঁর অধীনে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। প্রতিটি প্রতিনিধি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন ব্যাপারে নিয়লিখিত নিয়মবিধি প্রতিপালন করবেন।

যখনই তিনি জ্বানবেন যে কোম্পানীর কোন জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে আসছে, তখুনি, অথবা কিছু সময়ের মধ্যে, অবশ্য আবহাওয়া অনুকৃদ হলে, তিনি ওটি নোঙর করা পর্যান্ত সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করবেন।

জাহাজের কাপ্তেন যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্র সেই প্রতিনিধির হাতে দেবেন। অন্য কারোর হাতে দেয়া চলবে না। তিনি নিয়ে গিয়ে কোম্পানীর কম্যাপ্তারকে দেবেন।

তাঁর সংগে আরও ছ-তিন জন লোক থাকবেন। কোম্পানীর সমুদয়
মাল জাহাজ থেকে নামলে তবে তাঁরা স্থান তাগি করতে পারবেন। প্রতিনিধিকে একটি বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর সংগীরা পানোমান্ত
না থাকেন। কারণ অনেক সময় জাহাজের কন্মীরা মতলব করেই এসব
লোকদের অতি মাত্রায় সুরা পান করিয়ে বিহ্বল করে রাখেন যাতে বে-আইনি
ও চোরা চালানি জিনিসপত্রগুলি সহজে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া যায়।
বেশ কায়দা করে সেই মালগুলিকে তারা জেলে ডিঙিতে নামিয়ে দেয়।
সেই নৌকাগুলি জাহাজে মাছ ও অক্যান্য জিনিস পত্র সরবরাহ করতে আসে ।
এই কাজ সাধারণ্তঃ রাত্রিতে নিম্পন্ন হয়।

এমন জায়গা যদি হয় যার আশে পাশে দ্বীপময় ভূথও আছে, আর জাহাজ পৌঁছোবার সময়ও যদি মোটামুটি জানা থাকে তাহলে শুলু সংক্রান্ত কাউন্সিলয়ের প্রতিনিধি পূর্বেই সেথানে গিয়ে হাজির থাকেন। আর দ্ব'তিনটিছোট নৌকা দ্বীপের চারদিকে ঘুরে লক্ষ্য রাথবে। জাহাজটির আগমন নজরে পড়লেই নৌকাগুলি তার কাছে এগিয়ে যাবে যাতে বে-আইনিজিনিসপত্র সেই দ্বীপে নামিয়ে দিতে না পারে। কেননা দ্বীপ সমূহে কিছু সংখ্যক মানুষকে ঘুষ দিয়ে হাজির রাখা হয় গোপনে মালগুলি সরিয়ে নেবার জন্যে।

তিনি জাহাজ ভিড়তেই কোম্পানার চিহ্ন বজিত গাঁটগুলিকে বাজেয়াগু করবেন। বিদেশী ব্যবসায়ীদের মালিকানা বহিভূ'ত জিনিস বাজেয়াগু করারও নিয়ম থাকে।

কোন নিমপদস্থ কর্মচারীর জিনিস থাকলে তাকে অনায়াসে পদচ্যুতং করা হয়। কিন্তু কর্মচারী উচ্চপদস্থ হলে তা ফ্যাক্টরীর অধিকর্তাকে জানাতে হয়। তিনি পরামর্শ সমিতির সংগে আলোচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে তার বেতন বাজেয়াপ্ত করতে পাববেন।

প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিটি চোরাই চালান ধরার জন্মে বেআইনি ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের চিঠিপত্র খুলে দেখতে পারেন। জাহাজের কাপ্তেনও তাঁব হাতে চিঠিপত্র ও কাগজ ইত্যাদি দিতে বাধ্য। তবে তাঁর নিজ কোম্পানীব চিঠিপত্র না খুললেও চলে।

বাজেয়াপ্ত জিনিসের এক তৃতীয়াংশ যায় দেশের গরীব লোকেব হাতে। কোম্পানী পায় আর এক তৃতীয়াংশ। বাকি সব পান শুল্ক অধিকর্তা ও তাঁর সহক্ষীরা। ওলন্দাজগণ এই প্রথায় কাজ করেন।

প্রতিনিধি ব্যক্তিটি যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ব্যাপারে রাজার প্রতিনিধিত্ব করেন। মামলা বলতে যা বোঝায় তা হোল কম্যাণ্ডাব ও তাঁর কাউন্সিলের কাছে বিচারের জন্মে যে সমস্যাণ্ডলি আসে তা। রাজাব নামে তিনি সব কাজের ব্যবস্থা ও মালপত্র সংগ্রহের অধিকার লাভ করেন।

আলোচ্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি যদি সং প্রকৃতির ও বিশেষ সতর্ক লোক হন তাহলে কোম্পানীর যথেষ্ট সাহায্যে তিনি আসতে পারেন।

ইংরেজরাও যদি তাঁদের ফ্যাক্টরী সমূহে এই ধরণের উচ্চ কর্মচারী নিয়োগ করেন তাহলে তাঁরাও ঢের বেশী লাভ করতে পারেন। কিন্তু ও দেশের কর্মচারীরা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে লগুনে তাদের শিক্ষানবিশী পর্বব শেষ হলে তাদের সুযোগ সুবিধা চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তা কেড়ে নিতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই। শিক্ষা অন্তে তারা নিয়োগ কর্তার কাছে এমন সাটিফিকেট লাভ করেন যার ফলে তারা অনায়াসে সাত বছর তাঁর অধিনে কাজ করতে পারেন 1

ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্পর্কে যে নিষেধ বিধি আছে তা বিশেষ কড়াকড়িভাবে চালানো সম্ভব হয় না। কিন্তু ওলন্দাজদের মধ্যে এই প্রথা বিশেষ দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হয়।

একটি জাহাজ যখন আম্স্টার্ডম ত্যাগ করার জন্মে প্রস্তুত হয় তখন জনৈক অধিকর্ত্ত। স্থানীয় ব্যক্তি কাপ্তেন ও অন্যান্য জাহাজী লোককে একটি শপথ বাণী পাঠ করান যে তারা নিজেদের প্রাপ্য বেতন লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা নিজেদের স্থাপ্তে ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হবেন না।

ত্ব'মাসের বেতন তাদের অগ্রিম দানের প্রথা। কিন্তু শপথ গ্রহণ সত্ত্বেও কোম্পানীর বেতন দানের পদ্ধতি তাদের বাধ্য করে চাকরীরত থেকেও আত্মরক্ষার জন্মেই গোপন ব্যবসা চালাতে।

নিজেদের বিবেকে যাতে না বাঁধে সে জন্মে তারা অনেক কৌশল করেন। ভারতে পৌঁছে যদি দেখেন যে উত্তম চাকরী পাঁওয়া যাবে, তাহলে অতি ক্রুত তারা বিয়ে করেন। তথন স্ত্রীর নামেই গোপন ব্যবসা চালানো বায়। স্ত্রীর নামে ব্যবসা চালানো আইন সংগত নয়। স্ত্রাং তথনও তা গোঁপনেই চালাতে হয়। তারা অবশ্য মনে করেন যে বেনামায় ব্যবসা করা নীতি বিরুদ্ধ কাজ নয়। বিবেকেও বাঁধে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনেক সময় ধরা পড়ে যান। আমি সে রকম ঘটনা অনেকগুলিই জানি। তার মধ্যে একটি বিশেষ কোঁতুককর উদাহরণ এখানে উল্লেখ কচিছ।

জাহাজের জনৈক ধনী কাপ্তেন কোম্পানীর প্রধান পুরুষগণের পত্নীদের প্রণান্ধ আকাদ্ধা করে তাঁদের উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েন। একদিন বাটাভিয়াতে আরও অনেক মহিলার সামনে এই কথার আলোচনা হলে মাদাম লা জেনারেল এমন কিছু মন্তব্য করেন যাতে কাপ্তেনটি অত্যন্ত আহত ও পাঁড়িত হন। তবে তখন কিছু প্রত্যুত্তর না দিয়ে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধান পুরুষগণ ও তাঁদের পত্নীদের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্টই খোঁজ খবর রাখতেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে সুযোগ মত তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। যেন্ডাবে নিয়েছিলেন তা এই:

কাপ্তেনের পলিকট ছেড়ে বাটাভিয়াতে ফিরে যাবার সময় হোল। পলিকটের গভর্ণর-পত্নীর সংগে মাদাম লা জেনারেলের কিছু ব্যক্তিগত ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। গভর্ণরের স্ত্রী কাপ্তেনকে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন মনে করতেন। অতএব তাঁকে অনুরোধ করলেন অতি মূল্যবান আট বেল্ জিনিস গোপনে তাঁর জাহাজে করে বাটাভিয়াতে নিয়ে যেতে হবে। আর বিশেষ সাবধানতা নিতে হবে যে জিনিস যেন ড্যাম্পে বা জলে ভিজে নইট না হয়। কাপ্তেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি সতর্কতা সহকারে জিনিস নিয়ে যাবেন। তিনি মালপত্রগুলি জাহাজে একটু আলাদা ভাবেই রাখলেন।

বাটাভিয়াতে জাহাজ পৌঁছে গেল। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাপ্তেন সর্বারো চলে গেলেন জেনারেলকে অভিবাদন জানাতে। আর কোম্পানীর চিঠিপত্র তাঁকে দিতে হবে। সাধারণ একটা প্রথা আছে যে জাহাজ ভিডলে কাপ্তেন যখন জেনারেলের সংগে দেখা করতে যান তখনকার সময়ানুসারে তাকে দ্বিপ্রহরের বা সান্ধ্য ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

ভোজন পর্ব্ব শেষে জেনারেল জানতে চাইলেন যে কাপ্তেন পলিকট থেকে নতুন কি খবর এনেছেন। আরও প্রশ্ন করলেন যে তথাকার গভর্ণর ও তাঁর পত্নী কোন বিশেষ কিছু অনুরোধ জানিয়েছেন কি না। কিছুটা নিস্পৃহভাবে কাপ্তেন উত্তর দিলেন যে তেমন কিছুই তাঁরা বলেন নি। তবে গভর্ণর পত্নী আট বেল উচ্চ মূল্যের জিনিস তাঁর হেফাজতে দিয়েছেন জাহাজে তুলে নিয়ে আসার জন্মে। আরও বলৈ দিয়েছেন যে জিনিসগুলি যেন ভ্যাম্পে নই না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে। তারপর এখানে পৌছে তা মাদাম লা **জ্বেনারেলের** হাতে পৌছে দিতে বলেছেন। তথুনি জ্বেনারেল তাঁর পত্নীর দিকে ক্রোধভরে তাকিয়ে রুড়ভাবে জানতে চাইলেন যে পলিকটের গভর্ণরের সংগে তাঁর ব্যবসা সম্পর্ক আছে কি না। আর তা হচ্ছে কোম্পানীর নিয়মানুসারে হৃষ্কৃতি সম্বন্ধীয় অপরাধ। মাদাম বেশ জোরালোভাবে সে কথার প্রতিবাদ করলেন। আরও বললেন যে কাপ্তেন বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তথন জেনারেল কাপ্তেনকে বললেন যে তিনি বোধহয় কোথাও একটা ভুল করেছেন। আর শুল্ক অধিকর্ত্তাকে ছকুম দিলেন যে তিনি জাহাজে গিয়ে সেই মালের গাঁটগুলিকে নামিয়ে এনে জেটিতে কোন উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিন। তারপর দেখুন যে কেউ এসে তার দাবী করেন कि ना। मानश्चिन त्यन किছू पिन সেইভাবে পড়ে রইলো। কোন ব্যবসায়ী তার খোঁজ খবর করলেন না। তখন তা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। এইভাবে কাপ্তেন নিঃশব্দে মাদাম লা জেনারেলের কাছে একদা অপমানিত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

কোম্পানীর অধস্তন কর্মচারীর। ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি লাভ করে করনিক থেকে কমাপ্তার পদে পর্যান্ত উন্নত হন। সূতরাং পদোন্নতির আশায় তারা সংভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হন। নিজেদের উচ্চতম পদের উপযোগী করে তোলার জন্মে তারা ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় রীত্রিনীতি সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন।

এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল কাউকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে না। যাবতীয় বিষয় ধাপে ধাপে আয়ত্ব না করা পর্যান্ত কারোর জন্মে কোন উন্নতির পথ মুক্ত করা চলবে না। এক সময় প্রথা হয়েছিল এবং তাতে গুলনাজগণের ব্যবসা বাণিজ্য অতি মাত্রায় লোকসানের মুখেও পড়েছিল। তা হচ্ছে যে হল্যাণ্ডের উচ্চপর্য্যায়ের লোকেরা তাদের পুত্র সন্তানদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিতেন এমন কাজে নিযুক্ত করে যাতে গোপন ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর লাভ করা যায়। মুখ্য কর্ত্তাব্যক্তি ও তাঁদের পত্নীদের সংগে সেই উচ্চস্তরের জনসমাজের সহজ পরিচয় লাভের অবকাশেই তারা অনায়াসে চাকরী পেয়ে যান। কারণ কোম্পানীর মুখ্য ব্যক্তিদের ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। অতএব একটি কর্মপদ খালি হলে কিছুদিন কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারোর একটি সুপারিশ পত্র পেশ করলেই তা লাভ করা যায়।

কয়েক বছর পূর্ব্বে বাটাভিয়াস্থ জেনারেল ও তাঁর কাউলিল দেখলেন যে এইভাবে লোক নিয়োগের ফলে কোম্পানীর প্রভৃত ক্ষতি হয়। তখন তাঁরা ডিরেক্টরদের লিখলেন যে তাঁরা যে কোন উপযুক্ত লোককে ভারতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোন সুপারিশ পত্র দিয়ে যেন কাউকে আর পাঠানো না হয়। ভবিছাতে সুপারিশ পত্রে কোন কাজ হবে না বরং তাতে তাঁদের বন্ধ্বর্গের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর এই ব্যাপারটি বস্তুতঃই অন্যায় যে কারোর গুণ ও শক্তি প্রকৃত নেই, অথচ সুপারিশের জোরে তাকে কাজের সুযোগ প্রদান করা হবে। যারা কর্মপ্রার্থী হয়ে আসবেন তাদের শক্তি বৃদ্ধি ও উপযোগিতা যাচাই করার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জেনারেল ও কাউনিলের আছে। সুতরাং তাঁরাই প্রার্থীদেব যোগ্যতা বিচার করে লোক নিযুক্ত করবেন। আর ভাই সমীচিন কাজ।

একটি বিষয় এখনও বলা হয়নি। ব্যবসায়ী কোম্পানী সম্পর্কে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদাবিধি ওলন্দাজ কোম্পানী সেই সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষে এমন কোন লোককে কাপ্তেন বা জাহাজ চালকের পদে বহাল করে পাঠাবেন না যিনি জাহাজী কাজের নিয়তম স্তর থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে উচ্চতর পদে উন্নীত না হয়েছেন ; তাকে আরও জানতে হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিবরণ সংগ্রহ করার পদ্ধতি। সমগ্র যাত্রা পথের সমুদয় উপকূল ভাগের সংগেও সম্যকরূপে পরিচিত হতে হবে। काश्वित्तक इर्वन (नर हरन हन्दि ना। थाम प्रश्रदक्ष এই वना याग्न य ठाटक একখণ্ড চীজ্বা এক টুকরো বীফ্যা হয়ত হু'বছর আরকে ভেজানো ছিল, তা খেয়ে সম্ভট থাকতে হবে। বস্তুতঃ তারাখাদ্য ব্যাপারে আদর্শ পুরুষ। অন্যান্ত দেশে এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথা। তারা জাহাজে কাপ্তেনের পদে এমন লোককে বহাল করবেন যিনি হয়ত কোনদিন সমুদ্রই দেখেন নি। এই ধরণের ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা অধিক কার্য্যকর হয়। তাদের জাহাজে খাদ্য ব্যবস্থাও থাকে ভিন্ন ধরণের। রান্নার আসবাবপত্র দরকার হয়। আরও থাকে প্রচুর ভেড়া, বাছুর, মুরগী ও তাদের রক্ষক এবং প্রতিপালক। এই পশু প্রাণীগুলি মল-মূত্র ত্যাগ ক'রে জাহাজকে অপরিচ্ছন্নও করে তোলে। মিতব্যয়িতা হোল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহায়ক। স্বৃতরাং ভিরেক্টরদের এ বিষয়ে মনোযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

## অধ্যায় পনের

হীরকের বিবরণ; হীরক সমন্বিত নদী ও খনি। গ্রন্থকারের রমলকোটার হীরক খনিতে অমণ।

যাবতীয় পাথরের মধ্যে হীরা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। আমার ব্যবসার মধ্যে এই জিনিসটি সবচেয়ে অধিক স্থান জুড়ে আছে। এই বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে আমি হীরক সমন্বিত সমস্ত নদী ও খনি ঘুরে দেখার সংকল্প করেছিলাম। কোন বিপদের আশংকায় আমার ভ্রমণ কখনও স্থগিত থাকেনি। অথচ হীরকের খনিসমূহ সম্বন্ধে অতি ভয়াবহ সব বর্ণনা শোনা যায়। অনুন্নত দেশ সমূহে নানা বিপদজনক রাস্তাঘাট দিয়ে চলাফেরা করতে হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে আমি ভীত হইনি বা আমার মত কখনও পরিবর্ত্তিত হয় নি। আমার মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি চারটী খনিতে গিয়েছি। সে সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিতে চাই। আরও চারট্ট নদীর কথা বলবো যেখানে হীরা পাওয়া যায়। আমি সেই সকল জায়গায় গিয়ে কোন অসুবিধায় পড়িনি বা কেউ কখনও আমার সংগে কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি। যারা ঐসব অঞ্চলের সংগে পরিচিত নন তারা এই বিষয়ে আমাকেও ভীতিগ্রস্ত করে তোলেন। মৃতরাং আমি বলতে পারি যে অন্ম লোকদের যাত্রাপথকে আমি সুগম করে তুলেছি। আরও বলা যায় যে আমিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি থনি অঞ্চলে যাবার রাস্তা ফ্রাঙ্কদের জন্মে উন্মুক্ত করেছেন। এই খনিগুলিই একমাত্র স্থান যেখানে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি প্রথম যে খনিটিতে যাই সেটি কর্ণাট প্রদেশে বিজাপুর রাজ্যে অবস্থিত। নাম রমলকোটা। গোলকুণ্ডা থেকে স্থানটির দূরত্ব পাঁচদিনের যাত্রাপথ। বিজাপুর থেকে যেতে হলে আট নয় দিনের প্রয়োজন হয়। বিগতকালে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাজারা ছিলেন মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ। তথাকার সুবাদারগণ কালক্রমে বিদ্রোহ করে স্থাধীন সুলতানে পরিণত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও অনেকে এখনও বলেন যে হীরা আম্লানী হয় মুঘল সাম্রাজ্যা থেকে। স্থানীয় লোকদের মুখে শুনে যতদূর বোঝা যায় তাতে আমার মনে হয়েছে যে মাত্র ছইণত বছর প্রের্ব রমলকোটার থনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

যে স্থানে হীরক পাওয়া যায় তার চার পাশের মাটি বালুকাময়। পাহাড় জঙ্গলেও আকীর্ণ। ফর্ল্টেনব্লোর চারদিকের সংগে খানিকটা তুলনা করা যায়। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে অনেক ফাটল ও গর্ত্ত। কোনটি আধ আংগুল চওড়া, আবার কডকগুলির মাপ পুরো এক আংগুল মত। খনি জীবীদের কাজের জন্মে ছোট ছোট মাথা বাঁকানো কিছু লোহার যন্ত্র আছে। সেওলিকে ফাটলে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা মাটি বা বালি টেনে বের করে। তারপর তা কোন পাত্রে তুলে রেখে দেয়। সেই মাটি বা বালির মধ্যেই পরে হীর। খুঁজে পাওয়া যায়। ফাটলগুলি সক্র্বদা সোজা থাকে না। কতক উচুঁতে, কতক আবার নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এজন্মে অনেক সময় পাহাড় ভাঙ্গতে হয়। তবে তা সব্বদা ফাটলের গতি লক্ষ্য রেখে করা দরকার। পাথর খুলে খুলে মাটি ও বালি যা পাওয়া যাবে তাকে হু'তিনবার ক'রে খুয়ে দেখতে হবে। হীরা থাকলে তখন নজরে পড়বে। এই খনিতেই স্বচ্ছতম ও শ্বেত শুভ্র জ্বলের মত রঙের হীরা পাওয়া যায়। তবে মুস্কিল এই যে পাথর ভেক্সে মাটি ও বালি বের করার সময় শ্রমিকরা এমন জোরে লোহার শাবল চালায় যে তাতে হীরক ফেটে বা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নমতো তার গায়ে ফুটো হয় বা ফাটল ধরে। এই কারণে উক্ত খনি থেকে বেশীরভাগ টুকরো আকারের পাথর বেরোয়। খনিতে যারা কাজ করেন তারা আবার ফাটাফুটো পাথর ( হীরা ) দেখলে তাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলেন। এই কাব্দে তারা বেশ নিপুন। টুকরো পাথরকে আমরা 'পাত' বলি। তা দেখতে খুব ভাল। পাথর যদি পরিষ্কার হয় তাহলে খনির কন্মীরা কোন রকমে একটু খনি যন্ত্রের স্পর্শমাত্র লাগিয়ে দেয়। তাকে কোন প্রকার নতুনরূপ দানের চেফা করেন না। বেশী ঘষামাজা করলে ওজন হ্রাসের সম্ভাবনা। ভবে গায়ে यদি সামান্ত চির থাকে, বা কোন দাগ, অথবা ছোট কালো ও লাল ফুটকি দেখা যায় তাহলে তারা ওটির গায়ে পল্ কেটে তা ঢেকে দিতে পারে। তার ফলে সেই চিরু খাওয়া দাগ বা অশ্য কোন দোষক্রটী আর নজরে পড়বে না। সামাশ একটু চির্যদি থাকে তা লুপ্ত করে দেয়া যায় একটি পল্ নকসার কিনারা দিয়ে। একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে ব্যবসায়ীরা হীরক রড়ের গায়ে লাল দাগের চেয়ে কালে। ফুট্কি বেশী পছন্দ করেন। পাথরের লাল চিহ্নকে আবার আগুনে উত্তপ্ত করলে তা কালো হয়ে ্ওঠে। ওদের এই কৌশলগুলি আমি বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিলাম। সেইগুলি থেকে

প্রেরিড এক প্যাকেট হীরা পর্ম করে দেখলাম প্রতিটি জিনিসই পল্কাটা। আর পল্গুলি বেশ ছোট আকারের। তখন আর বুমতে বিলম্ব হয়নি মে পাথরগুলিতে কিছু না কিছু দাগ অবশ্যই ছিল।

এই খনিতে বহুসংখ্যক হীরক কাটায় নিপুন লোক কাজ করে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে ইস্পাতের চাকা আছে যা আকারে আমাদের প্লেটের মত। অকটি মাত্র পাথরের খণ্ড সেই চাকাটির উপর বসিয়ে অনবরত তাতে জল ঢালা হতে থাকে।

যতক্ষণ পাথরের গুঁড়া দেখা না যাবে ততক্ষণই জল ঢালতে হবে। গুঁড়া দেখা গেলেই তাড়াতাড়ি তেল ঢেলে দেবার নিয়ম যাতে হীরক চুর্গ কিছু নফ্ট না হয়। পাথরকে ক্রত পালিশ করলে কাজটা ব্যয়বহুল হয়। আমাদের চেয়ে তাদের ওজন গ্রহণের পদ্ধতিও স্বতন্ত্ব।

এমন একটি বড় হীরকের কথা জানি যাকে একশত পঞ্চাশ লিভর সীসার বিপরীতে রেখে ওজন করা হয়েছিল। বাস্তবিকই সেটি খুব বড় পাথর ছিল। ছেটে কেটে ফেলার পর তার ওজন রয়েছে একশত তিন ক্যারেট। হীরে কাটার যন্ত্র আমাদের মতই। যন্ত্রটি বড় ও চক্রাকার। চার জনকৃষ্ণকায় লোক সেটিকে চালায়। একটি বিষয়ে ভারতীয়রা আমাদের সংগে একমত নন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করেন নাযে ওজন ক্মানোর চেষ্টাতে পাথরের গায়ে চির্ পড়ে। যদি তাদের ধারণা ঠিক হয় তাহলে তার কারণ মনে হয় একটি বালক সর্বাদা একখানি পাতলা কাঠের চামচ দিয়ে অনবরত চাকাটিতে তেল ও হীরক চুর্ণ দিতে থাকে। মনে হয় সেই তেল ও গুড়োগুলো দেবার ফলে চাকা তেমন দ্রুত চলে না, যেমনটি আমাদের দেশে হয়। বে কাঠের চাকাটি ইস্পাতের চাকাটিকে ছোরায় সেটির ব্যাস তিন ফুটের বেশী বড় হয় না।

আমাদের দেশে পাথরকে পালিশ করে যেমন উজ্জ্বল করে তোলা হয় ভারতবর্ষে সে রকমটি হয় না। এর কারণ বোধ হয় আমাদের চাকার মভ ওদেরটি সহজ্ব হচ্চলভাবে চলে না। ইস্পাতে তৈরী চাকা, তত্পরি সেটিকে পালিশ রাখার জন্ম যে চূর্ণ পদার্থ দেয়া হয় তা কোন গাছের ছাল দিয়ে তৈরী। চব্বিশ ঘন্টা পরপর তা দেয়ার প্রয়োজন হয়। আর ও জিনিসের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিসও দেয়া চলে না। এরা যদি আমাদের মত লোহার চাকা ব্যবহার করেতেন ভাহলৈ সেই ওঁড়ো জিনিসের প্রয়োজন হোভ না।

একটি উথা হলেই চলতো। পাথর দিয়েও ভাল পালিশের কাজ হতে পারে। আর ওরা তা যেভাবে করেন, তার চেয়ে উংকৃষ্টতরই হোত।

চাকাটিকে চব্বিশ ঘণ্টা পর পর মেজে ঘসে নিতে হয়। সেকাজ গুঁড়া জিনিস বা উথা যা দিয়ে হোক করা চলে। কারিগর কর্মবিমুখ ও অলস প্রকৃতির না হলে তা বার ঘণ্টা অন্তর করলে আরও ভাল হয়। চাকার উপরে কিছু সময় পাথরটি রেখে কিছুক্ষণ তা ঘোরালেই ওটি আয়নার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গাছের গুঁড়া বা উথা দিয়ে চাকার নির্দিষ্ট স্থানটি পালিশ করে না নিলে সেখানে অন্য কোন গুঁড়ো জিনিস বসে না। কিন্তু তা না বসলে হু' ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টাতে সম্পন্ন হয়।

কোন কোন হীরক রত্ন স্থাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত কঠিন থাকে। গাছের গায়ে যেমন গাঁট থাকে, হীরক খণ্ডেও তদনুরূপ গাঁট থাকে। ভারতে যারা হীরক কাটেন তাঁরা এই ধরণের জিনিস কাটতে দ্বিধা গ্রন্ত হন না। ইউরোপের কারিগররা কিন্তু তা করতে হলে খুব মুদ্ধিলে পড়তেন। সাধারণভাবে তাঁরা সেকাজ করতে রাজী হন না। ভারতীয়দের অবশ্য এই কাজের জন্যে কিছু বেশী পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এখন আমি খনি পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই।
মাধীনতা ও আনুগত্য চ্ই এর মধ্যে দিয়ে ব্যবসাপত্র চলে। যে কোন ক্রয়
মূল্যের শন্তকরা চুইভাগ দিতে হয় রাজাকে। তিনি আবার বছর বছর একটা
নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ পান ব্যবসায়ীদের কাছে। সেই পাওনাটি হয় খনি
থেকে জিনিস সংগ্রহের জন্তে। খনি শ্রমিকদের জানা থাকে কোথায় ভাল
হীরা পাওয়া যেতে পারে। অতএব ব্যবসায়ীরা তাদের সহায়তায় সেই রকম
পাঁচশত ফুটের পরিধিষ্কু স্থান ইজারা নেন। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন
শ্রমিক কাজে বহাল হয়। কাজ ক্রত নিম্পন্ন করার জন্তে অনেক সময়
একশত লোকও নিষ্কু হয়। কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যান্ত প্রতিদিন
পঞ্চাশ জন শ্রমিকের জন্তে শুল্ক দিতে হবে প্রায় বিত্রিশ শিলিং করে। আর
একশত শ্রমিক কাজ করলে চৌষট্টি শিলিং দানের প্রথা।

এই দরিদ্র শ্রমিকরা প্রতিজন প্রতিবছরে আয় করে মাত্র একটি টাকা।
দিনে এক পেনিরও কম মজুরী তারা পায়। অথচ এই কাছে এমন লোকের
প্রয়োজন যাদের এই বিষয়ে গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান আছে। কিন্তু তাদের বেতন
মজুরী কত সামায়। হীরা খুঁজে বের করার সময় তাদের সম্বন্ধে কোন

সন্দেহের অবকাশ থাকে না। হীরার টুকরো লুকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে রাভাবিক হলেও দেখা যায় যে তারা এত সামান্ত কাপড় পরেন যে সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। তবে অনেক সময় তারা বেশ কায়দা করে তা গিলে ফেলে। হীরক খনিতে যে ব্যবসায়ীরা কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাদের মধ্যে একজন মুখ্য বাক্তি আমাকে একদিন বললেন যে খনি শ্রমিকদের মধ্যে যারা বহুদিন তাঁরে কাছে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে একজন একবার একটি হীরক খণ্ড চুরি করেছিল। সেটির ওজন ছিল প্রায় হুই ক্যারাট। লোকটি হীরার টুকারটিকে লুকিয়ে রেখেছিল চোখের কোনে। কিন্তু চুরি হওয়ার কথা জানাজানি হতেই জিনিসটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এই জাতীয় অন্তুত সব চাতুরী বন্ধ করার জন্যে বাবসায়ীরা সর্ববদা দশ বার জন লোক নিয়োগ করেন সতর্ক প্রহরার জন্যে।

ঘটনাটকে গদি বেশ বড় আকারের হারক পাওয়া যায় তাহলে ভা খনির অধিকর্তার কাছে নিয়ে যেতে হয়। তিনি তার প্রতিদানে একটি সম্মানস্চক পরিচছদ দান করেন। সেটি হচ্চে সৃতী বস্ত্রে তৈরী একটি পাগড়ী। জিনিসটি বিশেষ মূল্যবান নয়। তার সঙ্গে আরও দেয়া হয় কিছু রোপ্য মুদ্রা, অথবা কিছু চাল ও এক থালি চিনি।

যে ব্যবসায়ীরা হীরক ক্রয়ের জল্মেখনি অঞ্চলে যান তারা স্থগুহেই থাকেন। খনির অধিকর্তা প্রতিদিন সকালে দশ এগারটার সময় স্নানাহার সমাধা ক'রে (বেনিয়ানরা স্নানাহার না করে কোথাও যান না) হীরা নিয়ে চলে যান ব্যবসায়ীদের গৃহে। হীরার সংখ্যাও যদি বেশী হয় এবং মূল্যও যদি যথেষ্ট হয় তাহলেও ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করে তা তাদের হেফাজতে রেখে আসেন। বিদেশী বণিকদের কাছে বিশেষ রাখেন না। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে রক্তাদি সাত আট দিন কি তারও বেশী সময় থাকে যাতে তারা ভাল-ভাবে পরথ করে দেখতে পারেন। দেখাশোনা ও পর্য্যালোচনা শেষ হলে ব্যবসায়ী তা ফেরত দিয়ে থাকেন। তবে জিনিস যদি তার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে তখুনি ক্রয় বিক্রয়ের পালা শেষ হয়ে যায়। আর তা না হলে পাথরের মালিক জিনিসগুলিকে কোমরবদ্ধে, পাগড়ীর মধ্যে অথবা জামার মধ্যে নিয়ে চলে যাবেন। কারোর পক্ষে তা আর দেখা সম্ভব হবে না। খনির অধিকর্তা জিন্ন দিফায় আরও জিনিস এনে দেখাতে পারেন। ক্রয় বিক্রয়ের ছিল্প নিম্পান্ন হলে ক্রেডা তার হিসেবরক্ষককে মূল্য চুকিয়ে দেবার নির্ক্তেশ চুক্তি নিম্পান্ন হলে ক্রেডা তার হিসেবরক্ষককে মূল্য চুকিয়ে দেবার নির্কেশ

দিয়ে দেন। যদি কথনও দাম মিটিয়ে দিতে তিনচার দিন কি আরও বেশী বিলম্ব করেন তাহলে মাস হিসেবে শতকরা দেড় ভাগ সুদ দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবসায়ী যদি বেশ সংগতিশালী হন তাহলে আগ্রা, গোলকুণ্ডা বা বিজাপুরের হণ্ডী আদান প্রদান হয় বেশী। তবে সুরাট এ বিষয়ে সকলের চেয়ে অগ্রণী। এর কারণ সুরাট ভারতীয় বন্দর সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধতম। বিদেশাগত জিনিস ক্রয় বিক্রয় ওখানে খ্ব বেশী চলে। ভারতীয়দের প্রয়োজনের পক্ষে তা বিশেষ উপয়ুক্ত।

এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও সাধারণ গেরস্থের ছোট ছেলেদের দেখতে বেশ আনন্দবোধ হয়। এরা অধিকাংশই দশ থেকে পনের যোল বছর বয়সের। সহরের কোন পার্কে বা বাগানে গিয়ে তারা প্রতিদিন সকালে জমায়েত হয়। প্রত্যেকের কোমরবদ্ধের সংগে হীরা ওজন করার বাইখারা শুদ্ধ একটি থলে ঝোলানো থাকে। তার মধ্যে আরও থাকে পাঁচ ছয়শত স্থর্ণ মুদ্রা। হীরা বিক্রেয় করার জগ্নৈ আসবেন এমন লোকের অপেক্ষায়ই ওরা সেখানে গিয়ে জড় হয়। তারা আসবেন খনি অঞ্চল থেকে। যিনি হীরা বিক্রী করার জক্মে আসবেন তিনি বালকদের মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ তার হাতে তা দেবেন। সেই-ই দলের নেতা। প্রধান বালক হীরাটি দেখে পর্য্যাক্রমে সকলের হাতে তা দেবে। জিনিসটি এইভাবে সকলের হাত ঘুরে আবার প্রথম ও প্রধান বালকের ফাতে ফিরে আসবে।

সে তথন কেনার উদ্দেশ্যে জিনিসটির দাম জানতে চাইবে। দাম বেশী দিয়ে কেনা হলে সেই প্রধান বালকই সেজগ্যে দায়ী হবে। সন্ধ্যার দিকে সকলে মিলে হিসেব করবে কি কেনা হোল, কত দাম পড়লো ইত্যাদি। তাছাড়া পাথরগুলি বের করে তথন পরথ করে দেখবে এবং স্বচ্ছতা, ওজন ও জেল্লা অনুসারে তাকে বিভক্ত করবে। তারপর প্রতিটির আলাদাভাবে দাম ঠিক করে রাখবে। কারণ অজানা আগস্ককদের কাছে তা বিক্রী করার আণা থাকে। আর সর্বাদা লক্ষ্য রাখা হয় যে কিভাবে ক্রয় মূল্য অপেক্ষা চড়া দামে বিক্রী করা যায়। শেষ পর্যান্ত বালকরা হীরা নিয়ে চলে যায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে। তাদের কাছে অনেক প্রকার হীরা থাকে। তার সংগে তুলনা করা হলে ভাল মন্দ্ বোঝা যায়। বিক্রী করে যা লাভ হয় তা সেই বালকদের মধ্যে ভাগ করে নেবার নিয়ম। তবে ওদের মধ্যে যে প্রধান সে কেবল অন্থাদের অপেক্ষা শতকরা চার আনা বেশী পেয়ে থাকে।

বালকরা বয়সে ছোট হলেও সবরকম পাথরের দামপত্র সম্বন্ধে তাদের যথেই জ্ঞান। ওদের মধ্যে কেউ যদি পাথর কিনে আবার তা বিক্রী করতে চায় এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে অহ্য আর একটি বালক সেটি কিনে রাখবে। এক ডজন পাথরের প্যাকেট ওদের হাতে দিলেও এমন হবে না যে তার মধ্যে থেকে ফাটল, বিন্দু বা অহ্য কোন দোষ ক্রটিযুক্ত হু'একটি জিনিস বের না করবে।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এই সকল ভারতীয়দের অজানা বিদেশী মানুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, বিশেষতঃ যাদের ওরা ফ্রাঙ্ক বলেন তাদের প্রতি। আমি খনি অঞ্চলে পৌছেই তথাকার গভর্ণরের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি বিজাপুরের রাজার প্রতিনিধি ম্বরূপ প্রদেশটি শাসন করেন। তিনি মুসলমান। আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি বললেন যে আমি সেখানে সর্ব্বদাই আঝাজ্রিজ ব্যক্তি। তারা নিঃসন্দেহ ছিলেন যে আমার সংগে সোনা অর্থাৎ স্বর্ণমূদ্রা আছে। আমার সংগে যা ছিল তা আমার বাসস্থানেই দেখানো চলতো। জায়গাটি নিরাপদ। আমার জিনিসপত্র ও অর্থ কড়ির দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করবেন। আমার সংগে যে কয়েকটি ভূত্য ছিল তত্বপরি তিনি আরও চারজন নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি তাদের বলে দিলেন যে দিনরাত যেন তারা আমার সোনাদানার উপরে লক্ষ্য রাখে। আর তারা যেন আমার হুকুম ঠিক মত পালন করে। আমি তার ওখান ছেড়ে চলে আসার পরেই তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ফিরে যেতেই তিনি বললেন, ''আমি আপনাকে আবার ডেকে এনেছি এই বলার জন্মে যে আপনার কোন ভয় নেই। পান ভোজন করুন এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবেন। একটি কথা আপনাকে বলা হয় নি। আপনি রাজাকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করবেন না। সমস্ত ক্রয়ের উপরে তার শতকরা হু'ভাগ পাওনা।"

তিনি আরও বললেন, "কিছু সংখ্যক মুসলমান খনিতে এসে যা করে গিয়েছেন, আপনি তদনুরূপ করার চেটা করবেন না। ব্যবসায়ী ও দালালদের সংগে যুক্ত হয়ে রাজার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবার কাজ ওদের মত বন্ধ রাখবেন না। তারা মুখে বলতেন যে মাত্র দশ হাজার প্যাগোডা (স্বর্ণমুজা) মুল্যের জিনিস কিনেছেন, অথচ বাস্তবে তারা পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা খাটিয়েছেন সেই ব্যবসাতে।"

আমি তখন জিনিস কেনার কাজে হাতে দিলাম। দেখলাম যে প্রচুর লাভ করার অবকাশ রয়েছে। প্রতিটি জিনিস গোলকুণ্ডার তুলনায় শতকরা বিশ ভাগ সন্তা। তত্বপরি ঘটনাচক্রে কখনও হয়ত কারোর হাতে বড় বড় পাথরও এসে যায়।

একদিন সন্ধ্যার মুখে অতি দীনহীন বেশে জ্বনৈক বেনিয়ান এলেন আমার কাছে। বিশেষ বিনীতভাবে আমার পাশেই বসলেন তিনি। তার গায়ে জড়ানো ছিল পটির মত একটি জিনিস। মাথায় বাঁধা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার একথানি রুমাল। এদেশে কেউ কারোর পোষাক সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না। কারোর হয়ত দেখা যাবে অতি শোচনীয় অবস্থার একখণ্ড সূতী কাপড় ছাড়া আব কিছু পরনে নেই। কিন্তু তার কোমরের কাপডের মধ্যে হয়ত লুকোনো আছে যথেষ্ট পরিমাণের কিছু হীরা। আমি তার সংগে ভদ্র ব্যবহারই করলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলেন যে আমি কিছু চুনীরত্ন কিনতে ইচ্ছুক কিনা। দোভাষী তাকে তা দেখাতে বললেন। অতঃপর তিনি তার কোমরবদ্ধের আডাল ভেদ করে একটি ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বের করলেন। তার মধ্যে দেখা গেল প্রায় বিশটি চুনী বসানো আংটি। আমি তা দেখে ওকে বললাম যে আমার প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অভ্যন্ত ছোট। আমি বড় সাইজের মণি রত্নের সন্ধান কচিছ। যাই হোক', আমার মনে পড়লো, ইম্পাহানের এক ভদ্র মহিলা তার জন্মে একটি চুনী বসানো আংটি নিয়ে যাবায় জন্মে বলেছিলেন। আমি সেই লোকটির কাছে একটি আংটি কিনলাম প্রায় চারশত ফ্রাঙ্ক মূল্য দিয়ে। আমি বিলক্ষণ জানতাম যে জিনিসটির দাম তিনি তিনশত ফ্রাঙ্কের বেশী আশা করেন নি। তথাপি আমি শ্বেচ্ছায় আরও একশত ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত দেবার ঝুঁকি নিলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল যে লোকটি কেবলমাত্র রুবি বিক্রী করার জন্মে আসেন নি। তার ধরণ ধারণ দেখে আমার মনে হয়েছিল যে লোকটি আমাকে ও দোভাষীকে একটু আলাদাভাবে পেতে চায় আরও কোন ভাল জিনিস দেখানোর জন্মে। মুসলমানদের নমাজ করার সময় হতে গভর্ণরের নিযুক্ত তিনটি ভৃত্যই চলে গেল। চতুর্থটি ছিল আমার প্রয়োজনেই। আমি একটা ছুঁতো করে তাকে সরিয়ে দিলাম। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রুটি কিনে আনার জন্মে। সে বেশ খানিকটা সময় সেখানে কাটিয়ে এল। ওখান-কার অধিকাংশ বাসিন্দাই হিন্দু। তারা ভাত থেতেই পছন্দ করেন। রুটিতে তত রুচি নেই। অতএব কারোর রুটির দরকার হলে তার জ্বল্যে অনেক দূরে যেতে হয়। অর্থাৎ বিজাপুরের রাজার কেল্লাতে যেখানে মুসলমান বাসিন্দা আছে সেখানে গিয়ে রুটি আনতে হবে।

বেনিয়ান দেখলেন আমি ও দোভাষী ছাড়া আর সকলেই চলে গেল। তথন বেশ কৌতৃহলকরভাবে তিনি মাথার পাগড়ীটি খুলে নামালেন। তারপর চুলের পাক খুললেন। দেশীয় প্রথায় চুলগুলি তার মাথাকে ঘিরে বাঁধা ছিল। লক্ষ্য করলাম যে তার চুলের মধ্যে থেকে তিনি একখণ্ড ছেঁড়া কাপড বের কচ্ছেন। তার মধ্যে লুকোনো ছিল এক টুকরো হীরা। ওজন ৪৮২ ক্যারাট। চমংকার জেল্লা; আকারও উত্তম। হীরার এক তৃতীয়াংশ স্বচ্ছ। তবে তার একপাশে সামান্য একটু চির্ ছিল। মনে হোল সেই দাগটি পাথরটির মধ্যে অনেকখানি ভেদ করে চলে গিয়েছে। বাকী অংশ জুড়েও ছিল চির ও লাল সব দাগ।

আমি রভুটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্থ করে দেখছিলাম। তখন বেনিয়ান বলে উঠলেন, "এনিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কাল সকালে অবসর সময়ে একাকী বসে ভাল করে দেখবেন।" তারপর আবার বললেন. "দিনের এক চতুর্থাংশ কেটে গেলে আপনি আমাকে সহরের বাইরে দেখতে পাবেন। রতুটি আপনার পছন্দ হলে দামটা সংগে নিয়ে যাবেন।" এই কথার পর তিনি কত দাম আশা করেন তাও জানালেন। প্রসংগক্তমে বলা যায় যে দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হলে সমস্ত বেনিয়ারা, নর-নারী নির্বিবেশ্যে সকলে সহরে নিজেদের বাসস্থানে গিয়ে স্নানাদি জাতীয় স্বাভাবিক সব দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পন্ন করেন। পুরোহিতদের সহায়তায় তারা প্রতিদিন যে পূজা প্রার্থনা করেন তাও এই সময়ে নিজ নিজ আবাসে গিয়ে করার নিয়ম। বেনিয়ান আমাকে সেই সময়টির কথা বলার কারণ হোল যে তথন আর কেউ উপস্থিত থাকবে না। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যেতে ক্রটী করি নি। তার প্রস্তাবিত অর্থ কড়িও সংগে নিয়েছিলাম। তবে কিছু কম নিলাম। তা আলাদা করে রেখেছিলাম দর কষাক্ষির পরে কিছু দেয়া যাবে এই মনস্থ করে। পরে অবশ্য একশত প্যাগোডা মুদ্রা অতিরিক্ত দিয়েছিলাম। সুরাটে ফিরে আমি পাথরটি জনৈক ডাচ কাপ্তেনকে বিক্রী করে দিলাম। তাতে আমার যথেষ্ট লাভ হয়েছিল।

আমি সেই রত্নটি কেনার তিন দিন পরে গোলকুণ্ডার একজন সংবাদদাতা এলেন। তাত্তক পাঠিয়েছিলেন জনৈক ওয়ুধ প্রস্তুতকারক। বোয়েতে নামে

একটি লোককে আমি গোলকুণ্ডায় রেখে এসেছিলাম আমার পাওনা টাকার কিছু অংশ আদায় ও তার রক্ষণের উদ্দেশ্যে। ভারতীয় মুদ্রায় যেখানে পাওনা মিটিয়ে দেয় সেখানে তাকে আবার ম্বর্ণ প্যাগোডা মুদ্রার পরিবর্ত্তিত করে নিতে হয়। সংবাদদাতা জানালেন যে, সেই লোকটি যেদিন টাকা আদায় করলেন ভারপর দিন তিনি কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুর্থে পতিত হন। তিনি আমাকে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন তাতেও তার অসুস্থতার কথা ছিল। টাকা যে আদায় হয়েছে সে খবর দিতেও ভুলে যোননি। টাকাকড়ি সব আমার খাস কামরায় সীলমোহর করে রেখেছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু আসন্ন, তখন আমাকে দ্রুত ফিরে যাবার জন্মে পীড়াপীড়ি করেন। কারণ তার মনে হয়েছিল যে ওখানে আমার যে ভূতারা রয়েছে তাদের জিম্মায় আমার টাকা কভি নিরাপদ নয়। এই সংবাদ ও চিঠি পেয়েই আমি গভর্ণরের সংগে দেখা করতে গেলাম বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তিনি তো অবাক হলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে আমি আমার অর্থ কড়ি সব ব্যয় করে ফেলেছি নাকি। তহুত্তরে আমি জানালাম যে অর্দ্ধেক আন্দাজ খরচ হয়েছে। তখন আমার হাতে বিশ হাজারেরও অধিক প্যাগোডা মুদ্রা ছিল। তা শুনে তিনি বললেন যে আমার মত হলে তিনি সেই অর্থ আবার খাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তিনি ব্যবস্থা করে দিলে আমার ক্রয় ব্যাপারে কোনও লোকসান হবে না। তিনি আরও জানতে চাইলেন যে আমি তাঁকে আমার জিনিসপত্র দেখাতে আগ্রহী কিনা। তিনি জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ জানতেন বটে, কিন্তু তাহলেও বিক্রেভাকে সমুদয় জিনিসের একটি বিবরণ তালিকা রাজাকে দিতে হবে। কারণ যারা কিনবেন তাদের রাজাকে শত করা হুই ভাগ শুল্ক প্রদানের নিয়ম। আমি তখন তাঁকে আমার ক্রীত জিনিসগুলি দেখালাম। তিনি আবার জানতে চাইলেন যে কত মূল্যে তা কিনেছিলাম। রাজার পাওনা গণ্ডার হিসেব রক্ষক বেনিয়ানের হিসেবের বইএর সংগে আমার প্রদত্ত অংক মিলে গৈয়েছিল।

আমি তখন রাজার প্রাপ্য হুই শতাংশ শুল্ক প্রদান করলাম। তা দেখে তিনি (গভর্ণর) মন্তব্য করলেন যে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ফরাসীরা (ফ্রাঙ্ক) বিশ্বাসযোগ্য লোক। এই বিষয়ে তিনি আরও সুনিশ্চিত ভাব দেখালেন যখন আমি সেই ৪৮ই ক্যারাটের হীরাটি বের করে তাকে দেখলাম। সেই প্রসংগে আমি বললাম, "মহাশয়! এই জিনিসটির বিবরণ বেনিয়ানের খাতায় নেই। সহরের কোন লোকই জানেনা যে এটি আমি কিনেছি। আমি না দেখালে আপনিও জানার সুযোগ পেতেন না। আমি কোন রাজাকে তাঁর নায় পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। এই রত্নটির ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে তাঁর যা প্রাপ্য তা আমি দিচ্ছি।"

সুবাদারকে দেখে মনে হোল যে তিনি অত্যন্ত বিশ্মিত হয়েছেন। আর তিনি যেন নীভিগতভাবে আমার কর্মপ্রণালীর মধ্যে একটি উচ্চতর ভাবের সন্ধান পেলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রশংসাও করলেন। আরও বললেন যে আমি প্রকৃত একজন সংলোকের মত কাজ করেছি। ওদেশে হিন্দু বা মুসলমান কোন সমাজেই এই প্রকার আর একটি মানুষ নেই যিনি এই ভাবে কাজ করতেন। বিশেষ করে কারোর যদি জানা থাকে যে তার ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে অন্য সোক কিছু জানে না, তাহলে সেখানে আরও গোপন রাখার চেষ্টা চলে। এই ঘটনার পরে তিনি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যবসায়ীদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত তাদের জানিয়ে তিনি স্থকুম দিলেন যে তাদের কাছে যত উৎকৃষ্টতম মনি রত্ন আছে তা নিয়ে আসা হোক। তিন চার জন ব্যবসায়ী তাঁর হুকুম মাফিক তা নিয়ে এলেন। আমিও হু'এক ঘণ্টার মধ্যে সেই বিশ হাজার প্যাগোডা মুদ্রা ব্যয় করে ফেললাম। জিনিস পত্র কেনা ও দরদাম মিটিয়ে দেবার পরে সুবাদার আবার ব্যবসায়ীদের বললেন যে একজন সংলোকের সংগে আজ তাদের আদান প্রদান হোল। সূতরাং তাদের উচিত আমাকে কিছু একটি স্মারক চিহ্ন প্রদান করা। তাঁরা বিশেষ সদাশয়তা সহকারেই আমাকে একটি মূল্যবান হীরা প্রদান করলেন। আর সুবাদার আমাকে উপহার দিলেন একটি পাগড়ী ও একটি কোমর বন্ধ।

এখানে আমাকে অভ্ত ও অসাধারণ একটি বর্ণনা দিতে হবে। তা হোল, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ছই সম্প্রদায়েরই জিনিসপত্র বিক্রয় করার রীতি পদ্ধতি। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুসারে নীরবে কাজ করে যান। একে অপরকে কিছু জানান না এবং বলেনও না। কেউ কারোর সংগে এ বিষয়ে বাক্যালাপও করেন না। ক্রেতা ও বিক্রেতা ছ'জন মুখোমুখি হয়ে বসেন। তাদের একজন কোমর বন্ধ খোলেন, আর বিক্রেতা ক্রেতার ডান হাতটি ধরেন এবং নিজের হাতটি কোমর বন্ধের কাপড় দিয়ে তেকে রাখেন। সেই

আবরণের আড়ালেই গোপনে ক্রয় বিক্রয়ের কাচ্চ নিষ্পন্ন হয়। কেউ তা জানতে ও বুবতে পারেন না। অথচ অগ্যান্থ ব্যবসায়ীরাও সেখানে উপস্থিত থাকেন। তারাও ঠিক অনুরূপ প্রথায় নীরবে তাদের বেচা কেনার পর্বব চালিয়ে যান। ক্রেতা ও বিক্রেতা হু'জনই মুখে কোন কথা উচ্চারণ করেন না বা চোখের ইসারাতেও কিছু প্রকাশ করেন না। যা কিছু হয় তা সবই হাতের মাধ্যমে। তা সম্পন্ন হয় নিয়োক্ত পদ্ধতিতেঃ

বিক্রেতা ক্রেতার হাতটি পুরোপুরি ধরলে বুঝতে হবে মূল্য এক হাজার মুদ্রা। আর তিনি যদি অনেকরার ক্রেতার হাতথানি ধরেন তাহলে যতবার ধরেছেন তত হাজার টাকা। যে জাতীয় মুদ্রায় মূল্যদানের কথা সেই রকমটি দিতে হবে। আর তা সংখ্যা নির্নীত হয় হাত চেপে ধরার সংখানুসারে ও হাজার হিসেবে। আংগুল ধরলে শতক হিসেবে হয়। অর্থাৎ একটি আংগুল ধরলে একশত, পাঁচটিতে পাঁচশত। আবার আংগুলের মধ্যবর্তী গাঁটটি ধরলে বুঝতে হবে পঞ্চাশ মুদ্রা। আংগুলের মাথাটি ধরলে দশটি মুদ্রার প্রশ্ন। এই হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসাতে বিক্রয় মূল্য দানের রীতি। আরে একটি অস্তৃত ব্যাপার ঘটে। একই জায়গায় হয়ত অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে, সেখানেই একটি প্যাকেট উপস্থিত সকলের চোখ এড়িয়ে পাঁচ ছয় বার ভিন্ন ভিন্ন হাত ঘুরে এল। কি জিনিস, কত মূল্যে বিক্রয় হোল তা কেউ জানতেই পারলেন না। তবে গোপনে কিনলে পাথরের ওজন সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হবার আশংকা থাকে। সর্ব্ব সমক্ষে কিনলে সেখানে রাজার নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধি থাকেন হীবার ওজন গ্রহণের জন্মে। তিনি সেই কাজের জন্মে ব্যবসীদের কাছে কোন পারিশ্রমিক আশা করেন না। তিনি ওঞ্জন ঠিক করে দিলে তা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই গ্রহণ যোগ্য হয়। আর সেখানে ত্ব'পক্ষের কাউকেই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শণের কোন প্রশ্ন থাকে না

আমার খনির কাজ শেষ হতে সুবাদার আমাকে ছয়টি অশ্বারোহী লোক দিলেন যাতে আমি বিশেষ নিরাপদে তাঁর রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করতে পারি। তাঁর রাজ্যাধিকার একটি নদী দ্বারা চিহ্নিত। নদীটি বিজ্ঞাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যকে বিভক্ত করে রেখেছে। নদীটি পার হওয়া খুব হৃষ্কর। সেটি অতি প্রশন্ত, গভীর ও খরস্রোতা। কোন সেতৃ নেই, আবার কোন নৌকারও ব্যবস্থা দেখা যায় না। অহ্যাহ্য স্থানে নদী পারাপারের জন্মে যেমন ব্যবস্থা এখানেও তদনুরূপ। এ বিষয়ে আমি পূর্কেও বর্ণনা

দিয়েছি। মানুষ, মালপত্র, গাড়ী ঘোড়া, গরু বাছুর সব একই প্রথায় এপার ওপার যাতায়াত করে।

গোলাকার একটি যান। আয়তন দশ বার ফুট। তৈরী হয় বেত দিয়ে।
বেত অনেকটা আমাদের ঝুড়ি তৈরীর লতাগাছের মত। নৌকাগুলির আবরণ
তৈরী হয় বলদের চামড়া দিয়ে। এগুলি ঠিক নৌকা না হলেও এই জিনিস
দিয়েই নৌকার কাজ চলে। আমি ইতিপূর্বেব যাত্রীরা কিভাবে এই
জিনিসের দ্বারা কাজ চালান তা বর্ণনা করেছি। ভাল নৌকা বা একটি
সেতুর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারতো। কিন্তু গোলকুণ্ডাও বিজ্ঞাপুর হুই
রাজ্যের শাসকদেরই এ বিষয়ে আপত্তি আছে। কারণ নদীটি হুই রাজ্যকে
স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এইটিই সীমানা নির্দেশক।

প্রতি সন্ধ্যায় তুই তীরবর্তী মাঝিদের ত্'জন উপ-সুবাদারকে রিপোর্ট দিতে হয় যে নদরে তুই তীরবর্তী এক মাইল আন্দাজ জায়গা থেকে সঠিক কভ মানুষ, মালবাহী পশু প্রাণী ও কি পরিমাণ পণ্য দ্রব্য সারাদিনে নদীর এপারে ওপারে চলাচল করেছে সেই বিবরণটি নিখুঁত হওয়া চাই।

আমি যেদিন গোলকুণ্ডাতে পোঁছলাম তার তিন দিন আগে বোয়েতের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি মৃলতঃ ছিলেন ওয়্বধ প্রস্তুতকারক। আমি তাকে যে ঘরটিতে রেখেছিলাম সেটি ছই রকম সীলমোহর দিয়ে বন্ধ করা ছিল। একটি সীল কাজীর! ইনি হলেন প্রধান বিচারপতির মত। আর একটি শাহবদরের। তিনি ব্যবসায়ীদের মুখ্য কর্ত্তা। বিচার বিভাগের জনৈক কর্মী আমার ভৃত্যদের সংগে মিলে ঘরের দরজা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন বিমাম সেই ভৃত্যদের পরলোকগত বোয়েতের সংগে রেখে এসেছিলেন। আমি ওখানে পোঁছোতেই সেই খবর কাজী ও শাহবদরকে জানানো হোল। তা শুনে তাঁবা আমার খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠালেন।

আমি তাঁদের অভিবাদন জানাতেই কাজী সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন যে মৃত ব্যক্তির ঘরে যে টাকা কড়ি আছে তা আমার কিনা। আর আমার অধিকার আমি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবো। তত্বভরে বললাম, আমি হিসেব রক্ষককে যে বিনিময় সংক্রান্ত চিঠিপত্র দিয়েছিলাম তা দেখাতে পারি। এছাড়া উত্তম প্রমাণ আর কি হতে পারে। আমি এখান ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি আমার নির্দেশেই মৃত ব্যক্তির হাতে সেই টাকা দিয়েছিলেন। বোয়েতেকে আমি আরও বলেছিলাম যে হিসেব রক্ষক যদি

রৌপ্য মুদ্রা দান করেন তাহলে তিনি যেন তা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করে আমাকে পার্টিয়ে দেন। আমার এই উত্তর শুনে তাঁরা হু'জন হিসেব রক্ষককে ডেকে পাঠালেন। তাঁরাই আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সূতরাং তারা বলতে পারবেন আমার বর্ণনা সত্য কিনা। তারা এসে যখন আমার বক্তব্যকে সত্য বলে ঘোষণা করলেন তখন কাজী তাঁর প্রতিনিধিকে আমার ঘরের দরক্ষা খুলে দিতে স্থকুম দিলেন। আরও দেখতে বললেন যে সমস্ত থলেগুলির সীলমোহর ঠিক আছে কিনা। যতক্ষণে আমি সব ঠিক আছে বলে ঘোষণা না করলাম এবং কিছুই ক্ষতি হয়নি বললাম ততক্ষণ সেই লোকটি আমার বাড়ী ছেড়ে যাননি।

তাঁর সংগে আমাকেও আবার যেতে হয়েছিল কাজী ও শাহ-বন্দরের কাছে বিবৃতি দানের জন্ম। তাঁরা যে কই স্বীকার করেছেন তার জন্ম আমি তাঁদের ধন্মবাদ জানালাম। আমার কাজ শেষ হোল পারসীক ভাষায় লেখা একটি দলিলে নাম সহি করার পর। তাতে লেখা হয়েছিল যে আমি আমার সমস্ত জিনিস ও অর্থ কড়ি ঠিকমত পেয়েছি।

কান্দী সাহেব আমাকে বললেন যে বোয়েতেকে সমাধিস্থ করার খরচটা

· আমাকে দিতে হবে। তাছাড়া আরও দিতে হবে যার। সীলমোহর করেছেন

ও আমার বাড়ীঘর পাহাড়া দিয়েছেন তাদের প্রাপ্য। সর্বসাকুল্যে

ব্যয় হয়েছিল নয় টাকা। ইউরোপের অধিকাংশ জায়গায় সেই সব ব্যাপারে

এত সহজে কান্ধ সম্পন্ন হয় না।

## অধ্যায় যোল

গ্রন্থকাবের অন্যান্ত খনিতে ভ্রমণ। হীরক অনুসন্ধানের রীতি পদ্ধতি।

গোলকুণ্ডার পূর্ব্বদিকে সাত মাইল দূরে আর একটি হীরক খনি আছে। ভারতীয় ভাষায় বলে খনি। পারসীক ভাষায় তা কোলার।

অন্য খনিটি ছেডে আসার সময় আমি যে নদীটি পার হয়ে এসেছি তারই অতি নিকটে এই খনি। সহরের দেড় লীগ দ্রে জুশাকার একটি উচ্চ পর্বত-মালা দেখা যায়। পর্বত ও সহরের অন্তর্বতী স্থানটি সমতল। সেখানেই খনি। সেই খনিতেই হীরা পাওয়া যায়। পাহাড়ের যত কাছে গিয়ে সন্ধান চালানো খাবে তত বড় আকারের হীরা পাওয়া যাবে। তবে খুব উঁচুতে উঠে গেলে আর হীরা পাওয়া যায়না।

খনিটি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় একশত বছর পূর্ব্বে। আর তা হয়েছে একটি দরিদ্র লোকের চেফীতে। সে একখণ্ড জমি খনন করছিল জোয়ারের চাষ করার জল্যে। তখন একটি বিশেষ ধরণের পাথর তার নজরে পড়ে যায়। সেটির ওজন ছিল প্রায় পঁচিশ কারাট। এই জাতীয় পাথর সে কখনও দেখেনি। তবে তার মনে হয়েছিল যে ওটির মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে। তখন সে পাথরটি নিয়ে চলে যায় গোলকুণ্ডাতে। সৌভাগ্যবশতঃ জনৈক হারক ব্যবসায়ীর সংগে তার আলাপ পরিচয় হয়ে যায়। ব্যবসায়ী তার কাছে জেনে নিয়েছিলেন যে কোথায় সেই পাথরটি পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরও বিশ্বিত হয়েছিলেন হীরকটির ওজন দেখে। কারণ তংপুর্বেব যা হীরা পাওয়া গিয়েছিল তার ওজন দশ বার ক্যারাটের বেশী ছিল না।

সেই নতুন আবিষ্কারের কথা অতি ক্রত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।
সহরের কিছু সংখ্যক ধনী লোক তথুনি স্থানটি খননের কাজে ব্যাপৃত হলেন।
এখনও সেখানে এত বড় সাইজের পাথর এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়
যে রকমটি আর কোন খনিতে দেখা যায় না। বর্ত্তমানে সেখানে, আমি
বলতে পারি যে দশ থেকে চল্লিশ ক্যারাট ওজনেরও যথেই পাথর তোলা হয়।
কখনও হয়ত আরও বড় পাওয়া বায়। পাথর তুলে তাকে ছাটকাট করার
পূর্ব্বে তার ওজন-নয় শত ক্যারাট পর্যান্তও দেখা গিয়েছে। মীর জুমলা এই

ধরনের একটি হীরক ঔরংজেবকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি অশুত্রও বলেছি যে তা পাওয়া গিয়েছিল এই খনিতে।

কোলার খনির মর্য্যাদা ও মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয় ওখানে সংগৃহীত পাথরের বৃহৎ আকারের জল্ম। তবে ঘূর্ভাগ্য এই যে সাধারণতঃ ওখানকার হীরা স্বচ্চ নয়। আর তার জেল্লার মধ্যে স্থানীয় মাটির প্রভাব দেখা যায়। মাটি জলে ভেজা ও স্যাতসেঁতে হলে পাথরে একটা কালচে ভাব আসে। কতকগুলি পাথর সবুজ আভায়ুক্ত। আর কিছু সংখ্যক পাথরে লালচে আভা পড়ে। তার কারণ মাটির রঙ্বলাল। কিছু পাথর আবার হলদে মত হয়ে যায়। এই জাতীয় রঙ রূপের বিশিষ্টতা হয় সহর ও পর্বতমালার মধ্যবন্তী জমিতে মাটির বৈচিত্র্য অনুসারে। অনেক পাথর আছে যা কাটার পরে একরকম আঁটালো রস বা ক্ষ নিষ্কাশিত হয়। সেজল্যে সর্ববদা হাতে রুমাল রাখার প্রয়োজন হয় তা মুছে ফেলার জল্ম।

হীরার ঔজ্জ্বা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে ইউরোপে আমরা পাথর পরখ করি দিনের আলোতে। আর তা করি পাথর পালিশ করার আগে খরখরে অবস্থায় এবং তখন বিশেষ সতর্কতার সংগে দেখতে হয় যে তাতে কোন চির ফাটল আছে নাকি এবং জেল্পা ইত্যাদি কি প্রকার। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কাক্ষ হয় রাত্রিতে। কোন দেয়ালে এক স্কোয়ার ফুট একটি স্থান খনন করা হয়। সেখানে বড় সলতের একটি বাতি জ্বালাবার প্রথা। সেই আলোর সামনে হই আংগুলের ফাঁকে হীরকটি ধরে তারা পাথরের জেল্পা ও স্বচ্ছতা যাচাই করেন। যে জাতীয় ঔজ্জ্বল্যকে ভারতীয়রা "অতি সুন্দর ও আলোকিক" বলেন তা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে পালিশ করার আগে তা বোঝা খুব কঠিন। চাকায় দিলে তা সহজ্বে সুস্পইটভাবে বোঝা না গেলেও আর একটি উপায়ে সুনির্দিইটরূপে উজ্জ্বল্যের মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব। তা হচ্ছে পত্রময় একটি গাছের নীচে পাথরটিকে রাখা। গাছের সরুজ্বায়াতে সহজ্বই ধরা যায় যে ওটি নীলাভা যুক্ত কিনা।

আমি যে বার এই খনিতে প্রথম যাই তখন ওখানে প্রায় ষাট হাজ্ঞার লৈক কর্মারত ছিল। নারী, পুরুষ ও শিশু মিলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ করতো। পুরুষেরা মাটি খুঁড়তো, আরে মহিলা ও শিশুর দল তা বহন করে অশ্যত্র নিয়ে যেত। এই খনিতে হীরক অনুসন্ধানের কাজ চলে রমল-কোটের প্রথা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর পদ্ধতিতে। খনিজীবীরা হীরক সংগ্রহের জন্মে স্থান নির্বাচন করে তার কাছেই আরও একটি জায়গাকে সমতল করে নেয়। দ্বিতীয় স্থানটি প্রথমটির সমানতো হবেই, বরং কিছু বড়ও হতে পারে। ওটিকে ঘিরে তারা ছুই ফুট আন্দাক্ষ উঁচু একটি দেয়াল তুলে নেয়।

এই দেয়ালের ভিতের দিকে ত্বই ফুট অস্তর ফাঁকা জায়গা রাখা হয় জল নিষ্কাশনের জ্বল্যে। জল টেনে বের করার আগে পর্য্যন্ত ফাঁকগুলির মুখ বন্ধ শাখার নিয়ম। এইভাবে জায়গাটি তৈরী হলে যারা অনুসন্ধান কর্মে লিপ্ত হবেন তারা তাদের মালিক ও আত্মীয় বন্ধুরা সকলে গিয়ে সেথানে মিলিত হন। মালিক যে দে**ব**তার পূজা করেন তাঁর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্ত্তিটি দাঁড়ান ভঙ্গীর। সকলে প্রতিমাটির সামনে সাফীক্ষে তিনবার প্রণিপাত করেন। পুরোহিত এসে দেবতার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করেন। পূজা প্রার্থনা শেষ হলে পুরোহিত জ্ঞাফরান ও গদ মিশিয়ে একপ্রকার আটালো জিনিস তৈরী করে প্রত্যেকের কপালে এমন আকারের টীকা পরিয়ে দেন তাতে সাত আটটি চালের দানা বসিয়ে দিতে পারা যায়। পুরোহিতই সেই চাল বসিয়ে দেন। তারপর প্রত্যেকে হাঁড়িতে করে আনীত জল দিয়ে স্নান সমাপন করেন। স্নানাত্তে পদমর্য্যাদা অনুসারে সারিবদ্ধ হয়ে সকলে খেতে বসেন। নতুন ব্যবসাপত্তের গুভারম্ভ উপলক্ষে মালিক সকলকে খাদ্য প্রদান করেন। এই কাজটি করেন তিনি সকলের শুভেচ্ছা লাভের জন্মে ও কশ্মীরা যাতে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। খাদ্য মধ্যে ভাত পরিবেশন করেন জনৈক ত্রাহ্মণ। কারণ হিন্দুমাত্রেই ত্রাহ্মণের হাতে খাদ গ্রহণ করতে পারেন। হিন্দু সমাজে কিছু লোক এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে নিজের স্ত্রীর হাতে তৈরী খাবার গ্রহণ করতেও রাজী নন। তারা স্বহন্তে রান্না করে খান। তারা এমন একটি পাতায় করে ভাত খান যেটি জোড়া থাকে। তা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের আখরোটের পাতার মত। খাবারের সময় সকলকে একটি করে ছোট তামার বাটিতে কিছু পরিমাণ চিনিসহ চার আউন্স আন্দান্ধ ঘি দেয়া হয়।

ভোজন পর্বব শেষ হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লেগে যান। পুরুষরা মাটি খোঁড়াব কাজ করেন। মহিলা ও শিশুগণ মাটি তুলে নিয়ে যান। জমি খনন করা হয় দশ বার অথবা চৌদ্দ ফুট গভীর করে। খোদিত স্থানে জল এসে গেলে সার কিছু আশা করার থাকে না। সমস্ত মাটি তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ভূপীকৃত হলে সকলে মিলে খাদ থেকেই জল তুলে সেই মৃতিকাভূপে জল ঢালতে থাকেন। উদ্দেশ্য, সেই সদ্য তোলা মাটিকে নরম করা।
জল ঢেলে মাটিকে জমা রাখা হয় তার অাঁটালো ভাবের মাত্রা অনুযায়ী।
যতক্ষণ মাটি গলে তরলাকার না হবে ততক্ষণ তা জলে ভেজানো থাকবে।
অতঃপর সময় মত দেয়ালের গর্তগুলির মুখ খুলে জল সব বের কবে দেবার
নিয়ম। ক্রমশঃ আরও জল ঢেলে দেবার প্রথা। তার ফলে মাটি কাদা সব
ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। থাকবে শুধু বালি। মাটির ধরণ এমন যে তু'তিনবাব
জল ঢেলে তবে তা সরান যায়। তারপর বালি রোদে শুকোবে। সূর্য্যের
তাপ এত প্রথর যে অতি ক্রতই তা শুকিয়ে যায়। ওদের একপ্রকার বিশেষ
চালুনি আছে যা দেখতে অনেকটা আমাদের দানা শস্য ঝেডে তোলার জল্যে
যে কুলো ব্যবহৃত হয় তার মত। এদের চালুনি ব্যবহারের রীতিও আমাদের
দেশের মতই। চালুনিতে দিয়ে ছাঁকার পর যে মোটা দানাগুলি থাকে তা
মাটিতে রেখে দেবার নিয়ম।

সমস্ত মাটি ঝাড়া হলে তাকে জমিতে ছডিয়ে বিশেষ একটা যন্ত্র দিয়ে যতটা সম্ভব সমতল করে বসিয়ে দেন। তথন সকলে গোড়ার দিকে আধ ফুট চণ্ডডা এক একটি কাঠের পাটা হাতে নিয়ে ছড়ানো মাটির এদিক থেকে ওদিক পর্যান্ত পিটিয়ে চলেন। হু'তিনবার পেটাতে হয়। সেই মাটিকে আবার চালুনি দিয়ে ঝেড়ে নেবেন। বারবার ঝেড়ে জমিতে ছডিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখার নিয়ম যাতে হীরা খুঁজে পাওয়া যায়। রমলকোটেও এই প্রথায়ই হীরক সংগ্রহ করা হয়। পূর্কো মাটি পিটিয়ে ভেঙ্কে সমতল করার কাজে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করা হোত। তার ফলে হীরকের গায়ে অনেক চির ফাটল দেখা যেত।

এই খনিতেও রাজাকে দেয় শুল্ক, খনিতে কর্মারত শ্রমিকের বেতন, বড সাইজের পাথর খুঁজে বের করতে পারলে পুরস্কার দানের রীতি রমলকোটের খনিরই অনুরূপ। আগের দিনে সবুজ আবরণ যুক্ত হীরা কিনতে কেউ দ্বিধা বোধ করতেন না। কারণ, হীরাকে কাটলে সাদা এবং অতি চমংকার জেল্লা বেরোত।

ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে কোলার ও রমলকোটের মধ্যবর্তী স্থানে আর একটি খনি ছিল। কিন্তু প্রতারণা বঞ্চনার ফলে রাজা সেটিকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। এই বিষয়ে স্বল্প কথায় কিছু বলতে চাই। ওখানেও এমন পাথর পাওয়া যেত যাতে সবৃদ্ধ আবরণ থাকতো। তবে তা অতি সৃন্দর ও স্বচ্ছ। অন্যান্ত পাথরের চেয়ে তা ঢের বেশী মনোরম। কিন্তু সেই সবৃদ্ধ আবরণকে ঘসে সরাতে চেফা করলে পাথরটি ভেক্ষে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। তবে সেই একই রকমের আর একটি পাথর দিয়ে ঘসামাদ্ধা করলে ভেক্ষে যেত না। চাকাতে তুলে মসৃণ করার চেফা হলে সে চাপ সহু হোত না। ভেক্ষে টুকরো হয়ে পড়তো। এজন্যে শেষোক্ত প্রথায় পরিক্রত হীরক ক্রয় সম্পর্কে সকলেই খুব সতর্ক হতেন। এ ছাডা আমি যে প্রতারণার কথা উল্লেখ করেছি তার জন্যেও রাদ্ধা খনিটি বন্ধ করে দিয়েছেন।

একদা ইংরেজ কোম্পানীর তরফে সুরাটে মেসার্স ফ্রেমলিন ও ফ্রান্সিস ব্রেটন ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তথন এডওয়ার্ড ফার্ডিনাণ্ড নামে জনৈক ইহুণী ত্বই ভদ্রমহোদয়ের সংগে যুক্ত হয়েছিলেন একটি হীরক ক্রয় ব্যাপারে। ইহুদীটি ছিলেন স্থাধীন ব্যবসায়ী; কোন কোম্পানীর সংগে যুক্ত ছিলেন না। ঘটনাটি ঘটেছিল খনিটি আবিষ্কারের স্বল্প সময় পরে। পাথরটিও ছিল সুন্দর আকৃতির ও শ্বচ্ছ রূপের। ওজন ৪২ ক্যারাট। এডওয়ার্ড ইউরোপে ফিরে গেলেন। তথন মেসাস ফ্রেমলিন ও ব্রেটন তাঁর হাতে হীরাটি দিয়ে বলে দিলেন বিশেষ সুযোগে ওটিকে বিক্রী করে তার হিসেব ও টাকাকড়ি যেন তাদের পাঠিয়ে দেয়। হয়। তিনি লিগোর্ণে পৌছে ওটি তাঁর কতিপয় ইহুদী বন্ধুকে দেখালেন। তাঁরা প্রায় সাডে পাঁচ হাজার পাউও মূল্য দানের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তিনি আরও অধিক মুল্য দাবী করাতে জিনিসটি আর বিক্রী হোল না। অনন্তর তিনি হীরাটি নিয়ে চলে যান ভেনিসে। উদ্দেশ, পাথবুটিকে কাটাবেন। কাটার কাজ ভালই হয়েছিল। কোনদিকে কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যন্ত্রে দেয়া মাত্রই তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমিও একবার এই জাতীয় একটি পাথর সংগ্রহ করে প্রবঞ্চিত হয়েছিলাম। সেটির ওজন ছিল ছুই ক্যারাট। যন্ত্রে দিয়ে আধাআধি পালিশ করার পরেই তা বিভক্ত হয়ে যায়।

## অধ্যায় সতের

### গ্রন্থকারেব হারক খনি ভ্রমণের ধারা।

আমি এবারে চলে এলাম তৃতীয় খনিতে। এইটি সবচেয়ে পুরোনো। এর অবস্থান বাংলাদেশে। স্থানটির নাম সোমেলপুর (সম্বলপুর নয়)। সহরটি বেশ বড়। তার কাছেই হীরা পাওয়া যায়। আর একটি নাম কোয়েল (গোয়েল?)। এই নামে একটি নদী আছে। তার বালির মধ্যেই হীরক थारक। नमोत অববাহিকা অঞ্চলের মালিকানা জনৈক রাজার। তিনি পূর্বেব ছিলেন মহান মুখল সমাটদের অধীনস্থ করদ রাজা। জাহাঙ্গীর ও তদীয় পুত্র শাব্দাহানের মধ্যে বিরোধের সুযোগে তিনি মুঘলদের বশুতাকে অস্বীকার করেন। শাজাহান রাজত্ব লাভ করেই রাজার কাছে কর দাবী করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বকেয়া ও বর্ত্তমান মিলিয়ে। কিন্তু রাজার বিষয় সম্পদ এমন ছিল না যে ডিনি সমস্ত দাবী মেটাতে পারতেন। অতএব তিনি দেশ ত্যাগ করে প্রজ্ঞাদের নিয়ে পার্ববত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। রাজার কর দানে অস্বীকৃতির কথা শুনে শাজাহান প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে তিনি আত্মগোপনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তিনি রাজার রাজ্যে সৈগ্র প্রেরণ করলেন। তিনি ওনেছিলেন যে ওদেশে প্রচুর হীরা পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা হোল বিপরীত। যারা বাদশার পক্ষ থেকে ওথানে গিয়েছিলেন তারা দেখলেন যে সেখানে না আছে হীরা, না আছে মানুষ জন। এমন কি কোনও খাদ্য দ্রব্যও কিছু ছিল না। কারণ প্রজারা যা বহন করে নিয়ে যেতে পারে নি রাজা সেই অবশিষ্ট শস্তাদি পুড়িয়ে ভম্মীভূত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই খাদ্য বিনাশের কাজ এমন ধারায় হয়েছিল যে শাজাহান প্রেরিত সৈত্তবহরের অধিকাংশ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হোল যে রাজা দেশে ফিরে আসবেন এবং মুঘল সম্রাটকে নাম মাত্র বাংসরিক কর দেবেন।

আগ্রা থেকে উক্ত খনিতে যাবার রাস্তা নিয়রপ ঃ

আগ্রা ছেড়ে এলাহাবাদ ও বারাণসী হয়ে সাসারাম পৌঁছতে রাস্তা চলতে হয় একশত সাতষট্টি ক্রোশ। সাসারাম আগ্রার পূর্ব্বদিকে। খনি অঞ্চল ও সাসারামের মধ্যবর্তী স্থানে দক্ষিণ মুখে একুশ ক্রোশ দূরে একটি বড় সহর।
সহরটি রাজার অধীনস্থ। এই রাজার কথাই আমি বর্ণনা করেছি। উক্ত রাজার রাজ্যে অনেক নদী আছে। সেই নদীতে হীরা পাওয়া যায়।

সহরের অদূরে একটি কেল্লা। নাম রোটাস। এশিয়ার সমুদয় শক্তিশালী হর্গের মধ্যে এটি একটি। হুর্গটি পাহাড়ে অবস্থিত। হুর্গ প্রাচীরে বহিরাগত অংশ ছয়টি, কামান স্থাপিত আছে সাতাশটি, আর জলময় পরিখা তিনটি। লাতে আছে প্রচুর উৎকৃষ্ট মাছ। পাহাডে ওঠার একটি মাত্র সরু রাস্তা। পাহাডের গায়ে আধ লীগ আন্দান্ধ সমতল জায়গা আছে। সেখানে ধান ও দানা শস্য জন্মায়। প্রস্রবণ আছে দশটিরও অধিক। তা থেকেই জমিতে জল সেচন হয়। পাহাডটির ভিত থেকে চূড়া পর্য্যন্ত সব্ব ত্রই খাড়া ধরনের দেহাংশ রয়েছে। তার অধিকাংশ বনময়। রাজা একদা সাধারণ নিয়মে সাত আটশত লোক দার। কেল্লাটি কক্ষা করতেন। বর্ত্তমানে কিন্তু ওটি মহান মুঘল সম্রাটের অধিকারভুক্ত। মুঘল বাদশাহ তা অধিকার করেছেন সুদক্ষ সেনাপতি মীর জুমলার কৃট কৌশলের মাধ্যমে। মীর জুমলার সংগে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে অনেকবার। রাজা তিনটি পুত্র রেখে যান। তারা একে অপরের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। জেষ্ঠ্যকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পুত্র মুঘল দরবারে কর্মারত হন। মুঘল সম্রাট তাকে চার হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করে পিতার ন্যায় মুঘল বাদশাকে কর দানের প্রথা অবলম্বন করেন।

ভারতে যারা তৈমুরলঙের বংশধর তারা এই স্থানটি অবরোধ করেও কেল্প! অধিকার করতে সক্ষম হন নি। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে হু'জনার সাসারামেই মৃত্যু হয়।

রোটাস হুর্গ ও সাসারামের মধ্যে দূরত্ব ত্রিশ ক্রোশ।

সোমেলপুর সহর বড় হলেও সেখানকার বাডী ঘর সব মাটির। চালাগুলি নারকেল পাতার। প্রায় ত্রিশ ক্রোশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে তা অত্যস্ত বিপদজনক। চোর ডাকাতরা জানে যে ব্যবসায়ীরা হীরক খনিতে গেলে তাদের সংগে টাকা কড়ি থাকবেই। স্বৃতরাং তারা ব্যবসায়ীদের আক্রমণ করে এবং অনেক সময় হত্যা করারই সংকল্প করে। রাজার আবাস সহর থেকে এক ক্রোশ দুরে। তিনি বাস করেন তাঁবুতে। তা একটি বিশিষ্ট স্থান ও পরিবেশে অবস্থিত। কোয়েল নামে নদীটি কেল্পার পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

এই নদীটি হীরার আকর। এর উৎস দক্ষিণ দিকের একটি পাহাড়ে। ওখান থেকে নেমে এসে নদীটি গঙ্গায় আত্মনিলয় করেছে।

নদীটিতে হীরকের সন্ধান হয় নিমু উপায়ে। বর্ধার চুরস্ত চাপ শিথিল হলে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের পর হীরক অনুসদ্ধানীরা জানুয়ারী মাসের অবসান অপেক্ষায় থাকেন। তথন নদীর জল অনেক জায়গায় শুকিয়ে নীচে নেমে যায়। জল তথন চুই ফুটের বেশী থাকে না। আর বালির স্তৃপ স্পইট হয়ে দেখা দেয়। জানুয়ারীর শেষভাগে অথবা ফেব্রুয়ারীর গোড়াতে সোমেলপুর সহর, নদীবক্ষ থেকে সুউচ্চে অবস্থিত আর একটি সহর এবং সমতল ভূমির কিছু ছোট ছোট গ্রামের নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ মিলে প্রায় আট হাজার লোক একত হয়ে কাজে লেগে যান।

শ্যারা একাজে সুদক্ষ তারা জানেন যে বালির নীচের স্তবে হারা আছে। সেখানে একপ্রকার ছোট ছোট পাথর পাওয়া যায় যে দেখতে ঠিক আমরা যাকে 'বজ্ব পাথর' বলি, তার মত। সোমেলপুরের নদীতে তারাই প্রথম হারা অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। খুঁজতে খুঁজতে তারা এগিয়ে চলে যায় পাহাড়ের দিকে। সেই পাহাড়ই নদার উৎসভূমি। সহর ও নদার উৎসভ্তের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ ক্রোশ। বালির মধ্যে যেখানে হারা থাকার সম্ভাবন। তা খনন করার পদ্ধতি ভূই প্রকার। জায়গাটিকে খুঁটি পুঁতে বেডা ও মাটির দেয়াল তুলে বেইটন করে নেবার প্রথা যাতে জল নিষ্কাশন করে তাকে শুকিয়ে নেয়া যায়। এই ব্যবস্থা করা হয় একটি সেতুর ভিত বা জেটি তৈরীর উদ্দেশ্যে। অতঃপর তারা বালি তোলার কাজে হাত দেন। জায়গাটি ছই ফুটের বেশা গভার করে খনন করা হয় না। সমস্ত বালি তুলে নিয়ে নদা তারে নির্দ্মিত এক বিশেষ জায়গাতে তা ছড়িয়ে রাখার নিয়ম। স্থানটি এক কি দেড় ফুট উ দ্বালালে বেন্টিত। দেয়ালের গায়ে কিছু গর্ত্ত থাকে। তার মধ্যে বালি জমা করে তাতে জল ঢেলে জমাট ভেঙ্কে দেয়া হয়। এর পরবর্ত্তা কাজের প্রথা পদ্ধতি আমার পূর্বব বর্ণিত খনির অনুরূপ।

এই নদীতে প্রাপ্ত পাথর স্বাভাবিকরূপে সৃক্ষাগ্র। ওখানে বড় আকারের পাথর বিশেষ পাওয়া যায় না। বছদিন পূর্বে এই প্রকার পাথর ইউরোপে দেখা যেত। এখন ব্যবসায়ীদের ধারণা যে খনিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। তবে একথা ঠিক যে দীর্ঘ দিন গত হয়ে গিয়েছে, অথচ নদীতে কোন জিনিস পাওয়া যায় নি। আর তা হয়েছে যুদ্ধের ফলে। আমি অশ্যত্ত কর্ণাট প্রদেশের একটি হীরক খনির বর্ণনা দিয়েছি। প্রধান সেনাপতি মীর জুমলা এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আদেশে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা চান নি যে ওখানে আর কাজ চালানো হয়। কারণ সেখানকার এবং বলতে গেলে এই ছয়টি খনিরই (পাশাপাশি) পাথর কালো বা হলদে রঙের। তাছাড়া ঔজ্জ্বলোর দিকেও উৎকৃষ্ট নয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ বোর্ণিয়োতে একটি নদী আছে। নাম সুক্কাদন। এর বালিতে চমংকার সব পাথর পাওয়া যায়। অন্যান্ত খনিও কোয়েল নদীর পাথরের মতই তা সুদৃড় ও সুন্দর।

বাটাভিয়ার জেনারেল ভান্দিম এক সময় আমাকে সুরাটে এই ধরণের ছয়টি পাথর পাঠিয়েছিলেন। তার এক একটির ওজন ছিল চার ক্যারাট। তাঁর ধারণা ছিল যে অত্যাত্য খনিজ পাথরের ত্যায় তা তত শক্ত নয়। এবিষয়ে তাঁব ধারণা নিভুল ছিল না। কারণ সেরকম কোন পার্থক্য নজরে পড়ে নি। তিনি এই বিষয়ে ভাল করে জানার জত্যেই পাথরগুলিকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। একবার আমি বাটাভিয়াতে আছি, তখন কোম্পানীর মুখ্য কর্তাদের একজন আমাকে সাড়ে পাঁচিশ ক্যারাটের একটি স্বাভাবিক সৃক্ষাগ্র হীরক দেখান। জিনিসটি একেবারে খাঁটি। ওটির প্রাপ্তিস্থান সেই সুকাদন নদী। আমার মতে ওটির যা ত্যায্য দাম তিনি তদপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অধিক মূল্য দিয়ে কিনেছেন। তবে আমি সর্ব্বদাই গুনতাম যে এই জাতীয় পাথর অত্যন্ত হুর্লভ। বোর্ণিয়োর এই নদীতীরে আমার যাওয়া হয় নি। তার প্রধান কারণ—দ্বীপথণ্ডের রানী বিদেশীদের ওখান থেকে হীরা নিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেন না। সুতরাং তা নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। অতি সামান্য যেটুকু গোপনে আনা যায় তা বিক্রী হয় বাটাভিয়াতে।

আমাকে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি বোর্ণিয়োর রাজার কথা উল্লেখ না করে কেবল রানীর প্রসংগ কেন তুললাম। তার কারণ, এই রাজ্যে নারীর হাতেই থাকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। পুরুষের কোন শাসনাধিকার নেই। কেননা, সে দেশের জনসমাজ রাজপদে প্রকৃত একজন উত্তরাধিকারীকে পেতে চান। পুরুষরা ওখানে নিজেদের সন্তান সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করেন না। মহিলারা নিজেদের সন্তান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। এই জিয়েই নারীকে শাসনাধিকার দিতে সকলে আগ্রহী। রানীই প্রধান। তাঁর স্বামী প্রজামাত্র। স্ত্রীরূপে রানী তাঁকে যেটুকু অধিকার দিতে প্রস্তুত, তিনি সেইটুকুই মাত্র লাভ করে স্ব্ভুট্ট থাকেন। তার বেশী কিছু আশা করেন না।

# অধ্যায় আঠার

খনিতে হীরক ওজন করার প্রজতি, প্রচলিত বিভিন্ন রক্ষের সোনা ও রূপা। প্রমণের রাভা খাট। হীরার মূল্য নির্দ্ধারণের রীতি নীতি।

আমি এখন হীরকের ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিতে চাই। আমার বর্ণনা পাঠকদের কাছে হুর্বোধ্য হবে না আশা করি। আমার মনে হয় এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আর কেউ কিছু লেখেন নি। আমি প্রথমে বলবো এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রকার বাটখারার কথা।

রম্ল্কোটার খনিতে ১ ৡ ক্যারাট অর্থাৎ সাত গ্রেণ ধরে ওজন করার, প্রথা। কোলার খনিতেও এই একই ধারায় ওজন গ্রহণের কাজ চলে। বাংলাদেশে সোমেলপুরের খনিতে ওজন হয় রতি হিসেবে। এক রতি ৩ ৄ গ্রেন অথবা এক ক্যারাটের ৄ ভাগের সমান। শেষোক্ত ওজন প্রথাটি মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্বি প্রচলিত।

গোলকুতা ও বিজাপুর রাজ্যে ওজন গ্রহণের যে মাধ্যম তা ১টু ক্যারাটের সমতুল্য। পর্তুগীজরা ওজন করেন পাঁচ গ্রেণ মাতা ধরে।

ভারতে হীরা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ যে জাতীয় টাকা কড়ির মাধামে হয় এখন তার বিবরণ দেয়া যাক।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের যে রাজার কথা আমি বলেছি তাঁর রাজ্যে পাওনা মেটানো হয় টাকা দ্বারা। কারণ রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞাপুর রাজ্যের অন্তর্গত রমলকোটার নিকটবর্তী ছু'টি খনিতে নতুন এক প্রকার স্থল মুদ্রার প্রচলন। সেই মুদ্রা রাজার স্থলামে প্রবৃত্তিত। মুঘল সমাটের সংগে এ বিষয়ে কোন সম্পর্ক নেই। নতুন মুদ্রা সর্বদা সমান মূল্য বহন করে না। কখনও একটি মুদ্রার মূল্যমান ৩ টাকা। আবার কোন সময় তার কিছু বেশী কি কম। এই বিভিন্নতা ঘটে রাজ্যে ব্যবসার অবস্থাও উত্থান পতনের ফলে। ভদনুসারে মুদ্রা বিনিময় কারীরা সুলতান ও সুবাদারের সংগে বন্দোবন্ত করে কাজ চালান।

গোলকুণ্ডা স্লভানের অধিকারভুক্ত কোলার থনিতে মূল্য প্রদান হয় বিজ্ঞাপুর সুলতানের মুদ্রার সমতুলা নতুন স্বর্ণ মুদ্রা ঘারা। তবে কোলারে শতকরা এক থেকে চার ভাগ অধিক মূল্য বা লভাংশ দিতে হয় কিনবার ্সময়। কারণ তাদের মুদ্রার সোনা উন্নত পর্য্যায়ের। সেই খনিতে ব্যবসায়ীরা . অশ্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করেন না।

এই সকল স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী তাদের নিজ নিজ ফাান্টরীতে। এই কাজের জন্মে তাঁরা রাজার অনুমতি আদায় করেন কথনও পারম্পরিক চ্জি দ্বারা, কথনও বা জ্যোর পূর্বক। ইংরেজদের তুলনায় ওলন্দাজগণের মুদ্রা নির্মাণে শতকরা এক হুই অংশ অধিক ব্যয় হয়। কারণ তাদের মুদ্রা উৎকৃষ্টতর। খনির কর্মীরাও এই মুদ্রাই পছন্দ করেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ী কিছু ভূয়া সংবাদ পান যে খনিতে কর্ম্মরত ব্যক্তিরা অতি অমার্জিত এবং প্রায় বর্বর বললেও চলে। তাছাড়া গোলকুণ্ডা ও খনির অন্তবর্ত্তী রাস্তা অত্যন্ত বিপদজনক। সূতরাং ব্যবসায়ীরা গোলকুণ্ডাতেই থাকেন। সেখানে খনির মালিকদের প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করেন। তাঁদের কাছে বিক্রয়ের জন্মে হারক পাঠানো হয়। মূল্য প্রদানের কাজ চলে অতি পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা। তা বন্থ শতান্দী পূর্বে নির্মিত এবং লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত। মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল রাজা মহারাজারা রাজত্ব করেছেন তাদের সময়কার মুদ্রা। এই সকল প্রাচীন মুদ্রার মূল্যমান ৪ই টাকা, অর্থাং নতুনের তুলনায় এক টাকা বেশী। এই মুদ্রায় কিন্তু সোনা বেশী থাকে না। কাজেই ওজনে ভারি নয়।

আমি এর কারণ বিশ্লেষণ না করলে বিষয়টি সুস্পইট হবে না। বিনিময় কর্মচারী অর্থাং পোদ্ধার রাজাকে প্ররোচনা দিয়ে পুরোনা মুদ্রাকে নতুন করে গঠন করার ব্যবস্থা করেন না। এই বাবদ উক্ত কর্মচারী রাজাকে মোটা অংকের অর্থ প্রদান করেন। তার কারণ, তিনি পরে সেই পুরাতন মুদ্রা বাজারে চালিয়ে প্রভৃত লাভ করার অবকাশ পান। ব্যবসায়ীরা কখনও সেই স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়কারী দ্বারা পরখ না করিয়ে গ্রহণ করেন না। কতক মুদ্রার সীলমোহর হয়ত উঠে গিয়েছে। কিছু সংখ্যক নিয়পর্য্যায়ের, বাকি কিছু হয়ত ওজনে ঠিক নেই। অতএব ভালভাবে যাচাই না করে গ্রহণ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা। ফেরত দিতে গেলেও প্রচুর, ঝামেলা ঝঞ্জাট। তথন বিনিময়কারীকে পরথ করার জন্মে যা পারিশ্রমিক দিতে হয়েছে তত্বপরি আরও শতকরা পাঁচ কি ছয় পর্যন্ত ঘাটতি দিতে হবে। খনি কর্মীরাও এই কারণে বিনিময়কর্তাকে না দেখিয়ে তা গ্রহণ করেন না। তিনি ষাচাই করে মতামত প্রদান করার পরে তা গ্রহণ বর্জনের প্রশ্ন ওঠে। এ জন্মে

তিনিও সামাশ্য কিছু লভ্যাংশ রাখেন। এই কাজে সময় বাঁচানোর জন্মে একটি প্রথা আছে। এক হাজার, হ'হাজার স্বর্গমূদ্রার কিছু ক্রয় বিক্রয় হলে তা প্রথমে পোদ্দারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তিনি নিজের পাওনাটা বুঝে নিয়ে মুদ্রাগুলিকে পরীক্ষা করে একটা ব্যাগে পুরবেন এবং তার মুখ সীলমোহর দিয়ে বন্ধ করে দেবেন। তারপর টাকার মালিক হীরক কিনে তা কোন ব্যবসায়ীকে যদি দিতে চান তাহলে ব্যাগটি পোদ্দারের কাছে নিয়ে এসে তিনি নিজে সীল দেখে বলে দেবেন যে মুদ্রাগুলি পরীক্ষিত এবং কিছু নিকৃষ্ট মুদ্রা পাওয়া গেলে তার জন্যে তিনি দায়ী হবেন।

মূল্য গ্রহণ ব্যাপারে খনির লোকেরা মুখল সম্রাট ও গোলকুণ্ডার সুলতানের মুদ্রা গ্রহণ করেন নির্বিবাদে। এই চুই শাসকের মধ্যে সম্ভাব থাকাতে উভয়ের মুদ্রায় কোন প্রভেদ নেই।

সাধারণভাবে যা মনে হয় তদপেক্ষা ভারতবাসীদের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার মাত্রা তের বেশী। স্বর্ণমুদ্রাগুলি অতি ক্ষুদ্র। মোটা ধরণের কড়ে আংগুলের নখের মত জাকৃতির। সুতরাং তার কোন অংশে কিছু কাট ছাট করলে তা সহজেই নজরে পড়বে। এ জন্মে মুদ্রার অভ্যন্তর ভাগে ছোট ছোট ছিদ্র করে তাথেকে স্বর্গ রেণ্ল বের করে নেয়া হয়। সেই রেণ্ণর মূল্যেও নেহাং কম হয় না। ছিদ্রকে এমনভাবে নিপুন কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হয় যে মনেই হবে না যে কেউ তাকে স্পর্শ করেছে। গ্রাম অঞ্চলে অথবা নদীতে থেয়া পারাপারের সময় মাঝিকে একটি রূপার টাকা দিলে তারা তখুনি ওটিকে আগুনে ফেলে দেবেন। আগুনে পুড়ে তা সাদা থাকলে গ্রহণযোগ্য। কালো হয়ে গেলে একেবারে বাতিল। ভারতবর্ষের রূপা সাধারণতঃ অতি ইউরোপের আমদানী রোপ্য মুদ্রাকে তারা আবার উচ্চ পর্যায়ের। টাকশালে পাঠিয়ে নতুনরূপে গঠন করে আনেন। অনেকে মনে করেন ( আমার প্রথম যাত্রার জনৈক ব্যবসায়ী এই প্রসংগ তুলে আমার মনে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেছিলেন) যে খনি অঞ্চলে মশলা, তামাক, আয়না ইত্যাদি ও অক্যান্ত আরও সাধারণ জিনিসকৈ হীরকের সংগে বিনিময় করলে পূর্ব বর্ণিত অবস্থার প্রতিবিধান হতে পারে। আমার মনে হয় তারা আরও অধিকতর রূপে প্রতারিত হন। আমি তার প্রমাণও পেয়েছি। আমি এখন বুৰতে পেরেছি যে খনিতে যাঁরা হীরার ব্যবসা চালান তাদের প্রয়োজন হোল উত্তম সোনা সংগ্রহ করার এবং তা উৎকৃষ্টতর হলে আরও ভাল হয়।

এখন খনিতে যাবার রাস্তাঘাট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আধুনিক লেখকদের বর্ণনায় মনে হবে সেই রাস্তা ঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক, হক্ষহ এবং বাঘ সিংহ ও বর্বর মানুষে অধ্যুষিত। কিন্তু আমি তা দেখেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের। আমি বরং দেখেছি যে কোথাও কোনও হিংস্র পশুনেই। আর আঞ্চলিক অধিবাসীরা বিদেশীদের প্রতি যথেই সদিচ্ছা ও ভদ্রতা পোষণ করেন।

গোলকুণ্ডা সম্পর্কে বলা যায় যে স্থানটির অবস্থান প্রসংগে বিশেষ কিছু জানার নেই। মানচিত্রের সাহায্যে যা জানা যায় প্রকৃত অবস্থানের সংগে তার কোন মিল নাই। মুখ্য খনি অঞ্চল বমলকোটা ও গোলকুণ্ডার মধ্যবর্তী রাস্তা সম্বন্ধে স্বল্পই জানা যায়। আমি যে রাস্তা ধরে গিয়েছিলাম তা হচ্ছে এই—এই দেশের স্থানক ত্বত্বের পবিমাপ হয় ক্রোশ্ ধরে। ফরাসী চার লীগের সমতুল্য হোল এক ক্রোশ। গোলকুণ্ডা থেকে যাত্রা করে কৃষ্ণানদী হয়ে রসলকোটের খনি পর্যান্ত দূবত্ব সতের ক্রোশ। কৃষ্ণানদী ও বিজ্ঞাপুরের সীমানা নির্ধাবণ করে দিছে।

গোলকুতা ও কোলার খনিব মধ্যে ব্যবধান হোল ১৩% ক্রোশ।

স্থামি এখন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েব বর্ণনা দেব যা ইউরোপে সুবিদিত নয়।

তিন থেকে একশত ক্যারাট ওজনেব হীরার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ রীতি আলোচনার বিষয়। তিন ক্যারাটেব কম ওজনের হীরার কথা বলবো না। কেননা, তার দামের কথা যথেষ্ট সুবিদিত।

হীরা ক্রয়ের সময় সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার যে জিনিসটির ওজন কত এবং তা খাঁটি কিনা। আরও দেখতে হবে পাথরটি মোটা, চৌকো, কি রকমের এবং কোণগুলি নিখুঁত কিনা। পাথরের জেল্লা হবে চমংকার সাদা ও ঝক্ঝকে, কোন দাগ চিহ্ন ও চির্ ফাটা থাকবে না। অনেক পল্ কাটা পাথরেক বলা হয় "একটি গোলাপ"। আরও দেখা উচিত যে পাথরটি গোলালো অথবা ডিম্বাকার কি রকম। পাথরটির গড়ন ছড়ানো না স্থাকার, জেল্লা সব দিকে সমান কিনা, আর তাতে কোন দাগ ফাটাফুটো না থাকে তাও দেখে নিতে হবে।

আঙ্গোচ্য গুণ সম্পন্ন এক ক্যারাটের একটি হীরার মূল্য এগার পাউণ্ডের উপরে। অনেক, সময় বেশীও হয়। একই পর্যায়ের নিখুঁত পাথর যদি বারো ক্যারাটের হয় তাহলে তার মূল্য নির্ধারিত হয় নিয়োক্ত প্রথায়। হিসেবটি আমাদের লিভর্ মূদ্রায় করলে এই দাঁড়ায়। বারো সংখ্যক বারো একশভ চুয়াল্লিশ। এক ক্যারাটের দাম লিভার ১৫০ মূদ্রা বা কখনও বেশী। সূতরাং বার ক্যারাটের একটি হীরার মূল্য লিভরে হয়—১২×১২×১৫০ = ২৯৬০০ লিভর।

তবে নিখুঁত হীরার মূল্য স্থির হয় বিশেষ নিয়মে, অর্থাৎ এক ক্যারাটের ওজন ধরেই করার প্রথা।

যেমন, একখণ্ড পনের ক্যারাটের হীরা। নিখুঁত নয়। জ্বো নিয় পর্যায়ের। আকারেও নিকৃষ্ট। সারা গায়ে দাগ ও চির্। এই ধরণের এক ক্যারাটের একটি পাথরের দাম ষাট, আশী কি বেশী হলে একশত লিভরের বেশী হয় না। তাহলে পনের ক্যারাটের ক্ষেত্রে পনের গুণ বেশী ধরে হিসেব করলেই চলে। এই হিসেব অনুসারে বিচার করলে বোঝা যায় যে উত্তম ও নিখুঁত আর ক্রটিযুক্ত ছুই প্রকার পাথরের দাম কত পার্থক্য।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম হু'টি হীরকের একটি আছে এশিয়াতে মুঘল বাদশার হাতে। আর দ্বিতীয়টির মালিক হলেন ইউরোপের তাসকানির ডিউক। অতি চমংকারভাবে তা কাটা ও পালিশ করা।

মহান মুঘল বাদশার হীরকটির ওজন ২৭৯ ক্র ক্যারাট। সেটির জেল্লা নিখুঁত, আকার উত্তম। তবে সামাশ্য একটু দোষ আছে। পাথরটির নীচের দিকে কিনারায় একটি ছিন্ত।

তাসকানির ডিউকের হীরাটির ওজন ১৫৯২ ক্যারাট। অতি স্বচ্ছ এবং উত্তম আকৃতির। চারদিকে পলকাটা। খানিকটা লেবুর রঙের মত আভা-যুক্ত। তার এক এক ক্যারাটের মূল্য আমার মতে ১৩৫ লিভর মুদ্রা। অতএব গোটা পাথরটির দাম হবে তৃই মিলিয়ন, ছয়শত আট হাজার তিনশত পঁয়বিশ লিভর।

খনির লোকদের ভাষায় এই পাথরকে বলা হয় 'ইরি' (হীরা)। ভৃকী, পারসীক ও আরবী ভাষায় বলে 'থল্মস্'। ইউরোপীয় ভাষা সমূহে ভায়মণ্ড ব্যতীত আর কোন শব্দের প্রচলন নেই।

খনি অঞ্চলে আমি কয়েকবারই যাতায়াত করেছি। অল্প কথায় এখানে আমি যা বিবৃত করলাম তা আমার চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ফলশুতি। ঘটনাচক্রে আমার বর্ণনা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যদি অশ্য কেউ এই বিষয়ে কিছু লিখে থাকেন বা বর্ণনা করেছেন এমন হয় তবে তা আমার প্রদত্ত রিপোর্ট থেকেই সংগৃহীত।

## অধ্যায় উনিশ

#### রঙীন পাথর ও তার আকর

প্রাচ্যদেশে মাত্র ত্ব'টি স্থানে রঙীন পাথর পাওয়া যায়। তাহোল—
পেগুরাজ্য ও সিংহল দ্বীপ। প্রথমটি পার্বত্য প্রদেশ। স্থানটি সিরেন
(আভা?)। বারো দিনের যাত্রা পথের ব্যবধানে এবং উত্তর মুখো।
পর্বতটির নাম কেপ্লান (কিয়াতপিয়েন)। স্থানীয় খনিতেই অধিকাংশ
চুনী, স্পিনেল ব। চুনীর জননী, হলদে তোপাজ, নীল ও সাদা স্থাকায়ার,
হায়াসিথ, এমেথিই এবং আরও নানা প্রকার বিভিন্ন রঙের পাথর পাওয়া
যায়। সুদৃচ পাথরের সংগে অন্থ রকমের নরম পাথর যা পাওয়া যায় তাকে
স্থানীয় ভাষায় বলে 'বচন'। তা বিশেষ মূল্যবান নয়।

পেগুর রাজা যে সহরে বাস করেন তার নাম সিরেন। রাজ্যের বন্দরটির নাম আভা। আভা থেকে সিরেনে যেতে হলে বড় চওড়া নৌকাতে চড়তে হয়। সময় বায় হয় ঘাট দিন। বনভূমির জ্বে স্থলপথে যাওয়া চলে না। সেই বন জ্বল বাঘ সিংহ ও হাতীতে পরিপূর্ণ। সমগ্র পৃথিবীতে এই স্থানটি দরিদ্রতম। রুবি রড় ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। তাও পরিমানে ভেমন প্রচুর নয়। মূল্য বাবদ বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্থ আয় হয় না।

সংগৃহীত প্রস্তররাজি মধ্যে উত্তম গুণসম্পন্ন তিন চার ক্যারাটের জিনিস পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ওখানকার জিনিস অক্যত্র নিয়ে থাওয়া সম্পর্কে বিধি নিষেধ অতি কঠোর। রাজা যে জিনিস পরখ করে দেখেন নি তা ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া চলে না। যা উৎকৃষ্ট তা তিনি রেখে দেন। আমার সমস্ত ভ্রমণ যাত্রায় ইউরোপ থেকে এশিয়াতে চুনী রড় নিয়ে প্রচুর লাভ করেছি। ভিনসেন্ট ল্য রাজ বর্ণনা দিয়েছেন যে রাজার প্রাসাদে ডিমের মত সাইজের রুবি তিনি দেখেছেন। সে বিষয়ে আমার কিন্ত যথেষ্ট সম্পেহ আছে।

উত্তম পর্যায়ের কিছু চুনীর দাম নিয়রপ। আমার বিভিন্ন জমণ যাত্রায় আমি মসলিপত্তন ও গোলকুণ্ডায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। তখন ব্যবসায়ীদের তা বিক্রী করতে দেখেছি। চুনীরত্ন বিক্রী হয় রতি হিসেবে। এক রতি ৩২ প্রেণ বা টুক্যারাটের সমতুলা। মূল্য দান হয় পুরাতন মর্প

মুদ্রাতে। সেই মুদ্রা সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ছয় রতি ওজনের একটি নিখুঁত চুনীর জন্মে যে কোন দাম আশা করা যায়। ওদেশে যাবতীয় রঙীন পাথরকেই চুনী বলা হয়। কেবল রঙের পার্থক্য। পেগুর ভাষাতেও তদনুরপ। যেমন, স্যাফায়ারকে বলে নীল রুবি, এসেথিফকৈ বেগুনী, আর ভোপাজকে হলদে রঙের চুনী বলা হয়। অক্যামগুলিও রঙের দিকেই কেবল ভিয়।

বিক্রেতারা নিজেদের লভ্যাংশ সম্বন্ধে এত সচেতন ও সতর্ক যে খুব ভাল জিনিস হলেও কাউকে তারা প্যাকেট খুলে চুনীরত্ন দেখাবেন না। দেখবার আগে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে জিনিস না কিনলেও বিক্রেতাকে সামাশ্র কিছু উপহার, যেমন একটি পাগড়ী বা একটি কোমরবন্ধ দিতে হবে। তবে কেউ যদি তাদের সংগে অতি উদার ব্যবহার করেন তাহলে তাদের সমস্ত ভাগুার খুলে দেখাবেন। তার ফলে কিছু ক্রয় বিক্রয়ের কাজও হয়ত চলবে।

প্রাচ্য খণ্ডের আর যে স্থানটিতে চুনী ও অন্যান্য রঙীন পাথর পাওয়া যায় তাহল সিংহল দ্বীপের একটি নদী। দ্বীপের কেল্রে অবস্থিত একটি পর্বত নদীটির উৎস স্থল। বর্ষাকালে নদীবক্ষ অতি মাত্রায় স্ফীত হয়। তিন চার মাস পর সেই জলোচছাুস হ্রাস পায়। তখন দরিদ্র জন সমাজ সেই নদী-বক্ষের বালুরাশিতে অনুসন্ধান চালিয়ে চুনী, স্যাফায়ার ও তোপাজ সংগ্রহ করেন। এই নদীতে প্রাপ্ত পাথর পেগুর পাথর থেকে তের বেশী সুন্দর ও স্বচ্ছ।

একটি বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। যে পর্বতশ্রেণী পেগু থেকে ক্যাম্বোডিয়া রাজ্য পর্যান্ত এগিয়ে গিয়েছে তার বিশেষ কয়েকটি অংশে চুনী পাওয়া যায়। সেখানে বেশী পাওয়া যায় 'বালাস' চুনী আর স্পিনেল, স্যাফায়ার ও তোপাজ। সেই পর্বতমালায় স্বর্গখনিও আছে। রেউ চিনির গাছও জন্মায় সেখানে। এই গাছের অতি মাত্রায় প্রসিদ্ধি। কারণ এশিয়ার অভান্ত স্থানের গাছের মত তা ক্রত নইট হয় না।

ইউরোপেও ত্ব'টি জায়পায় রঙীন পাথর উংপন্ন হয়। স্থান ত্ব'টি মুখ্যতঃ বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরী। বোহেমিয়ার একটি খনিতে নানা আকারের চক্মকি পাথর পাওয়া যায়। তার মধ্যে কডকগুলির আকার ডিমের মত। কডক গুলির সাইজ হাতের মুঠোর তায়। কিছু পাথর ভাঙ্গলে তা থেকে চুনীর জুণ বেরোয়। আর তা পেগুতে প্রাপ্ত চুনীর মতই সুন্দর ও সূদৃঢ়। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন হাঙ্গেরীর ভাইসরয়ের সংগে প্রাণে ছিলাম। আমি সেই সময় তাঁর অধীনে কাজ করতাম। টেবিলে বসার মুখে তিনি হাত ধুয়েছিলেন ফ্রীতল্যাণ্ডের (ফ্রীনল্যাণ্ড?) ডিউক জেনারেল ওয়ালেন-ন্টানের সংগে একত্রে। তিনি জেনারেলের হাতে একটি চুনীরত্বের আংটি দেখে খুব প্রশংসা করেন। পরে শুনলেন যে সেই পাথরের খনি বোহে-মিয়াতে। তখন তিনি, আরও প্রশংসামুখর হয়ে উঠলেন। আর ভাইসরয়ের যাত্রাকালে তিনি তাঁকে একশত খণ্ড চকমকি পাথর উপহার দিলেন একটি ঝুড়িতে করে। আমরা হাঙ্গেরীতে ফিরে গেলে ভাইসরয় সমস্ত পাথর ভেঙ্গে টুকরো করালেন। একশত চক্মকি পাথরের মধ্যে ছু'টি মাত্র এমন ছিল যার মধ্যে চুনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তার একটি পাঁচ ক্যারাট ওজনের, আর দ্বিতীয়টি এক ক্যারাটের।

হাঙ্গেরীর একটি খনিতে 'ওপাল' পাথর পাওয়া যায়। পৃথিবীর আর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

টারকুইজ্ব উৎপন্ন হয় একমাত্র পারস্যে। তা পাওয়া যায় হ'টি খনিতে।
একটির নাম "প্রাচীন পাহাড"। মেসেদের উত্তর পশ্চিমদিকে তিন দিন
যাত্রাপথের ব্যবধানে তার অবস্থিতি। নিশাপুর নামে একটি বড় সহরের
কাছাকাছি। আর একটির নাম "নতুন"। পূর্বোক্তটির সংগে ৭র দূর্বছ
পাঁচ দিনের যাত্রাপথ। নতুন খনির পাথর নিক্ষী ধরণের নীলরঙের। এক টু
খানি সাদাটে ভাবের। খুব পছন্দসই জিনিস নয়। অল্প মূল্যে যত ইচ্ছা
কেনা যায়। পারস্যাধিপতি বহু বছর পূর্বে 'প্রাচীন পাহাডে' পাথর কাটার
কাজ অত্য লোকদের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর নিজের জত্যেই কেবল
তা উন্মুক্ত। এর কারণ ওদেশে জরির কাজ করেন যে স্বর্ণকারগণ তাবা
ব্যতীত আর কোন লোক সোনার কাজ করেন না। তারা আবার সোনার
উপরে মীনার কাজ করতে পারেন না। কোন নকসা বা খোদাইএর কাজেও
ভারা অনভিজ্ঞ। সূতরাং ওখানে তরবারী, ছুরিকাও অন্যান্য জিনিসের
হাতলে অলঙ্করণের জত্যে প্রাচীন পাহাড়ের টারকুইস্ পাথরই ব্যবহৃত হয়
এনামেলের কাজ্বের পরিবর্তে। এই পাথরকে কেটে কেটেই পুষ্প পত্রালির
নকসা এবং স্কারও নানাবিধ রূপাকৃতি তৈরী করে নিতে হয়। মণিকারগণই

তা করেন। জিনিসগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয় এবং তা করতে খাটুনিও যথেষ্ট। তবে নকসার কল্পনায় কোন নৈপুন্ম বা শিল্পবোধ নেই।

মরকতমণি প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে অনেকের মনেই একটি পুরানো ভাত ধারণা আছে যে উক্ত পাথর মূলতঃ প্রাচ্য দেশেই পাওয়া গিয়েছিল। (আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে এ বিষয়ে অশু চিন্তা কেউ করতে পারেননি)। ভার ফলে অন্যাপি অধিকাংশ মণিকার ও কারুকুংরা একটি অত্যুজ্জ্বল মরকভ মণি দেখলে তাকে একটু নিম পর্য্যায়ে নামিয়ে বলতে চান যে ওটি প্রাচ্য দেশীয় রত্ন ( অথচ পূব্ব দৈশে ইহা কখনও উৎপন্ন হয়নি )। আমার বলতে বাধা নেই যে আমাদের মহাদেশে এমন কোন জায়গা খুঁজে পাইনি যেখানে এই জাতীয় মণিরত্ন উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমি এটাও নিশ্চিত জেনেছি যে পূব্ব কিলের মূল ভূখণ্ডে বা দ্বীপময় অংশে কোথাও এ জিনিস কখনও জন্মায়নি। আমাব সমুদয় ভ্রমণ যাত্রায় আমি বিশেষভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু কেউ বলতে পারেননি যে এশিয়ার কোন জায়গাটিতে এই জিনিস জন্মায়। তবে একথা সত্য যে আমেরিকা আবিষ্কৃত হলে কিছু পরিমাণ খরখরে ধরণের অমার্জিত পাথর প্রায়ই দক্ষিণ সাগরের পথ ধরে পেরু থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হোড। সেখান থেকে আবার ইউরোপে চালান যেত। সেজতে তাকে 'প্রাচ্য দেশীয়' আখাদানের কোন যৌক্তিকতা নেই। কিম্বা এর উৎসম্থল পূকা দেশে এই মতেরও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এই জাতীয় আমদানীর ফলে সারা ইউরোপে মরকত মণির কিছু মাত্র অভাব দেখা যায়নি। এখন সেই প্রথ বন্ধ হওয়ার ফলে সমস্ত জিনিস চলে যায় উত্তর সাগরের (আটলাণ্টিক) পথ ধরে স্পেনে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আমি দেখেছি যে ফ্রান্সে যে দরে এমারেও বিক্রী হয় তদপেক্ষা শতকরা বিশ ভাগ কম মূল্যে ভারতবর্ষে তা সংগ্রহ করা যায়।

আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নৌ চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকাবাসীরা দ্বীপপুঞ্জে পৌছোলে বাংলাদেশ, আরাকান, পেগু, গোয়া, এবং আরও নানাস্থানের অধিবাসীরা সব রকম কাপড় চোপর ও প্রচুর পালিশ করা রত্ন পাথর, যেমল হীরা, চুনী এবং তংসহ সোনারূপার জিনিস, রেশমী বস্ত্র, পারসীক গালিচা নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তবে একটি বিষয় জানা দরকার যে তারা সরাসরি

আমেরিকানদের কাছে কিছুই বিক্রী করতে পারতেন না। তাদের বিক্রী করার সুযোগ হোত কেবলমাত্র ম্যানিলাবাসীদের কাছে। তারপর সেই জিনিস প্রথম বিক্রেতারা স্থান ত্যাগ করলে আবার বিক্রয় হয়। তদনুরূপ কেউ যদি উত্তর সাগরের রাস্তাধরে গোয়াথেকে স্পেনে যাবার অনুমতি লাভ করেন, তাহলে তাকে ফিলিপাইন পর্যান্ত শতকরা আশী অথবা একশত দিতে হবে টাকাকড়ি প্রেরণের জন্মে। আর কিছু ক্রয়ের জন্মে অনুমতি না পেলেও তা দিতে হবে। এই রীতি আরও চলে ফিলিপাইন ও নবস্পেনের অন্তর্বা যাত্রা পথে।

[ এই ঘটনা হোত ওয়েইট ইণ্ডিজ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে। কারণ তখন ব্যবসায়ীরা এই সুন্দর রাস্তা অতি হুরুহ উপায়ে অতিক্রম করে ইউরোপে আসতেন। অনুংকৃষ্ট জিনিসপত্র দেশে থাকতো। আর বাকী সব চলে যেত ইউরোপে]।

# অধ্যায় কুড়ি

#### মুক্তার কথা এবং তা কোণার উৎপন্ন হর

মুক্তা উৎপন্ন হয় পূক্র ও পশ্চিম সাগরে। পাঠকের সক্তৃতির জল্যে এবং এই বিষয়ে কিছু অনুল্লিখিত থাকে এই অশংকায় আমি আমেরিকা ভ্রমণ না করলেও যে সকল স্থানে মুক্তা সংগৃহীত হয় তাদের সকলের কথাই বলবো। আর তা শুরু করবো প্রাচ্য দেশকে ধরেই।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে পারস্ত উপসাগরের বাহরেন দ্বীপকে ঘিরে একটি মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্র আছে। ওটির মালিকানা পার্য্য সম্রাটের। ওখানে একটি উত্তম কেল্লা আছে। তার মধ্যে তিনশত সৈন্মের একটি বহর রয়েছে। এই দ্বীপের পানীয় জল এবং পারস্য উপকূলের ব্যবহার্য্য জল নোনা। স্বাদও বিকৃত। স্থানীয় অধিবাসীরাই কেবল তা পান করতে পারেন। বিদেশীদের পক্ষে উত্তম জল সংগ্রহের কাজ বায় বহুল। কারণ তা সংগ্রহকারীদের সাগরের মধ্যে আধ লীগ আন্দান্ধ এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বীপভূমি থেকে সেস্থান প্রায় ঘুই লীগ দূরে। নৌকাতে করে যারা জল সংগ্রহের জন্মে যান, তারা সংখ্যায় থাকেন পাঁচ কি ছয় জন। হু'জন লোক সাগর তলে ডুব দিয়ে জল তোলেন। তাদের কেশমর বল্পে ছ'টি চারটি রোতল ঝোলানো থাকে। অতল সমুদ্রের গ্রহ্মরে গিয়ে জল ভর্ত্তি করে বোতলের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ফেলতে হয়। সমুদ্রের তলদেশে হুই তিন ফুট গভীরে জল উৎকৃষ্ট তো বিটেই, বরং পানীয় হিসেবে তাকে সব্বেশিংকৃষ্ট বলা চলে। জল সংগ্রহের জ্ঞলে যারা সমুদ্র গহ্বরে নেমে যান তাদের সংগে নৌকারোহীদের যোগ সংযোগ থাকে একটি দড়ির মাধ্যমে। নীচেকার লোক দড়িতে টান দিলে নৌকারোহীরা বুঝতে পারেন যে তাদের কাজ শেষ হয়েছে. এবার টেনে তুলতে হবে।

পর্তুগীজরা অর্মাস ও মাসকাট দখল করার পরে কোন নৌকা সাগরে কিছু সংগ্রহের জ্বতো নামলে তাকে তাঁদের অনুমতি বা অনুজ্ঞাপত্র সংগ্রহ করতে হয়। সেজতো পনেরটি আব্বাসী মুদ্রা জমা দেবার প্রথা ছিল। অনুজ্ঞাপত্র সংগ্রহ না করে যারা সমুদ্রে নামতেন তাদের ভুবিয়ে দেবার জ্বতো বহু সংখ্যক ছুই মাস্তলের ছোট জাহাজ্ব নিযুক্ত রাখা হোত। তারপর

আরবগণ মাসকাট পুনর্দখল করলো। উপসাগরের পর্তুগীজ্বদের সর্বময় কর্তৃ ও আর অক্ষুণ্ণ রইল না। এমতাবস্থায় যারা সমুদ্রে জিনিস সংগ্রহ করতে যেতেন তাদের কাজ সফল হোক কি, না হোক, মাত্র পাঁচটি আবাসী মুদ্রা প্রদান করলেই চলতো। আর তা পেতেন পারস্থোর সম্রাট। ব্যবসায়ীরা প্রতি হাজার ঝিনুকের জন্মে সামাশ্য কিছু দিতেন সেই রাজাকে।

মুক্তা সংগ্রহের দ্বিতীয় কেন্দ্র বাহরেণের বিপরীত দিকে আরবীয়-ফেলিকস উপক্লে। স্থানটি এল্-কাতিফ সহরের সন্নিকটে। এই জায়গাটি ও পার্শ্বর্তী অঞ্চলসমূহ আরবের শাসক শাসন করেন।

ওখানে সংগৃহীত মুক্তার অধিকাংশ বিক্রী হয় ভারতবর্ষে। কারণ ভারতীয়রা আমাদের মত খুঁতখুঁতে স্বভাবের নন। যা কিছু উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, নিটোল রূপের গোলাকার বা বিকৃত গড়নের সব সেখানে চলে। প্রতিটি জিনিসের মূল্য স্বতন্ত্র এবং সমস্তই বিক্রীর যোগ্য। কিছু পরিমাণে যায় বসোয়াতে। পারস্থ ও রাশিয়াতে যাযায় তার বিক্রয় কেন্দ্র নক্রন্ত কংগোতে। অর্মাস থেকে তার দূরত্ব তু'দিনের যাত্রা পথ। আমি যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করলাম সেখানকার এবং এশিয়ার অন্থান্থ অংশের লোকেরা সাদা অপেক্ষা হলদে আভার মুক্তা বেশী পছন্দ করেন। শোনা যায় যে ঈষং সোনালী আভার মুক্তা কখনও তার জেল্লা হারাঘ না। কিন্তু শ্বেত-শুত্র হলে তা ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করে না। দেশের উষ্ণ আবহাওয়া এবং মানব দেহের ঘর্ম নিঃসরণের ফলে মুক্তা বিশ্রী ধরণের হলদে ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

অর্মাস উপসাগরের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে এই বিষয়ে আরও কিছু বলতে চাই। তা আমার পারস্থা দেশ সম্পর্কিত বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ হবে। বিষয়টি হোল—আরব শাসকের চমংকার একটি মুক্তা। তিনিই পর্তুগীজদের হাত থেকে মাস্কাট পুনরধিকার করেছেন। তারপর তিনি মাস্কাটের স্বলতান ইমেনহেক্ট নাম গ্রহণ করেছেন। পূর্বে তাঁর নাম ছিল নোবেনুয়ের আসক বিন্-আলী। প্রদেশটি অতি ছোট। তবে আরবীয়—ফেলিক্স্ মধ্যে সর্বোত্তম। সেখানে জনসমাজের প্রয়োজনীয় যা জন্মায় তা হোল, নানা রকমের চমংকার সব ফল। তার মধ্যে আবার অত্যধিক চিত্তহারী হচ্ছে আংগুর। তার ঘারা অতি উচ্চাক্রের সুরা প্রস্তুত করা যায়। এই রাজার হাতেই আছে পৃথিবীর সুক্রেরতম মুক্তা।

সেটি কেবল সাইজের জন্মেই বিখ্যাত নয় অথবা নিখুঁত গোলাকারও নয়। ওজন মাত্র ১২১৬ ক্যারাট। কিন্তু এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে তার মধ্যে দিয়ে পুরো আলো ঠিক্রে পড়ে।

অর্মাসের বিপরীত দিকের উপসাগর আরবীয় ফেলিক্স্ থেকে পারস্থ উপকৃল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক বারো লীগ প্রশন্ত। আরব ও পারস্থের মধ্যে মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্ক থাকায় মাস্কাটের রাজা অর্মাসের খানের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। খান সাহেব তখন রাজাকে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে অভ্যর্থনা করেন।

সেই উৎসবে তিনি ইংরেজ, ডাচ ও অক্যান্য সব ফ্রাঙ্কদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমিও ছিলাম নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। উৎসব পর্ব অন্তেরাজা তাঁর গলায় ঝোলানো একটি ছোট থলের মধ্যে থেকে সেই মুক্তাটি বের করে খান ও সমবেত ব্যক্তিদের দেখান। খান সেটি কিনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উদ্দেশ্য, পারস্য সম্রাটকে উপহার প্রদান। তিনি মুক্তাটির মূল্য বাবদ হৃ'হাজার তোমান মুদ্রা দানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা সেটিকে হস্তান্তরিত করতে রাজী হননি। তারপব সাগর পার হওয়ার সময় আমি এমন একজন বেনিয়ানের সংগে পরিচিত হয়েছিলাম যাকে মুঘল সম্রাট উক্ত রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন সেই মুক্তাটি ক্রয়ের প্রস্তাব দানের জল্যে। তিনি নম্ব হাজার পাউগু মুদ্রা মূল্যদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা তা গ্রহণ করেননি।

এই বিবরণে মণিরত্ব প্রসংগে একটি বিষয় সুস্পই হয়ে উঠবে যে উৎকৃষ্ট রত্নরাজি কেবল ইউরোপেই কদর পায় না। ইউরোপ থেকে তা এশিয়াতেও যায় প্রচুর পরিমাণে। আমিও একাজ করেছি। দেখেছি যে মূল্যবান পাথর ও মুক্তার সৌন্দর্য সুষমা যদি অসাধারণ হয় তাহলে এণিয়াতে তার কদর হয় অতিমাত্রায়। তবে চীন ও জাপানের কথা ওঠেনা। সেখানে এ জিনিসের কোন কদর নেই।

পূর্বদেশে মুক্তা সংগ্রহের আর একটি কেন্দ্র আছে সিংহল দ্বীপের মানার সহরের নিকটবর্ত্তী সাগরে। সেখানে সংগৃহীত মুক্তাবলী অত্যধিক সুন্দর। সর্বত্র সংগৃহীত মুক্তার মধ্যে নিখুঁত গোলাকার হিসেবে ও জেল্লার দিকে এর জুড়ি নেই। তবে তিন চার ক্যারাটের বেশী ওজনের মুক্তা কচিং কখনও পাওয়া যায়।

জাপানের উপকৃলেও অতি চমংকার সাইজ ও রঙের মুক্তা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। তা আবার সংগ্রহ করা হয়না। কার্ণ, আমি পূর্বেও বলেছি যে জাপানীরা মুক্তা প্রিয় নন।

বাহরেন ও এল্কাতিকে প্রাপ্ত মুক্তা যদিও ঈষং হলদে আভাযুক্ত তাহলেও ছা মানারের মুক্তার মতই কদর লাভ করে। একথাও আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। সমগ্র পূর্বদেশ জুড়ে শোনা যায় যে সেই মুক্তারাজি সুগঠিত ও পরিপক্ত। তার রঙ কখনও পরিবর্তিত হয়না।

আমি এখন পাশ্চাত্য দেশে মুক্তা সংগ্রহের রীতি আলোর্চনা করবো। কেন্দ্র সমূহ মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত। সেখানে পাঁচটি কেন্দ্র আছে। তাদের অবস্থান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরপর সাজানো।

প্রথমটি কুবাগুয়া দীপের কাছে। তার আয়তন মাত্র তিন লীগ। মৃদ্ ভূথগু থেকে দৃরহ পাঁচলীগ। সাউথ দোমিনিকে থেকে একশত ষাট লীগ দৃরে। স্থানটি স্পেন উপদ্বীপে অবস্থিত। অত্যন্ত অনুর্বর জায়গা। কোন জিনিস পাওয়া যায় না। জলের অভাব অত্যধিক। তথাকার বাসিন্দারা মৃল ভূথগু থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হন। প্রতীচ্য খণ্ডে এই দ্বীপটির বিশেষ রকম খ্যাতি। তার কারণ, মুক্তা সংগ্রহের অধিকাংশ কেন্দ্র সেখানে অবস্থিত। তবে ওখানে প্রাপ্ত সর্বর্হং মুক্তা পাঁচ ক্যারাটের বেশী ওক্ষনের হয় না।

দিতীয় সংগ্রহ কেন্দ্র মারগুয়েরাতে অর্থাৎ মুক্তাদ্বীপে। স্থানটি কুবাশুয়ার এক লীগ দূরে। আয়তনে অনেক বড়। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস ওখানে পাওয়া যায়। তবে জলাভাব কুবাশুয়ারই মত। জলের জ্বশ্যে যেতে হয় কাদিজের সন্নিকটে কুমানা নদীতে। আমেরিকার পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে এইটি যে বৃহত্তম তা নয়। তবে মোটামুটি প্রধান। ওখানে প্রাপ্ত মুক্তা নিখুঁত ভাব অর্থাৎ স্বচ্ছতা ও আকারে অক্যান্ত মুক্তাকে হার মানায়। শেষোক্ত স্থানে সংগৃহীত একটি মুক্তা আমার ছিল। সেটি অতি উত্তম আকারের নাস্পাতির মত। উজ্জ্বাও চমংকার। ওজন পঞ্চান্ন ক্যারাট। সেটি আমি মুঘল সম্রাটের মাতুল শায়েস্তা খানকে বিক্রী করেছি।

অনেকে শুনে বিশ্মিত হন যে মুক্তা ইউরোপ থেকে পূর্বদেশে আমদানী হয়। আর তা প্রচুর পরিমাণে। এর মুখ্য কারণ, পশ্চিমদেশের গ্রায় অভ অধিক ওজনের মুক্তা প্রাচ্য অঞ্চলের সংগ্রহ কেক্সে পাওয়া যায় না। বড় মুক্তার জন্মে ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার রাজা মহারাজারা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঢের বেশী উচ্চমূল্য দিয়ে থাকেন। আর তা কেবল মুক্তার জন্মেই নয়। সর্ববিধ মণিরত্নের জন্মেই দিতে প্রস্তুত। বিশেষ করে তা যখন সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়, তখন। তবে হীরার ক্ষেত্রে তা হয় না।

মূল ভূথণ্ডের সন্নিকটে তৃতীয় মুক্তা সংগ্রহ কেন্দ্র আছে কোমোগোভিতে। চতুর্থটি রয়েছে একই উপকৃলে রিওদেল হচাতে। পঞ্চম ও শেষটির অবস্থান রিওদেলাহচার ষাট লীগ দূরবর্তী সেন্ট মার্থাতে।

আলোচ্য তিনটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উত্তম ওজনের মৃক্তা উৎপন্ন হয়। তবে তার আকার, গড়ন ভালো নয়। রঙ্ও সীসার মত আমেজসম্পন্ন এবং মলিন।

পরিশেষে স্কটল্যাণ্ডের মুক্তার কথা আলোচনা করা যাক। ব্যাভেরিয়ার নদীসমূহে প্রাপ্ত মুক্তা দারা কণ্ঠহার তৈরী হয় এবং তার মূল্যও নেহাং কম নয়। কিন্তু তাহলেও পূর্বদেশ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুক্তার সংগে তার তুলনা হয় না।

মৃক্তা সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্ত্তী লেখকদের কেউ-ই সম্ভবতঃ একথা লেখেননি যে কয়েক বছর আগে জাপানের উপকৃলভাগের একটি বিশেষ অংশে মৃক্তা সংগ্রহের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ওল্পশান্তদের সংগৃহীত সেখানকার কিছু মুক্তা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তার রঙ ও জেল্লা অতি চমংকার। সাইজেও বেশ বড়। কিন্তু গড়ন অসমান। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে জাপানীরা মুক্তাপ্রেমী নন। এই জিনিস সম্বন্ধে তারা আগ্রহী হলে এই অনুসন্ধান উপলক্ষ্য করে সম্ভবতঃ আরও কিছু তীরভূমি ও চড়া আবিষ্কৃত হবে যেখানে আরও উংকৃষ্ট জিনিস পাওয়া যেতে পারে।

এই পর্যায়টির শেষে মৃক্তা সম্বন্ধে আমাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে হবে। আর তা হবে বিভিন্ন মৃক্তার রঙ, জেল্লা সম্পর্কে। মৃক্তার কিছু সংখ্যক অত্যন্ত শ্বেত শুভ, বাকি কতক হলদে ভাবাপন্ন। কিন্তু হয়ত কালো। সীসার মত রঙেরও অনেক দেখা যায়। শেষোক্তটি পাওয়া যায় কেবলমাত্র আমেরিকাতে! মৃক্তার এই প্রকার রঙ হয় সমৃদ্র গহরম্থ প্রকৃতির প্রভাবে। পূর্বদেশের তুলনায় ওখানকার সমৃদ্র গহর অধিকতর কর্দমাক্ত।
স্পেনীয় নৌবহরের একটি মাল বাহী জাহাজে প্রলোকগত এম. হু, জর্তিনের

ছয়টি নিখুঁত রূপেব গোলাকার মুক্তা ছিল। তা জেট্ পাথরের মত কালো।
সব শুদ্ধ তার ওজন ছিল বারো ক্যারাট। তিনি তা আমাকে দিয়েছিলেন
অস্থাশ্য জিনিসের সংগে পূর্বাঞ্চলে নিয়ে যাবার জন্মে। উদ্দেশ্য ছিল যদি বিক্রী
করা যায়। কিন্তু আমাকে তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ
সেই সম্পর্কে কারোর কোন আগ্রহ দেখা যায়নি।

মুক্তার রঙ হলদে হওয়ার মূলে কিছু কারণ থাকে। তা হচ্ছে যে জেলেরা বিনুক বিক্রৌ করেন ভূপাকার করে। ব্যবসায়ীরা তা কিনে চৌদ্দ পনের দিন সময় কাটিয়ে দেন। তারপর মুক্তা বের করাব ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে শুক্তির মুখ হয়ত নিজে থেকেই খুলে যেতে থাকে। সেই সময়ক্ষেপের ফলে বিনুকের মধ্যে যে জল থাকে তা শুকিয়ে যায়। যদি সামাশ্য একটু থেকেও যায় তা বিকৃত ও দৃষিত হয়ে ওঠে। সেই জলের সংস্পর্শে গিয়ে মুক্তা হলদে রঙ্ব ধারণ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিনুকের জল স্বাভাবিক পরিমাণে ও অবস্থায় থাকলে মুক্তা সর্বদাই শ্বেত শুভ থাকে।

শুক্তি নিজে থেকে খুলে যাবে এইটিই নিয়ম এবং সকলেই তা চান।
মানুষ যেভাবে জোর করে ঝিনুকের মুখ খোলার চেফ্টা করেন ভাতে মুক্তার
ক্ষতি হতে পারে। মাল্লার প্রণালীর ঝিনুক পাবস্ত উপসাগরের শুক্তি থেকে
পাঁচ ছয় দিন আগে স্বাভাবিক ভাবেই খুলে যায়। এর কারণ মাল্লারে
অত্যধিক উত্তাপ। জায়গাটির সংগে উত্তর অক্ষাংশের ব্যবধান দশ ভিগ্রী।
আর বাহরেন দ্বীপের অবস্থান প্রায় সাতাশ ডিগ্রী। স্থতরাং মাল্লারে
আহরিত মুক্তারাজি মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হলদে রঙের। পরিশেষে
বলা যায় যে প্রাচ্য দেশের লোকদের সাদা মুক্তা প্রসংগে রুচি অনেকখানি
আমাদেরই মত। আমি সর্বদাই মন্তব্য করেছি যে—শুক্রতম মুক্তাই তাঁদের
পছন্দ। তাঁদের আরও পছন্দের জিনিস হোল উত্তমরূপের সাদাহীরা,
ক্রটি ও নারী।

## অধ্যায় একুশ

শুক্তি মধ্যে মুক্তা সৃষ্টির রহস্ত। মুক্তা সংগ্রহের সময় ও রীতি-পদ্ধতি।

একটি বিষয় আমার আজানা নয় যে কতিপয় প্রাচীন লেখকের বর্ণনানুসারে সাধারণ একটা বিশ্বাস আছে যে মুক্তার জন্ম হয় আকাশ করা শিশির
বিন্দু থেকে। আর তা-ই দেখা যায় প্রতিটি শুক্তির মধ্যে। কিন্তু সেই
গ্রন্থকারগণের এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল না। আর
বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝিনুক কখনও সমুদ্র গহরর থেকে নড়েনা
বা উপরে জেসে ওঠে না। সমুদ্রের অতলে শিশির বিন্দু সরাসরি প্রবেশ
করতে পারে না। ঝিনুক তুলতে হলে অনেক সময় বারো হাত গভীরে ডুব
দিতে হয়। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।

একটি শুক্তিতে স্বাভাবিক ভাবে ছয় সাতটি মুক্তা পাওয়া যায়। আমার চোখে এমন ঝিনুকও পড়েছে যার মধ্যে দশটি মুক্তা তৈরী হয়েছে। তবে সেগুলি সব সমান সাইজের নয়। মুরগীর পেটে যেভাবে ডিম জন্মায় ঠিক সেই ভাবেই যেন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা সৃষ্টি হয়। বৃহত্তম ডিমটি যেমন প্রথমে নিঙ্কাশিত হয়, আর ছোটগুলি অভ্যন্তরে থাকে পূর্ণতা লাভ ও পরিপুটির জন্মে ঠিক ভদনুরূপ রীতিতে সর্বাপেক্ষা বড় মুক্তাটি ঝিনুকের মুখপাতে এগিয়ে আসে সকলের আগে। ক্ষুদ্রাকারগুলি থেকে যায় নীচের দিকে যথার্থ আকার লাভের জন্মে। প্রকৃতির প্রভাবেই তারা পূর্ণ আকার লাভ করবে। সব ঝিনুকেই মুক্তা ফলে না। অনেক ঝিনুকের মুখ খুলে খুলেও হয়ত একটি মুক্তার সন্ধান মিলবে না।

মুক্তা সংগ্রহকারীদের এই কাজে যথেষ্ট লাভ হয় মনে করলে ভুল ধারণা হবে। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অশু উপায়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেলে আর এই কাজ করতেন না। এই কাজ কেবল তাদের অনাহারে মৃত্যুর কবল থেকেই রক্ষা করে। পারস্থা জমণের বৃত্তান্তে আমি বলেছি যে বসোরা হতে জারু অন্তরীপ পর্যন্ত পারস্থা উপসাগরের উভয় তীরস্থা জমিতে কিছুই জন্মায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা এত দরিদ্র ও এমন শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করেন যে কখনও তাদের রুটী বা ভাত জ্যোটে না। খাদ্য হিসেবে তারা সংগ্রহ

করতে পারেন কেব্লমাত্র খেজুর ও নোনা মাছ। অভ্যন্তর ভাগে প্রায় বিশ লীগ স্থান পরিভ্রমণ করলেও কোন ঘাস তৃণ নজরে পড়বে না।

পূর্ব সাগরীয় অঞ্চলে মুক্তার জন্মে শুক্তি সংগ্রহের কান্ধ চলে বছরে চু'বার। প্রথম ক্ষেপে হয় মার্চ ও এপ্রিল মাসে। দ্বিতীয় দফায় চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। তা বিক্রীর কাজ চলে জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। তবে সেই সংগ্রহের কাজ প্রতি বছর হয় না। যারা সেই কাজ করেন তারা পূর্বে জেনে নেবেন যে শুক্তি পাওয়া যাবে কিনা। চেষ্টা বিফল না হয় তার জভে তারা মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্রে সাত আটটি নৌকা পাঠিয়ে দেন। নৌকাগুলি প্রায় হাজার সংখ্যক মুখখোলা ঝিনুক নিয়ে ফিরে আসে। তাতে যদি কয়েক শিলিং মূল্যেরও কিছু মুক্তা পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে অনুসন্ধানের কাজ সেবারে সফল হবে না। দরিদ্র লোকদের এঙ্গল্যে যা ব্যয় করতে হবে তাও তারা ফিরিয়ে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রার আয়োজন ব্যবস্থা এবং অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় খাল বাবদ যা ব্যয় করতে হয় তাঁরা তা ধার করেন মাসিক তিন চার শতাংশ সুদ প্রদানের প্রতিঞ্জতিতে। সুতরাং এক হাজার ঝিনুকে যদি কয়েক শিলিং মাত্র মূল্যের মুক্তাও পাওয়া না যায় তাহলে সেই বছর তারা সমুদ্রে মুক্তার সন্ধানে যাবার সংকল ত্যাগ করেন। ব্যবসায়ীরা ভঞ্জির বহর ক্রয় করেন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। কেনাকাটার পর যা পাওয়া যায় তাতেই স**স্কট** থাকতে হয়। বড় বড় মুক্তা পাওয়া গেলে তো সোভাগ্যের কথা। তবে তা ঘটে কচ্চিং কখনও, বিশেষতঃ মালার কেল্রে। সেখানে যে বড় সাইজের মুক্তার ফলন নেই তা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। ওখানকার অধিকাংশ মুক্তা আউন্স হিসেবে বিক্রী হয়। এক গ্রেণ আধ গ্রেণ ওজনের মুক্তা খুব কমই দেখা যায়। কখনও যদি ছই ভিন ক্যারাটের একটিও পাওয়া যায় তাহলে তা বিশেষ ঘটনার পর্যায়ে পড়বে। কোন কোন বছরে হয়ত এক হাজার ঝিনুকে পাঁচ শিলিং আন্দাজ মূল্যের জিনিস পাওয়া যায়। এই রকমটি হলে সারা বছরের সন্ধান কার্যে হয়ত বাইশ পাউণ্ড<sup>8</sup>কি তার কিছু বেশী রোজগার হয়।

পর্তুগীজদের হাতে যখন মারারের কর্তৃত্ব ছিল তখন তাঁরা প্রতিটি নৌকার উপরে উপ-শুল্ক ধার্য করতেন। এখন তার মালিকানা চলে গিয়েছে ওলন্দাজগণের হাতে। তারা প্রতিজন ভুবুরীর মাথা পিছু শুল্ক আদায় করেন। উত্তম সংগ্রহের বছরে তারা শুল্ক স্বরূপ পেয়ে থাকেন প্রায় ১৭,২০০ রিয়েক মুদ্রা। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের এইভাবে শুল্ক আদায়ের কারণ হোল—
তারা মৃক্তা সংগ্রহকারীদের মালাবারী দস্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।
শক্ররা সশস্ত্র নৌকা নিয়ে আসে ডুবুরীদের ধরে নিয়ে নিজেদের দাস হিসেবে
কাজে লাগানোর জন্মে।

যতক্ষণ মুক্তা সন্ধানের কাজ চলে ততক্ষণ ওলন্দাজগণ সমুদ্রে হ'তিনথানি সশস্ত্র নৌকা রাখেন মালাবারী আক্রমণের প্রহরা স্বরূপ। এই প্রকাব সতর্কতা অবলম্বনের ফলে কাজ নির্বিদ্ধে সম্পন্ন হতে পারে। ভুরুবীদের অধিকাংশ হিন্দু। কিছু সংখ্যক মুসলমানও এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তাদের নৌকা আলাদা। হুই ভিন্ন ধর্মীরা কখনও মিলিত ভাবে কাজ করেন না। ওলন্দাজরা কিন্তু শেষোক্তদের উপরে পাওনা গণ্ডার জন্মে—অতিরিক্ত চাপ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ হিন্দুদের সমত্ব্ল্য শুল্ক দান করেও মুসলমানদের একদিনের আহরণ দিতে হয় ওলন্দাজগণকে। কোন দিনটির সংগ্রহ দান করেবন তা স্থির করে দেবেন পাওনাদারগণ।

যে বছরে অধিক বৃটিপাত হয়, মুক্তা সংগ্রহের কাব্ধ সেবারে অত্যন্ত লাভ জনক। অনেকের ধারণা যে সমুদ্রের অতলতম সহবরে যে ঝিনুক থাকে তার মুক্তা শুক্ততম। তার কারণ সেখানকার জল তত উষ্ণ থাকে না। সূর্য কিরণের পক্ষে সেখানে পৌছোঁনো সহজ নয়। এই ভুল ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া স্কাবশুক। মুক্তা সংগ্রহের কাব্দ চলে চড়া ভূমির নীচে চার থেকে বার ফুট গভীরে। অনেক সময় আড়াইশত পর্যন্ত নৌকা নামে এই কাব্দের জন্যে। অধিকাংশ নৌকাতে চালক থাকে একজন। বৃহত্তম নৌকায়ও থাকে মাত্র ছু'জন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে নৌকাগুলি তীর ছেড়ে যাত্রা পথে নেমে যায়। কারণ স্থলভাগের বায়ুর চাপে নৌকা চালানোর চেফা চলে। আর বাতাসের চাপ বেলা দশটা পর্যন্ত ঠিক থাকে। মধ্যাক্রের কিছু পরে তারা ফিরে আসে সমুদ্র বাতাসে ভর করে। স্থলবায়ুর প্রবাহ অন্তর্হিত হলেই আসে জলবায়ুর চাপ। তা চলতে থাকে বেলা এগার, বারটা থেকে। চড়াগুলি সমুদ্রবক্ষে প্রায় পাঁচ ছয় লীগ দুরে অবস্থিত। নৌকাগুলি সেখানে পৌছোলে নিয় বর্ণিত পদ্ধতিতে শুক্তি সংগ্রহ করা হয়।

যারা ভূব দিয়ে নিচে দামে তাদের বাহুতে দড়ি বাঁধা থাকে। নৌকাতে যারা থাকে তারা সেই দড়ির মাথাটি ধরে রাখেন। ভূবুরীর বুড়ো আংগুলের সংগে আট দশ সের ওজনের একটি পাথর বাঁধা থাকে। নৌকান্থিত লোক

সেটিকেও বেঁধে দড়িটি হাতে রাথে। ছুবুরীর কাছে বস্তার আকারে তৈরী জাল থাকে। তার মুথে এমন দড়ি থাকে যা টানলে তা খুলে ফেলা চলে; আবার বন্ধ করাও যায়। ছুবুরী জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেইমাত্র সে অতলে নেমে গেল, সেই নেমে যাওয়াটি অতি ক্রুতই হয় পায়ে আটকানো পাথরের ওজনের টানে, অমনি পাথরটিকে খুলে ফেলে দেবে। নোকার লোকেরা সেটিকে টেনে উপরে তুলে নেবে। যতক্ষণ ছুবুরীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের শক্তি থাকে ততক্ষণ সে জালটিকে ঝিনুক দ্বারা পূর্ণ করে তুলবে। যেই মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসর ক্ষ্ট অনুভূত হওয়ার আশংকা দেখা যাবে তথুনি দড়িতে নাড়া দেবার কথা। তা হবে তাকে উপরে তোলার সংকেত। নোকার আরোহীরা তন্মুহূর্ত্তে তাকে উপরে টেনে তুলবে। মান্নারের ছুবুরীরা অতি সুদক্ষ সংগ্রাহক। বাহরেণ ও এল্ কাতিফের ছুবুরীদের তুলনায় এরা অনেক বেশী সময় জলের নীচে থাকতে অভান্ত। কারণ শেষোক্ত ছুবুরীরা জলে নামার সময় কানে তুলা ও নাকে আংটা বসায় না জল প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্যে। এই প্রথা পারস্যে উপসাগরে চালু আছে।

ভুবুরীকে উপরে তুলে তারপর ঝিনুকের বস্তা তোলার নিয়ম। ঝিনুকের বস্তা তুলতে সময় দরকার হয় সাত আট মিনিট। ভুবুরীকে সেই সময়টুকু দেয়া হয় দম নেবার জ্বন্যে। তারপর সে আবার জ্বলের নীচে নেমে যাবে। এই রকম নামাওঠা সে দশ বার ঘন্টায় কয়েকবারই করে। অবশেষে তীরে চলে যায়। যাদের অর্থাভাব তারা সংগৃহীত জিনিস তখুনি বিক্রী করে দেয়। আর যাদের খাদের সংস্থান আছে তারা সংগ্রহের কাজ চ্ডান্ডভাবে শেষ না হলে কিছু বিক্রী করে না। ঝিনুক বন্ধ অবস্থায়ই রেখে দেবার নিয়ম। স্বাভাবিক ক্ষয়ের ফলে সময় মতই ঝিনুকের মুখ খুলে যায়। এমন সব শামুক আছে যা আমাদের রুয়েন শুক্তির তুলনায় চার গুণ বড়। কিন্তু এই ধরণের শামুক জাতীয় শুক্তির গাত্র দেহ নিয়ন্তরের এবং ঘর্গদ্ধময়। কারোর তা খাদ্য নয়। ফেলে দেয়া হয়।

মৌক্তিক আখ্যান শেষ করার মুথে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে
শমগ্র ইউরোপে মুক্তা বিক্রীত হয় ক্যারাটের ওঙ্গনে হিসেব ধরে। এক
ক্যারাট চার গ্রেণের সমান। হীরা ওজ্গনের প্রথায় এই ওজন চলে।
এশিয়াতে ওজন প্রথা স্বতন্ত্র। পারস্যে মুক্তার ওজন নেয়া হয় 'আব্বাসে'র
বিপরীতে। আব্বাস এক ক্যারাটের এক অইটমাংশ কম। ভারতবর্ষে মুদক

সাম্রাজ্যে এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে ওজন ধার্য হয় রতি হিসেবে। আক্রাসের মত রতিও এক ক্যারাটের এক অফীমাংশ কম।

পূর্বে গোয়া ছিল এমন একটি স্থান যেখানে সমস্ত এশিয়ার বৃহত্তম ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চালু। হীরা, রুবি, স্যাফায়ার, তোপাজ ও আরও রকমারী সব রত্নের ব্যবসা চলতো ওখানে। সমস্ত খনিজীবীরা সেখানে গিয়ে সমবেত হতেন খনিতে প্রাপ্ত যাবভীয় সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস নিয়ে। কারণ ওখানে ছিল ক্রেয় বিক্রয়ের অবাধ স্থাধীনতা। পরস্ত তাদের দেশে কোন-জিনিস রাজা বাদশাহকে দেখালে তাঁরা নিজেদের খুশীমত মূল্যে তা বিক্রী করাতে বাধ্য করতেন। গোয়াতে মুক্তার ব্যবসাও খুব চালু ছিল।

পারসা উপসাগরের বাহেরণ দ্বীপ এবং সিংহল উপকৃলে মারার প্রণালী— এই হু'টি স্থানে আহরিত মুক্তাই ওখানে আমদানী হোত। আমেরিকার মৃক্তাও বিক্রী হোত সেখানে। তখন একটি বিষয় সুবিদিত ছিল গোয়া এবং ভারতে পর্তৃগীজ অধিকৃত অক্টাগ্য স্থান সমূহে মুক্তার জক্তে বিশেষ রকম একটি ওজন প্রথা চালু ছিল। কিন্তু তা অপরাপর মুক্তা ব্যবসার কেল্লে অর্থাং ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা—কোথাও প্রচলিত ছিলনা। আমি আফ্রিকার নাম উল্লেখ করিনি। কারণ সেখানে এই জিনিসের ব্যবসা অজানাই থেকে গেছে। তারও কারণ আছে। পৃথিবীর এই অংশের নারী সমাজ মণিরজের পরিবর্ত্তে উংকৃষ্ট কাচ, ফটিক, কুট প্রবালের দানা অথবা হলদে কৈলজ পদার্থের কণ্ঠহার, বালা প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থান পর্তুগীক্ষ অধিকারত্বক্ত সেখানে তাঁরা মুক্তা বিক্রী করেন একটি বিশেষ ওজন মাধ্যমে। তাকে বলা হয় 'চোগো'। কিন্তু নিজেরা যখন ক্রয় করেন তথন ব্যবসায়ীরা যে অঞ্চলের লোক সেখানকার নিয়ম অর্থাৎ আব্বাস, রতি ইত্যাদি হিসেবে করেন। এক ক্যারাটের চেয়ে এক চেগো পাঁচ গুণ বেলী। কিন্তু চেগোর মাত্রা (রেলিয়ো) ক্যারাটের তুলনায় ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

### অধ্যায় বাইশ

বৃহত্তম ও সুন্দরতম হীরা ও ক্লবি যা গ্রন্থকার এশিরা ও ইউরোপে দেখেছেন তার বিষরণ।
ভ ারতে শেব যাত্রা সম্পন্ন করে গ্রন্থকার যদেশের হাজাকে যে সকল বৃহৎ রম্ব বিক্রী করেছেন
তার আলোচনা। চমৎকার একটি তোপাক ও পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তার কণা।

নশ্বর শ্বারা বিশুস্ত করেছি এবং তদনুসারেই আমি হীরকের বর্ণনা দিতে চাই। আমার জানিত সর্বাধিক ওজনের হীরাটির প্রসংগ শ্বারাই বর্ণনা শুকু হবে।

এক নম্বরঃ এই হীরকটি মহান মুঘল সম্রাটের সম্পদ। তিনি অক্যাক্ত মণিরত্বের সংগে এটিও আমাকে দেখিয়েছিলেন। কাণাছাটার পরে যে আকৃতিটি হয়েছিল তাই-ই দেখলাম। রত্নটির ওজন গ্রহণের সুযোগও তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। ওজন উঠেছিল ৩১৯২ রতি। ক্যারাটে তা দাঁড়ায় ২৭৯২৯ । অমসৃণ স্বাভাবিক অবস্থায় ওজন ছিল ৯০৭ রতি, আর ক্যারাটে ৭৯৩৫। একটি ডিমকে মাঝখানে ধরে কাটলে এক একটি অংশের আকৃতি যেমন হয় পাথরটি ঠিক সেইরকম গড়নের।

ত্বই নম্বরঃ পাথরটির আকার তাস্কানির মহান ডিউকের হীরকটির অনুরূপ। তিনি সদাশয়তা বশতঃ সেটিকে দেখার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন একাধিকবার। ওজনে ১৩৯২ ক্যারাট। কিন্তু ত্র্ভাগ্যের বিষয় এই যে হীরাটির রঙ্্খানিকটা লেবুর রঙ্্ঘো।

তিন নম্বরঃ এটির ওজন ১৭৬টু ম্যান্জেলিন বা ২৪২ টে ক্যারাট।
আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের ওজন
মাধ্যম হোল ম্যান্জেলিন। এক ম্যানজেলিন আমাদের ১টু ক্যারাটের
সমান। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন গোলকুণ্ডায় ছিলাম তখন এই পাথরটি
দেখার সুযোগ হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীদের কাছে আমি যত হীরক
দেখেছি তার মধ্যে এইটি বৃহত্তম। রত্নটির মালিক আমাকে সীসা দ্বারা ওর
একটি মডেল তৈরী করে নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি সেটিকে সুরাটে
আমার হুণ্টি বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি জিনিসটির সৌল্পর্য এবং
ওজন তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। মূল্য ৫০০,০০০ টাকা, তাও লিখে
দিলাম। তারী জিনিসটির জল্যে অর্ডার দিলেন। আর জানালেন যে জিনিসটি

বেশ স্বচ্ছ ও উত্তমজ্বেরার হলে তাঁরা ৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই মূল্যে তা ক্রয় করা সম্ভব ছিলনা। তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা যদি ৪৫০,০০০ টাকা দিতে সম্মত হতেন তাহলে হয়ত সম্ভব হোত।

চার নম্বরটি আমি আমেদাবাদে কিনেছিলাম আমার এক বন্ধুর জন্যে। ভার ওঞ্জন ১৭৮ রতি বা ১৫৭৯ ক্যারাট।

পাঁচ নম্বরটির আকার চার নম্বর হীরকটির মত। এই আকার হয়েছে ছ'পাশে কাটাছাটার পরে। ওজন হয়েছিল ৯৪ই ক্যারাট। রঙ ও ঔজ্জ্লা উঁচুদরের ও নিখুঁত। যে দিকটি সমান, সেদিকের নিয়াংশে ছ'টি ফাটল বা চির আছে। সেই অংশটি কাগজ্বের মত পাতলা। পাথরটিকে কাটার সময় আমি সেই পাতলা অংশটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তার সংগে মাথার দিকে যে সূক্ষাগ্র অংশ ছিল তাও কেটে দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেখানে একটি চিরের মত দাগ থেকে গেল।

ছয় নম্বরের হীরাটি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আমি কিনেছিলাম কোলার খনিতে। ওটি সুন্দর ও নিখুঁত। খনিতেই কাটা হয়েছিল। পাথরটি অত্যস্ত ভারি। ওজনে ৩৬ ম্যানজেলিস, অর্থাৎ ৬৩% ক্যারাট।

সাত ও আট নম্বর। এই ছু'টি হারা তৈরী হয়েছে একখণ্ড ফাটা পাথর থেকে। যথন পুরোটি ছিল তখন ওজন উঠেছিল ৭৫ দ্বানাজিলন বা ১০৪ ক্যারাট। রঙ উত্তম হলেও ভেতরে যেন কিছু খাদ দেখা গেল। জিনিসটি যেমন আকারে বড়, তেমনি তার উচ্চমূল্য। কাজেই বেনিয়ানর কেউ-ই সেটি কিনতে আগ্রহী হননি। শেষ পর্যন্ত বহু নামে জনৈক ওলন্দাজ কেনার জন্মে এগিয়ে এলেন। তিনি ওটিকে ভেক্তে খণ্ড করে দেখলেন যে তার মধ্যে প্রায় আট ক্যারাট আন্দাজ খাদ রয়েছে। আর তা হচ্ছে গলিত উদ্ভিদের জমাট বাঁধা কাই। ক্ষুদ্র খণ্ডটি ছিল পরিষ্কার। কেবল একটি সূক্ষ্ম চির ছিল যা প্রায় নজরে পড়ে না। অপর অংশের ডান দিক জুড়েই ফাটল। তখন তাকে সাত আট টুকরো করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। ওলন্দাজটি সেই পাথরকে ভেক্তে টুকরো করার ব্যাপারে যথেষ্ট ঝু'কি নিয়েছিলেন। তবে তার ভাগ্য এই যে ওটিকে খণ্ড করার সময় শত টুকরো হয়ে যায়নি। তাহলেও জিনিসটি দিয়ে তিনি কিছু লাভ করতে পারেননি। এই ঘটনাটিতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে বেনিয়ানরা যে কাজে হাত দিতে সাহস পাননা সেখানে ফ্রাক্সরা গিয়ে কিছু লাভ করবেন এমন আশা করা উচি

আমি শেষবার ভারত ভ্রমণ অন্তে ফিরে আসার মুখে রাজার কাছে বিশটি হীরা বিক্রয় করেছিলাম। সেই সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই রতু সমূহের আকার, আয়তন, ওজন ও ঘনত সম্বন্ধে পাঠকদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ দিতে চাই।

এখানে নম্বর সহযোগে যে বর্ণনা দেয়া হোল তার মধ্যে আছে মহান মুঘল সম্রাটের সম্পদ এবং পৃথিবীর সুন্দরতম চুনী ও তোপান্ধ।

এক নম্বর চুনী রত্নটির মালিক পাবস্থের সম্রাট। এটি আকারে ও ঘনমানে একটি ডিমের মত। এ পিঠ ও পিঠ ভেদ করা। রঙ অতি উজ্জ্বল। চমংকার স্বচ্ছ। ক্রটীর মধ্যে একপাশে সামাশ্য একটু চির। যাদের হেফাজতে ওটি আছে তারা মূল্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে নারাজ। এই স্মাটের কাছে যে মৃক্তা আছে সেই সম্বন্ধেও এই একই কথা। এই হ'টি জিনিসের মূল্য সম্বন্ধে আর কেউ অভিজ্ঞক অর্জন করেন তা তাঁরা চাননা। পারস্থাধিপতির মণিরত্বের যাঁরা হিসেব রক্ষক তাঁরা বলেন যে এই চুনীটি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে আছে।

ত্বই নম্বর চুনীটি বৃহদাকার। এটি মুঘল সমাটের মাতুল জাফর খানের কাছে বিক্রীত হয়েছিল। দাম ৯৫,০০০ টাকা। তিনি এটি অক্যান্ত জিনিসের সংগে মুঘল সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁব ওজন গ্রহণের উৎসব পর্ব দিনে। এবিষয়ে পূর্বেও আমি আলোচনা করেছি। পাথরটির স্থায্য মূল্যের চেয়ে কিছু কম টাকা দিয়েই তিনি ওটি কেনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে তথন একজন প্রধান ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক সময় সম্রাটের মুখ্য মণিকার ছিলেন। ঈর্ষাদ্বেষের কুপ্রভাবে পড়ে তিনি কর্মচ্যুত হন। তিনি পাথরটি হাতে নিয়ে বললেন যে ওটি "বালাস" পাথর নয়। জাফর খান প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং ওটির মূল্য ৫০০ টাকার বেশী হতে পারেনা। সেই আলোচনার কথা রাজার কর্ণগোচর হতে তিনি সেই প্রধান জহুরী ও অক্সান্ত মণিকারদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তারা এসে বললেন যে পাথরটি উচ্চাঙ্গেরই বটে। মুঘল সম্রাট শাজাহান ছিলেন মণিরত্ন সম্বন্ধে . সর্বশ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। তিনি তখন পুত্র ঔরংক্তেবের হাতে বন্দী হয়ে আগ্রায় দিন যাপন করছেন। উরংজেব সেই রছটিকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তার মতামত জানার জন্মে। শাজাহান বিশেষভাবে পর্থ ও বিবেচনা করে সেই প্রধান জহুরীর মতেই মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে চুনীটি "বালাস" পর্য্যায়ের নয়। আর দাম পাঁচশত টাকার বেশী-হতে পারেনা।

পাথরটি ঔরংজেবের হাতে ফিরে এলে যে বনিকের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তাকে বাধ্য করা হোল ওটি ফিরিয়ে নিতে। ক্রয় বিক্রয়ের টাকা ফেরন্ড দিতে হোল।

তিন ও চার নম্বর মুক্ত চুনী বিজ্ঞাপুর সুলতানের সম্পদ। চতুর্থটির নক্সায় তার উচ্চতা আংটির উপরিভাগেই পুরোপুরি দেখা যায়। তৃতীয়টির ওজন ১৪ ম্যানজেলিন, যা ১৭ই ক্যারাটের সমান। এক ম্যানজেলিন পাঁচ প্রেণের তুল্য। এটির নীচের অংশে খোলকাটা। বেশ পরিষ্কার ও উংকৃষ্ট ধরণেব জিনিস। বিজ্ঞাপুরের সুলতান এটি ক্রয় করেন ১৬৫০ খ্র্টাব্দে। মূল্য দিতে হয়েছিল নতুন স্বর্ণ মূলার ১৪,২০০। টাকার হিসেবে এক একটি স্বর্ণমূলার মূল্য ৩ই টাকা।

পঞ্চমটিও চুনী। জনৈক বেনিয়ান আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় বারাণসীতে আমাকে ওটি দেখিয়েছিলেন। ওজন ৫৮ রতি। দ্বিতীয় পর্যায়ের পাথর। আকার খানিকটা বাদামের গ্রায়। নীচের দিকে একটি গর্ত মত এবং অগ্রভাগে আছে একটি ছিদ্র। আমি ওটির জন্মে ৪০,০০০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যার হাতে ওটি ছিল সেই ব্যবসায়ী দাম হাঁকলেন ৫৫,০০০ টাকা। আমার মনে হয় আমি রত্নটি ৫০,০০০ হাজার টাকায় কিনতে পারতাম।

ছয় নম্বরটি তোপাজ। এই জিনিসটিও মুখল সম্রাটের। আমার শেষ ভারত ভ্রমণকালে আমি যখন তাঁর দরবারে ছিলাম তখন এটি ব্যতীত আর কোনও রত্ন তাঁকে ধারণ করতে দেখিনি। তোপাজটির ওজন ১৮ রৈতি। এটি গোয়াতে সংগ্রহ করা হয় মুখল সম্রাটের জন্মেই। মূল্য দিতে হয়েছিল ১৮১,০০০ টাকা।

নম্বর সাত। এশিয়ার মহান রাজা বাদশারাই পৃথিবীতে একমাত্র সম্পদশালী নন বাঁদের কাছেই কেবল মূল্যবান ও সুন্দর মণিরত্ব আছে। মুঘল সম্রাটের কাছেও আমি এত বড় চুনী দেখিনি যেরকমটি সাত ও আট নম্বরের পাথরে দেখা যায়। এই জিনিস আছে আমাদের দেশের রাজার কাছে। তিনি হলেন পৃথিবীর সমস্ত রাজা মহারাজা মণ্ডলে স্ববিষয়ে স্ববিশিকা শক্তিমান ও জাঁকজমকশালী।

আমাদের জানা রহতেম মুস্তাবলীর বর্ণনাও দেয়া হোল নম্বর জনুসারে। এক নম্বর মুক্তাটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট ক্রয় করেন জনৈক আরবীয়ের কাছে। তিনি ওটি সেই সময়েই সংগ্রহ করেছিলেন এল্ কাতিফের মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্র থেকে। দাম পড়েছিল ৩২,০০০ তোমান মুদ্রা। এযাবং আবিষ্কৃত মুক্তাবলীর মধ্যে এটি বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা নিখুঁত। কোনদিকে কোন খুঁত নেই।

হই নম্বরটি বৃহত্তম মুক্তা। আমি এটি মুখল দরবারে দেখেছিলাম। মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী একটি ময়ুল্লের গলদেশে ওটি ঝোলানো ছিল। মুক্তাটি ছিল ময়ুরের বুকের উপর। পাখীটি সিংহাসনকে যিরে থাকডো।

তৃতীয় মৃক্তাটি আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি শায়েন্তা খানকে বিক্রয় করি। তিনি মুঘল সম্ভাটের মাতৃল ও বাংলার সুবাদার। ওজন ৫৫ ক্যারাট। তবে জেল্লা গিয়েছিল নিষ্প্রভ হয়ে। ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আমদানী যাবতীয় মুক্তা মধো এটি বৃহত্তম।

চার নম্বর মুক্তাটি যেমন বড়, তেমনি বর্ণ ও গড়নে একেবারে নিখুঁত। দেখতে অনেকটা জলপাই-এর মত। এটি বসানো আছে চুনী ও মরকত মণির একটি কণ্ঠহারের মধ্যস্থলে। এই হারটি মুঘল সম্রাটের গলায় দেখা যায় অনেক সময় সেটি ঝুলে থাকে তার কোমর পর্যস্ত।

নিখুঁত গোলাকার হিসেবে পাঁচ নম্বর মুক্তাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার জানিত মুক্তারাজি মধ্যে এটি বৃহত্তম। মুঘল সম্রাটের রত্নরাজির ভাগারেই এর স্থান। এর জুড়ি আর একটি কখনও নজরে পড়েনি। সেই কারণেই সম্রাট এটিকে শরীরে ধারণ ও ব্যবহার করেন না। কোন অলঙ্কারে খচিত হয়নি যে সকল রত্ন তার সংগে এটিকে রেখে দেয়া হয়েছে। ওর জুড়ি আর একটি পাওয়া গেলে জোড়া মিলিয়ে কানের অলঙ্কার তৈরী করা যেত। প্রতিটি মুক্তাকে হুগটি চুনী বা মরকত মণির মধ্যে বসানো চলতো। এই হচ্ছে ওদেশের রীতি। ওখানে ধনী দরিদ্র, ছোট বড় এমন কেউ নেই যিনি শক্তি অনুসারে ছুগ্খানি রঙীন পাথরের মধ্যে একটি মুক্তা বসিয়ে কণাভরণ ব্যবহার না করেন।

## অধ্যায় তেইশ

#### প্রবাল ও হলদে রঙের তৈল ফটিক এবং তার প্রাপ্তিছল।

ইউরোপে প্রবাল কোনও মৃল্যবান পাথর ও মণিরত্বের পর্যায়ভ্জ না হলেও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তার যথেই কদর ও আদর। প্রকৃতির বুকে জাত বস্তু সামগ্রী মধ্যে যা কিছু সৃন্দরতম প্রবাল তাদের মধ্যে একটি। অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষ মৃল্যবান পাথর অপেক্ষা প্রবাল পছন্দ করেন বেশী। সামান্য কিছু আলোচনা করে আমি বর্ণনা দেব যে কোন কোন স্থানে এবং কি প্রকারে প্রবাল সংগৃহীত হয়, আর সে সম্বন্ধে আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সার্ভিনিয়ার উপকৃলে প্রবাল সংগ্রহের তিনটি কেন্দ্র আছে। অর্গুয়েবেল-এ যা পাওয়া যায় তা সবচেয়ে সুন্দর। দিতীয় স্থানের নাম বোজা। আর তৃতীয়টি আছে সেন্ট পিয়ের দ্বীপের সংলগ্ন স্থানে। আর একটি প্রবাল কেন্দ্র আছে কর্মিকা দ্বীপের উপকৃলে। সেখানে আহরিত প্রবাল পাতলা, তবে খুব বাহারী রঙের। আফ্রিকার উপকৃলে হু'টি স্থানেও প্রবাল জন্মায়'। একটি ব্যান্টিয়ন দ ফ্রান্স, আর দ্বিতীয়টি হোল তবার্ক। এখানকার প্রবাল মোটামুটি রকমে ভারি ও লম্বা, কিন্তু বিবর্ণ রূপের। সপ্তম কেন্দ্র ত্রিপণির সন্নিকটে সিসিলি উপকৃলে। এখানে প্রাপ্ত প্রবালও পাতলা, কিন্তু রঙ উত্তম। আরও একটি প্রবাল কেন্দ্রের কথা জানা যায় কুইয়ার অন্তরীপের দিকে ক্যাটালোনিয়া উপকৃলে। তথাকার প্রবাল যেমন ভারি, তেমনি চমংকার তার রঙ। তবে শাখা প্রশাখা সমূহ অতি ছোট। কর্সিকা দ্বীপের অনুরূপ আর একটি সংগ্রহ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে মজ্বোরকা দ্বীপে। এই সমস্ত কেন্দ্র ভ্যানসমূহে বটে, কিন্তু সমৃদ্র মধ্যে কোন কেন্দ্র নেই। প্রবাল উপ্রোলনের রীতি পদ্ধতি নিয়ন্ধপ:

গভীর সমুদ্রে খাদ ও গর্তৃষুক্ত পাহাড়ের নীচে প্রবাল জন্মায়। নিয়োক্ত উপায়ে তা সংগৃহীত হয়। সংগ্রহকারীরা হ'খানি কাঠকে কুশের মত বসিয়ে একটি ভেলা জাতীয় জিনিস তৈরী করেন। তহুপরি কেন্দ্রছলে ভারি এক বোঝা সীসা জমা করেন যাতে ভেলাটিকে সহজে জলের নীচে নামিয়ে নেয়া যায়। ভেলাটিকে খিরে গোছা গোছা খড় ও শণ বেঁধে তাকে মুড়ে মুড়ে বুড়ো আংগুলের মত করে নিতে হয়। ভেলার মাথায় ও পেছনে হুটি দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেবার প্রথা। পাহাড়ের পাশ ধরে ভেলাকে জলপ্রোভে নামিয়ে দিতে হয়। সেটি নীচে নেমে গেলে নোকাতে আবদ্ধ খড়গুলি প্রবালের গায়ে আটকে পড়ে। আরও পাঁচ ছয়টি নোকা থাকে ভুবন্ত ভেলা বা নোকাকে উপরে টেনে তোলার জন্মে। এই তোলার কাজে অনেক সময় মতি মাত্রায় পরিশ্রম করতে হয়। টেনে তোলার জন্মে আবদ্ধ দড়ির একটি ছিঁছে গেলেও সমস্ত মাঝি মাল্লাদের জীবননাশ হওয়ার আশংকা থাকে। মৃতরাং প্রবাল উত্তোলনের কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রবাল শুদ্ধ নোকাকেটেনে তোলার সময় যে পরিমাণ জিনিস উপরে উঠে আসে ততোধিক আবার সম্মুদ্রগর্ভে পড়ে নিমজ্জিত হয়। সমুদ্রগর্ভ কদ্যাক্ত হওয়াতে প্রতিদিনই যথেই প্রবাল নই হয়ে যায়। ফল যেমন মাটতে পড়ে থাকলে পোকায় খেয়ে ধ্বংস করে, তেমনি প্রবালও সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে পড়ে থাকলে তার ক্ষয় ক্ষতি অনিবার্য।

এই প্রসংগে বলা যায় যে মার্সেলিসের একটি দোকানে আমি কিছু চমংকার জিনিস দেখেছি। সেখানে প্রবাল তৈরী হয়েছিল। সেটি বুড়ো আংগুলের মত একটি খণ্ড এবং তা কিছুটা কাচের শ্রায়। তাকে কেটে হু'ভাগ করা হোল। তার মধ্যে দেখা গেল একটি পোকা। পোকাটি কিল-বিল করে বেড়াচ্ছে দেখলাম। প্রবাল খণ্ডের গর্তের মধ্যেই তাকে কয়েক মাস জীবন্ত অবস্থায় আবদ্ধ রাখা হোল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রবালের কিছু শাখা প্রশাখার মধ্যে মোচাকের অনুরূপ এক প্রকার স্পঞ্জাতীয় জিনিস জন্মায়। তার মধ্যে ছোট ছোট পোকা নিরাপদে থাকে মোমাছিদের মত। প্রকৃতির বিচিত্র গতিতে আনন্দের মধ্যে গুরা কাজ করে চলে।

অনেকের বিশ্বাস যে প্রবাল সমুদ্রের গর্ভে নরম থাকে। বস্তুত তা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে বছরের কয়েকটি বিশেষ সময় বা মাসব্যাপী ডালপালাগুলির ডগা থেকে এক প্রকার সাদা রস নিষ্কাশিত হয় যা দেখতে ঠিক মাতৃত্তল্যের মত। তাকে প্রবালের বীজ বলা চলে। সমুদ্র গহরে যে কোন জিনিসের উপরে তা পড়লে নতুন প্রবাল শাখা সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন, সমুদ্রবক্ষে পতিত কোন মানুষের মাথার খুলি, তলোয়ারের ফলা এবং বোমা জাতীয় জিনিষ খার উপরেই সেই. রস পড়্ক না কেন সেখানেই প্রবাল

গড়ে উঠবে। প্রবালের বজুন শাখা সেই জিনিসগুলির সংগে জড়িয়ে প্রায় ছর ইঞ্চি আন্দাল আকারের হয়। একটি বোমার সংগে জড়ানো কিছু প্রবাল শাখা আমার কাছেই আছে।

প্রবাল সংপ্রহের কাজ শুরু হয় এপ্রিলের গোড়াতে, আর তা চলে জুলাই মাসের শেষ অবধি। সাধারণত এই কাজে নৌকা নিযুক্ত হয় প্রায় ১'শত। কোন বছর হয়ত আরও বেশী, কখনও হয়ত নৌকার সংখ্যা কিছু কষও থাকে।

নৌকাগুলি, তৈরী হয় জেনোয়া নদীর তীরে। নৌকাগুলি অত্যন্ত হাল্কা।
নৌকাতে প্রচুর পাল থাকে ক্রুত চলার জ্বেত্য। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আর
অংশের নৌকা এত ক্রুত চলতে পারে না। এদের পিছু হটিয়ে চলার শক্তি
আর কোন নৌকার নেই। প্রতিটি নৌকাতে লোক থাকে সাতজ্বন। তাদের
কাল্ক করার জ্বেত্য একজন পরিচালক থাকে। ভূথগুর বাইরে পঁয়ত্তিশ থেকে
চল্লিশ মাইল দূরে প্রবাল উত্তোলনের কাল্ক চলে। তবে পাহাড়ের অবস্থান
জ্বেন তবে এগোতে হয়। জ্বলস্মানের ভয়ে সমুদ্র বক্ষে অধিকদ্ব এগিয়ে
যাওয়া যায় না। দস্মদের আভাস পাওয়া গেলেই অতি ক্রুত নৌকা চালিয়ে
সরে পড়ার নিয়ম।

প্রবাল প্রসংগে পূর্বাঞ্জীয় কয়েকটি দেশের কথা এখন আলোচনা করা যাক। স্থামি ইতিপূর্বে বলেছি যে জাপানীরা মুক্তা বা মূল্যবান পাথর কোনটিকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু সূন্দর প্রবালের দাগ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। তাঁদের ব্যাগের মুখ বন্ধ করার ফাঁসে তা ব্যবহার করেন। ওদের এই থলেগুলি ঠিক পূর্ব যুগে ফ্রান্সে যেমনটি হোত তদানুরপ। রেশমী সূতায় তৈরী ব্যাগের মুখে আবদ্ধ দঁড়ির মাথায় বহন্তম আকারের প্রবালদানা ঝুলিয়ে দেবার ক্যান্দান চালু আছে জাপানী সমাজে। অত্যব তাঁরা এমন বড় সাইজের প্রবাল দানা পছন্দ করেন যা একটি ডিমের মত হলেও উত্তম কথা। আর তা সংগ্রহ করার জন্মে তাঁরা যে কোন উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত। পূর্বে পর্তুগীজরা জাপানে এই ব্যবসা চালাতেন বেশ জোরালোভাবে। তাঁরা আমাকে বলেছেন যে বৃহদাকার একটি প্রবালের জন্মে তাঁরা দেড় হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্য পেরেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিন্ময়কর যে জাপানীরা একটি উৎকৃষ্ট প্রবালের জন্ম এত টাকা খরচ করেন। অথচ তাঁরা অন্যান্ত মন্দিরক্ত সম্পর্কে একোবারে উদাসীন। আর এমন একটি জিনিস,

তাঁদের কাছে অভিমাত্রায় প্রিয় যা অন্যদেশের লোকের কাছে ভড় কদর পায়না।

জাপানীরা আর একটি জিনিস অত্যন্ত পছন্দ করেন। তা হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার মাছের চামড়া (আঁশ?)। তা অনেক পশু চর্দা অপেক্ষাও কঠিন এবং অমসৃণ। সেই মাছের পিঠে ছোট ছোট ছয়টি, কখনও বা আটটি কাঁটা বা হাড় থাকে। তা বেশ উঁচু হয়ে উঠে এবং বৃত্ত সৃষ্টি করে। বৃত্তের মাঝে আরও একটি অনুরূপ কিছু গড়ে ওঠার ফলে তা দেখতে হয় ঠিক একটি হীরার ফুলের মত। এই মাছের চামড়া দিয়ে তারা অসি কোষ তৈরী করেন। সেই মংফ্য চর্দাকে যত সৃষমভাবে ও সৃন্দর করে গোলাপ ফুলের মত করে সাজানো যাবে তান্ধারা তত অধিক অর্থ আয় হবে। হাজার হাজার মুদ্রা মূল্য পাওরা যায় তার জ্বেন্ত। একথা আমি শুনেছি ওলন্দাজ্বদের মুধে।

পুনরায় প্রবাল প্রসংগে কিছু আলোচনা করে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করার মুখে একটি কথা বলা দরকার যে এশিয়া দেশের সাধারণ মানুষ প্রবাল দানার মালা হাতে ও গলায় পরেন অলঙ্কারের মত। এই প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় মুখ্যতঃ উত্তর অঞ্চল অভিমুখে মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে। আরও দেখা যায় পার্বত্য প্রদেশে, আসাম রাজ্যে ও ভুটানে।

তৈল স্ফটিক (অম্বর) বাল্টিক সাগরের একটি নির্দিষ্ট উপকৃল ব্যতাত আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্বতন্ত্র ধরণের এক প্রকার বাতাসের চাপে এই জিনিস সময় সমুদ্র থেকে উঠে এসে বালির উপরে পড়ে। ব্রাপ্তেন বুর্গের ইলেক্টর হলেন সেই স্থানটির মালিক। তিনি প্রতি বছর কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তা ইজারা দিয়ে থাকেন। ইজারাদারগণ পাহাড়াওয়ালা নিযুক্ত করেন। তারা সমস্ত উপকৃলভাগ জুড়ে ঘুরে বেড়ান। সমুদ্র কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে অম্বর নিক্ষেপ করে। কেউ তা চুরি করতে পারেন না। যদি বা কেউ তা করতে প্রয়াসী হন তাহলে তাকে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

তৈল-ক্ষটিক আর কিছুই নয়। তা হোল সমুদ্র মধ্যে একটা বিশেষ আঁটালো জিনিসের জমাট বাঁধা রূপ। এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে যখন কোন কোন অম্বর খণ্ডের গায়ে মাছি ও অহাহ্য পোকা মাকড্কে শুকিয়ে আটকে থাকতে দেখেছি। আমার কাছে এই প্রকার অনেক খণ্ড অম্বর আছে। ভার মধ্যে একটির ফ্রভান্তরে চার পাঁচটি ছোট মাছি আটকে পড়ে আছে।

প্রবাল প্রসংগে আমি জাপানের কথা বলেছি। এখন অম্বরের কথা বলতে গিয়ে চীনের প্রসংগে আলোচনা করবো। চীনাদের মধ্যে একটি রেওয়ান্ধ আছে কোনও খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোনও ভোচ্ন পর্বের আয়োজন করেন তখন সেই উৎসবের মহিমা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ভোজ শেষে তিন চারটি পাত্তে প্রচুর পরিমাণে তৈল-ক্ষটিক জ্বালিয়ে দিতে পারলে। অম্বর পুড়িয়ে মর্য্যাদ। বৃদ্ধির জ্বন্যে অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। যত অধিক পরিমাণে তা পোড়ানো যায় তত অধিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এক লিভর ওন্ধনের একটি খণ্ডের দাম পাড় প্রায় পঞ্চাশ পাউগু। চীনবাসীরা অগ্নির উপাসনা করেন বলেই এই জিনিস ব্যবহার করেন। অম্বর আগুনে দিলেই এক প্রকার গন্ধ বেরোয় যা চীনাদের বিশেষ পছন্দ। তার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। তার ফলে তা অক্যান্ত দাহ্য পদার্থ অপেক্ষা ঢের বেশী জ্বলে। এই কারণে অস্থাস্থ পণ্য দ্রব্যের তুলনায় অম্বর শ্রেষ্ঠতম বস্তুরূপে গণ্য হবে यिन जा होन त्मरण निरम्न यां अशा यांग्र। ज्या विरमणीरमत कार्ष्ट वाणिका পথ উন্মুক্ত থাকা চাই। একমাত্র ওলন্দাজ কোম্পানীই এই জিনিসের এক-চেটিয়া ব্যবসা চালান। চৈনিকরা বাটাভিয়াতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে তা ক্রয় করেন।

তিমি মাছের তেল সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করে এই অধ্যায়টি সমাপ্ত করা সমীচিন হবে না। আমার বিশেষ স্পষ্ট জানা নেই যে কোথায় এবং কি প্রকারে এই জিনিস সংগৃহীত হয়। তবে মনে হয়, পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রেই কেবল তা জন্মায়। তাহলেও অনেক সময় ইংলও ও অক্যাত্ত ইউরোপীয় দেশের উপকৃল ভাগেও পাওয়া যায়। সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায় মেসিন্দ উপকৃলে। আর তা মুখ্যতঃ দেখা যায় নদীর মোহনায় বিশেষতঃ রিরো-দি-সেনা নামক মোহনাতে। মোজাম্বিকের গভর্ণর ওখানকার শাসন কার্য শেষ হলে যখন গোয়াতে ফিরে আসেন তখন ভিনি প্রায় ত্রিশ হাজার পাউগু মূল্যের তিমি তেল নিয়ে আসেন। অনেক সময় বেশ বড় আকারের ও ওজনে ভারি ক্টিক-তৈলের খণ্ড পাওয়া যায়।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। একখানি পর্তুগীক জাহাজ গোয়া ত্যাগ করে ম্যানিলা অভিমুখে যাবার সময় মালাকা প্রণালী পার হতে না হতেই একটি ত্বস্ত কড়ের মুখে পড়ে যায়। বেশ কয়েকদিন ঝড় চলেছিল। আকাশ ছিল মেঘারত। তার ফলে জাহাজের চালক সঠিক পথ খুঁজে পাননি। रैजिमर्था काराक्तित होन ७ जनान थान स्वा निःश्य रुख वन । नाविकता তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন যে জাহাজন্তিত শেতাক্রদের খাদ্য ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্মে কৃষ্ণকায় লোকদের জলে নিক্ষেপ করা হবে কিনা। যখন তারা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌছোলেন যে কৃষ্ণকায়দের জলে নিমগ্ন করবেন, তখন এক সুপ্রভাতে সূর্য্যের মুখ দেখা গেল। তখন মনে হোল যৈ অনতিদুরেই একটি দ্বীপ আছে। কিন্তু পরবর্তী দিনের পূর্বে সেখানে জাহাজ নোঙর করা সম্ভব হয়নি। কারণ সমুদ্র জলের স্ফীতি ও উচ্চতা ছিল অধিক। আর বাতাসের চাপও ছিল অতি প্রবল। জাহাজে অর্লিয়েন্সের অধিবাসী জনৈক হ্রাসী ভদ্রলোক ছিলেন। নাম মারিন রেনড্। তাঁর একটি ভাই ছিলেন সংগে। তিনি তীরে নেমে একটি নদীর সন্ধান পেলেন এবং তার মোহনায় গিয়েছিলেন স্থান করতে। তাঁর সংগে ছিলেন ত্ব'জন পর্তুগীজ সৈনিক ও একজন সার্জেণ্ট। স্লান করার সময় একজন সৈনিক দেখলেন যে তীরের কাছাকাছি জলে বৃহৎ এক খণ্ড কি জিনিস ভেসে চলেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তা নরম পাথরের মত কিছ। আর কিছ চিন্ত। না করে তিনি তা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। অপর চার ব্যক্তিও ঠিক ওদনুরূপই করলেন। তাঁরাও দেখতে গিয়েছিলেন এবং হাতে ধরেও দেখলেন। কিন্তু বুঝতে পারেননি জিনিসটি আসলে কি।

জাহাজে ফিরে রাত্রে সৈনিক চিন্তা করলেন যে কি জিনিস তাঁর হাতে পড়েছিল। তিনি তিমি-তৈলের কথাও শুনেছিলেন। তথন তাঁর মনে হঠাং একটা চিন্তার ঝলক এসে গেল যে সেই জিনিসটিতো তাও হতে পারে। বস্তুতঃই তিনি ভূল চিন্তা করেননি। পরদিন তিনি সংগীদের কিছু না বলে একটি বন্তা নিয়ে তীরভূমিতে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি নদীর দিকে এমনভাবে এগিয়ে চললেন যেন সেখানে স্নান করবেন।

তথন আবার এক বোঝা তিমি-তেল তার নজরে পড়ে গেল। তিনি তা নিয়ে এলেন জাহাজে। আর রেখে দিলেন বাক্সে। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যারদিকে তা জ্ঞানালেন মারিনরেগডকে। তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাস করতেই পারেন নি যে বস্তুতঃই তা তিমি মাছের চর্বিব। তারপর অনেক ভেবে চিন্তু তিনি বুঝলেন যে সৈনিকটির ধারণা নির্ভুল। ভাগ্য পরাক্ষার স্থলে সৈনিক জ্ঞিনিসটি মারিনের ক্লাছে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। ল্য চাইলেন হ'ট এমন চৈনিক স্থণ মুদ্রা যার মূল্য

মান পাউণ্ডের দরে দাঁড়ায় পঁয়ডাল্লিম পাউণ্ড। কিন্তু মারিন একটি মাত্র মুক্তা দিছে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিক্রেতা তার দৃদ্মত পোষণ করে ওটিকে বান্ধে পুরে রাখনেন। কয়েকদিন পর ইর্মা বল্লভঃই হোক, অথবা নিজের প্রজাবিত মূল্যে কেনা সম্ভব হয়নি বলে, মারিন ব্যাপারটি সকলকে জানিয়ে দিলেন। আবার এও হতে পারে যে অকাকরা বিষয়টি জানার ভিন্ন অবকাশও পেয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, খবরটা কিন্তু সারাটি জাহাজে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। সকলেই জেনে গেল যে সৈনিকের বাক্সেবড় এক খণ্ড ভিমির চর্বি আছে। আর তিনি তা পেয়েছেন সেই দ্বীপেরই তীরভূমিতে। পর্তুগীজ্বা নোঙর ফেলেছেন যেখানে তার কাছেই তা পাওয়া গিয়েছে। সূতরাং জাহাজের নাবিক্যণ ও অখ্যায় সৈনিকরা সে জিনিসের অংশ দাবী করলেন নিজেদের স্থায়া পাওনা ছিসেবে। মারিন রেনড্ ভুচ্ছ প্রতিহিংসা-ৰশতঃ ব্যাপারটাকে গুরুতর করে তুললেন এইভাবে। সকলে মিলে বললেন যে একসংগে তারা কাব্দ কচ্ছেন এবং এক ধারায়ই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিভ **হচেছ। অতএব, ভাগ্য** যা দিয়েছে তার অংশ সকলের জন্মে সমান হওয়া উচিত। ভাগ্য দেবী সৈনিকের জ্বেন্ট কেবল সেই চর্বির ব্যবস্থা করেননি। **জাহাজস্থিত সকলকেই** তা ভাগ করে দিতে হবে।

সৈনিক তো যতদুর সম্ভব নিজের দিকে টেনে কথা বলার চেফা কছিলেন।
আশে পাশে আবার এমন কয়েক জন লোক ছিলেন যারা তার পক্ষই
সমর্থন করলেন এই আশাতে যদি কিছু উত্তম অংশ পাওয়া যায়। আরও
কিছু অলীক দাবীদার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই বিতর্ক
বিবাদ এমন পর্যায়ে উঠলো যে একটা তীর গঞ্জগোল ও বিদ্ম সৃষ্টি হোল।
জাহাজের কাপ্তেন তখন এগিয়ে এলেন তাঁর দুর্দর্শিতা দ্বায়া ব্যাপারটাকে
মিটিয়ে ফেলার জন্মে। তিনি জাহাজীদের ও সৈনিকগণকে বললেন যে
রহদাকার সেই তিমি তৈলের খণ্ডটি একটি দুর্লড জিনিস। সূতরাং ওটি রাজাকে
উপহার দানের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। তাকে কেটে টুকরো করলে অত্যন্ত
দুংখের বিষয় হবে। আর গোয়াতে পৌছোনো পর্যন্ত রেখে দিলে তাদের
লাভই হবে। সেখানে গিয়ে ভাইসরয়কে উপহার দিলে তিনিও উচ্চ মূল্য
দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাতে সকলেরই পাওনা বেলী হবে। কাপ্তেনের
প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করলেন। জারা ফ্রানিলার দিকে অগ্রসর হলেন।
সেখান থেকে ফিরে ভিমি-তৈলের খণ্ডটি জাইসরয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া

হোল। কাপ্তেন তাঁকে বললেন যে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। ত্ব'জনে মিলে পরামর্শ করলেন যে কি প্রকারে জিনিসটা ভাইসয়রের হাতে যেতে পারে এবং তাঁর কিছু ব্যয় না হয়। নাবিক ও মৈনিকদের পক্ষে যারা সেটিকে ভাইসরয়ের হাতে তুলে দিলেন তারা ধল্যবাদ লাভ করে কৃতার্থ হলেন। ভাইসরয় আরও বললেন যে তিনি তাদের সদিচ্ছাও শুভেচ্ছা উপলন্ধি করেছেন এই চমংকার উপহার মাধ্যমে। তিনি জিনিসটি রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তথন রাজা ছিলেন চতুর্থ ফিলিপ। তিনি তখন পর্তুগাল শাসন কচ্ছিলেন। তিমির চর্বিখণ্ডের দাবীদারগণের এইভাবে আশাভঙ্ক হয়েছিল। রাজা বা ভাইসরয় কারোর কাছেই তারা প্রতিদানে কিছু পাননি।

আর একথণ্ড ভারি তিমি তৈল সম্পর্কে আমি আর একটি কথা বলবো।
১৬৪৬ কি ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মিডলবার্গের প্রসিদ্ধতম পরিবারের অশুতম একটি
জিল্যাণ্ডার যাবা ওলন্দাজ কোম্পানীর পক্ষে মরিস দ্বীপের কর্তৃত্বভার
পেয়েছিলেন তারা সেই তৈলখণ্ডটি তীরভূমিতে পেয়ে যান এবং কোম্পানীতে
পাঠিয়ে দেন। দ্বীপটি সেন্টলরেস-এর পূর্বদিকে অবস্থিত। ওখানকার
জনসমাজ সর্বদাই শত্রুবেন্টিত। তৈলখণ্ডটির উপরে এমন একটি চিহ্ন দেখা
গেল যাতে মনে হলো কেউ যেন তার একখণ্ড ভেক্ষে নিয়েছে। কমাণ্ডারকে
দোষী সাব্যস্ত করা হোল। অবশ্য সেই অভিযোগ বাটাভিয়াতে প্রত্যাহত
হয়েছিল। তাহলেও অনেকের মনেই সন্দেহ স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। কমাণ্ডার
দেখলেন যে কর্তৃপক্ষ তাকে আর নিয়োগপত্র দেবেন না। অতএব তিনি
জিল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। তিনি যে জাহাজে চড়ে গিয়েছিলেন আমিও সেটিতে
ছিলাম।

### অধ্যায় চকিশ

#### কল্পরী, বেজোরার ও অস্থান্য রোগ নিরাময়ক প্রস্তরাদি

বানিজ্ঞিক বস্তুসমূহের মধ্যে কস্তুরী মুগনাভি ও বেজোয়ার ফুর্লভতম। এটা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এশিয়া দেশেই তা পাওয়া যায়। এবিষয়ে উপযুক্ত কিছু বিবরণ দানই আমার উদ্দেশ্য।

সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক পরিমাণ মৃগনাভি আমদানী হয় ভূটান রাজ্য থেকে। অতঃপর তা আনীত হয় বাংলাদেশের মুখ্য শহর পাটনাতে। উদ্দেশ্য ওখানে তা বিক্রী করা। পারস্থের প্রয়োজনীয় মৃগনাভিও যায় ওখান থেকেই। যারা কস্তুরী বিক্রয় করেন তারা তার বিনিময়ে হলদে তৈল-ফ্রটিক ও প্রবাল গ্রহণ করতে আগ্রহী। সোনা রূপা অপেক্ষা এই জিনিস সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ অধিক। কারণ পূর্বোক্ত হুণ্টি জিনিসের ব্যবসাতে লাভ তের বেশী। এই পশুর একটি চামড়া সংগ্রহের জন্মে আমার কৌতৃহল ও আগ্রহ ছিল অত্যধিক। সেটি আমি প্যারিসে এনে দেখিয়েছি।

পশুটিকে হনন করে ওর পেটের নীচে যে থলিটি থাকে তা কেটে নেওয়া হয়। সেটি দেখতে ঠিক একটি ডিমের মত। ওর অবস্থান নাভির থেকেও জননেন্দ্রিয়ের কাছে। কস্তুরীটি থলে থেকে বের করে নেবার নিয়ম। সেই সময় তার চেহারা থাকে ঘনীভূত রক্তের কাছু অংশ ও খানিকটা রক্ত মিশিয়ে দেন। আর আসল কস্তুরী কিছু বের করে নেন। থলের সেই মিশ্রিত পদার্থে ছোট ছোট এক প্রকার পোকা জন্মায়। তারা মূল মুগনাভিকে থেয়ে ফেলে। তার ফলে পরে দেখা যায় উংকৃষ্ট কস্তুরী আর বিশেষ নেই। আর একদল চামী আছে যারা থলেটি কেটে যভটা সম্ভব কস্তুরী নিষ্কাশন করে তংপরিবর্জে সীসার ছোট ছোট টুকরো পুরে দেন ওজনে ভারি করার জল্মে। যে সকল বণিকরা কস্তুরী কিনে বিদেশে চালান দেন তারা শেষাক্ত জিনিসটি প্রদদ্দ করেন। তার কারণ ভাতে পোকা জন্মায় না। আর সেই প্রতারণা আবিষ্কার করাও অত্যুক্ত ত্বরহ। কেননা পশুটির পেটের চামড়া দিয়েই এমন থলে তৈরী করা হয় এবং তার মুখটি চামড়ার সূতা দিয়ে সেলাই করা থাকে হাতে মনে হয় যে খাঁটি কস্তুরীরই থলে।

নবনির্মিত থলেগুলি পূর্ণ থাকে কিছু খাঁটি কস্তুরী ও তার সংগে ভেজাল জিনিস দ্বারা।

ব্যবসায়ীদের পক্ষে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে থলেটি খুলেই যদি তার মুখ বন্ধ করা হয় এবং তার মধ্যে যদি হাওয়া প্রবেশ করতে না পারে, গন্ধ বেরিয়ে যাবার অবকাশ না থাকে ( অর্থাৎ কিছু বের করে ফেলার সময় যা হতে পারে), তাহলে সেটিকে কারোর নাকের শামনে ধরলে গন্ধের তীব্রতাবশতঃ তার নাক থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। স্তরাং উচিত হচ্ছে ওর গন্ধের তীব্রতা কিছু কমিয়ে সহনীয় করে তোলা যাতে তা মানুষের মন্তিন্ধের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে। আমি এই পশুর যে চামড়াটি প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিলাম তার গন্ধ এত উগ্র ছিল যে ওটি আমার ঘরে রাখা সম্ভব হয়নি। তথন রেথে দিলাম চিলে কোঠার ঘরে। শেষ পর্যন্ত আমার ভ্রারা চামড়ায় আবন্ধ থলেটকে কেটে ফেলে দিয়েছিল। তার পরেও চামড়াটির গন্ধ ছাড়েনি।

ছিঞা ডিগ্রী অক্ষাণ্শ ব্যতীত এই পশুর সন্ধান পাওয়া যায় না। আর ষাট ডিগ্রীতে গেলে তা পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক। সেই জায়গাঞ্চলি নিবিড় বনময়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সেখানে যে বরফ পড়ে তা প্রায় দশ বার ফুট উঁচু হয়ে জমে। তথন পশু প্রাণীর খালাভাব হয় নিদারুল। তার ফলে কস্তুরী মৃগকুল দক্ষিণদিকে ৪৪, ৪৫ ডিগ্রী নীচে নেমে আসে ধান ও দানা শয়ের সন্ধানে। সেই সময়েই চাষীরা ফাঁস এগিয়ে দিয়ে ওদের ফাঁদে আবদ্ধ করে। এতয়াতীত লাঠির ঘায়ে বা তীর বিদ্ধ করেও ওদের হনন করা হয়। আমি শুনেছি যে মৃগগুলি ঐ সময় খালাভাবে এত হুর্বল ও রোগা হয়ে যায় যে কতকগুলিকে শিকারী কুকুরের সাহায়েও ধরা চলে। ওখানে অত্যধিক সংখ্যক এই প্রাণী থাকে বটে এবং প্রতিটির দেহে একটি করে থলেও আছে, তবে তার মধ্যে বৃহত্তমটির আকার সাধারণত: একটি মুরগীর ডিমের মত। ভার মধ্যে মাত্র আধ্ আউন্স আন্দান্ধ কস্তুরী পাওয়া যায়। এক আউন্স সংগ্রহ করতে অনেক সময় তিন চারটি থলের আবশ্যক হয়।

এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে আমি ভূটানের রাজা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। সেই বিবরণে তাঁর রাজ্যের কথাও স্থান পাবে। আমার আশক্ষা এই যে কল্পরী মৃগনাভির ব্যবসাতে এই যে প্রভারণা, তার ফলে ব্যবসাটি বন্ধ হয়ে যেতে গারে। এই জিনিস টন্কিন্ অথবা কোচিনেও পাওয়া যায়। তবে দাম অত্যবিকা কারণ ওদেশে এই জিনিস অধিক পারিমানে উংগন্ধ হয় না। রাজারও তীতি হয়েছিল যে প্রতারণামূলক পদ্ধতির জন্যে ব্যবসাঁটি তাঁর রাজ্য থেকে ছানার্ডরিত হয়ে না যায়। অতএব কিছুকাল পূর্বে তিনি ছকুম দিয়েছেল যে থলেওলির মুখ বন্ধ না করে খোলা অবহাতেই ভূটানে তাঁর কাছৈ মিছে আসতে হবে। সেখামে তা পরীক্ষা করা ইলে তারপর সীল-মোহরের দ্বারা মুখ বন্ধ করা যাবে। আমি যে করেকটি কিনেছিলাম তা এই পদ্ধতিতে সীলমোহর করা। রাজা এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলইন করা সম্ভেও চাবী বা সংগ্রহকারীরা তা খুলে ছোট ছোট সীসার খণ্ড তার মধ্যে পূর্বে দেন। এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি। ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন না। কারণ সীসার প্রভাবে ম্গনাতির কোন ক্ষতি হয় না। কেবল ওজনই পরিবর্ত্তিত হয়। আমার পাটনা অমণের এক দফাতে আমি ৭৬৭০টি থলে কিনেছিলাম। তাদের ওজন হয়েছিল ২৫৫৭ই আউল। আর থলে ছাড়িয়ে কস্তরী বের করার পরে তার ওজন হয় ৪৫২ আউল।

বেজোয়ার (পশু প্রাণীর পাকছলীজাত দ্রব্য) আমদানী হয় গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি প্রদেশ থেকে। স্থানটি রাজ্যের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। এই জিনিস জন্মায় ছাগলের উদরে জাবরকাটা উদ্ভিদ ও তৃণ মধ্যে। সেই বিশেষ উদ্ভিদ একটি চারাগাছ জাতীয়। নামটি শ্বরণ নেই। চারা গাছ-গুলির ভালপালার মাথায় ছোট ছোট কুঁড়ি ধরে। ছাগল ভা খায়। ভারপর ওদের পাকছলীতে বেজোয়ার নিষ্কাশিত হয়। ছাগলের পেটেও তা সৃষ্টি হয় সেই কুঁড়ির মত আকারে ও গাছের ভালের ডগটির মত হয়ে। জিনিস-গুলি সেজতে নানা ভিল্ল আকারের দেখা যায়। কৃষকরা ছাগলের পেট টিপে র্টুম্বতে পারেন যে কি পরিমাণ বেজোয়ার জন্মছে। সেই অনুযায়ী ছাগলের মূল্য নির্ণীত হয়। সঠিক পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণের জত্যে তারা ছাগলের পেটের নীচে হাত দিয়ে বার বার পাকছলীতে চাপ দিতে থাকেন। তারা ছাগলের পেটের নীচে হাত দিয়ে বার বার পাকছলীতে চাপ দিতে থাকেন। তার কংগ্যা নির্ণয়েও ভা অহাতম পদ্ধতি।

বৈশৈষার মূল্য ধার্য হয় আকারানুসারে। তবে ওণ ও শক্তিতে ছোট-গুলি বঁড় জাঁকার অপেক্ষা কোন অংশে হীন নর। গুণের দিকে ও আকার প্রতিরিভ হওয়ার আশংকাও যথেষ্ট। কওকলোক আছে বারা গাছের আট দিয়ে এক প্রতীর কাই তৈরী করে বেকোরারের ২৩কে জাকার্টের জীয়তনে বঁড় কঁরে তোলেন। কাই-এর সক্ষে এমন রঙ মিশিয়ে দেয়া হয় যাতে তা ঠিক বেজোয়ারের মতই রঙ ধারণ করে। তারা জানেন যে কঁতবার রঙের প্রক্রেপ দিলে তা খাঁটি বেজোয়ারের মত হয়ে উঠবে। হুণ্টি উপায়ে সেই প্রতারণা ধরা যায়।

প্রথমতঃ বেজোয়ার থগুকে ওজন করে ছারপর তাকে কিছু সময় স্বীষ্থ জলে ডিজিয়ে রেখে। তার ফলে যদি রঙের পরিবর্তন না হয়, যদি ওজনে একটুও কমে না যায় তাহলে বুকতে হবে জিনিসটি নির্ভেজাল ও খাঁটি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—একটি সৃক্ষ লৌহ শলাকা গবম কবে বেজোয়ারের গারে ধরে রাখা। শলাকাটি যদি তার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবে এবং তাকে শুকনো করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে জিনিসটি থাঁটি নয়।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বেজোয়ার যত বড আকারের হয় দোমও তার তত বেশী। হীরার যেমন আকারও ওজনানুসারে মূল্য বৃদ্ধি পায়, এক্ষেত্রেও তদনুরূপ। যেমন ধরা যাক— পাঁচ ছয়টি বেজোয়াবেব ওজন একত্রে এক আউল হলে প্রতি আউলের মূল্য ১৫ থেকে ১৮ ফ্রাঙ্ক। কিন্তু একটি পাথবই যদি এক আউল হয় তাহলে তার দাম উঠবে ১০০ ফ্রাঙ্ক। আমি ৪২ আউল ওজনের একটি বিক্রী কবেছি ২,০০০ লিভব অর্থাৎ ১৫০ পাউণ্ড মূল্যে।

বেজায়ার সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা ও অনুসদ্ধান করার উৎসাহ ও কৌতৃহল ছিল আমার খুব বেশী। এজন্তে আমি অনেকবাব গোলকুণ্ডায় গিয়েছি। সেখানে এই জিনিসের আমদানী যথেই। কিন্তু কারোব জানা নেই যে ছাগলেব দেহের কোন অংশে ঠিক তা জল্মায়। আমার পঞ্চম ভ্রমণ যাত্রায় কয়েকজন ইংবেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারী, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাতে সাহস পান না, তাঁরা আমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন। কারণ আমি তাঁদের জন্তে প্রায় বাট হাজার টাকা মূল্যের বেজায়ার কিনেছিলাম। যাঁদের কাছে তা কিলেছিলাম সেই ব্যবসায়ীরা আমাকে প্রতিদানে কিছু উপহার দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি সে বিষয়ে অক্ষমতা জানিয়ে তাঁদের বললাম যে আমি কারোর জন্তে কিছু করে তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করিনা। আমি তাদের বলেছিলাম যে মৌসুমীবায়ুর আগসমনমূবে আমি পুনরায় তাঁদের কিছু সাহায়্য হয়ত করতে পারবোঁ। তথন যদি সপ্তব ইয় ডাহলে আমার জাতী তাঁরা এইকু

করতে পারেন যে বেজোয়ার উৎপন্ন হয়েছে এমন তিন চারটি ছাগল আমাকে সংগ্রহ করে দেবেন। আমি তার স্থায় মূল্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আমার সেই ইচ্ছা ও অনুরোধ শুনে তারা অত্যন্ত বিন্মিত হলেন এবং বললেন যে বেজোয়ার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এত প্রবল যে কোন লোক যদি এই জাতীয় ছাগল অশুত্র নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেন তবে তার অবশাই প্রাণ-দশু হবে। আমি স্পষ্টতঃই দেখলাম যে আমার অনুরোধে তারা বিব্রভবোধ করলেন। একদিকে তারা শাস্তির ভয়ে ভীত; আবার ভাবলেন তাদের এক দফা জ্বিনিস বিক্রী করার কাজ আমি পণ্ড করতে চলেছি। তাদের পক্ষে তা বড় রকমের ক্ষতির কারণ হবে। কেননা, তারা জিনিস বিক্রী করুন, আর নাই করুন ব্যবসাকেন্দ্র চালনার জন্মে রাজাকে ছয় হাজার প্রাচীন ম্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। সেই স্বর্ণ মুদ্রার মূল্যমান আমাদের দেশীয় লিভর মুদ্রাতে হয় ৪৫,০০০। পাউণ্ডের হিসেবে দাঁড়ায় তা ৩৩৭৫। পনের দিন কি তার কাছাকাছি সময় আমি তাদের সম্পর্কে আর কিছু চিন্তা করিনি। কিন্ত তাঁদের তিন জ্বন একদিন ভোর না হতেই এসে আমার দরজায় করাঘাত করলেন। আমি তথনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। তাঁরা আমার ঘরে এসেই জানতে চাইলেন যে আমার ভৃত্যরা সকলে বিদেশী কিনা। আমার ভৃত্যদের একজনও সেই সহরের বাসিন্দা ছিলেন না। তাদের কয়েকজন পারসীক, বাকি সকলে সুরাটের লোক। সুতরাং আমি তাদের জানালাম যে ওরা সকলেই বিদেশী। এই কথা শুনে কোন মত মন্তব্য প্রকাশ না করেই তারা চলে পেলেন।

আবার আধ ঘণ্টা পর তারা ছয়টি ছাগল নিয়ে এসে হাজির হলেন।
আমি তাদের পরীক্ষা করে দেখলাম। বাস্তবিকই প্রাণীগুলি ছিল অভি
সৃন্দর। উঁচু গড়নের। পশমও খুব সৃক্ষ এবং নরম। ঠিক যেন রেশমের
মত। ছাগল কয়টি নির্বিদ্ধে আমার হল ঘরে চলে গেল। ব্যবসায়ীদের
মধ্যে যিনি প্রধানতম তিনি পশুগুলিকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এগিয়ে
এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে শুরু করলেন যে তাঁরা আমাকে
কিছু উপহার দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে রাজী হই নি।
অথচ আমি তাঁদের বড় এক প্যাকেট বেজোয়ার বিক্রয় করার সুযোগ করে
দিয়েছি। এখন তাঁরা আমার জন্মে আশুরিকতাসহ ছয়টি ছাগল নিয়ে
এসেছেন। আমি যেন তা গ্রহণ করতে কুষ্টিত না হই। কিন্তু আমি তা
পুরোপুরি উপহার শ্বরূপ প্রহণ করতে ইচ্ছুক হইনি।

আমি পশু কয়টির প্রকৃত মূল্য কত তা জানতে চাইলাম। কিন্তু তা বলতে যেন তাঁদের কুঠা দেখা গেল। কিছুক্ষণ পর যা দাম বললেন তা শুনে মনে হোল তাঁরা যেন বিদ্রুপ কচ্ছেন। কারণ প্রথম যে ছাগলটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করলেন তার দাম তিন টাকা। পরবর্তী হু'টি চারটাকা করে। তা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম যে কয়েকটির দাম বেশী কেন। তখন জানা গেল যে একটি ছাগলের পেটে বেজোয়ার আছে মাত্র এক খণ্ড। আর অন্যায়গুলির মধ্যে রয়েছে হুই তিন বা চারটি পাথর। তখন আমি নিজেই ওদের পেট টিপে টিপে পরখ করে দেখতে প্রয়াসী হলাম। এইভাবে পরীক্ষণের কথা আমি ইতিপূর্বেও বলেছি। সেই ছয়টি ছাগলের পেটে ছিল সতেরটি বেজোয়ার। তার অর্ধেক আন্দাজের আকার একটি বাদামের আধখানার মত। তার অভ্যন্তর ছাগলের নরম বিষ্ঠার ন্যায়। এর কারণ, বেজোয়ার ছাগলের পাকস্থলীতে খাদের মধ্যেই জন্মায়। অনেকে আবার বলেন যে তা পশুটির যক্তের পাশে সৃষ্টি হয়। কারোর ধারণা হুংপিণ্ডের পাশে থাকে। কিন্তু কোন মতেরই সত্যতা নির্ণয় করতে পারিনি।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশেই গরুর দেহে প্রচুর বেজোয়ার পাওয়া যায়। তার
মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ওজন সতের আঠার আউন্স পর্যস্ত হয়। তদনুরূপ
একটি দেয়া হয়েছিল তাসকানির মহান ডিউককে। তবে গরুর দেহাভ্যস্তরে
প্রাপ্ত বেজোয়ার সম্পর্কে কারোর কোন আগ্রহ দেখা যায় না। কারণ ছাগ
দেহে প্রাপ্ত ছয় গ্রেণ ওজনের একটির কাছে গরুব শরীরে জ্ঞাত ত্রিশটিও
দাঁডাতে পারে না।

বাঁদরের শরীরে উৎপন্ন বেজোয়ার সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে তার ছই প্রেণ ছাগলের দেহস্থিত ছয় গ্রেণের কাজ দেয়। তবে বাঁদরের বেজোয়ার অত্যন্ত ছম্প্রাপ্য বস্তু। মাঞ্চাসার দ্বীপের বাঁদরের শরীরেই বিশেষভাবে তা পাওয়া যায়। সেই জিনিস গোলাকার কিন্তু অপরাপর জন্তুর দেহে যা জন্মায় তা নানা ভিন্ন আকারের। আর তা গঠিত হয় যে ধরণের কুঁড়ি ও ডালপালা ওরা খায় সেই অনুযায়ী। বাঁদরের দেহে জাত এই পাথর ছম্প্রাপ্য হওয়াতে এর মূল্যমানও অতিরিক্ত। সকলেই এই জিনিস অনুসন্ধান করেন। আর বাদামের মত আকারের একটি হলে তার দাম হয় অত্যধিক। অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় পর্ত্ত্ব গীজরা বেজোয়ার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। কারণ তাঁরা একে অপরকে সর্বদা সম্পেহের চোখে দেখেন। শক্রতা হলেই কারোকে বিশ্ব প্রয়োগ করা হয়। বেজোয়ার বিষ প্রতিষেধক।

শঙ্কারুর দেহে আর এক প্রকার পাথর জন্মায়। তাওঁ বিশেষ জার্মহের বস্তু। সে জিনিস পাওয়া যায় শঙ্কারুর মাথায়। বিষক্রিয়ার প্রতিবেধে বেজোয়ার জপেকা এই জিনিস চের বেশী উপকারী। পনের মিনিট জাক্ষাজ্ব সময় জিনিসটি জার্ল ডিজিয়ে রাখালে সেই জল এয়ন তেঁতো হয় যে মনে হবে পৃথিবীতে সেরকম তিক্ত বস্তু বোধহয় আর নেই। এই প্রাণীয় পেটেও জনেক সময় এক রকম পাথর জন্মে যা মস্তকে জাত জিনিসেরই মত। তারে একটি বিষয়ে প্রভেদও আছে। তা হচ্ছে যে শেষোক্রটিকে জলে ডিজিয়ে রাখলে তার আকার ওজনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রথমটি ভাতে ওজনে রামলে তার আকার ওজনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রথমটি ভাতে ওজনে রামলে তার আকার ওজনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রথমটি ভাতে ওজনে রামলে তার আকার ওজনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রথমটি ভাতে ওজনে রাম পায়। আমি সারা জীবনে এই পাথর কিনেছি তিনটি। তার মধ্যে একটির দাম পড়েছিল অভান্ত বেলী। আমি পরে সেটিকে বিক্রী করেছিলাম ডিনিশীয় সাধারণতন্ত্রের রায়াকৃত দোমিনিকে দে সান্তিসের কাছে। পারস্থ ভ্রমণ ব্রভান্তে আমি তাঁর কথা বলেছি। আরও একটি শজারু পাথর কিনেছিলাম চড়া দামে। সেটি আজও আমার কাছে আছে। তৃতীয় আর একটি দামী পাথর উপহার দিয়েছি এক বন্ধকে।

এখন আমি বিষ পাথরের কথা আলোচনা করবো। তার এক একটির আকার স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রার মত। কতকগুলি আবার ডিম্বাকার। এগুলির মধ্যভাগ পুরু, আর কিনারাসমূহ পাতলা। ভারতীয়রা বলেন যে এই পাথর বিশেষ এক জ্বাতের সাপের মাথায় জন্মায়। কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দু সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আসলে তা কয়েকটি বিশেষ ধাতব ঔষধ জাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরী। যা দিয়েই তৈরী হোক, এর কিন্ত বিষ টেনে বের করার অভুত শক্তি আছে। কোন মানুষকে বিষাক্ত প্রাণীতে দংশন করলে সেখানে এই পাথর বসিয়ে দিলে বিষ নিষ্কাশিত হয়ে যায়। দংশিত স্থানে ক্ষত সৃষ্টি না হলে জায়গাটকে কেটে দেয়া দল্পকার যাতে কিছু রক্ত বেরোয়। তারপর পাথরটিকে বসিয়ে দিলে যভক্ষণ সমুদয় বিষ নিষ্কাশিত না হবে ততক্ষণ ওটি সেখানে আটকে থাকবে, খুলে পড়বে না কিছুতেই। পাথরটিকে অতঃপর পরিষ্কার করা হয় নারী স্তন্যের মধ্যে ডুবিয়ে। তা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহলে গরুর হুধের ঘারাও সে কাব্দ হতে পারে। দশ বার ঘক্টা ডিন্সিরে রাখলে পাথরটি যে বিষ টেনে নিরেছে তা ছথের সংগে মিশে যাবে। আর ছথও তথন বিবর্ণ ও বিষময় হয়ে উঠবে।

আমি একদিন গোয়ার আর্চবিশপের সংগে সাদ্ধ্য ভোজন করি। সেই দিন তিনি আমাকে তাঁর সংগ্রহাগাঁরে নিরে যান। সেখানে ছিল অনেক ফ্রম্পাপ্য জিনিস। তার মধ্যে একটি ছিল বিষ পাথর। এর উপাদান সম্বন্ধেও তিনি আমাকে বলেছিলেন। আরও জানালেন যে মাত্র তিনদিন পূর্বে এর গুণাগুণ পরীক্ষা করার অবকাশ পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটি আমাকে উপহার দিলেন। একদিন তিনি সল সেট দ্বীপের একটি স্থানে যাবার সময় একটি জলাভূমি অতিক্রম করেন। এই দ্বীপটির মধ্যেই গোয়া অবস্থিত। তাঁর পাল্কী বাহকদের মধ্যে একজন ছিল প্রায় নগ্নদেহ। তখন সেই লোকটিকে সাপে কামডে দেয়। তিনি সেই পাথরটি দ্বারা লোকটিকে বিষ মুক্ত করেন। আমি এই পাথর কিনেছিলাম অনেকগুলি। ব্রাহ্মণরাই কেবল তা বিক্রী করেন। সেজ্বলেই আমার মনে হয়েছে যে তাঁরাই এই জিনিস তৈরী করেন। তু'টি উপায়ে সর্প প্রস্তর (বিষ পাথর) পর্থ করে দেখা যায় যে তা প্রকৃত খাঁটি জিনিস, না ভেজাল মিশ্রিত। প্রথমত পাথরটিকে মুখে পুরে দেয়া। জিনিসটি খাঁটি হলে তা তথুনি লাফিয়ে গিয়ে তালুতে আবদ্ধ হবে। দ্বিতীয় পদ্বীয় পাথরটিকে এক গ্লাস জলে ফেলে দিলে তৎক্ষণাৎ জঙ্গ ফুটতে আরম্ভ করবে। প্লাসের তলায় পাথরটি পড়ে থাকবে। আর তা থেকে ছোট ছোট বুদ্বুদ্ সৃষ্টি হয়ে উপরে উঠে আসবে।

আরও এক প্রকার পাথর আছে। তাকে বলে "গোখুরা সাপের পাথর"।
এক প্রকার পাথর আছে যার মাথার পেছনে একটি ফণার মত দেহাংশ
ঝোলানো থাকে। সেই ফণার পেছনে পাথরটি থাকে। সর্বাপেক্ষা ছোট
পাথরটির সাইজ হয় একটি মুরগীর ডিমের মত। এশিয়া ও আফ্রিকাতে
বিরাট আকারের সব সাপ আছে। লম্বায় তা পঁচিশ ফুট পর্যন্ত হয়। বাটাভিরাতে তার চামড়া সংরক্ষণের প্রথা আছে। সেই সাপ (অজগর) আঠার
বছর বয়সের একটি মেয়েকে গিলে ফেলেছিল। তার বিবরণ আমি অশুত্র
দিয়েছি। এই পাথর পাওয়া যায় এমন সাপের দেহে যাদের মধ্যে সবচেয়ে
ছোট আকারের গুলির দৈর্ঘ্য মাত্র হু' ফুট। পাথরগুলি শক্ত নয়। অশু
পাথরের সংগে তাকে ঘসলে এক প্রকার আঁটালো জিনিস বেরোয়। তা
জলে মিশিয়ে পান কর্মলে মন্থ্য দেহের বিষক্রিয়া তংক্ষণাং নফ্ট হয়ে যায়।
এই জাতীয় সাপ দেখা যায় একমাত্র মেলিগুট উপকৃলে। পাথর পাওয়া যেডে
মোজান্বিক প্রভাগত পর্তুগীজ নাবিক ও সৈনিকদের কার্ছে।

## অধ্যায় পঁচিশ

#### এশিরা ও আফ্রিকার যে সকল ছানে সোনা উৎপন্ন হর।

চীনদেশের পূর্বদিকে জাপানে অনেক দ্বীপ আছে। তা এগিয়ে গেছে উত্তর খণ্ডে। অনেকের ধারণা সেই সকল দ্বীপের মধ্যে নিপুন রহন্তম এবং মূল ভূখণ্ডের সংগে মুক্ত। এশিয়ার মধ্যে এই স্থানটিতে সোনা পাওয়া যায় সর্বাধিক। কিন্তু অধিকাংশ সোনা উৎপন্ন হয় ফরমোসা দ্বীপে। সেখান থেকে তা জাপানে যায়। ওলন্দাজগণ কতৃ্কি ফরমোসা অধিকৃত হতে তাঁরা ওখানকার স্থপ ব্যবসায়কে আর উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে পারেনি। অথচ তাঁদের ধারণা যে ওখানেই সোনা জন্মায়।

চীনেও বর্ণ উৎপন্ন হয়। চৈনিকরা তা রূপার সংগে বিনিময় করেন। বিনিময় চলে উভয়বিধ ধাতৃর মূল্যমান অনুসারে। তাঁরা সোনা অপেক্ষা রূপার দিকে বেশী ঝোঁক দেখান এই কারণে যে তাঁদের দেশে রোপ্য খনি নাই। কিন্তু তাঁদের দেশের সোনা এশিয়ার যে কোনও দেশে প্রাপ্ত সোনার চেয়ে নিকৃষ্ট।

সেৰিবিস বা মাকাসার দ্বীপেও সোনা জন্মায়। তা পাওয়া যায় নদীতে। সেখানে তা বালির সংগে মিশ্রিত থাকে।

সুমাত্রা ঘীপে বর্ষা ঋতু অন্তে শ্রোতিয়িনীসমূহের জল যখন শুকিয়ে যায় । তখন বিভিন্ন আকারের উপল খণ্ড মধ্যে সোনার সৃক্ষ সব কুচো পাওয়া যায় । উত্তর পূর্ব মুখো পাহাড় থেকে র্ফির ধারা তা বয়ে নিয়ে আসে । এই দ্বীপেরই পশ্চিম উপক্লে ওলন্দাজগণ জাহাজে মরিচ তুলতে যান । সেখানেও চাষীরা প্রচুর সোনা নিয়ে আসে । তবে তা অতি নিকৃষ্ট ধরণের । এমন কি চীনদেশীয় সোনা অপেক্ষাও তা হীন ।

কাশ্মীর সীমান্তের বাইরে একটি রাজ্য তিব্বত। রাজার শাসনাধীন। প্রাচীনকালের ককেশাসের মত। সেখানে একটির পর আর একটি করে তিনটি পর্বত আছে। তার একটি পাহাড়ে চমংকার ও উৎকৃষ্ট সোনা উৎপন্ন হয়। বাকি ছু'টির একটিতে পাওয়া যায় গ্রানাইট পাথর, আর দ্বিতীয়টিতে আছে উজ্জ্বল নীলবর্ণ পাথর।

স্বর্ণ খনির শেষ বিবরণে উল্লেখযোগ্য স্থান হোল টিপ্রা (টিপ্লেরা?) রাজ্য। পরবর্তী গ্রন্থ খণ্ডে আমি তার বর্ণনা দেব। তবে সেখানে প্রাপ্ত সোনা অত্যন্ত অপকৃষ্ট ধরণের। প্রায় চীনদেশীয় সোনার অনুরূপ।

এশিয়াস্থিত স্বর্ণাকর সমৃদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ এই। এখন আফ্রিকার সোনা সম্বন্ধে কিছু আঙ্গোচনা করার চেষ্টা করবো। আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশী সোনা উৎপন্ন হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মোজান্বিকের গভর্ণরের অধীনে থাকেন শোফল ও সুপঙ্গের কম্যাণ্ডারগণ। এই ত্ব'টি ছোট স্থানের প্রথমটি সেনা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর মোহনা থেকে যাট লীগ দূরে। দিতীয়টির অবস্থান দশ লীগ উচ্চস্থানে। নদীর মুখ থেকে এই ত্ব'টি স্থান পর্যন্ত ত্ব'দিকে বহু সংখ্যক নিগ্রো উপনিবেশ। প্রতিটি ভ্বাসন এক একজন পর্তৃগীজের অধিনম্থ। বহুদিন ধরে পর্তৃগীজরা দেশটির শাসক। তাঁদের ধরণ ধারণ ছোটখাট রাজার মত। একে অপরের সংগে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হন সামাশ্য সব ব্যাপার উপলক্ষ্য করে। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের পাঁচ হাজার পর্যন্ত কাফ্রী দাস আছে। এই রাজারা মোজান্বিকের গভর্ণরের অধিনস্থ। তিনিই ওদের জামা পোষাক ও অন্যান্থ প্রয়োজনীয় দ্ব্য সামগ্রী সরবরাহ করেন। তিনি যে সকল জিনিস সরবরাহ করেন তার মূল্য নিধারিত হয় বাজার দর্ব অনুসারে। মোজান্বিকের গভর্ণর যখন গোয়া ত্যোগ করে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করতে গেলেন তখন তিনি প্রচুর জিনিসপত্র, বিশেষত কালো রঙের সূতী বস্ত্র সংগে নিয়ে যান।

গোয়ার ভাইসরয়ের অধিনস্থ স্থানগুলির মধ্যে মোজান্বিক শ্রেষ্ঠ। গোয়ান্থিত তাঁর প্রতিনিধি প্রতি বছর হু'টি জাহাজ বোঝাই করে কাপড় পাঠাতেন তাঁকে। তিনি আবার তা পাঠিয়ে দিতেন সোফলা ও সুপঙ্গাতে। তারপর সেই কাপড় আরও যেত মনোমোতপা রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। রাজ্য ও রাজধানীর একই নাম। এর অপর আর একটি নাম বুবেবরণ। এর অবস্থান সুপঙ্গা থেকে ১৫০ লীগ দূরে। এই সকল দেশের যিনি শাসক তাঁর উপাধি হোল মনোমোতপার সম্রাট। তাঁর অধিকার আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মনোমোতপা রাজ্যেই আফ্রিকার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোপেক্ষা থাটি সোনা উৎপন্ন হয়। সেখানে সোনা অনায়াসেই আহরণ করা সম্ভব। কেননা মুই তিন ফুট মাটি খুঁড়লেই তা পাওয়া যায়। এই

দেশের কদ্ধকগুলি স্থায়গায় মানুষের বস্তুতি নেই। কারণ হোল ক্ষলাভাব।
জল একেবারেই নেই। ওখানে জমির উপরেই নানা আকার ওজনের খণ্ড খণ্ড
সোনা পাওয়া যায়। এমন এক একটি খণ্ড দেখা যায় যার ওজন এক আউল।,
ফুপ্তাপ্য বস্তু হিসেবে আমি তার কয়েকটি খণ্ড য়ংগ্রহ করেছিলাম। তা আমি
বন্ধুদের উপহার দিয়েছি। তার মধ্যে কয়েকটি ইকরো ফুই আউল ওজনেরও
ছিল। এখনও আমার কাছে দেড় আউল একটি খণ্ড আছে। আমি সুরাটে
এম. হ. জার্ডিনের পুত্র আর্দিলিয়রের আবাসে কিছুদিন ছিলাম। এর কথা
আমি আমার পারস্থ ভ্রমণ-র্ত্তান্তে উল্লেখ করেছি। তখন আরিসিনিয়ার
রাজদৃত ওখানে আসেন। আমরা তাঁকে অভিবাদন জানাতে যাই। আমি
তাঁকে রূপার নকসাযুক্ত এক জোড়া পকেট-পিক্তল উপহার দিয়েছিলাম।

তিনি একদিন আমাদের সাদ্ধা ভোজনে আপ্যায়িত করেন। তথন তিনি আমাদের অনেক জিনিস দেখান। তা তিনি নিয়ে এসেছিলেন স্থানেশর রাজার পক্ষ থেকে মুঘল সম্রাটকে উপহার দানের জন্তে। তার মধ্যে ছিল চৌদ্ধটি চমংকার ঘোড়া। তিনি সবস্তদ্ধ ত্রিশটি অশ্ব এনেছিলেন স্থানেশ থেকে। কিন্তু বাকি পশুগুলি মোচা থেকে সুরাটে আসার পথে জাহাজে মৃত্যুমুখে মুপতিত হয়। তিনি আরও এনেছিলেন স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে কিছু সংখ্যক তব্রুণ কৃতদাস। পরিশেষে স্বাপেক্ষা শুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় জিনিস যা দেখলাম তা হোল চুই ফুট চার ইঞ্চি লম্বা একটি স্বর্ণময় বৃক্ষ। তার ডাপালার বিস্তার ব্যাস চারদিকে পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি। ডাল ছিল দশ বারটি। তাদের কয়েকটি প্রায় আধ ফুট লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া। বাকি সব ক্ষুদ্রাকার। বড় বড় শাখার কিছু অংশ উ চুনীচু পড়নের। তা দেখতে কিছুটা কুঁড়ির মত আকারের। গাছটির শিকড়গুলি খানিকটা স্বাভাবিকরূপে তৈরী। তবে তা ছোটখাট। দীর্ঘতমটি চার প্রাচ ইঞ্চির বেন্দী নয়।

মনোমোতপা রাজ্যের বাসিন্দাগণের জানা থাকে যে কোন সময়ে সৃতী বস্ত্র ও অক্যান্ত জিনিস সোফলা ও সৃপকাতে পৌছোয়। সৃতরাং তারা সময় মত সেখানে গিয়ে হাজির হন নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জয়ে। অক্যান্ত রাজ্য ও প্রদেশ সমূহের কাঞ্চীরাও এসে ভিড় জমান। পুরোক্ত হুই প্রদেশের গভর্ণরগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী সৃতী কাপড়ও অপরাপর জ্বিনিস বিক্রয় করেন ধারে বাকিতে। তাঁরা ব্যবস্থা ও বিশ্বাস রাখেন য়ে ক্রেডারা জাগামী বছরে সোনা এনে ক্যায় পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবেন। তার গভর্ণরদের যদি এ বিষয়ে আশ্বানা থাকে তাহলে পর্তুপীক্ষ ও কাফ্রীদের মধ্যে কোন ব্যবসা বাধিক্ষা চলে না। ইথিয়োপীয়দের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। তাঁরা প্রতি বছর কায়রোতে সোনা নিয়ে যান। সেই সম্পর্কে আয়ি মহান সিগুনোরে সেরাগ্লেয়োর বিবরণ দান প্রসংগে উল্লেখ করেছি।

মনোমোতপার অধিবাসীরা দেশটির নিকৃষ্ট জলের জন্মে দীর্ঘায় হতে পারেন না। পাঁচিশ বছর বয়স হতেই তাদের দেহে শোথ রোগ দেখা দেয়। কাজেই তারা যদি চল্লিশ বছর অতিক্রম করে কিছুদিন জীবিত থাকেন তাহলে তা হয় অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। সেনা নদীর উৎপত্তিস্থল সৌকরণ। এই দেশটি অপর আর একজন রাজার অধিনে। সুপঙ্গার উর্দ্ধসীমায় একশত লীগ দ্রে কি তার কাছাকাছি একটির উৎস। সেনা নদীতে পতিত আরও অনেক নদীতে প্রচুর সোনা কৃড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই সোনাও সোফলা ও সুপঙ্গাতে নিয়ে সাওয়া হয়। জায়গাটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীদের জীবনসীমা ও পরমায়ু ইউরোপীয়দের মত। কোন কোন বছরে মৌকরণ প্রদেশ অপেক্ষা বহুদ্রবর্ত্তী স্থানসমূহের কাফ্রীরাও ওধানে এসে জড় হন। এমনকি উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলের মানুষও আসেন।

পর্তুগীজরা দেশটির সঠিক নাম জানেন না। কাফ্রীদের কাছে তারা শুনেছেন যে দেশটির নাম সাবিয়া। একজন রাজা শাসন করেন। কাফ্রীরা সোফলার রাস্তায়ই চার মাস সময় অতিবাহিত করেন। তাদের সংগৃহীত সোনা অতি চমংকার। মনোমোতপার সোনার হ্যায় এগুলিও খণ্ডাকার। তারা বলেন যে তা সংগৃহীত হয়েছে উচ্চ পর্বতশ্রেণীতে। সেখানে দশ বার ফুট গভীর করে খুঁডলেই সোনা পাওয়া যায়। এরা গজ্পস্তও নিয়ে আসেন প্রচুর। তারা বলেন যে ঐ অঞ্চলে অনেক হাতী আছে। মাঝে মাঝে ওদের দলবদ্ধ হয়ে বেরোতে দেখা যায়। কেল্লা ও উদ্যানে বেড়ার খুঁটি তৈরী হয় গজ্পস্ত দিয়ে। আমি অহ্যত্রও এই প্রথা দেখেছি। কাফ্রীদের সাধারণ খাদ্য পশুর মাংস। তারা চার জন মিলে বর্শাজাতীয় অস্ত্র নিঞ্চেপ করে হাতীকে ভূতলশায়ী করেন, তারপব হনন করা হয়। ওদেশের সমস্ত জলই দৃষিত। জ্বের জন্মেই তাদের পা শোথ রোগে আক্রান্ত হয়। এক আধজনকে যদি এই রোগ মুক্ত দেখা যায় তাহলে তা বিশ্বয়কর ব্যাপার।

সোফলার উপরিভাগে জনৈক রাজার শাসনাধীনে একটি দেশ আছে। নাম 'ধারোই'। দেশটির কিছু অংশে এক প্রকার মূল জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। তা এক ইঞ্চি মোটা ও হলদে রঙের। যে জ্বরে বমি হয় তা এই উদ্ভিদে আরোগ্য হয়। এর ফলন অতি সামাত্য। সেজতে রাজার নিষেধাজ্ঞা আছে যে তা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। তাহলে কঠোর শান্তির বিধান থাকবে। দোম্ ফিলিপ দে মাসকারেনস্ গোয়াতে ভাইসরয় ছিলেন। সেই সময় কারোইর রাজা তাঁকে প্রায় তিন ফুট লম্বা একখণ্ড এই মূল (শিকড়) পাঠিয়েছিলেন। তার হু'দিকে সোনার অলঙ্করণ সজ্জা ছিল। আর মাঝখানে ছিল সোনার আংটি। ভাইসরয় তা পেয়ে অত্যন্ত খুসী হন। তিনি সেটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে উপহার প্রদান করেন। হুই খণ্ড পাঠিয়েছিলেন সুরাটের ইংরেজ প্রেসিডেন্ট মিঃ ফ্রেমিলিনকে। তিনি আমাকে তা দেখিয়েছিলেন। একটি টুকরো আমি জিহ্বাতে রাখতেই দেখলাম তার স্বাদ অতি মাত্রায় তেঁতো।

জাপান ব্যতীত এশিয়ার আর কোথাও রৌপ্য খনি নেই। কয়েক বছর পূর্বে অতি উত্তম টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে দেলেগোর, সঙ্গোর, বোর্দেলন ও বাডাতে। তার ফলে ইংরেজদের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কারণ পূর্বের শ্যায় তাঁদের টিনের চাহিদা আর রইল না। এশিয়াতেই এখন তা প্রচুব উৎপন্ন হচ্ছে। ওদেশে টিনের ব্যবহার হয় কেবলমাত্র রান্নার বাসন কেট্লি ও তামার তৈজ্বসপত্র তৈরী করার জন্যে।

## অধ্যায় ছাব্বিশ

গোমরুণ ছেড়ে সুরাট অভিমুখে যাত্রাকালে একটি বিশ্বাস ভলের ঘটনা।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মীস। আমি গোমরুণ ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত। अनमाज काम्भानीत जरेनक मानालात अकि जाशास्त्र करिय यामात मुत्राहे যাত্রার সময় আসন্ন। জাহাজটি চালানোর ভার ছিল কাপ্তেন হন্দের উপরে। এমন সময় ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে এক বাণ্ডিল চিঠি দিলেন সুরাটের প্রেসিডেণ্টকে পৌছে দেবার জন্মে। চিঠিগুলি ইংলণ্ড থেকে এসেছিল ক্রতগামী যানে। প্যাকেটটি অত্যন্ত বড়। কোম্পানীর চিঠিপত্র ছাড়া তার মধ্যে এজেন্ট মহোদয় আরও সব চিঠি পুরে দিয়েছিলেন যা সুরাট ও ভারতের অন্যান্ত স্থানের লোকদের ব্যক্তিগত। আমার যাত্রার দিন সন্ধ্যায় আমি প্যাকেটটি গ্রহণ করলাম। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনৈক ওলন্দান । নাম এম. কাসেমত্রট। তিনি স্থল পথে পারস্তে এসেছিলেন। গোমরুণের ক্ম্যাপ্তার এম. হেনবী ভান উকের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। ইংরেজ প্রতিনিধির সঙ্গে আমি যখনই দেখা করতে যেতাম কাসেমবর্ট আমার সঙ্গে থাকতেন। আর ভান উকের সংগে দেখা হলে প্রতিবারেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করতেন যে ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে সুরাটে নিয়ে যাবার জন্মে কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন কিনা। তহুত্তরে আমি অকপটভাবে বলেছিলাম যে তিনি আমার মারফত কিছু চিঠি পাঠাবেন বলেছেন। কিন্তু এই ছু'টি লোকের কু-মতলব সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি। পরে বোঝা গেল যে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সেই চিঠির বাণ্ডিল হস্তগত করা। এর কারণ, তখন একটা জনরব উঠেছিল যে ইংলগু ও হল্যাণ্ডের মধ্যে একটা বিরোধ চলছে। অতএব ওখানকার ইংরেজরা নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে নিদ্দিষ্ট কিছু সংবাদ পেয়েছেন বা পাবেন। এই বিষয়ে তাঁদের মনে আরও গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল এই কারণে যে জনৈক আরবীয় দূত মরুভূমির রাস্তাধরে ওখানে এসেছিলেন এবং ইংরেজ প্রতিনিধির জন্মে এক প্রাকেট চিঠি এনেছিলেন। তা দেখেই কমাণগুার ভান উকের তার হৃশ্চিন্তা হয়েছিল।

ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে চিঠির বাণ্ডিল দান করা মাত্র কাসেমবট গিয়ে ভান উককে সমস্ত ঘটনা, এমনকি বাণ্ডিলটির সাইজ আকার প্রকার সব জানিয়ে এলেন। তাছাড়া কাসেমব্রট সর্বক্ষণ আমার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।
সেই সময় ইংরেজ প্রতিনিধি আমার যাত্রা উপলক্ষ্যে শুভকামনা করে আমাকে
এক পাত্র সুরা প্রদান করেন। আমি তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে তা পান করি
এবং ভান উকের কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চলে যাই। কিন্তু তিনি বললেন
যে তাঁর সংগে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব শেষ না করে আমার যাওয়া চলবে
না। আমাকে প্রায় জোর করে তিনি আটকে রাখলেন। আমার সংগে
এই জাতীয় ব্যবহারের মূলে ছিল তাঁর কু-কোশলকে কার্য্যে পরিণত করার
জিল্যে অধিকতর সময় ও সুযোগ লাভ করা। তিনি আমার সংগে যেতে
পারবেন না বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমরা খাবার টেবিলে থাকতেই
তিনটি জাহাজ এসে নোঙর ফেললো। তিনি জাহাজে চড়ার জল্যে আমাকে
তাঁর নিজম্ব নৌকা দিলেন। সংগে পাঠালেন তাঁর অফিসের চার পাঁচ জন
কর্মীকে। ভাবটি দেখা গেল যে তারা আমাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাবেন।
জাহাজের কাপ্তেনও তাদের সংগে ছিলেন। তাঁর সংগে এবিষয়ে তিনি কথাবার্তা বলে রেখেছিলেন মনে হয়।

আমি জাহাজে উঠতেই কাপ্তেন আমাকে তাঁর খাস কেবিনটিতে থাকার জ্বদ্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। ইতিমধ্যে তিনি আমার ভৃত্যদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন আমার বিছানাপত্র সেখানে নিয়ে রাখার জন্যে। ভূত্যরা ত্ব'দিন পূর্বেই জাহাজে উঠে অপেক্ষারত ছিলেন। আমি এই সব<sup>ঁ</sup>ব্যাপারে আপত্তি তুলতে কাপ্তেন আমাকে বললেন যে কম্যাণ্ডার তাঁকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হুকুম দিয়েছেন। তথাপি আমি বললাম যে তাঁর ক্যাবিনে যেতে আমি রাজী নই। তবে এই সর্তে আমি রাজী হতে পারি যে ক্যাবিনটিতে সমান অংশে তিনি ও আমি হু'জনে থাকবো। এই বাবস্থা সমর্থিত হতে আমি আমার বড় কোটের পকেট থেকে ইংরেজী চিঠির বাণ্ডিলটি টেনে বের করলাম। অতঃপর সেটি আমার জনৈক ভত্তের হাতে দিয়ে আমার বাক্সতে রেখে দিতে বললাম। সে আমার বাক্সটি রেখেছিল জাহাজের এক কিনারায় আমারই বিছানার এক পাশে। আমাদের সংগে সংগে জাহাজের দিকে আরও হুংখানি ছোট নৌকা গিয়েছিল। তাতে ছিল ষাটটিরও বেশী রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ থলি। কতকগুলিতে পঞ্চাশ, আর বাকিগুলিতে একশত করে তোমান মণি মুদ্রা ছিল। এই কাজে ব্যবহারের জন্মেই থলিসমূহ পারষ্যে তৈরী হয়েছিল। নৌকাগুলি জাহাজের কাছে পৌছতেই মাঝি মাল্লারা থলির বহরকে জাহাজে তুলতে লাগলো। কিন্তু কাজ চলছিল অতি মন্থ্র গতিতে। সেই মন্থরতার মুখ্য কারণ ছিল আমাদের সারারাত সেখানে বিলম্ব করানো। আর আমি যাতে বিছানায় গিয়ে শন্ধন করতে বাধ্য হই। তা সত্ত্বেও তাঁরা দেখলেন যে আমি বিশ্রামে ষেত্তে অনিচ্ছুক।

তখন কাপ্তেন, জাহাজ চালক, এবং কোম্পানীর দালাল, যিনি জাহাজের মালিক, যাঁর কথা আমি আগেও বলেছি, তাঁরা সকলে ওলনাজগণের সংগে পরামর্শ করলেন। সকলে মিলে সম্ভবতঃ স্থির করলেন যে একশত তোমান শুদ্ধ একটি থলি জাহাজে তোলার সময় যাতে জলে পড়ে যায় সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করবেন। এই বাবস্থা হয়েছিল তাঁদের কু-অভিসন্ধিকে কাজে লাগানোর জলে। থলিটি জলে পড়ে যাওয়া মাত্র তাঁরা গোমরুণে একটি নৌকা পাঠালেন একজন ডুবুরীর সন্ধানে। ডুবুরী প্রভাত হতেই জাহাজে এসে পৌছোলেন জলে ডুবে থলিটি উদ্ধারের জল্যে। দেখা গেল যে জাহাজটির আগামীকাল বেলা ছই কি তিনটার পূর্বে যাত্রা শুরুক করা চলবে না। কাজেই আমি শয়ন করতে চলে যাই। আমার বাক্স পেটরা কিন্তু সারাটা সময় সেই একই জায়গায় ছিল, অর্থাং তার অর্ধেকটা আমার বিছানার মাথারদিকে তলদেশে, আর বাকিটা বাইরে।

আমার ভ্তারা বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল গোলন্দাজগণের কেবিনে। আমি যখন কাপ্তেনের কেবিনে ঘুমিয়েছিলাম তখন আমাব পোটকা নিঃশব্দে টেনে বের করা হয়। আর তা খুলে চিঠির সেই বাণ্ডিল সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তৎপরিবর্তে যথাস্থানে রেথে দিয়েছিলেন অনুরূপ আকার ওজনের উত্তম সীলমোহরাঙ্কিত আর একটি প্যাকেট। তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল কিছু সাদা কাগজপত্র। মতলব করে যে টাকার ব্যাগটিকে জলে ভূবে যেতে দেয়া হয়েছিল নিজেদের কু-অভিসন্ধিকে সফল করার জন্যে, সেটি উত্তোলিত হোল সময়মত। তাবপর জাহাজ ছাডলো। আমরা ৫ই মে সুরাট বন্দরে পৌছে গেলাম। ওলন্দাজ কম্যাণ্ডার আমার সম্মানার্থে সমুদ্র মধ্যে প্রায় হই তিন লীগ দুরে নৌকা পাঠিয়েছিলেন আমাকে তীরভূমিতে নিয়ে যাবার জন্যে। নৌকাটি আকারে ছিল ছোট। প্রায় মধ্য রাত্রিতে আমি তীরভূমিতে পৌছে যাই। আমার ইচ্ছা হয়েছিল সর্বাগ্রে গিয়ে আমি ডাচ কম্যাণ্ডারকে শ্রদ্ধা জ্বাপ্রক

জাহাজ ছেড়ে আমাদের অবতরণকালে ওখানে হুই জন কাপুসীন বিশপ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম আমার পেটিকাস্থিত সেই চিঠির বাণ্ডিলটি ইংরেজ প্রেসিডেন্টের হাতে পৌছে দেবার জন্মে। তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। আমি পেটিকা থেকে বাণ্ডিলটি বের করে নিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে বললেন ্যে সেই সময়টি তত উপযুক্ত নয়। কারণ গেঁটে বাত রোগে আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট তথন অবশ্যই নিদ্রামগ্ন। সেই সময় তাঁর ঘুম ভাঙানো সমীচিন হবে না। সূতরাং তাঁরা আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমাকে সংগে নিয়েই তাঁর কাছে যাবেন। আর আমি স্বহস্তে চিঠির প্যাকেটটি তাঁর হাতে দিতে পারবো। কিন্তু জানা গেল যে বাতের যন্ত্রণায় তিনি যথাসময়ে নিদ্রা যেতে পারেননি। তার ফলে তখনই তাঁকে চিঠিগুলি প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট তাঁর মুখ্য কর্মচারীদের সামনেই প্যাকেটটি খুলে ফেললেন। আর দেখা গেল যে খামের মধ্যে চিঠির মত ভাঁজ করা কিছু কাগজ রয়েছে কোন চিঠিপত্র আদে নেই। আমি সেকথা শুনেই বুঝতে পারলাম যে ভান উক ও তাঁর সহযোগীরা আমাকে নিদারুণ প্রতারণা করেছেন। আমি তখন আমার পেটিকাটি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম যে আমার একটি মাণরত্বও অন্তর্হিত হয়েছে। আমি সেই জিনিসটি গোম-রুণের গভর্ণরের কাছে বিক্রয় করারও চেষ্টা করেছিলাম। মূল্য সম্বন্ধে তাঁর সংগে আমার মত পার্থক্য হওয়াতে তিনি সেটি আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন যখন আমি সুরাটগামী জাহাজে ওঠবো তার কয়েক ঘন্টা পূর্বে। আমি তথন বাস্ততার মধ্যে ওটিকেও চিঠির বাণ্ডিলের সংগেই আমার পেটিকায় রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুরাটে পৌছে তাকে আর দেখতে পেলাম না।

যাই হোক—এইভাবে চিঠির প্যাকেট চুরি হয়ে যেতে প্রেসিডেন্ট আমার প্রতি এত বিরূপ ও কুদ্ধ হলেন যে তিনি আমাকে নিজ বক্তব্য কিছু বলতে দিলেন না। অধিকন্ত চিঠিগুলি অন্তর্হিত হওয়াতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত যে সকল ইংরেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন আমি তাঁদেরও বিরাগভান্ধন হলাম। কারণ তাঁদের নামেও অনেক চিঠি ছিল প্যাকেটটির মধ্যে। তাঁরা এত দূর ক্রোধান্নিত হয়েছিলেন যে অনেকবার আমার প্রাণনাশেরও চেফ্টা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হলফনামা এবং অশ্যান্য বিষয় দ্বারাও আমি তা প্রমাণ করতে পারি। সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন হলেন এম, হার্টমান। তিনি ছিলেন তখন সুরাট ফ্যাকটরীতে দ্বিতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্বৃতরাং তাঁদের পরিকল্পিত ফাঁদ থেকে আদ্মরক্ষার জ্বেয় তখন সর্বদা অনেক লোকের মধ্যে বাস করতাম। আমি গোলকুণ্ডাতেও যেতে পারিনি। অথচ সেখানেই হীরকের বহুল ব্যবসা চালু ছিল। আমার বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে উক্তস্থানে আমার ক্ষতি সাধনের জ্বেয়ে দশ বার জন ইংরেজ্ব অপেক্ষমান আছেন। সেই প্রতারণামূলক ঘটনার ফলে আমার যাবতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার ক্ষতি হয়েছিল যথেই পরিমাণে। আমি অনেক নগদ টাকা পারস্যে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কার্ক তা ভারতবর্ষে কোন ব্যবসাতে খাটানো আর সম্ভব হয়নি।

আমি বাটাভিয়াতে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলাম তার অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হোল: আমি তা লিখেছিলাম ডাচ কোম্পানীর জেলারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণকে। তারিখ, সুরাট ১৬ই মে, ১৬৬৫। ভদ্রমহোদয়গণ.

আমি, আপনাদের এই চিঠি লিখছি গোমরুণে কম্যাণ্ডার হেনরী ভান উক আমাকে চরম অপমান করার ফলে আমি যে নিদারুণ বিরক্ত ও অসক্তফ্ট হয়েছি তা প্রমাণ করার জল্য। আমার সংগে রদেশের রাজার রাষ্ট্রদৃতের সুপারিশ পত্র ছিল। তিনি প্রথম পত্র দিয়েছিলেন ইম্পাহানে কোম্পানীর মুখ্যকর্তাকে। আর দ্বিতীয় পত্র লিখেছিলেন গোমরুণের কম্যাণ্ডার মহোদ্যকে। তৃতীয় আর একখানি পাঠিয়েছিলেন সুরাটের কম্যাণ্ডারকে। তিনি এই অনুরোধ জানান যে কোম্পানীর স্থার্থ ব্যতীতও তাঁরা যেন আমাকে সাধ্যমত সহায়তা দান করেন কিন্তু এম. হেনরী ভান উক তা গ্রাহ্ম করেননি। পরক্ত তিনি আমাকে এমন অবিশ্বরণীয় অপমান করেছেন যা আমার মত্ত সন্মানিত লোককে কোন রাজকর্মচারী, বিশেষত আমাদের রাজার ভাতৃতৃক্যা কোন শাসকের কর্মী করতে পারেন, তা চিন্তার অতীত।

তিনি যে অস্থায় করেছেন তাহোল—তিনি আমার মালপত্র খুলেছেন।
তার মধ্যে অনেক মণিরত্ব ছিল যার কিছু অংশ অপসৃত হয়েছে। তাছাড়া
আমার সংগে একটি চিঠির প্যাকেট ছিল। সেটি সরিয়ে নিয়ে তংস্থলে কভক্গুলি সাদা কাগজ চিঠির মত ভাঁজ করে রেখেছিলেন। চিঠির বাণ্ডিলটি
আমাকে দিয়েছিলেন গোমরুণের ইংরেজ প্রতিনিধি। আমার উপর দায়িত ছিল
সেটিকে সুরাটস্থিত ইংরেজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের হাতে পৌছে দেবার।

আমি এখন বিষয়টকৈ বিচার করার ভার আপনাদের উপর শুস্ত কচ্চি। আপনারা ভেবে দেখবেন যে উপস্থিত এই ব্যাপারে ইংরেজ প্রেসিডেন্ট ও অকাত ইংরেজ ভদ্রমহোদয়গণের আমার প্রতি কি ধারণা হয়েছে। আর আমি এবিষয়ে আপনাদের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারি কিনা তাও বিচার করে দেখতে আবেদন জানাই। আপনারা ষদি আমাকে বাটাভিয়াতে গিয়ে আপনাদের সামনে হাজিরপূর্বক মৌখিক সমস্ত বৃত্তান্ত, অর্থাৎ আমি কি পরিমাণ অপমানিত হয়েছি, এম. ভান উক কি প্রকারে আমার প্রতি অসদাচরণমূলক ঘুণ্য ব্যবহার করেছেন তা বর্ণনা দানের অনুমতি প্রদান করেন তাহলে বিশেষ অনুগৃহীত হব। আমি আরও অনুরোধ জানাচিছ যে অন্তত এই চৌর্যপরাধের প্রকৃত নায়ক সম্বন্ধে স্সাপনারা আম:কে সভোষজনক কিছু সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। নতুবা আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ও নিজ্ঞিয় থাকবো না। ঈশ্বরের অনুগ্র*হে* আমি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমার ম্বদেশের রাজার মাধ্যমে অপরাধীর দেশীয় রাজার কাচে অভিযোগ করবো। আমার দেশের রাজা আমাকে অনুজ্ঞাপত্ত দান করে আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি যে প্রকারে হোক চেফা করবো যাতে ভান উকের এই অপরাধের যথোপযুক্ত শান্তি-বিধানের বাবস্থা হয়। অগমি আমাব আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখতে চাই। আমি মদি ইস্পাহান হয়ে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে পারস্থাধিপতিকেও এই বিষয় দ্বানাতে দ্বিধাবোধ করবো না। আমি তাঁকে বলবো যে তিনি আমাকে অত সম্মানসূচক ছাড়পত্র মঞ্চুর করা সত্ত্বেও এম. ভান উক এইভাবে অপমান ক্রেছেন 1

আমার আরও বিশ্বাস সম্রাট একথা শুনে আদৌ খুসী হবেন না যে আমি ভারতে ও ইউরোপে যেসকল মণিরত্ব খরিদ করেছিলাম তাও সেই চিঠির পাণকেটের সংগে অপহৃত হয়েছে। আমি তাঁকে আরও জানাব যে ভান উক গোমরুণে পারস্তাধিপতির শত্রু জনৈক সুলতানের সংগে মিলিড ছয়ে কি ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি চালিয়েছেন। সেই সুলতান ছন্মবেশে ওখানে কিয়েছিলেন।

পরিশেষে জানাচিছ যে ভান উক আমাকে যে জাতীর অপমান করেছেন। ছডোধিক অপমানের মধ্যে আমি তাঁকে ফেলতে পারি। তাঁর অপমান মানে কোলানার মানমর্যাদার হানি।

**अस्यार्शपराश्य.** 

আপনারা যদি আমার সস্তুষ্টি বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলয়ন না করেন তাহলে আমি আমার সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে দিখা বোধ করবো না। অবশ্য আমার বিশ্বাস যে আপনারা কর্তব্য বিমুখ হয়ে আমাকে ভিন্ন পত্থা অবলয়ন করতে বাধ্য করবেন না। আমি আশা করি আমার ইউরোপে প্রত্যাগমণের পূর্বে আপনারা আমার প্রতি স্ববিচার করতে পরাম্মুখ হবেন না। যেখানেই থাকি আমি আপনাদেরই একজন।

ভদ্রমহোয়গণ! আপনাদের একান্ত অনুগত ইড্যাদি।

গুরুতর অপরাধ দশুনীয় হয় না, এমন ঘটনা বড় ঘটে না। এই অপরাধের মুখ্য নায়কদের শেষ পরিণতি অতীব শোচনীয় হয়েছিল।

পরবর্তী মৌসুমী ঋতুতে যে জাহাজগুলি সুরাট ছেড়ে গোমরুণে গিয়ে পোঁছেছিল তাদের মাধ্যমে আমার প্রতি সেই ঘোরতর অক্যায় ব্যবহারের কথা ছিডিয়ে পড়েছিল সেই অঞ্চলের সর্বত্র। তার স্বল্পদিন পরেই এম. ভান উক এক প্রকার বিশেষ জ্বরে আক্রান্ত হন। তথন কার্মেলিয় সন্ন্যাসী রেভারেগু বিশপ বলথ্সর তাঁকে দেখতে যান। তিনি সেই সময় ভান উকের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ জ্বোরালো ভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। উপরক্ত অত্যন্ত বাক্চাতুর্য সহকারে তিনি বললেন যে যদি ঘটনাটি সত্য হয়, আর চিঠির বাণ্ডিলটি যদি তিনিই সরিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছুক। তিনি তিনদিনের অধিককাল জীবিত থাকতে চান না। তিনি স্বহস্তে সেই চৌর্যকর্ম সম্পন্ন করেননি। তবে সেইকাজ নিম্পন্ন করার আয়োজন ব্যবস্থার মৃলে তিনি। আম্চর্যের বিষয় এই যে তিনি দিন গত হতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর কোন কথা বলেননি।

তাঁর পরবর্তী কর্মীর নাম বোদান। তাঁকেই তিনি পাঠিয়েছিলেন আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবার জন্মে। তিনিই প্রকৃতপক্ষে আমার পেটিকা খুলে চুরি করেছিলেন। একদিন অতিমাত্রায় নেশা করে তিনি মুক্ত বাস্তুতে বাজীর ছাদে ঘুমিয়েছিলাম। সেখানে কোন রেলিং ছিলনা। ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেলেন। পরদিন দেখা গেল তিনি সমুদ্র ীরে মৃত পড়ে আছেন। সেই মুদ্ধার্থে লিপ্ত জাহাজের কাপ্তেন সম্বন্ধে জানা গেল

যে সুরাটে পৌছোবার চার পাঁচ দিন পরে তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন যে জনৈক মুসলমান তাঁর স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হয়ে তাঁকে প্রহার কচ্ছেন। তা দেখে কিছু সংখ্যক ফ্রাঙ্কের মনে ক্রোধ ও বিরক্তি উদ্রেক হয় এবং তাঁরা সেই মুসলমান স্বামী-স্ত্রীকে হু'পাশে সরিয়ে দেন। সেই ঘটনার পরে মুসলমানটি কাপ্তেনকে রাস্তায় দেখে মনে করলেন যে তিনি সেই ফ্রাঙ্কদেরই একজন। এই ভেবে তিনি কাপ্তেনের দেহে পাঁচ ছয় বার ছুরিকাঘাত করেন। তংক্ষণাৎ কাপ্তেন ভূপাতিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই হোল সেই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শোচনীয় শেষ পরিণতি।

# তৃতীয় ভাগ

#### অধ্যায় এক

## रेफे रेखिक मुजनमानामत धर्मविधान

মুসলমানদের মধ্যে এত আদর্শের ভিন্নতা কিন্তু কোরাণে বিধৃত বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণজাত নয়। এই বিভেদ আরও দেখা যায় মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারীদের মতবাদে। তখন থেকেই হৃ'টি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবাপল্ল সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছে। একটি সম্প্রদায় 'সুল্লী' নামে অভিহিত। তুর্কীরা এঁদের অনুগামী। দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে বলা হয় 'সিয়া'। এঁরা পারসীকদের সৃষ্টি। আমি এখানে হই সম্প্রদায়কে বলা হয় 'সিয়া'। এঁরা পারসীকদের সৃষ্টি। আমি এখানে হই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলে কালক্ষেপ কর্বোনা। সমগ্র মুসলমান সমাজ এই ভিন্ন ধর্মাদর্শে বিভক্ত। আমার পারস্থ ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখন আমি কেবল বিশাল মুখল সাম্রাজ্যে এবং গোলকুণ্ডা ও বিজ্ঞাপুর রাছে। এই নিরর্থক ধর্মভেদের বর্তমান অবস্থা কি তা বর্ণনা করবো।

ভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্য দেশের খৃষ্ট পন্থীর' ছিলেন অতি মাতায় জাঁকজমক প্রিয়। তাঁরা প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান ছিলেন না। আর হিন্দুরা ছিলেন ছর্বল প্রকৃতির। কোন বিপদ বিদ্ন প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁদের ছিল না। অতএব মুসলমানরা বেশ অনায়াসে অস্ত্র বলে হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্মী উভয়কেই দমিয়ে রাখতে সক্ষম হন। তাঁরা সেই কাজে এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে বহু সংখ্যক হিন্দু ও খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মহান মুঘল সমাট ও তাঁর দরবার শুদ্ধ সকলে ছিলেন সুনী। গোলকুশুার সুলতান সিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত। তার বিজ্ঞাপুর রাজ্যে সিয়া-সুনী হই-এরই বাস। মুঘল সম্রাটের দরবারেও হুই সম্প্রদায়ের অন্তিত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পারস্থ থেকে আগত ব্যক্তিদের জ্যেই তা হয়েছে। তথাকার বৃহ্ব সংখ্যক লোক মুঘল সৈশ্য বহরে যোগ দিয়েছেন। তারা কিন্তু সুনীদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত ছিলেন। তাহলেও বাহ্যতঃ তারা সম্রাটের ধর্মই শালন করেন। তাদের বিশ্বাস ওখানে চাকুরী ও বিষয় সম্পদ রক্ষা করতে হলে স্বর্ধ গোপন রাখাই বাহ্ননীয়। সুতরাং নিজ্ঞেদের ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা অন্তরে আবদ্ধ রেখেই সন্তর্ম ছিলেন।

গোলকুণা রাজ্যের বর্তমান শাসক কুতুবশাহ সিয়া নীতির বিশেষ উৎসাহী সাধক। তাঁর দরবারের অধিকাংশ আমির-ওমরাহ পারসীক। তাঁরাও পারস্ফ দেশের প্রথায় সমান কঠোরতা ও স্বাধীনতা সহকারে সেই ধর্মাদর্শ প্রতিপালন করেন।

আমি অন্তর মন্তব্য করেছি যে মুঘল সমাটের দেশীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যকই উচ্চপদে কর্মরত। এই কারণে অনেক পারসীক অভাবের তাড়নায় অথবা স্থদেশ অপেক্ষা এদেশে সহজ লভ্য উচ্চতর পদের আশায় এখানে চলে আসেন। তারা অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির লোক। সুতরাং সাময়িক বিভাগে নিজেদের উন্নতির পথ সহজেই উন্মুক্ত করে নিতে পারেন। এই কারণে মুঘল সামাজ্য, গোলকুণ্ডা ও বিজ্ঞাপুর, সর্বত্রই পারস্থবাসীদের হাতে শ্রেষ্ঠ সব সামরিক পদ শুন্ত।

**खेतः एक विराम कार्यि मुद्री धर्ममक मन्मर्रक अकि मार्काग्र है ।** তাঁর ধর্ম বিশ্বাস এত প্রবল যে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষণণ এ বিষয়ে বাহুতঃ অধিক শ্রদ্ধা নিষ্ঠার প্রকাশ দেখিয়েছেন। তিনি ধর্মপ্রাণতার মুখোস পরেই অন্যায় ভাবে রাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হন। সিংহাসন লাভের সময় তিনি এই কথাই বলেছিলেন যে তার পিতা শাহজাহান ও পিতামহ জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম ধর্মে যে শিথিলতা এসেছিল তিনি তা দূর করে কঠোর ভাবে ধর্মানুসরণের ব্যবস্থা করবেন। নিজেকে অতিশয় ধর্মপ্রাণ প্রমাণ করার জন্মে তিনি দরবেশ বা ফকিরের জীবন অবলম্বন कर्द्रिष्टलन। त्म यन वञ्चण्डरे এक जिक्काकोवीद कीवन यावा। आद त्मरे ভুষা দয়া দাক্ষিণ্যের আবরণে আর্ত হয়ে তিনি সৃচতুরভাবে বাদশাহী মসনদ অধিকার করতে সফল হলেন। তাঁর দরবারেও অনেক পারস্তদেশীয় লোক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের আলীর পুত্র হোসেন ও হাসান সম্পর্কিত ধর্মানুষ্ঠান করতে অনুমতি দিতেন না। এঁরা সুন্নীদের হাতে নিহত হন। সেকথা আমার পারস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্থান পেয়েছে। পারস্তদেশীয় রাজ-কর্মচারীরাও নিজেদের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্রাটকে সম্ভুষ্ট করার উদ্দেশ্তে वाञ्च : मुत्रीमराज्य मःराग निरामपात्र थान था देखा हमराजन ।

# অধ্যায় চুই

### रेके रेखिक्त किय वा मुननमान छिकाकीविरात अनन

জানা যায় যে ভারতবর্ষে মুসলমান ফকির আছেন ৪০০,০০০। আর হিন্দুদের মধ্যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা ১,২০০,০০০। এই সংখ্যা অভি বিপুল। এরা সকলেই ভবঘুরে ও কর্মবিমুখ। মিথ্যা কৌশল করে এরা মানুষকে অন্ধ করে দেন। আর সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেন যে তারা যা বলেন তা সমস্তই বিশেষ গভীর অর্থপূর্ণ।

মুসলমান ফকির আছেন নানা জাতীয়। একদল আছেন হিন্দু যোগীদের
মত নগ্নদেহ। এঁদের কোনও গৃহাবাস নেই। যে কোনও প্রকার অসাধৃতায়
এঁরা লিপ্ত হন নির্বিবাদে। সোজাবুদ্ধির সরল প্রকৃতির মানুষের মনে এঁরা
এমন ধারনার সঞ্চার করেন যে সব রকম অন্যায় কাজ করা চলে, আর তাতে
কোনও পাপ হয় না।

আর এক ধরণের ফকির আছেন যাঁরা নানা রঙ-এর খণ্ড খণ্ড কাপড়ে তৈরী পোষাক পরেন। তা দেখে বলা কঠিন যে তা প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের টুকরো কিনা। এই ঢিলে পোষাক পায়ের গোডালি পর্যন্ত নামানো। পোষাকের নাচে তাদের যে অতি শোচনীয় ছিন্ন বস্ত্রাদি থাকে তা খণ্ডকাপড় ছারা আর্ত থাকে। ফকিরগণ সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণ করেন। প্রতিদলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থাকেন। নেতার স্বতন্ত্র পোষকে তাঁর মর্যাদার নিদর্শন। তবে তাঁর পোষাকটি কিন্তু অন্যদের তুলনায় উচ্চদরের নয় এবং আরও বেশী সংখ্যক টুকরো কাপড়ে তা তৈরা। তত্বপরি তিনি এক পায়ে ভারি এক লোহার শৃদ্খল বেঁধে তা টেনে টেনে পথ চলেন। শিকলটি লম্বায় চার হাত আন্দাজ। আর সে তুলনায় আবার মোটা। প্রার্থনার সময় সেই শৃন্থলটি নেড়ে উচ্চেররে একটা শব্দ কোলাহল সৃষ্টি করেন। তথন অব্ভুত একটা গান্ডীর্যের প্রকাশ হয়। তার ফলে লোকের শ্রদ্ধা জয়ে।

তাঁর অনুগামীরা এবং সাধাবণ লোকও তাঁর জ্বন্যে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। তিনি যেখানে যাত্রা বিরতি করেন অর্থাৎ কোন রাস্তায় বা সর্ব সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে তাঁকে খাদ্য প্রদান করা হয়। তাঁর জ্বন্যে শিশ্বভক্তরা সেখানে গালিচা বিছিয়ে দেন। তিনি তার উপরে বসে সকলের সংগে কথাবার্তা বলেন ও উপদেশ দান করেন। তাঁর শিশুরা আরও একটি কাজ করেন। তাঁরা সারা দেশ ঘুরে তাঁদের গুরুর মহনীয় গুণ ও শক্তিসমূহের কথা ঘোষণা করেন এবং তিনি পরমেশ্বরেব যে সকল অনুগ্রহ লাভ করেছেন তার বর্ণনা প্রদান করেন। ঈশ্বর তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক গৃঢ় জ্ঞান ও শক্তি দান করেছেন যা ঘারা তিনি পীড়িত ও আর্তদের আরাম দিতে পারেন। এর ফলে তিনি অতি অনায়াসে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হন। ভারা তাঁকে অতি পৃতাদ্মা মনে করেন। তাঁর কাছে সকলেই আসেন অচেস ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে। তারা দরবেশের সামনে এসেই পায়ের জ্বতা খুলে ভূপতিত হয়ে তাঁর পাদম্পর্শ করে প্রণতিজ্ঞাপন করেন। ফকিরও নিজেকে অমায়িক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নিজের হাতটি বাড়িয়ে দেবেন যাতে ভক্তরা তাঁর হাত চুম্বন করতে পারেন। অতঃপর যারা তাঁর সংগে আলাপ আলোচনা করতে চান তাদের কাছে বসিয়ে এক এক করে সকলের কথা শুনবেন। ধর্মশুরুর শক্তি সম্বন্ধে তারা বিলক্ষণ জানেন এমন ভাব প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ বদ্ধাা নারীদের তিনি সন্তানবতী হবার উপায় ও নির্দেশ দান যথন করেন।

যে সকল ফকিবের তৃইশত শিশু অনুচর আছেন তাঁরা তাঁদের সমবেড করেন ঢাক ও শিঙ্গা বাজিয়ে। সেই শিঙ্গা আমাদের দেশের শিকারীদের শিঙ্গার মতই। চলার পথে তাঁদের শিশুরা পতাকা, বল্লম ও অন্যান্ত অস্ত্রাদি বহন করে নিয়ে যান। তারপর গুরু যেখানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্মে আসন গ্রহণ করবেন সেখানে মাটিতে তা পুঁতে দেবেন।

ইফ্ট ইণ্ডিজে তৃতীয় প্রকার ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত হন যাঁরা তাঁরা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। তাঁরা মোল্লা বা চিকিংসক হওয়ার জন্যে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক হলে মসজিদে গিয়ে বাস করেন। সেখানে দান খয়রাতের উপর নির্ভর কবে জাবিকা নির্বাহ করতে হয়। কোরাণ পাঠ করে সময় কাটাতে হয়। কোবাণকে তাঁরা মুখস্থ করে ফেলেন। কোরাণ পাঠ করে যে জ্ঞান অর্জন হয় তার সংগে প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি যুক্ত করতে পারেন এবং আদর্শ সংজ্ঞানও অভিজ্ঞতা যদি যুক্ত করতে পারেন এবং আদর্শ সংজ্ঞান বা অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আর তথনই ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রদানের অধিকার লাভ হয়। এই ফ্কির্গণ বিবাহিত জীবন যাপন করেন। অনেকে আবার মহম্মদকে

অনুকরণ করার অভিলাসবশত এবং দয়া দাক্ষিণ্য করে তিন চারটি বিবাহও করেন। তাঁদের বিশ্বাস যে এইভাবে তাঁরা ঈশ্বরের সেবায় অধিক পরিমাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। কারণ বহু সন্তানের জনক হতে পারলে সেই সন্তানরা অধিকতররূপে ধর্মগুরুর আদর্শকে অনুসরণ ও প্রতিপালন করবে।

# অধ্যায় তিন

## ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা এত অধিক যে একজন মুসলমান পিছু পাঁচ কি ছয় জন পোঁতলিকবাদী হিন্দু দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত বিরাট এক জনসমাজ কি প্রকারে একটি সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের অধীনে চলে গেলেন। আর তারা কি করেই বা মুসলমান শাসকদের ঘারা শাসিত হতে ইচ্চুক হলেন। কিন্তু সে বিশ্বায় আর থাকে না যখন দেখা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে কোন একতা বোধ নেই। নানা কুসংস্কারের ফলে তাদের মধ্যে এমন অভুত মত বিরোধ ও রীতিনীতির ভেদাভেদ রয়েছে যে তারা কখনও একে অপরের সংগে একমত হন না। একজন হিন্দু তার সমবর্গ নন এমন লোকের বাড়ীতে কখনও খাদ্যপানীয় গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করবেন এমন লোকের গৃহে যিনি অশু বর্ণ হলেও তার চেয়ে উন্নত ও সম্রান্ত গৃহ ঘার সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্মেই উন্মৃক্ত। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণ বিভেদ হচ্ছে পূর্ব যুগে ইন্থা সমাজের উপজাতি বিভাগের হায়।

সাধারণ একটা ধারণা আছে এই শ্রেণী বিভাগ আছে প্রায় <u>বাহাত্তর</u> প্রকার। তবে আমি জনৈক অভিজ্ঞ পুরোহিতের কাছে জেনেছি যে এখন তা মুখ্যতঃ চারটি বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত। আর সেই চারটি মুখ্য জাতি থেকে হয়েছে অগ্যান্য সকলে<u>র উদ্ভব।</u>

প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণ। এরা প্রাচীন ভারতের ঋষি দার্শনিকদের উত্তর পুরুষ। এরা জ্যোতির্বিদায় বিশেষজ্ঞ। অদ্যাপি তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থাদি পাঠেই তাঁরা সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন। তাঁরা গ্রহ নক্ষত্রের অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণে এত অধিক সুনিপুণ যে সূর্য চল্রের গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিশ্বদ্বাণী করতে তাঁরা এক মিনিট সময়েব ব্যতিক্রম ঘটায় না। এই বিজ্ঞানকে রক্ষা করার জল্মে ও চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বারাণসী সহরে। সেখানে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হয়। ওখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রায় ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তা প্রতিপালিত হয়

অত্যন্ত কঠোর ভাবে। ত্রাহ্মণ বর্ণটি সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। এই সম্প্রদায় থেকেই পুরোহিত ও আইন প্রণেতা মন্ত্রী নির্বাচিত হন। তবে ত্রাহ্মণগণ সংখ্যায় এত অধিক যে তাঁরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান না। ফলে অধিকাংশই থেকে যান অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছয়। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অতিশয় বৃদ্ধিমান মনে করা হয় তাঁরা হলেন অতি মাত্রায় কুখ্যাত ঐলক্ষালিক।

দিতীয় জাতি ক্ষত্রিয়। তাঁরা যোদ্ধা ও সৈনিক। হিন্দুদের মধ্যে এঁরাই একমাত্র সাহসী। এঁরা যুদ্ধবিদায় পারদর্শীরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমি যে সকল রাজামহারাজার কথা প্রায়শঃ বলেছি তাঁরা সকলেই এই জাতীয়। এঁদের মধ্যে ছোট ছোট সামস্তরাজও আছেন। নিজেদের মধ্যে ভেদবিভেদের ফলে তাঁরা মুঘল বাদশার অধীনস্থ সামস্তে পরিণত হয়েছেন। এঁদের অনেকে বাদশার অধীনে কর্মরত থাকেন। তার ফলে বাদশাহকে দেয় এঁদের রাজস্থের পরিমাণ তত বেশী নয়। তা প্রদান করেন তাঁরা দরবারে প্রাপ্ত সন্মানজনক বেতনের টাকা দিয়ে। এই সকল রাজা ও রাজপ্রতগণ প্রজা ও কর্মচারী হিসেবে মুঘল সম্রাটের মুখ্যতম সহায়। এই ধবপের রাজা জয়সিংহ ও যশোবস্ত সিংহের সহায়তায়ই উরংজেব সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হন। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে দিতীয় শ্রেণীভৃক্ত এই ক্ষত্তিয়পণ সকলেই যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হন না। এদের মধ্যে রাজপ্রত বংশীয়রাই যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁরা সকলেই অশ্বারোহী। অস্তান্য ক্ষত্তিয়দের আর পূর্বযুগের মত সাহস ও শক্তি নেই। তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে এখন ব্যবসা বাণিজ্যে আত্বানিয়োগ করেছেন।

তৃতীয় বর্ণ বা জাতি বৈশ্ব। এরা ব্যবসা বাণিজ্যে নিরত থাকেন। কিছু সংখ্যক করেন মুদ্রা বিনিময়, ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও দালালের কাজ। শেষোক্তদের মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা মালপত্র ক্রয় বিক্রয় করেন। এই সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিরা এত সৃক্ষা বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুকোশলী যে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির ইন্থদীদেরও এদের কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে। এ বিষয়ে আমি অশ্বত্রও বলেছি। এরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরও অযথা সময় নই করতে দেন না। আমাদের মধ্যে সাধারণত যা হয় তদনুরূপ শিশুদের রাস্তায় বেড়িয়ে খেলা-ধূলাকরে সময় কাটাতে না দিয়ে তাদের গণিত শিক্ষা দেন। তারা তা নিখুঁত ভাবেই শিশে নেয়। আর তা শেখার জ্বে কোনও কলম ও খাতাপত্রর থাকে

না। নিছক স্মৃতির মাধ্যমে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা। যত কঠিন হোক না কেন, এক মুহূর্তে তারা একটি অঙ্ক কষে ফেলবে। ছোট ছেলেরা সর্বদা তাদের পিতার সংগে সংগে থাকে। পিতাও সর্বক্ষণ তাদের ব্যবসা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি যা কিছু করেন তাই শিশু পুত্রকে বুঝিয়ে বলেন। তাদের গণনার মাধ্যম সংখ্যা বাচক প্রতীকসমূহ তারা হিসেবের খাতায় লিখে রাখেন। (মূল গ্রন্থে সে সংখ্যা বা প্রতীকের কথা উল্লিখিত হয়নি)।

এই প্রথার প্রচলন আছে মুঘল সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের সর্বত। তবে ভাষা ভেদে অক্ষরসমূহ স্বতন্ত্র। তাদের (ব্যবসায়ীর) প্রতি যদি কেউ কথনও জোধান্বিত হন তাহলে তারা তাদের কথা খুব ধৈর্য সহকারে শোনেন। কোনও উত্তর দান করেন না। নতুবা শাস্তভাবে দূরে সরে যান। চার পাঁচ দিন আর তার সংগে দেখা সাক্ষাং করেন না। মনে করেন তার মধ্যে তার জোধের প্রশমন হবে। তারা কথনও কোনও জীবস্ত প্রাণী বা সচেতন পদার্থকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। নিজেদের জীবন দান করবেন, তথাপি ক্ষুদ্র একটি জীবেরও প্রাণ নাশ করবেন না। শস্যের ক্ষতিকারক প্রাণী ও অক্ষান্য পোকামাকড় সম্বন্ধেও তাদের আদর্শ অনুরূপ। এই বিষয়ে তাদের ধর্মনীতি প্রতিপালিত হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে ও উৎসাহ সহকারে। বলাধ্যাক্র যে তারা পরস্পর কথনও মারামারি করেন না, মুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকেন। রাজপুতদের গৃহে তারা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না। কারণ তারা জীব হত্যা করে তার মাংস খান। তবে রাজপুতরা কখনও গোমাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন না।

চতুর্থ শ্রেণী হোল শুদ্র। রাজপুতদের স্থায় এরাও যুদ্ধে লিগু হন। তবে পার্থক্য এই যে রাজপুতগণ অশ্বারোহী, আর এরা পদাতিক সৈন্যের পর্যায়-ভুক্ত। সৈশ্য, তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক, যাই হোন,—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করা বিশেষ গৌরবজনক। কিন্তু যুদ্ধকালে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের মত হীনতা আর কিছু নেই। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যেব পরিবার পরিজনও চিরকালের জন্ম হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। এই প্রসংগে ওদেশে আমি একটি ঘটনার কথা শুনেছি। আমি তার বর্ণনা দেব।

জ্ঞানক যোদ্ধা তার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্ত্রী ও তার প্রতি তদনুরূপ প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সেই যোদ্ধা একবার রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যান। তবে তা কিন্তু ভীতিগ্রস্ত হয়ে করেননি। করেছিলেন এই ভেবে যে তার য়ৃত্যু হলে ত্রী বিধবা হবেন এবং কত যে তৃঃখ কন্ট পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল বিপরীত হয়ে। ত্রী তার স্বামীর পলায়নের কথা শোনার পর তাকে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর তাকে বলেছিলেন যে যিনি নারীর প্রেমকে প্রাধান্ত দিয়ে রপক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে আসেন অমন লোককে তিনি পতিরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তিনি দ্বিতীয়বার আর স্বামীর সংগে দেখা করতে রাজী হননি। মহিলাটি এই ব্যবস্থা করেছিলেন তার পরিবারের মর্যাদা রক্ষা ও তার সন্তানদের পিতার তুলনায় অধিকতর সাহসী করে তোলার উদ্দেশ্তে। তিনি তার সংকল্পে অটল রইলেন। তার স্বামী নিজ সম্মান খ্যাতি ও প্রেম প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্তে পুনরায় মুদ্দে গিয়ে যোগ দিলেন। তিনি সেখানে মহৎ কর্ম পদ্ধতির অনুগামী হলেন। তার ফলে তার কৃতিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোল। এইভাবে তিনি নিজেকে চমৎকার ভাবে ক্রটীমুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তার গৃহের দরজা পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছিল তাকে সানন্দে ও সাগ্রহে ববণ করে নেয়ার জ্বতে। তা তার স্তী-ই করেছিলেন।

এই চারটি বর্ণ বা জাতি বহিভূতি বাকি জনসমাজকে বলা হয় পাড়িয়া।
এরা সকলেই যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত থাকেন। পুরুষানুক্রমে তারা নানা ভিন্ন শিল্প
কর্মে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হন। শিল্প বাণিজ্যগত ভিন্নতা ব্যতীত তাদের
মধ্যে আর কোনও ভেদ বিভেদ নেই। যেমন, একজন দর্জী ধনী হলেও তিনি
তার সন্তানদের নিজ ব্যবসায় ছাডা অহ্য কোনও পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োগ
করতে পাববেন না। পুত্র কন্যাদের বিবাহ দেবেন অনুরূপ ব্যবসার্ত্তি সম্পন্ন
লোকদের সংগে। দর্জীর মৃত্যু হলে তার শ্মশানে সমর্ত্তির লোকেরাই গিয়ে
সমবেত হন। অন্যান্থ কারিগর শ্রেণীর জনসমাজের মানুষকেও এই সকল
নিয়ম মেনে চলতে হয়।

আর একটি শ্বতন্ত্র শ্রেণীর পেশাদার মানুষ আছে যাদের বলা হয় ঝাডুদার। এদের কাজ হোল লোকের বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা। বাড়ীর মালিকরা সেই কাজের বাবদ প্রতি মাসে কিছু পারিশ্রমিক দান করেন। পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হয় বাড়ীর আয়তন অনুসারে। ভারতবর্ষে কোনও উচ্চপর্যায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন, তাঁর বাড়ীতে যদি পঞ্চাশ জন ভূতাও থাকৈ, তাহলেও তাদের কেউ ঝাডু হাতে নিয়ে বাড়ী ঘর পরিষ্কার

করতে রাজী হবে না। কারণ তারা মনে করে যে তা করলে জীবন অপবিত্র হয়। ভারতে কোনও লোককে ঝাডুদার বা মেথর আখ্যাদানের চেয়ে আর বড় অপমান কিছু নেই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অসমীচিন নয় যে প্রতিটি ভৃত্যের জন্ম স্বতন্ত্র কাজ নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, কেউ হয়ত কলসী ভরে পানীয় জল আনবেন, আর কেউ হয়ত হকায় তামাক সাজবেন। একজন ভৃত্যকে যদি তার মনিব অন্ম ভৃত্যের করণীয় কোনও কাজ করতে বলেন, তাহলে তা সে কখনই করবে না। তখন মনে হবে লোকটি অনড় ও অচল। তবে যারা পুরোপুরি দাস পর্যায়ভূক্ত তারা মনিবের হুকুমে যে কোনও কাজ করতে রাজী হয়।

ঝাছুদার বা মেথর জাতের লোক কেবলমাত্র গেরন্থের বাড়ীর জঞ্চাল অপসারণ করে। তার ফলে মানুষের ভুক্তাবশিষ্ট তারা পায়। গেরস্থ যে জাতি বর্ণেরই হোন না কেন তার জন্মে তারা ভুক্তাবশিষ্ট নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা গাধা পোষে। সেই গাধার পিঠে মনুয়াবাস থেকে জঞ্চাল ভুলে নিয়ে মাঠে ঘাটে ফেলে দেয়। এজন্মে অয়ায় ভারতীয়রা গাধাকে স্পর্শ করে না। পারস্য দেশে কিন্তু ভিন্ন প্রথা। সেখানে চড়ে বেড়ানো ও মালবহন, ঘুই কাজেই গাধার ব্যবহার্য-প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে একমাত্র ঝাডুদার ও মেথর সম্প্রদায়ের লোকই শ্বুকর লালনপোষন করে এবং ভাদের মাংস খায়।

## অধ্যায় চার

#### এশিয়ার পোন্তলিক রাজা মহারাজাদের কথা।

এশিয়ার পৌত্তলিক রাজাদের তালিকায় প্রথম সারিতে স্থান লাভের যোগ্য হলেন আরাকানের রাজা, পেগু, শুমা, কোচিন-চীন ও টন্কিনের রাজগণ। চীনের সম্রাট সম্বন্ধে যতদৃর জানা যায় তাতে মনে হয় যে তাঁর রাজগণ। চীনের সম্রাট সম্বন্ধে যতদৃর জানা যায় তাতে মনে হয় যে তাঁর রাজ্যে তাতারদের আক্রমণের পূর্বে তিনিও ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মী। কিন্তু সেই আক্রমণের দিন থেকে পরবর্তী সময়ে তাঁর অবস্থা কি প্রকার ছিল তা সঠিক জানা যায় না। এর কারণ, যে তাতারগণের অধিকারে এখন দেশটি রয়েছে তারা খাঁটি পৌত্তলিকও নন, আবার মুসলমান ধর্মাবলম্বীও নন। বরং বলা যায় যে তাঁরা ছই-এর সময়য়েয় গঠিত কোনও ধর্মে বিশ্বাসী। প্রধান প্রধান দ্বীপসমূহে, মুখ্যতঃ জাপান ও সিংহলেব রাজারা এবং মালাকা দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ; আরও মুঘল সাম্রাজ্যের অধিনস্থ সমস্ত রাজারা এবং গোলকুণ্ডা-বিজাপুর সংলগ্ন অন্থান্থ রাজ্যসমূহের শাসকবর্গ সকলেই হিন্দু বা পৌত্তলিক। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজা, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের জনসমাজ এবং কোচিন, যাভা ও মাকাসার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী-দের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত রাজ্যসমূহের বাসিন্দারা হিন্দু।

আমি বলেছি যে সিংহলের রাজা পৌত্তলিক সে কথা সত্য। তবে এও ঠিক যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে সিংহলের একজন রাজা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় তাঁর নাম হয় জীন.। পূর্ব নাম সম্রাট প্রিয় পন্দর। ইনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে রাজপুত্র ও দেশের পুরোহিতরা মিলে তাঁর পরিবর্তে অত্য আর একজন রাজা নির্বাচন করেন। ধর্মান্তরিত রাজাও প্রজাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রজাদের ধর্মান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি জেসুইট বিশপদের উপর। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলম্বোর আশে পাশে বড় বড় বারোখানি গ্রাম তাঁদের দান করেন যাতে তাঁরা ও দেশের মানুষকে নতুন ধর্ম সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন। পরবর্তীকালে তাঁরা আবার অপরকে এবিষয়ে শিক্ষা দান করে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। রাজা বিশপদের বলেছিলেন যে দেশের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। রাজা বিশপদের বলেছিলেন যে দেশের

লোককে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করার যোগ্য সিংহলী ভাষা তাঁদের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব হবে না। অতঃপর দেখা গেল যে সিংহলের যুবসমাজ এত বুদ্ধিমান ও মেধাবী যে তারা অতি ক্রত এবং মাস কয়েক-এর মধ্যে লাটন ভাষা, খৃষ্টীয় দর্শন ও অস্থাস্থ বিজ্ঞান এমন শিখেছিলেন যা ইউরোপীয়রা এক বছরেও শিখতে পারেননি। অধিকন্ত সেই যুবকগণ বিশপদের এমন সুকোশলে গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্ন করতেন যা দেখে তাঁরা চমংকৃত হয়েছিলেন।

রাজার খুষ্টধর্ম গ্রহণের কয়েক বছর পর একজন উচ্চশিক্ষিত দেশীয় দার্শনিক, নাম অ্যালেগামা মতিয়ার, তাঁকে বলা হোত দার্শনিকদের গুরু, তিনি কিছুদিন জেসুইট বিশপ এবং কলম্বোর অক্যান্য যাজকদের সংগে আলাপ আলোচনা করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। তত্বদ্ধেশ্যে তিনি জেসুইট বিশপদের কাছে গিয়ে বলেন যে তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক। তবে তিনি জানতে চান যে শ্বয়ং যীগুখুফ লিখিতভাবে কি উপদেশ দিয়েছেন এবং কি রেখে গেছেন। তারপর তিনি নিউ টেস্টামেণ্ট পডতে আরম্ভ করেন। ছয় মাসের মধ্যে দেখা গেল যে বইখানির এমন কোন অনুচ্ছেদ নেই যা তিনি আরুত্তি করতে পারেন না। তিনি লাটিন ভাষা শিখেছিলেন অতি নিখুঁতভাবে। ধর্মের মূল আদর্শ তিনি উত্তমরূপে. উপলব্ধি করে বিশপদের বললেন যে তিনি পবিত্র খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে চান। আর তিনি দেখেছেন যে যীশুখুই প্রবৃতিত ধর্ম বস্তুতঃই সতা ধর্ম এবং অতি উচ্চ-পর্যায়ের! কিন্তু একটি বিষয় দেখে তিনি বিশ্মিত হয়েছেন যে তাঁরা ( খৃষ্টীয় যাঞ্জক ) যীশুর আদর্শ ঠিক অনুভব করেন না। কারণ ধর্মগ্রন্থে জানা যায় যে প্রভু∙কখনও কাহারে। কাছ থেকে অর্থ কড়ি গ্রহণ করেননি। অথচ তাঁর অনুগামীরা টাকা কৃডি ছাড়া কাউকে দীক্ষা দান বা মৃত্যুর পরে সমাধিস্থ করেন না। অবশ্য এই সকল বিষয় উল্লেখ করেও তিনি দীক্ষা গ্রহণে বিরত হননি। পরস্তু তিনি দীক্ষান্তে হিন্দু ও পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করার কাজে ত্যাত্মনিযোগ কবেছিলেন।

এই হোল সমগ্র এশিয়া ব্যাপী পৌত্তলিক পন্থীদের বর্তমান অবস্থা। আমি এখন ভারতীয় হিন্দুদের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করবো। আরও বলবো তাঁদের মুখ্য দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে। অনন্তর আমি তাঁদের রীতিনীতি এবং সম্ন্যাসীদের কুচ্ছ সাধন সম্পর্কেও বিবরণ দান করবো।

# অধ্যায় পাঁচ

#### (मवरमवी मश्रक्त हिन्दूरमत अक्ता ७ विश्वाम।

ভারতীয় হিন্দুরা গরু, বাঁদর এবং আরও অন্যান্য জীবজন্ত ও দানবদের এমন শ্রদ্ধা সম্মানের আসন দান করেন থা প্রকৃত দেবতার প্রাপ্য। তাহলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তারা এক অথগু ভগবানকে বিশ্বাস করেন। তিনি **হলে**ন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গ মর্তের প্রস্তী ও সর্বত্ত বিদ্যমান। কোন কোনও জায়গায় তাঁকে বলা হয় পরমেশ্বর, কোথাও আবার, যেমন, মালাবার উপকৃলে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণরা বলেন বিষ্ণু। শেষোক্ত ব্যক্তিরা করোমগুল উপকৃলের অধিব। দী। হিন্দুরা সম্ভবতঃ জানেন যে বৃত্ত হচ্ছে সমস্ত নক্সা ও মূর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত রূপের। অতএব, তাঁরা বৃত্তের আকারকে আরও উন্নত করে তুলে বলেন যে ঈশ্বরের রূপও গোলাকার। বোধ হয় এই কারণেই তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে সাধারণতঃ গোলাকৃতি একখণ্ড পাথর রাখেন। পা**থরটি** তাঁরা সংগ্রহ করেন গঙ্গা নদীর বক্ষ থেকে। সেইটিকেই তাঁরা ভগবান রূপে পূজা অর্ঘ্য প্রদান করেন। তাঁরা এই নির্থক ধারণায় এত বদ্ধমূল যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তিও এই ব্যাপারে কোনও যুক্তিযুক্ত মতকে গ্রাহ্য করেন না। এও কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এই জ্বাতীয় উপদেষ্টার হাতে পড়ে কোন লোক যদি এই নীতির অনুগামী হয়ে পড়েন। এই ধরনের লোকেদের মধ্যে এমন আবার অনেকে আছেন যাঁরা সেই গোলাল পাথরটিকে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন এবং প্রার্থনাকালে সেটিকে বুকে চেপে ধরেন।

এই রকম অন্তুত অজ্ঞতাবশতঃ তাঁরা প্রাচীনকালের মূর্তি পৃক্ষকদের ন্থায় তাঁদের দেবতাকে সাধারণ মানুষের মত মনে করেন। এমন কি তাঁদের ধারণা যে দেবতাদেরও স্ত্রী আছেন। আরও মনে করেন যে সাধারণ মানুষ যেমন ভালবাসে, যেমন আনন্দ লাভ করে, তাঁরাও (দেবতারা) ঠিক তদনুরূপ অনুভৃতিসম্পন্ন। রামচক্রাকে যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন তার মূলেও আছে তংকৃত বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যকলাপের প্রভাব। হিন্দুরা মনে করেন যে রাম তাঁর জীবনকালে সেই সকল অলৌকিক কার্য সম্পন্ন ক্রেছেন। রাম সম্বন্ধে তাঁরা নিয়ে বর্ণিত আখ্যান বর্ণনা করেন। বাক্ষণ সমাজ্যের জনৈক সৃশিক্ষিত ব্যক্তির কাছেই আমি তা শুনেছি—

রাম ছিলেন দশর্থ নামে এক শক্তিশালী রাজার পুত্র। দশর্থের হুই পত্নীর (?) সন্তানদের মধ্যে রাম ছিলেন সর্বাপকা গুণীও ধর্মপ্রাণ। তিনি ছিলেন পিতার অতি প্রিয় পুত্র। পিতা তাঁকেই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। রামচন্দ্রের মাতার মৃত্যু (?) হলে রাজার দ্বিতীয়া পত্নী তাঁর জীবনে পুরো আধিপত্য করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে রাম ও তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদ ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার। রানীর সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হতে বিলম্ব হয়নি। অপর হুই পুত্রকে দেশান্তরিত করে দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্রকে রাজপদ্প্রদান করলেন রাজা। রাম লক্ষ্মণসহ পিতার আদেশে রাজ্য ও গৃহ ত্যাগ করার পূর্বে পত্নী সীতার সংগে সাক্ষাৎ করতে যান। হিন্দুরা সীতাকে দেবীরূপে শ্রদ্ধাভিক্তি করেন। সীতা রামের সঙ্গিনী হবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন যে সর্বত্রই তিনি রামের সংগে থাকবেন। সূত্রাং তাঁরা তিনজ্বন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নিজেদের ভাগ্যারেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যহীন।

তাঁরা যখন বনভূমির মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে চলছিলেন তখন রাম একটি পাখীর (?) সন্ধানে এগিয়ে চলে যান। অনেককণ তিনি ফিরে এলেন না। সীতা শ্বামীর অনিষ্ট আশংকায় ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে নানা অনুরোধ করে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামকে সাহায্য করার জন্যে। লক্ষ্মণ কিন্তু যেতে চান নি, প্রবলভাবে আপত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন যে বাম তাঁকে বলে গিয়েছেন যে তিনি যেন দীতাকে একাকিনী রেখে স্থান ত্যাগ না করেন। তিনি বোধহয় দূরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সীতা একাকিনী থাকলে বিপদ বিদ্ন আসতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাতৃবধূর কাতর অনুরোধে লক্ষ্মণ রামের সদ্ধানে চলে গেলেন। সেই অবকাশে হিন্দুদের কাছে দেবতুল্য রাবণ সীতার সম্মুথে সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভুত হয়ে ভিক্ষার জন্ম প্রার্থনা कानालन। ताम मौजारक वरलिहालन य निरक्षत गधी हाए वाहरत বেরোবে না। ব্যাপারটি রাবণের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সীতা যেভাবে ভিক্ষা দিতে চাইলেন সেভাবে রাবণ তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তাঁর মতলব ছিল সীতা স্বস্থান ত্যাগ করে ভিক্ষা দিতে বেরোবেন। সীতা হয়ত ভমবশত বা রামের নির্দেশ বিম্মৃত হয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই সুযোগে রাবণ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে তাঁর জন্মে গভীর

বনে অপেক্ষ্যমান অনুচরহৃদ্দের কাছে চলে যান। অতঃপর সকলে একত্রিত হয়ে সীতাকে স্থদেশে নিয়ে যান। আর ওদিকে রাম শিকার করে ফিরে এসে দেখেন সীতা নেই। তিনি শোকে হৃঃখে সংগাহীন হয়ে পড়েন। ভাতা লক্ষ্মণ তাঁর সংগা ফিরিয়ে আনলেন এবং হৃ'জ্বনে মিলে সীতার সন্ধানে বেরোলেন। সীতার প্রতি রামের প্রেমপ্রীতি ছিল অপরিসীম।

ব্রাহ্মণরা যখন তাঁদের দেবীতুল্যা সীতার হুঃখ হুর্দশার বর্ণনা দান করেন তখন তাঁরা গভীর হুংখে অশ্রু বিদর্জন করেন। আর সেই সংগে প্রচুর অন্তুত ও হাস্তকর গল্প যোগ করে ব্যাখ্যা করেন। সীতার অপহরণকারীর অনুসন্ধান প্রসংগে রামের নানা বিশ্বয়কর সাহসিকভার কথা বর্ণনা করেন। নানা প্রকার পশু প্রাণী নিয়োজিত হয়েছিল সীতার অন্তেমণ কার্যে। তন্মধ্যে একমাত্র হনুমানেবই সোভাগ্য হয়েছিল সীতাকে খুঁজে বের করাব। সে লক্ষ দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে রাষণের যে উদানে সীতা শোকে হঃখে মগ্ন হয়ে ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হন। সীতা সেথানে একটি বাঁদরকে দেথে অত্যস্ত বিস্মিত হন। বাঁদরটি রামচন্দ্রের পক্ষ থেকে এসেছে বলায় সীতা প্রথমে তা বিশ্বাস করেন নি। অতঃপর হনুমান নিজেকে রামের প্রকৃত অনুচর প্রতিপন্ন করার জন্মে সীতার হাতে একটি অংগুরী প্রদান করলেন। সেটি তাঁকে একদা রামচন্দ্রই প্রদান কবেছিলেন। আর সীতা একসময়ে এটিকে তাঁর জিনিদপত্তের মধ্যে রেখেছিলেন। তখন তাঁর বিশ্বাস হোল যে তাঁর স্বামী রাম এই প্রাণীটিকে পাঠিয়েছেন তাঁর সন্ধান করতে ও নিজ সংবাদ প্রদান করার জ্বয়ে। ব্যাপারটা বস্তুতঃই সীতার প্রতি রামের গভীর প্রেমের পরিচায়ক। হনুমান কিন্তু সেই দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটাকে প্রকৃতই একটা অলোকিক ঘটনায় পরিণত করেছিলেন। কিন্তু রাবণের অনুচরর্দ্দের কাছে সে গুপ্তচররূপে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারা ওকে পুড়িয়ে মারার সংকল্প করেছিলেন। তবে সে তার জন্যে প্রস্তুত অগ্নি দ্বারা রাবণের প্রাসাদকেই ভন্মীভূত করতে উদ্যত হয়েছিল। প্রাসাদের অনেকাংশ অগ্নিগর্ভে চলে গিয়েছিল। এই কাজটি সে করেছিল তাকে পুড়িয়ে দেবার জন্যে তার লাঙ্বলে বস্ত্রখণ্ড জ্বড়িয়ে যে আণ্ডন ধরিয়ে দেয়া হয় তা দ্বারা। হনুমান তৎক্ষণাৎ তার লেজের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছিল সহজ্বদাহ্য সব জিনিসের মধ্যে। তার ফলে প্রায়াদে আংখন ধরে যায়। তখন হনুমান উপলব্ধি করলো যে পুনরায় ওখানে নামতে সে রাবণের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। অতএব যে পথে সে গিয়েছিল, আবার সেই পথ ধরেই ফিরে যেতে উলত হোল। ফেরার পথে সে সমুদ্রে স্থান সমাপন করেছিল।

তারপর যথাস্থানে ফিরে রামের কাছে তার ত্বঃসাহসিক কার্যাবলীর বিবরণ দান করে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও দ্রান্তে বন্দিনী অবস্থায় সীতাকে যে প্রকার ত্বঃখ ত্র্দশার মধ্যে সে দেখেছে তার বর্ণনা দিয়েছিল। রাম তদীয় পত্নীর শোচনীয় অবস্থার কথা জেনে যে প্রকারে হোক তাঁকে রাবণের কবল-মৃক্ত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন।

হনুমানের পরিচালনায় এবং বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত সৈণ্ডের সহায়তায় রাম তাঁর সংকল্পে সিদ্ধিলাভ করলেন। অতি কফৌ তিনি রাবণের প্রাসাদে পৌছোলেন। তখনও সেই অগ্নি নির্বাপিত হয়নি। এমন ঘোরতর অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করেছিল হনুমান। রাবণের প্রজাপুঞ্জ তার ফলে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই অবকাশে রাম তাঁর পত্নীকে দর্শনের সুযোগ পান। তাঁরা ত্বজনেই দেখা হতে অসীম আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি হনুমানের অমূল্য সহায়তার জল্যে তাঁকে প্রভূত সন্মান ও মর্যাদা দান করেন।

রাবণ তাঁর বাকি জীবন দরিদ্র সন্ন্যাসীর (?) মত যাপন করেন। তাঁর রাজ্য রামের সৈশুদল কতৃ কি প্রায় ধ্বংস স্ত্রুপে পরিণত হয়েছিল। সেই ধ্বংস সাধন করে রামের সৈশুরা রাবণের ছম্কর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। রাবণ থেকেই ভারতের সর্বত্র ভ্রমণরত অসংখ্য সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হয়েছে (?)। সেই সন্ন্যাসীরা এমন কঠোর জীবন যাপন করেন যে তাঁদের কৃচ্ছতা একটা অলোকিক ব্যাপার বলে বিদিত। আমি তাঁদের অনেক প্রতিচ্ছবি ও আলেখ্যচিত্র সংগ্রহ করেছি। তার কিছু সংখ্যক আমি আগামী অধ্যায়ে পাঠকদের উপহার দেব।

## অধ্যায় ছয়

#### ভারতের পেশাদাব ফকির-সন্ন্যাসী ও তাঁদের কুচ্ছসাধনের কথা।

আমি পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রাবণ থেকে উদ্ভূত। রাম রাবণকে রাজ্যচ্যুত করেন। তার ফলে রাবণ এমন পীড়িত ও ব্যথিত হন যে তিনি পৃথিবীময় ভবঘুরের হায় ভ্রমণ করে বেড়াবার সংকল্প করেন। তিনি তথন অতি নিঃস্ব ও দীন। তাছাডা তিনি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ। তথন থেকে বহু সংখ্যক লোক তাঁর সেই জীবনযাত্রার অনুগামী হয়ে উঠলেন। সেই জীবনে তাঁরা অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন। কারণ সাধুসন্তরূপে সম্মান শ্রদ্ধ। প্রাপ্তির ফলে ইচ্ছে মত যে কোনও অহায় কাজ করার অনন্ত স্ব্যোগ পাওযা যায়।

সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণ করেন। প্রতি দলে এক একজন প্রধান পুরুষ বা দলপতি থাকেন। তাঁরাও নগ্ন দেহ। আর তা শীত গ্রীষ্ম সব সময়। তাঁরা সর্বদা ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। ঠাণ্ডার দিনে নবীন সন্ন্যাসীরাও ভক্তিমান হিন্দুগণ বিকেলের দিকে গোময়ের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তা রোদ্রে শুকিয়ে জ্বালানি করেন। খুব কদাচিং কখনও কখনও তাঁরা কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ তাদের ভয় থাকে পাছে তার মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী থাকে। তাহলে তা পুড়ে মরবে। জলে ভাসে এমন এক প্রকার কাঠ ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে পোকা সৃষ্টি হয় না। তরুণ সন্ন্যাসীরা গোময় সংগ্রহ করে তার সংগে শুকনো মাটি মিশিয়ে জ্বালানি তৈরী করেন। সন্ন্যাসী দলের সংখ্যানুপাতে তারা অগ্নিকুণ্ডের আয়তন সৃষ্টি করেন। তারপর দশবার জন সন্ন্যাসী প্রতিটি অগ্নিকুণ্ডকে ত্বারা ছাই বিছিয়ে নেন যেন তোষক-গদির কাজ হবে তাতে। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশই একমাত্র আচ্ছাদন। যারা দৈহিক কৃচ্ছতা সাধন করেন আমি তাদের কথা এখন বর্ণনা দেব।

তারা দিনমানে যেখানে যেভাবে থাকেন রাত্রিতে শয়নকালেও তার পরিবর্তন হয় না। তখন তাদের হু'পাশে আগুনের ব্যবস্থা করতে হয়। নতুবা ঠাণ্ডার তীব্রতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ধনী বিত্তশালী হিন্দুরা নিচ্ছেদের সুখী মনে করেন। তারা আরও মনে করেন যে তাদের গৃহে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। তাঁদের গৃহে সন্ন্যাসীদের আগমন হয়। সন্ন্যাসীরা তাঁদের কৃচ্ছতা ও তপস্থা অনুযায়ী গেরস্থের বাড়ীতে সমান শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাঁদের গৌরবমহিমা নির্ভর করে সেই দলভূক্ত কারোর বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান তপস্থার জন্যে। এই রকম সন্ন্যাসীর কথা আমি পরে বলছি।

সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে প্রধান প্রধান মন্দিরে তীর্থযাত্রায় যান। পবিত্র নদীতে বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা স্নানের জন্তে একত্র হয়ে যাত্রা করেন। গঙ্গায় স্নানকে তাঁরা বিশেষ ধর্মের কাজ মনে করেন। যে নদীটি (সম্ভবত কৃষণা) বিজাপুর রাজ্য ও গোয়ার পর্ত্ত্বগীজদের অধিকৃত অঞ্চলকে বিচিছন্ন করে দিয়েছে সেখানে স্নান করাও বিশেষ পুণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতি মাত্রায় কঠোর তপস্থীদের অনেকে তাঁদের মঠ মন্দিরের কাছে শোচনীয় অবস্থার কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। ঈশ্বর প্রেমের জন্যেই তাঁদের দিনে একবার করে খাদ্য গ্রহণের প্রথা। যাঁরা খাদ্য দান করেন, তাঁরাও একবারই দিয়ে থাকেন।

এক প্রকার গাছ আমি গোমরুণেও দেখেছি এবং তার বর্ণনা আমি পারস্থ ভ্রমণের বৃত্তান্তে দিয়েছি। ফ্রাঙ্করা তাকে বলেন বেনিয়ানদের বৃক্ষ (বট বৃক্ষ)। এই গাছ যেখানে থাকে, সেখানেই তার ছায়াতে হিন্দুরা বসবেন এবং রাল্লাবাল্লা করবেন। এই গাছকে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সাধারণতঃ এই জাতীয় গাছের পাশে কি নীচে তাঁরা মন্দির নির্মাণ করান। সুরাটের একটি গাছ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া যাক।

গাছটির গুঁড়িতে একটি ফাঁকা জায়গা বা গর্ত আছে। সেখানে বিকৃত দেহা নারীর মত একটি দানবী মূর্তি আছে। এটি নাকি প্রথম নারী সন্তার প্রতিমূর্ত্তি। এঁরা তাকে বলেন মহিষমর্দিনী। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু এসে জড় হন সেই মূর্ত্তিটিকে পূজা অর্থসানের জন্মে। কতিপয় ত্রাহ্মণ সর্বদা সেখানে উপস্থিত থাকেন সেই দেবীমূর্তির সেবা ও পূজা এবং তাঁকে প্রদন্ত অর্থরাজি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। অর্থ স্বরূপ প্রদন্ত হয় চাল, জোয়ার ও অন্যান্ত সব দানা শস্য। মন্দিরে নারী পুরুষ, যাঁরা প্রার্থনা করতে আসেন—ত্রাহ্মণগণ তাদের ললাট কেন্দ্রে সিঁছুর গোছের একপ্রকার জিনিসের ভিলক চিছ্ন অংকন করে দেন। দেবমূর্ত্তির দেহকেও তা দিয়ে সজ্জিত ও মণ্ডিত করেন। এই ভিলক চিছ্ন ধারণ করে তাঁরা নির্ভয়ে থাকেন যে কোন কুপ্রভাব তাঁদের স্পর্ণ করতে

পারবে না। আর তাঁরা মনে করেন এবং বঙ্গেও থাকেন যে তাঁরা তাঁদের ভগবানের আশ্রয়ে আছেন।

বট বৃক্ষতলে সে সকল মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমি ১, ২, ৩ প্রভৃতি নম্বর মাধ্যমে এখানে তাদের পরিচয় দিতে চাই।

- ১। এখানে ব্রাহ্মণরা নানা দেবদেবীর মৃত্তি মধ্যে কয়েকটিকে স্থাপন ও সজ্জিত করেন। যেমন, মহিষমদিনী, সীতা, মহাদেব এবং অনুরূপ আরও মৃতি যার সংখ্যাও স্বল্প নয়।
  - ২। মহিষমর্দিনীর মূর্ত্তি। তা মন্দিরে স্থাপিত।
- ৩। এই মন্দিবটি পূর্ববর্তীর কাছেই অবস্থিত। এব দ্বারদেশে আছে একটি গাভী। আর অভ্যস্তরে রয়েছে দেবতা রামের মূর্তি।
  - ৪। এই মন্দিরে যোগীবা তপস্তায় নিরত থাকেন।
  - ৫। চতুথ মন্দির এটি, রামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।
- ৬। এই জিনিসটি একটি সমাধি গহুবেরব লায়। জনৈক যোগী পুরুষ দেখানে বাস করেন। একটি ছোট গর্ত ব্যতীত সেখানে আলো প্রবেশের কোন পথ নেই। তাঁব ভক্তি নিষ্ঠার মাত্রাধিক্যবশতঃ তিনি কখনও নয় দশ দিনও খাদ্য পানীয় ব্যতীত সেখানে কাটিয়ে দেন। আমি স্বচক্ষে সে ঘটনা দেখার স্থযোগ না পেলে তা বিশ্বাস করতাম না। কৌতৃহলবশতঃই আমি সেই তপঃশ্চর্য দেখতে গিয়েছিলাম সুরাটের ওলন্দাজ কমাণ্ডারকে সংগে নিয়ে। তিনি আবার ওখানে পাহারায় বসিয়েছিলেন দেখার জন্যে যে সন্ন্যাসী দিনে কি রাত্রে কখনও কিছু খাদ্য গ্রহণ কবেন কি না। প্রহরী কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাননি যাতে বলা যায় যে যোগী পুরুষটি পুর্ফি সাধনের যোগ্য কিছু গ্রহণ কচ্ছেন। তিনি আমাদের দর্জিদের স্থায় দিবারাত্র কোন সময়েই স্থান পরিবর্ত্তন না করে একভাবে বসে থাকেন। আমি যাঁকে দেখেছি তিনি তাঁর সংকল্পানুযায়ী দশদিনের মধ্যে সাতদিনের অধিককাল সেইভাবে থাকতে সক্ষম হননি। কারণ গহুরস্থিত বাতির শিখার গ্যাসে তাঁর শাসকল হয়ে উঠেছিল। আরও যে সকল কঠোর তপশ্চর্যার রীতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে তা মানুষের কাছে আরও অবিশ্বাস্ত হোত যদি হাজার মানুষ সেই দৃশ্য দেখার সুযোগ না পেতেন।
- ৭। এখানে দেখেছি জনৈক তপন্থীর আসনভঙ্গী। তিনি বহু বছর দিন রাত্রি কখনও শয়ন করেন নি। যখন তাঁর নিদ্রাকর্ষণ হোত তখন তিনি

কোলানো একটি দড়ির সংগে দেহ শুন্ত করেন। সেই অবস্থায় থাকা যে কত অন্তুত ও অসুবিধাজ্ঞনক তা বলার নয়। ফলে শরীরের সমস্ত রস নিমুগামী হয়ে পায়ের দিকে নেমে আসে। আর পা দু'টি শোথ রোগে আক্রান্ত হয়।

৮। ঘৃ'জন যোগীর এমন আসন ভঙ্গিমা দেখেছি যাতে তাঁরা আমৃত্যু তাঁদের বাহু ঘৃ'থানি উপরে তুলে রাখেন। তার ফলে হাতের গাঁট ও প্রস্থি এমন কঠিন ও অনড় হয়ে গেল সে জীবনে আর কখনও তাকে নামাতে পারেন নি। তাঁদের মাথার চুল লম্বা হয়ে কোমরের নীচে পর্যন্ত পুলে পড়েছে। হাতের নখ আংগুলের সমান লম্বা। এই ভঙ্গীতে তাঁরা শীত প্রীম্ম, দিনরাত সম্পূর্ণ নগ্ন থাকেন রৌদ্র বৃত্তিতে সমানভাবে। মশার কামড় থেকেও অব্যাহতি নেই। হাত উঁচু করে থাকার ফলে মশা তাড়াবারও উপায় থাকে না। জীবন যাত্রার অত্যান্ত প্রয়োজন মেটানো, যেমন—জলপান, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়ক কিছু সংখ্যক যোগী সেই দলে কাজ করেন।

৯। এখানে একটি যোগী প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর হাতে থাকে অগ্নি শিখা শুদ্ধ একটি পাত্র (ধুনুচি)। তার মধ্যে ধৃপ ছড়িয়ে তিনি ঈশ্বরকে অর্থদান করেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সূর্য দেবতার দিকে।

১০ ও ১১। এখানে অপর হু'জ্বনার আসনভঙ্গী। তাঁরা তাঁদের হাত হু'খানি উপরে আকাশের দিকে তুলে আছেন।

১২। এইখানে যে দেহভঙ্গী তাতে সাধকরা হাত উঁচু করেই নিদ্রা যান। এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম যে মানুষের শরীরে এর চেয়ে কফট্দায়ক আর কিছু নেই।

১৩। এই আসনে জ্বলৈক যোগী তাঁর হাত ও বাহুকে নীচে নামাতে পারেন না। দৈহিক হুর্বলতায় হাত হ'টি তাঁর পিঠের উপরে ঝুলে পড়েছে। হাত হু'খানি পুটির অভাবে শুকিয়ে গেছে।

এই রকম অসংখ্য যোগী তপরী আছে। তার মধ্যে অনেকে এমন সব আসন ও দেহভঙ্গীর চর্চা করেন যা মানুষের স্বাভাবিক গঠনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেউ হয়ত চোঝ সর্বদা উঁচু করে সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আছে। আবার অন্য একদল তাকিয়ে আছেন নীচে মাটিতে। তাঁরা চোখ তুলে কারোর মুখের দিকে তাকান না। অথবা, একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। এই জাতীয় রীতি পদ্থা এত রকমারী ও বিচিত্র যে তা আলোচনা করলে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনাতে পর্যবসিত হবে।

এই বিষয়ে আগ্রহীদের অধিক তৃপ্তিদানের জন্যে এবং ব্যাপারটা যাতে তাঁরা উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পারেন তত্বদ্দেশ্যে আমি আরও কিছু এই জাতীয় যোগী তপস্থীর চিত্র উপস্থিত করবো। আমি তা যথাস্থানেই গ্রহণ করেছি; আর তা স্বাভাবিক অবস্থায়। শালীনতা রক্ষার জন্যে অনেক বিযয় গোপন রাখতে হয়েছে। তবে তাঁদের সে সম্বন্ধে কোনও লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। তাঁরা সর্বক্ষণ গ্রাম, সহর, সর্বত্র নগ্ন দেহে ঘুবে বেডান, যেমনি মানুষ জন্মগ্রহণের সময় থাকেন। তবে কথা এই যে মহিলারাও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের কাছে যান, কিন্তু কখনও কোনও সংকোচের চিহ্ন দেখা যায় না। আর তাঁদের মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার লক্ষণও পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না। পরস্ত তাঁদের কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্যই থাকে না। চোখগুলি তাঁদের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেডায় ভয়ংকর রূপে। তা দেখে মনে হবে যে তাঁরা ইহ জগতের বাইরে অনস্ত অরূপের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছেন।

## অধ্যায় সাত

### মৃত্যুর পরে মানবাজার অবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও বিখাস।

হিন্দুদের নানা আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে একটি হোল যে মৃত্যুর পরে মানবাদ্মা দেহ ছেড়ে ভগবানের কাছে যায়। তিনি তখন মৃত ব্যক্তির বিগত জীবনের কার্যাবলী বিচার করে সেই আত্মাকে অশ্য দেহ মধ্যে স্থান দেন। সৃতরাং এই নিয়মে একই মানুষ পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে যাতায়াত করেন। যে মানুষ জাগতিক জীবনে নানা হৃষ্কর্ম করেও কৃঅভ্যাসের ফলে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হন, ঈশ্বর তার দেহমুক্ত আত্মাকে নিকৃষ্ট জীবের দেহ দান করেন। যেমন, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। উদ্দেশ, নিমৃতর জীবন পর্যায়ে তারা বিগত অশ্যায় অপরাধের জন্মে হঃখকষ্ট ভোগ করবে। তবে ধারণা এই যে গরুর দেহ ধারণ করলে আত্মা চরম সুখ অনুভব করে থাকে। কারণ গরু দেবতার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে। কোনও লোক যদি গরুর লেজ হাতে ধরে মৃত্যু, বরণ করেন, তাহলে শোনা যায়, তিনি সুনিশ্চিতভাবে ভবিশ্বং জীবনে পুরো সুখ শান্তির অধিকারী হবেন।

মানবাত্মার পশু প্রাণীর দেহ ধারণ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ বিশ্বাস তাব ফলে হিন্দুরা যে কোনও জীবহত্যার কাজকেই অশ্যায় মনে করে তা থেকে বিরত হন। কারণ তাদের মনে ভীতি থাকে যে সেই প্রাণীর মধ্যে হয়ত তারই কোন আত্মীয় বা বন্ধুর আত্মা। কর্মফল ভোগ করে চলেছেন।

মানুষ যদি ইহজীবনে সংকাজ করেন, অর্থাৎ তীর্থযাত্রা ও দান ধ্যান করেন তাহলে, ধারণা আছে, যে মৃত্যুর পরে তার আত্মা কোনও শক্তিমান রাজা বা কোনও ধনী ব্যক্তির দেহে স্থান পাবে। বিগত জীবনে সংকাজের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পরবর্তী জীবনে সুখ ও আনন্দলাভের যোগ্য অবকাশ লাভ করবেন।

এই কারণেই যোগী তপস্থীরা পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত রীতিতে নানা প্রকার দৈহিক কৃচ্ছতা সাধন করেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ ধরণের কাষ্টকর রীতিনীতি পালন করা সম্ভব নয়। সূত্রাং তাঁরা জীবনে সংকাজ করেন যাতে সেই কৃচ্ছতা না করার অপরাধ থেকে মৃক্ত হতে পারেন তার চেষ্টা করেন এবং একটি 'ইচ্ছাপত্র' (উইল) লিখে তাঁদের বংশধরদের নির্দেশ দিয়ে

যান যাতে তাঁরা ব্রাহ্মণণের ভিক্ষা দান করেন। এতদ্বাতীত তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে মৃত্যুর পরে তিনি এঁদের কোন উচ্চ পর্যায়ের মানবদেহ মঞ্জুর করেন।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ওলন্দাজ কোম্পানীর জনৈক টাকা বিনিময়কারী, নাম মোহনদাস পারেক, সুরাটে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ধনী এবং অত্যন্ত দানশীল। তিনি জীবিতাবস্থায় হিন্দু খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলকে প্রচুর দান ও সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রেরিত চাল, ঘি ও শজ্জী তরকারীর উপরে নির্ভর করেই সুরাটের শ্রুদ্ধাম্পদ কাপুসীন বিশপগণ বছরের একটি বিশেষ অংশ অতিবাহিত করতেন। এই বেনিয়ান ভদ্রমহোদয় মাত্র চার পাঁচ দিন পীড়িত ছিলেন। সেই সময় ও তাঁর দেহান্তরের পর আট দশ দিন ধরে তাঁর লাতারা নয় দশ ছাজার টাকা দান করেন। তারপর তাঁর দেহ সংকার করা হয়। সাধারণ কাঠের সংগে প্রচুর চন্দনকাঠ ও ঘৃত মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এইভাবে দাহ করলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আত্মা অন্য দেহ প্রাপ্তির সময় বিশিষ্ট কোনও সম্রান্ত মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই জনসমাজে কতক লোক আছে এমন নির্বোধ যে তাদের জীবদ্ধশায় তারা নিজেদের সমুদয় অর্থকড়ি মাটির তলায় পুঁতে রাথেন। আসাম রাজ্যের সমস্ত ধনী বাক্তিরা এই প্রথায় কাজ করেন। তারা মনে করেন যে মৃত্যুর পরে যদি তারা কোন দরিদ্র হঃস্থ ব্যক্তি এবং যোগী ফকিরের দেহ ধারণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তখন প্রয়োজনমত ভূগর্ভে প্রোথিত সেই টাকাকড়ি তুলে কাজে লাগাতে পারবেন। এই কারণেই ভারতবর্ষের মাটিতে এত অধিক পরিমাণ সোনারূপা ও মূল্যবান মণিরত্ব প্রোথিত থাকে। কোন হিন্দুর যদি মাটির তলায় কোনও টাকাকড়ি জমা না থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই দরিদ্রের পর্যায়ভুক্ত হবেন।

আমার স্মরণ আছে যে একদা আমি ভারতবর্ষে ছয়শত টাকা মূল্যে আগগেট নামে মূল্যবান পাথরের ছয় ইঞ্চি উঁচু এবং আমাদের একপ্রকার রূপার থলির মত গড়নের একটি বাটি কিনেছিলাম। বিক্রেতা আমাকে বললেন যে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ওটিকে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি তা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। কিছে বিবেচনা করে দেখলেন যে পাত্রটির পরিবর্তে নগদ টাকা রাখাই ভাল।

আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি জনৈক হিন্দুর কাছে প্রায় ছয় রতি করে ওজনের বাষট্টি খণ্ড হীরক ক্রয় করি। জিনিসগুলি অত্যধিক সুন্দর দেখে আমি বিম্ময় সহকারে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন যে আমার বিম্মিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি সেই রত্নাবলী পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রহ করেছেন তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্মে। কিন্তু অবস্থা তখন দাঁড়িয়েছে ভিন্নতর। টাকার দরকার হওয়াতে তিনি ঐ সময় ওটি বিক্রয়ের জ্বতো ব্যগ্র হন। এই ধরনের ভূগর্ডে প্রোথিত অর্থ সম্পদ একদা ता**का मिर्वाकीत की**यत्न विरमय সহায়क হয়েছিল। मिर्वाकी মুঘল वामगाह ও বিজ্ঞাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের উপদেশে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের একটি ছোট গ্রাম (কুল্লিয়ানী) অধিকার করেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে উক্ত গ্রামে তিনি প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা প্রোথিত ধনরত্ব পেম্বে যাবেন। অতএব তিনি স্থানটিকে অংশত ধ্বংস করে বাস্তবিকই প্রচুর টাকা কড়ি পেয়েছিলেন। সেই অর্থ দ্বারাই তিনি তাঁর সৈশুবহরের ব্যয়ভার নির্বাহ করেছেন। তাঁর সৈশু সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজরেরও অধিক। এই মনোভাবাপর হিন্দুদের মন থেকে ভুল ধারনা দূর করা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তাঁরা কোনও যুক্তি বিচারের ধার ধারেন না। নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে তাঁরা পুরোপুরি প্রাচীন রীতিনীতির মারা প্রভাবিত ও পরিচালিত করেন। তার মধ্যে একটি মুখ্য রীতি হোল মৃত ব্যক্তিদের দেহ আগুনে পোড়ানো।

# অধ্যায় আট

#### মৃতদেহ সংকার সম্পর্কে হিন্দু সমাজের রীতি পদ্ধতি

পৌত্তলিক পন্থী হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহকে দাহ করার প্রথা অতি প্রাচীন।
মৃতদেহ সাধারণতঃ নদীতীরে সংকার করা হয়। সেখানে মৃতদেহকে স্নান
করিয়ে তার সমস্ত পাপতাপ, যা থেকে তিনি জীবিতকালে মৃক্ত হতে
পারেন নি, তা ঘুয়ে মুছে পরিষ্কার করার চেন্টা করা হয় এভাবে।
কুসংস্কারের মাত্রা এত বেশী হয়ে ওঠে যে পীডিত ব্যক্তিকে মুম্যুর্ব অবস্থায়
কোনও নদী বা তডাগেব তীবে নিয়ে যান এবং তার পা-ছু'খানিকে জলের
মধ্যে নামিয়ে দেয়া হয়। ক্রমে দেহটিকে আরও জলেব মধ্যে নামিয়ে দিয়ে
কেবলমাত্র চিবুক থেকে মুখখানি বাইরে দেখা যায়। এর কারণ, যে মুহূর্তে
আত্মা দেহ ত্যাগ করবে, তখন দেহ ও আত্মা উভয়ই জলে মগ্ন থাকার ফলে
শুদ্ধ হয়ে উঠবে। অবশেষে সেখানেই দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হবে। শ্মশান
ক্ষেত্রের পাশে অনেক মন্দিরও থাকে। ওথানে একদল লোক থাকে যাদের
কাজ আত্মনে পোডা অবশিষ্ট কাঠগুলি সংগ্রহ করা। তারা এজন্যে কিছু
গণ্ডগোল এবং উৎপাতও সৃষ্টি করে। সুতরাং তাদের নিকৃষ্ট হারে কিছু পয়সা
কডি দেবার ব্যবস্থা আছে।

কোনও হিন্দুর মৃত্যু হলে তার স্বজাতি ও সমগোত্রীয় লোক সব এসে তার গৃহে জড হন। মৃত ব্যক্তির অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে দেহটিকে সুন্দর ও উত্তম বস্ত্রে আবৃত করে একটি শিবিকা জাতীয় (খাট, চারপাই) জিনিসে স্থাপন করে শ্রশানে নিয়ে যান। কতক লোক দেহটি স্থাপিত খাটটিকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাবেন—এই প্রথা। বাকি লোক পায়ে হেঁটে তা অনুসরণ করেন। সংগীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে চলেন, মাঝে মাঝে 'রাম, রাম' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কেউ হয়ত ছোট একটি ঘন্টা বাজাবেন মধ্যে ম্যে মৃত ব্যক্তির জ্বেশ প্রথিনা জানাবার নির্দেশ দানের জ্বে। মৃতদেহটি প্রথমে নদীর কিনারায় নিয়ে জ্বলে ভ্বিয়ে, তারপর তাকে তুলে দাহ করার প্রথা। দাহ করা হয় তিনটি ভিন্ন রক্ষে। আমি পরবর্তী অধ্যায়ে তার বর্ণনা দেব। মৃত ব্যক্তির আর্থিক সম্পদ অনুসারে সাধারণ কাঠের সংগে চন্দন ও অন্থান্ত সুগদ্ধ কাঠ মিশিয়ে নেয়া হয়।

হিন্দুরা কেবল মৃতকেই সংকার করেন না। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর মন জীবস্তকে পুড়িয়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না, কুন্তিত হয় না, বেদনা বোধ করে না। অথচ তারা হয়ত একটি সাপ বা একটি ছারপোকার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে মারবেন না। কিন্তু কোন পুরুষের মৃত্যুর পরে তার জীবিত স্ত্রীকে তার মৃতদেহের সংগে পুড়িয়ে ফেলাকে অত্যন্ত পুণার কাজ বলে বিবেচনা করেন।

#### অধ্যায় নয়

ভারতবর্ধে মৃত স্বামীব চিতাগ্নিতে নারীবা কি প্রকারে আত্মাহতি দান কবেন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে একটি প্রাচীন রীতি আছে যে কারোর মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নী আর কখনও বিবাহ করতে পারবেন না। স্বামীর পরলোকগমণের পরে স্ত্রী কাল্লা রোধ করে কয়েক দিন পরে মাথার চুল কেটে ও
কামিয়ে ফেলবেন। শরীর থেকে সমস্ত গহনাগাটি খুলে ফেলেন। বিবাহের
সময় তার স্বামী প্রদত্ত হাতের বালা, পায়ের মল কিছুই আর শরীরে থাকবে
না। এই জিনিসগুলি ছিল এমন একটি নিদর্শন চিহ্ন যার মধ্যে পরিস্ফৃট হোত
যে তিনি স্বামীর প্রতি অনুগত ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু স্বামীর পরলোকগমনের পরে তার জীবনই মূল্যগীন। কোথাও তার জল্যে এতটুকু সহানুভৃতি
ও সম্মান থাকে না। যে গৃহে এতদিন তিনি ছিলেন কর্ত্রী, এখন সেখানে
হবেন দাসদাসী অপেক্ষাও নিয়তর কিছু। এই জাতীয় শোচনীয় অবস্থার
ফলে তার জীবনের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। অতএব, তিনি
মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দানকেই বাকি জীবন লোক সমাজে অপমান
অবস্থা লাভের চেয়ে শ্রেয়ঃ মনে করেন।

এই প্রথার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ব্রাহ্মণরা এসে সেই পতি বিয়োগকাতরা নারীকে পরামর্শ দান করে বলেন যে এই ভাবে দেহাবসান ঘটালে তারা তাদের স্বামীদের সংগে আবার পৃথিবীর অল্য কোনও অংশে পূর্বজীবন অপেক্ষা অধিকতর গৌরব, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ করবেন। হুণ্টি কারণে এই হতভাগ্য রমণীরা স্বামীর মৃতদেহের সংগে নিজেদের জীবন্ত দক্ষ করতে সংকল্প করেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখগোগ্য যে পুরোহিতরা সেই অভাগিনী নারীদের অনুপ্রাণিত করেন এই কথা বলে যে তারা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মদানে ব্যাপৃত হবেন তখন রামচন্দ্র তাদের চমংকার সব জিনিস দান করবেন। আর তাদের আত্মা বিভিন্ন দেহন্তব অতিক্রম করে করে শেষ পর্যন্ত চিরন্তন এক মহিমান্থিত অবস্থায় উন্নীত হবেন।

একথাও আলোচ্য যে কোন নারী ভার মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ করতে পারেন না যদি তিনি যে অঞ্চলের বাসিন্দা সেখানকার গভর্ণরের অনুমতি লাভ না করেন গভর্ণররা সাধারণত মুসলমান। তারা এই আত্মদানের বীতিতে ভীতিগ্রন্ত হন। কাজেই তিনি শ্লেচ্ছায় ও সাগ্রহে এই কাজে অনুমতি দান করেন না। পক্ষান্তরে নিঃসন্তান বিধবারা যদি মৃত স্থামীর সংগে সহমরণে সাহস হারান বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি তিরস্কৃত ও নিন্দিত হন এই বলে যে তার স্থামীর প্রতি কোনও ভক্তি ভালবাসা ছিল না। আর সহমরণে তার সেই সাহসের অভাব তাকে সারাজীবনই নিন্দিত করে এবং তাকে অপমানের জ্বালা ভোগ করতে হবে। তবে সন্তানবতী নারীরা কোনও প্রকারেই সহমরণে যাবার অনুমতি লাভ করেন না। প্রচলিত রীডিপদ্ধতির প্রশ্ন না তুলে সেক্ষেত্রে এই কথাই বড হয়ে ওঠে যে সন্তানদের শিক্ষান্দান ও প্রতিপালন করার জন্মেই তাদের বেঁচে থাকা দরকার।

গভর্ণর যাদের সুনিশ্চিতভাবে সহমরণে যেতে অনুমতি প্রদান করেন না, তারা বাকী জীবন কঠোর কৃচ্ছতা ও দানধ্যানের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। কিছু সংখ্যক মহিলা বড় রাস্তার পাশে বসে অনবরত জলে শজ্ঞী সিদ্ধ করে পথিক-দের খেতে দেন, অথবা আগুন জেলে রাখেন যাতে ধুমপায়ীরা তামাক পুডিয়ে খেতে পারেন। আর এক শ্রেণীর মহিলা আছেন যারা গরু মহিষের বিষ্ঠার মধ্যে অজীর্ণ খাদ্যাংশ পেলে তা খাবার ব্রত গ্রহণ করেন। এমন আরও অনেকে আছেন যারা এর চেয়েও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক সব কাজ করেন।

গভর্ণর দেখলেন র্যে তিনি যতই নিষেধাজ্ঞা জ্বারী করুন না কেন, সেই সহমরণযাত্রী নারীরা আরও বেশী অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাদের আত্মীয়-রজন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছ থেকে। কাজেই তাদের নিষেধ ও আদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিছুতেই তাদের সেই জঘল্য নিষ্ঠুর কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না। কারণ নারীরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন সেবিষয়ে। গভর্ণরের ধারণা যে তাঁর সহকারী এই ব্যাপারে নিজ্জিয় থাকেন এবং ঘূমও গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে ওবিষয়ে আর কোন প্রতিবিধান করতে আর উদ্যোগী হন না। আর তিনি হিন্দুদের বলে দিয়েছেন যে তারা সকলেই এই ভাবে 'জাহাল্লামে' যেতে পারেন।

গভর্ণরের এই উক্তি ও পরোক্ষ অনুমতির বানী গুনে মৃতের গৃহ নানা বাদ্য-বাজনা, ঢাক-বাঁশী ও অন্থান্থ শব্দে জমজমাট হয়ে ওঠে। মৃতদেহটিকে তথন সেই বাজনা সহযোগে কোনও সরোবর বা নদীর তীরে নিয়ে যান দান করার জন্মে। সদ্য পতিহারা নারীর আত্মীয় বন্ধুরা তার সহমরণের ইচ্ছা আগ্রহ দেখে তাকে অভিনন্দন জানান এইজন্মে যে তিনি পরজন্মে বিপুল সোঁভাগ্য ও সুখের অধিকার লাভ করবেন। এছাড়া তার সমগোত্রীয় নরনারীরা সেই মহান আত্মত্যাগের জন্যে গোরবারিত বোধ করবেন অবশ্যই। বাদ্যবাজনার শব্দেও সহ্যাত্রিণী নারীদের কঠে উদ্গত প্রার্থনা গানে স্থানটি প্রবল কোলাইলময় হয়ে ওঠে। নারীরা সেই হওভাগ্য সহমরণ যাত্রিণীর গুণগানও করতে থাকেন। ত্রাহ্মণ পুরোহিতগণও তাকে উৎসাহ দান করেন তার সাহস ও সংকল্প অটুট রাখার জন্মে। অনেক ইউরোপীয়দের বিশ্বাস যে মানুষ স্বভাবতঃই যুত্যুকে এড়াতে চায়, মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়। সূত্রাং সহমরণের পথে যিনি চলেছেন তাকে বোধহয় কোন নেশাকর বস্তু খাওয়ানো হয় যার ফলে তার মন থেকে মৃত্যু ভয় ও সংশয় সব দূর হয়ে যেতে পারে। ত্রাহ্মণদের এই ব্যাপারে স্বার্থ এই যে সহমরণ প্রার্থনীর দেহে যা কিছু সোনারূপার অলঙ্কার গহনা অর্থাৎ বালা, হার, হল ও মল থাকে তা প্রকৃত পক্ষেও নিয়মানুসারে তারই প্রাপ্য । দরিদ্রতমদের গায়ে থাকে তামা ও দস্তার আভরণ। তবে চিতায় আরোহণের পূর্বে তারা কোন মূল্যবান পাথরের গহনা পরেন না।

বিভিন্ন দেশীয় প্রথানুসারে আমি তিন প্রকারের সতীদাহ দেখার অবকাশ পেয়েছিলাম। গুজরাট রাজা, আর ওদিকে আগ্রা, দিল্লীতে কিভাবে সতী-দাহ হয় তা দেখেছি। কোন নদী বা পুকুরের ধারে বারো স্কোয়ার ফুট আয়তনের একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মত তৈরী করা হয় নানা প্রকার বাঁশ, খড়, নল খাগড়া ইত্যাদি দিয়ে। কারণ সে সকল জিনিস ক্রত পুড়ে যায়। মৃত্যুকামী মহিলাটি কুঁডের মধ্যস্থলে অর্থশায়িত অবস্থায় আসন গ্রহণ করেন। তার মাথাটি কাঠের একটি উ<sup>\*</sup>চু পীঠে গুল্ত করা হয়। একটি কাঠের খু<sup>\*</sup>টির সংগে তার দেহটি এলায়িত করে কোমরের সংগে তাকে বেঁধে রাখেন জনৈক ব্রাহ্মণ। এর কারণ, অগ্নিতাপের দ্বালা অনুভূত হলে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন। এই ভঙ্গীতে মৃত স্বামীর দেহটি তার হাঁটুর উপরে ধরে তাকে আগলে রাখতে হয়। সর্বক্ষণ তিনি পান চিবিয়ে চলেন। এইভাবে আধ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে মহিলাটির পাশে যে ব্রাহ্মণ থাকেন ডিনি কৃটিরের বাইরে চলে যান। ভারপর পুরোহিতকে নির্দেশ দেয়া হয় অগ্নি-সংযোগের জন্মে। আর তখন থেকে মহিলার আত্মীয় পরিজনরা বাটি বাটি তেল নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নিকুণ্ডে, যাতে মহিলাটি অনায়াসে দগ্ধ হয়ে দ্রুত ত্বঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারেন। দেহ চুটি ভন্মীভূত হলে ব্রাহ্মণরা ভন্ম-মিশ্রিত সোনারপার খণ্ড যা মহিলাটির অংগা ছরণ গলে গলে তৈরী হয়েছে তা সংগ্রহ করেন। আমি পূর্বেও বলেছি যে সেই জ্বিনিসে তাদেরই স্থায় অধিকার।

বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথা ভিন্ন প্রকারের। সেখানে যদি কোন মহিলা স্থামীর শবের সংগে গঙ্গাতীরে না আসেন তাহলে তিনি অভিশয় হুর্ভাগী বলে বিবেচিত হন। মৃতদেহকে গঙ্গায় স্থান করানোর সময় তিনিও সংমরণের প্রস্তুতিস্বরূপ স্থান সমাপণ করবেন। এমনও দেখেছি যে তারা বিশ দিনের যাত্রাপথের দূরত্ব থেকেও গঙ্গাতীরে আসেন। মৃতদেহ তন্মধ্যে পচে যায়। তা থেকে অসহনীয় হুর্গন্ধ বেরোয়। আমি একটি ঘটনা এমন দেখেছিলাম স্পেউত্তরে ভুটান রাজ্যের সীমাস্ত থেকে এক মহিলা পদবজ্জে ও অনাহারে তার স্থামীর শবানুগমন করে এসেছিলেন গঙ্গাতীবে। সেখানে পৌছতে তাদের সময় ব্যয় হয়েছিল পনের যোল দিন। মৃতদেহ আনা হয়েছিল একটি শকটে করে। তথন ভয়ঙ্কর হুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল।

মৃতদেহের স্নানকার্যের সংগে মহিলাটিরও স্নান সম্পন্ন হোল। অনন্তর তিনি এমন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সহমরণ যাত্রা করলেন যা দেখে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হলেন। আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। গঙ্গার সমগ্র কিনারা ধরে এবং সারা বাংলাতেই জ্বালানি কাঠের কিছু অভাব দেখা যায়। অতএব সেই হতভাগ্য রমনীরা কাঠ ভিক্ষা করেন স্বামীদের চিতায় নিজেরের জীবন্ত দগ্ধ করে মৃত্যু বরণ করার জন্মে। তাদের জন্মে চিতা সাজানো হয় ঠিক একটি শ্যার মত করে। ছোট কাষ্ঠথত দিয়ে বালিশের মত একটি তৈরী করে তার উপর মৃতকে শুইয়ে দেবার নিয়ম। তেল বা ঐ জাতীয় কোনও দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেবার রীতি আছে দেহকে সহজে ভম্মীভূত করার জন্মে। সহ-মরণে আগ্রহী নারী নানা অলঙ্কার ও সুন্দর মূল্যবান বস্তে সুসজ্জিতা হয়ে ঢাক ও বাঁশীর বাজনার সংগে সচ্ছন্দে এগিয়ে যান চিতাভিমুখে। চিতায় আরোহণ করে তিনি অর্ধশায়িতা, অর্ধআসীনা ভঙ্গীতে সেখানে স্থান গ্রহণ করেন। তারপর তার স্বামীর দেংটি তার দেহের উপর আডাআডি ভাবে গুস্ত করা হয়। অবশেষে মহিলাটির আত্মীয় পরিজনদের কেউ নিয়ে আসেন তার জন্য একখানি চিঠি, কেউ একখণ্ড কাপড়, কেউবা একটি পুষ্পস্তবক। অপর কেহ হয়ত রূপা বা তামার টুকরে:। তারা তাকে বলেন,

"এই জিনিসগুলি আমার মা, ভাই, আত্মীয় বন্ধু যারা এই জগতে থেকে আমাকে কত ভালবেসেছেন, তাদের তুমি ইহা দিও।" মহিলাটি যখন দেখলেন যে উপস্থিত সকলের জিনিসপত্র দান শেষ হয়েছে, তখন তিনি তিনবার জানতে চান যে আর কিছু দেবার ও বলার আছে কিনা। সকলে নিরুত্তর হলে তিনি প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ একটি কাপড়ে জড়িয়ে তার কোলে ও স্বামীর পিঠের তলায় তা স্থাপন করেন এবং পুরোহিত-দের বলেন অগ্নিসংযোগ করতে। তখন সাধারণ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ একত্রিত হয়ে সে কাজ সম্পন্ন করেন। আমি পূর্বেও বলেছি যে বাংলাদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব। তার ফলে মহিলাটির মৃত্যু হলে ছ'টি দেহ অর্দ্ধ ভস্মীভূত হতেই তাদের গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তা কুমারের খাদ্যে পরিণত হয়।

বাংলা প্রদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত আর একটি কু-প্রথার কথা ভুলবাব নয়। কোনও নারীর সন্তান প্রসবের পরে যদি দেখা যায় যে নবজাত শিশুটি মাতৃস্তন্ত পান করে না, তখন তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে একখণ্ড কাপডে জড়িয়ে তার চার কোণ বেঁধে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটি এইভাবে থাকে। সেই হতভাগ্য শিশুটি তথন কাক পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাখীরা হয়ত শিশুর চোথই তুলে নিল। কখনও হয়ত তার মাথা ক্ষত বিক্ষত করে দিত। এই কারণেই বাংলা প্রদেশের হিন্দুসমাজে অনেক অন্ধলোক দেখা যায়। কারোর হয়ত একটি চোখ নেই। আবার কেহ হয়ত হু'টিই হারিয়েছেন। সন্ধাবেলায় শিশুটিকে গাছ থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে দেখবেন যে আগামী রাত্রিতে সে মাতস্তব্য পান করে কিনা। যদি দেখা যায় যে তথনও সে স্তন্ত পানে অনিচ্ছুক তাহলে আবার পরদিন তাকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। পরপর তিন দিন এইভাবে চলবে। তার পরেও যদি অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সকলে মনে করেন যে ওটি একটি দানব। তথন তাকে গঙ্গাগর্ভে বা কাছাকাছি অন্য নদী বা পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়। যে অঞ্চলে অনেক বাঁদর আছে সেখানে এই শিশুদের উপর কাকের উৎপাত বেশী হতে পারে না। কারণ বাঁদরেরা কাকের বাসা দেখলেই গাছ থেকে বাসাগুলিকে আর ডিমগুলিকে অগুদিকে ফেলে দেয়। তাছাড়া ইংরেজ, ডচ ও পর্তুগীজদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ সদাশয় ও সেবা পরায়ণ তাঁরা করুণার্দ্র হয়ে সেই হতভাগ্যদের শিশুদের গাছ থেকে নামিয়ে এনে সেবা যত্ন করে প্রতিপালন করেন। এই রকম একটি ঘটনা আমি ছগলীতে দেখেছি। ইউরোপীয়দের ফ্যাক্টরীর কাছেই তা ঘটেছিল।

এখন আলোচনা করা যাক যে করোমগুল উপকৃলে সতীদাহ প্রথা কি প্রকারে চলে। পঁচিশ ত্রিশ স্কোয়ার ফুট আয়তনের একটি স্থান নয় দশ ফুট গভীর করে খোদিত হয়। তার মধ্যে প্রচুর জ্বালানি জমা করা হয়। তার সংগে অনেক ওয়্ব জমা হয় সহজে যাতে মানব দেহ ভদ্মীভূত হতে পারে। গহুরাটি উত্তমরূপে তেপ্ত হলে স্বামীর মৃতদেহ সেখানে স্থাপিত হয়। তারপর স্ত্রী পান চিবোতে চিবোতে তার আত্মীয় পরিজনসহ বিশেষ অক্সভঙ্গী-সহকারে চিতার দিকে এগিয়ে যান। সংগে বাজতে থাকে ঢাক, ঢোল ও করতাল। মহিলাটি গহুরাটকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, আর প্রতিবাবে তার আত্মীয় স্থজনদের চুম্বন করেন। তিনবার প্রদক্ষিণ হয়ে যাবার পর ব্রাহ্মণরা মৃত দেহটিতে অগ্নিসংক্ষেপ করেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে চিতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালে সমবেত ব্রাহ্মণরাই তাকে ঠেলে আগুণের শিখার মধ্যে ফেলে দেন। তিনি পডে যান। আর তথন সমস্ত আত্মীয় স্বজন মিলে বিভিন্ন পাত্র পূর্ণ তেল ও নানা রকম ওয়্বধ জাতীয় জিনিস আগুনে ঢেলে দিতে থাকে। যাতে দেহ হু'টি দ্রুত অগ্নিগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

করোমগুল উপকৃলের অধিকাংশ স্থানে সদ্য বিধবা নারীরা স্বামীর মৃত দেহের সংগে আত্মবিসর্জন করেন না। নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন্ত সমাধি দান করেন। প্রাক্ষণরা তার স্বামীর সমাধির পাশেই আর একটা গহ্বর খনন করেন একটি পুরুষ বা নারীর উচ্চতা অপেক্ষাও এক ফুট অধিক গভীর করে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বালুকাময় স্থান নির্বাচিত হয়। পুরুষ ও নারীকে দাহ করে সমবেত ব্যক্তিরা ঝুড়ি ঝুড়ি বালি এনে সেই গর্তটি বন্ধ করেন। যতক্ষণ জমির উপরেও এক ফুট আন্দাজ উঁচু টিপি তৈরী না হবে ততক্ষণ বালি ছড়ানোর কাজ চলতে থাকে। অতঃপর সেই বালির স্থূপকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেন স্থানটিকে সমতল করার জন্যে।

করোমগুল অঞ্চলে কোনও হিন্দুর মৃত্যু আসর হলে অশুশ স্থানের মত তাকে কোন নদী বা জলাশয়ের তীরে নিয়ে যাওয়া হয় না মৃমূর্ব আত্মাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে। করোমগুলবাসীরা তাকে সোজা নিয়ে যান যেখানে হৃষ্টপুষ্টতম একটি গাভীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

যদি স্বাস্থ্যবান গরু না পাওয়া যায়, তাহলে রুগ্ন ও তুর্বল গরুতে চলবে না। তখন মৃত্যু পথযাত্রীকে নদী বা তড়াগের তীরেই নিয়ে যেতে হবে। কারণ তার মৃত্যু গৃহে বা আবাসে হলে ত্রাক্ষণরা তার উপর জরিমানা ধার্য করেন।

### অধ্যায় দশ

#### সতীদাহের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে মৃত স্থামীর সংগে নারীর সহমরণের বহুসংখ্যক বর্বরোচিত ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি আমি এখানে বিহৃত করবো। তার মধ্যে চুণ্টি ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।

ভেলোরের রাজার কথা আমি এই ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম ভাগে বলেছি। সেই সময়ে তিনি বিজাপুর রাজের সেনাপতির হাতে নিজের প্রাণ ও রাজা, ছই-ই হারান। অতএব তাঁর রাজ্য ও দরবারে গভীর শাকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রাসাদের এগার জন মহিলা অর্থাং তাঁর স্ত্রীরা স্থামীর মৃত্যুতে সহমরণ যাত্রার সংকল্প করেন। বিজ্ঞাপুরের সেনাপতি তা ভনে ভেবেছিলেন যে সেই রমণীদের দৃদ্ সংকল্পকে তিনি নানা চাটুকারিতা দারা দমন করতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল যে তাতে কোন ফল হয়নি। তাঁরা স্থামীর মৃতদেহের সংগে আত্মবিসর্জনে বদ্ধ পরিকর। তথন তিনি সেই মহিলাদের একটি কক্ষে অবরুদ্ধ রাখার হুকুম দিলেন। যার উপর সেই হুকুম মাফিক কাজ করার ভার পড়েছিল তাকে সেই বিশ্বুক্ব মহিলার। জানিয়ে দিলেন যে তিনি সর্ববিধ চেন্টা চালাতে পারেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না। তাঁদের বন্দী করে রাখার কোন অর্থ হয় না। তাঁরা আরও বললেন যে তাঁদের যদি ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেয়া না হয় তাহলে তিন ঘন্টা পর আর তাদের একজনও জীবিত থাকবেন না। সেকথা হেসে উডিয়ে দেয়া হোল। কারোর বিশ্বাসই হয়নি যে সেরকম

কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু তিন ঘন্টা অবসান হলে উক্ত কক্ষের ভারপ্রাপ্ত বাক্তি দরজা খুলে দেখলেন যে এগার জন মহিলার একজনও জীবিত নেই। সকলেই মেঝেতে দেহ এলিয়ে শুয়ে আছেন। অথচ সেখানে জীবন নাশ করা যায় এমন কোনও ছুরিকা বা বিষাক্ত জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই। কি প্রকারে তাঁরা নিজেদের জীবন নাশ করেছিলেন তার কোনও ইক্তিত পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সেদিনের ঘটনায় সকলের মনে হোল, ওখানে কোন প্রেভাজা এসে কিছু করেছিল। এখন আবে একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করা যাক।

ভারতবর্ষের হ'জন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন হুই ভাই। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁরা আগ্রায় গিয়েছিলেন তদানীন্তন মুঘল সম্রাট শাহজাহানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজপ্রাসাদেব মুখ্য কর্মচারীর মতে তাঁরা দরবারের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী চলতে পারেননি। একদিন তাঁরা হুই ভাই একসংগে বাদশার আসনের সামনে প্রাসাদের বারান্দার নীচে একটি জায়গাতে বসে ছিলেন। তখন সেই মুখ্য রাজকর্মচারী তাঁদের একজনকে বললেন যে তাঁরা যে প্রকার আচার আচরণ করছেন তা মুঘল সম্রাটের দরবারের যোগ্য নয়। সেই রাজা নিজেকে শ্রেষ্ঠ শাসক মনে করতেন। আর তিনি তাঁর ভ্রাতার সংগে যেখানে রয়েছেন সেই বাসস্থানে ষোল হাজার সৈত্য এনে মোতায়েন বেখেছেন। অতএব তিনি মুঘল কর্মচারীর উক্তিতে অপমানবাধ করলেন। এবং তার প্রতিশোধ নিলেন বাদশার সামনেই। অর্থাৎ নিজ অসি কোষ মুক্ত করে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করলেন। বাদশাহ একটি উচ্চস্থানে ছিলেন উপবিষ্ট। সেখানে বসে সেই অভুত ও শোচনীয় ঘটনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

আমি পূর্বেও বর্ণনা দিয়েছি যে বাদশাহ একটি উচ্চস্থানে বসে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং বিচারের রায় দান করেন। নিহত মুখ্য কর্মচারীর ভ্রাতা কাছেই বসেছিলেন। তাঁর পায়ের কাছেই মৃত দেহটি লুটিয়ে পড়েছিল। তিনি তখুনি ভ্রাত্হস্তাকে সম্বৃচিত শিক্ষাদানে উদ্যত হলেন। ওদিকে হত্যাকারী রাজার ভ্রাতাও উপলব্ধি করতে পারলেন যে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। অতএব তিনি এক মুহূর্ত কালক্ষেপ না করে নিহত রাজ্বর্মচারীর ভ্রাতাকে ছুরিকাহত করে তাকেও তার ভ্রাতার মৃতদেহের উপরে ফেলে দিলেন। এই চু'টি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখে বাদশাহ ভীত সম্ভ্রস্থ হয়ে হারেমে চলে গেলেন। অতঃপর সমস্ত ওমরাহরা এবং দর্শকের সামনে সমবেত ব্যক্তিরা মিলে সেই অতিথি রাজ্বয়কে হত্যা করে তাদের দেহ ছিন্ন বিছিন্ন করে দিলেন।

বাদশাহ তাঁর সম্থ্যে এই প্রকার 'হীন ও ভয়ানক ঘটনা ঘটতে দেখে অত্যন্ত কুদ্ধ ও ক্ষ্ক হয়ে বললেন যে নিহত হই রাজ ভ্রাতার দেহ নদীবক্ষে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু নিহত ব্যক্তিরা আগ্রার নিকটে যে সৈত্য বহর মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন শুনলেন যে তাদের হুই রাজ্ঞার মৃত্যু ঘটেছে কিভাবে এবং মৃতদেহেরও অবমাননা হতে চলেছে, তখন তারা ভয় দেখালেন

যে আগ্রা সহরে প্রবেশ করে তারা সহরটির ধ্বংসসাধন করবেন। এই কথা শুনে বাদশাহ চিন্তা করলেন যে রাজধানীকে বিপদ মুক্ত রাখাই সমীচিন। মুতরাং তিনি স্থকুম দিলেন যে মৃতদেহ হ'টি সৈগুদের হাতে গুল্ত করা হোক। বাদশাহী স্থক্ম তামিল করা হয়েছিল। তারপর রাজপুত সৈগুরা শাস্ত হলেন। যখন তারা মৃত দেহ হ'টিকে দাহ করতে উদ্যোগী হলেন তখন দেখা গেল যে রাজঅন্তঃপুরের তেরজন মহিলা নানা ভঙ্গীতে অর্থাং যেন নৃত্যছন্দে এগিয়ে এসে চিতায় আরোহণ করলেন। প্রথমে তারা চিতা হ'টিকে পরিব্রেইটন করে দাঁড়লেন। আর তারা দাঁড়ালেন হাতে হাত ধরে। ধে যাতে আছল হয়ে তাঁরা প্রায় শ্বাসক্ষ হলেন এবং তখন সকলে মিলে অগ্নিকুণ্ডে নাঁপ দিলেন। ব্রাহ্মণরা তখন অনেক কাষ্ঠ খণ্ড, বাটি বাটি তেল আর নানা রকম ওয়ুধ জাতীয় জিনিস প্রচলিত নিয়মানুসারে ঠেলে দিলেন অগ্নিকুণ্ডে। উদ্দেশ্য, দেহগুলি যাতে ক্রত ভশ্মীভূত হয়ে যায়।

আমি আরও একটি ঘটনার কথা বলতে পারি। তা ঘটেছিল আমার সামনেই। স্থান বাংলা দেশের একটি সহর পাটনা। আমি তখন সেখানে हिलाभ। তথাকার ওলন্দাজদের সংগে উক্ত সহরের সুবাদারের গৃহেই আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সুবাদার ছিলেন অতি সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তি। বয়স তথন তাঁর প্রায় আশী বছর। তাঁর অধীনে পাঁচ ছয় হাজার **অশ্ব ছিল**। সেই সময় আমরা একদিন তাঁর অভ্যাগত অভ্যর্থনার কক্ষে বসে আছি। এমন সময় অতিশয় সুন্দরী এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন সেই কক্ষে। তার বয়স বাইশ বছরের বেশী ছিল না কিছুতেই। মহিলাটি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গীতে ও দৃপ্তম্বরে সুবাদারকে বললেন যে তিনি মৃত স্বামীর সংগে সহ্মরণে ইচ্ছুক। তিনি যেন শ্বচ্ছন্দে তাকে অনুমতি দান করেন। গভর্ণর কিস্ক মেয়েটির অল্প বয়স ও সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হলেন। এবং তার আবেদন অগ্রাহ্য করে তাকে সেই নিষ্ঠ্রর কাজ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করঙ্গেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর সে চেফা নিক্ষল হোল। পরস্ত মহিলাটি আরও অনমনীয়ভাবে ও অধিকতর সাহসের সংগে বলে উঠলেন যে সুবাদার কি মনে করেন যে তার আগুনে ভয় আছে। তহুত্তরে গভর্ণর প্রশ্ন করলেন যে অগ্নি-তুল্য আরু কোনও যন্ত্রণাদায়ক কিছুর সংগে তার পরিচয় আছে কিনা।

রমণী পূর্বাপেক্ষা আরও নির্ভিকভাবে বলে উঠলেন, "না, না, আমি কোন প্রকারেই আগুনকে ভয় করি না। আপনার কাছে তা প্রমাণ করার জতেই বলছি। আপনি উত্তমরূপে জ্বলন্ত একটি মশাব নিয়ে আসার হুকুম দিন।"

গভর্ণর নারীর কথাবার্তা শুনে ভীতিগ্রস্ত হলেন এবং তার কথা শুনতে আর আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পরস্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তিনি রমনীকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। আর বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছেমত যা কিছু করে জাহান্নামে যেতে পারেন। কয়েকজন যুবা বয়সের পদস্থ লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা গভর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন যাতে একটিবার মহিলাটির সাহসশক্তি পরখ করে দেখা যায়। আর তিনি একটি মশাল আনয়নের ব্যবস্থা করে দিন। তারা আরও বললেন সে মহিলার সম্ভবতঃ সহমরণে যাবার সাহস নেই। প্রথমতঃ গ্রভর্ণর ওবিষয়ে মত দিতে রাজী হননি। কিন্তু তাদের আবেদন নিবেদনের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি মশাল আনতে নির্দেশ দিলেন। ভারতবর্ষে এই মশাল তৈরী হয় কাপডের খণ্ড একটি লাঠির সংগে জড়িয়ে তাকে তৈলসিক্ত করে। আমরা তাকে বলি বাতি। মশাল আমাদের দেশে সহরের চৌরান্তায় প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়। মহিলাট মশাল দেখেই কাছে ছুটে গেলেন এবং আগুনের মধ্যে নিজের হাডটি এমন দৃঢ়ভাবে রাখলেন যে তার চোখে মুখে একটুকুও ভয়ভীতির চিহ্ন প্রস্ফুট হোল না। ক্রমশঃ তিনি কনুই পর্যস্ত হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন আগুনের মধ্যে। তার সেই অঙ্গটি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ পুড়ে গেল। সেখানে সমবেত ব্যক্তিরা তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গভর্ণর ছকুম দিলেন যে মহিলাকে তাঁর সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া হোক।

আমি পাটনায় অবস্থানকালে স্বচক্ষে আর একটি ঘটনা দেখেছিলাম। এখন তার বর্ণনা দেব। জনৈক রাহ্মণ বাইরে থেকে এসে সহরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর স্থজাতিদের থেকে বললেন যে তাদের অবশ্যই তাঁকে ছ'হাজার টাকা ও প্রায় ৫৪ গজ কাপড় দিতে হবে। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি তাঁর দাবী সম্বন্ধে বললেন যে তা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারশ তারা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু রাহ্মণ তাঁর দাবী সম্পর্কে অবিচল থেকে জানালেন যে যতক্ষণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তিনি আহার্য ও পানীয় গ্রহণ কর্বেন না এবং ওখানে অপেক্ষা কর্বেন। এই সংকল্প নিয়ে তিনি একটি গাছে চড়ে বসলেন। আর খালে পানীয় ব্যতীত তিনি করেকদিন

সেখানে অতিবাহিত করলেন। এই অস্তুত ক্রিয়াকলাপের কথা ওলন্দাব্দদের কর্ণগোচর হোল। আমি তখন তাঁদের সংগেই ছিলাম।

তাঁরা ও আমি একতে টাকা দিয়ে পাহারা নিযুক্ত করলাম। তারা সর্বক্ষণ গাছটির কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবেন যে লোকটি বাস্তবিকই খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত এতদিন ওখানে থাকতে সক্ষম হল কিনা। তিনি অবশ্য ত্রিশদিন সেইভাবে কাটিয়েছিলেন। আমাদের নিয়োজিত লোকজন ছাড়া আরও প্রায় একশত লোক সেই দৃশ্যের দর্শকরপে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাদের স্বজাতিরা সেই জনতাকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন। তারাও গাছটির পাশ থেকে দিনে রাতে কখনও একটু নড়েননি। পরিশেষে একত্রিশ দিনে সেই অত্যাশ্চর্য ও অসাধারণ উপবাস ও কৃচ্ছতা দেখে হিন্দুরা মনে করলেন যে ব্রাক্ষণ আর বেশীক্ষণ সেই অনাহার ক্লিইতা সহ্য করতে সমর্থ হবেন না।

কাঁদের মনে আরও চিন্তা হোল যে নিজেদের সমাজের একজন পুরোহিত আকাজ্জিত বস্তু ও অর্থ না পেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। অতএব তাঁরা নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে সেই পরিমাণ কাপড় ও হ'হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁকে দিলেন। বাহ্মণ কাপড়ের বান্তিল ও টাকাগুলি দেখেই গাছ থেকে নেমে এলেন এবং সমবেত সকলকে ভংসনা করলেন গরীব হুঃখীদের দান করার ব্যাপারে তাদের আনাগ্রহ ও অনীহার জল্যে। তিনি সমস্ত টাকা হুঃস্থতম ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজের জল্যে রাখলেন মাত্র পাঁচ ছয়টি টাকা। তিনি কাপড় নিয়েও অনুরূপ নীতি অকলম্বন করেছিলেন। কাপড়গুলিকে তিনি টুক্রো টুক্রো করে কাটলেন। নিজের জন্য এমন এক খণ্ড কাপড় রাখলেন যা মারা তাঁর দেহের মধ্যভাগকে মাত্র আর্ভ করা চলে। অতঃপর বাকী কাপড় বিলিয়ে দিলেন সকলকে। আর নিজে যেন কোথায় অন্তর্জান হলেন জনতার মধ্যে। কোনদিন তাঁর আর খবর কেউ পান নি, বা তাঁকে দেখা যায় নি। তাঁর জন্যে সকলে অনেক চিন্তাও চেন্টা করেছিলেন। এই দেখে সকলের একটা কথা মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল যে সেই ব্যাপারটির পশ্চাতে কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাব ছিল।

বাটাভিয়াতে প্রচুর চীনদেশীয় মানুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত দেখেছি এমন একটি প্রথার বিবরণ দিতে চাই। কোনও চৈনিকের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে সমবেত তার আত্মীয় বন্ধুরা ক্রন্সনরত হয়ে তাঁকে জিজ্জেস করলেন যে তিনি কোথায় যেতে চান। আর তিনি যদি কিছু পেতে চান তাহলে স্বজ্বন্দে ভা বলতে পারেন। তারা তাকে তা দিতে পারবেন। সে জিনিস সোনা, রূপা অথবা নারী যাই-ই হৌক না কেন।

চীনাদের মৃত্যু হলে সংকার কাজের সময় নানা অনুষ্ঠানের বিধি আছে। তার মধ্যে মৃথ্য হোল বাজী পোড়ানো। পৃথিবীতে চীনারা এ বিষয়ে অগ্রন্থা। তাদের জ্বড়ি নেই। খুব দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই এই ব্যাপারে তেমন কিছু বায় করা সম্ভব হয় না। ছোট একটি বাক্সে কিছু রূপা রেখে তা মৃত ব্যক্তির কাছে প্রোথিত করার নিয়ম। কিছু পরিমাণ খালদ্রব্যও সমাধির পাশে রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে মৃতব্যক্তি তা গ্রহণ করবেন।

সৈত্যবহরের কিছু সংখ্যককে প্রতি সন্ধ্যায় বাটাভিয়ার বাইরে পাঠানো হোত রাত্রিতে সহরটির চতুর্দিকে ঘুরে পাহারা দেবার জন্তে। একবার তাদের মাথায় কি খেয়াল চাপলো যে তারা সমাধিস্থলে যাবেন। সেখানে গিয়ে সমাধি পাশে প্রদত্ত খাদ্রস্ত সব তারা খেয়ে ফেললেন। পর পর কয়েক দিনই তারা সেই খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেই মাত্র চীনারা তা জানতে পারলেন তখনই সৈত্যরা যাতে জাবিত অবস্থায় ফিরে যেতে না পারেন তার ব্যবস্থা করে ফেললেন। মৃত ব্যক্তির সমাধি পাশে রক্ষিত খাদ্যকে তারা বিষাক্ত করে রাখলেন তিন চার দিন। এই নিয়ে বাটাভিয়াতে বেশ গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্যবসাক্ষেত্রেও চীর্নাদের বিশিষ্ট স্থান। তারা ওলন্দাজদের অপেক্ষাও চের বেশী ধূর্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু তথাকার বাদিন্দারা তাদের সুনজরে দেখেন না। ওলন্দাজরা সৈনিকের বৃত্তিও গ্রহণ করেছিলেন। তারা চীনাদের খালে বিষ প্রয়োগের দায়ে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁরা বিশেষ চতুরতার সংগে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে সৈল্মরা যদি লোভে পড়ে মৃত ব্যক্তিদের সমাধি পাশে পরিত্যক্ত খাল গ্রহণ করেন তার জল্মে অপর কেহ দায়ী নন। সে খাল সৈনিকদের জল্মে নির্দিষ্ট ছিল না। যাদের আত্মীয় পরিজন সেখানে সমাধিস্থ আছেন তারা কখনও এ বিষয়ে কোনও আপত্তি-অভিযাগ করেননি। সুতরাং এই বিষয়ে আর কিছু বলার নেই। অতঃপর সৈনিকরাও তা নিয়ে আর কোন কথা বলতে সাহস পান নি।

#### অধ্যায় এগার

#### ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুখ্যতম ও প্রসিদ্ধতম মন্দিরাদি

ভারতের সহর ও গ্রামাঞ্চল—সর্বএই ছোট বড় নানা আকার আয়তনের হিন্দু মঠ মন্দির আছে অসংখ্য। তাদের আর একটি নাম দেউল। হিন্দুরা মন্দিরে যান দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করার জন্যে এবং পূজাও অর্ঘ্য দানের উদ্দেশ্বে। কিন্তু অনেক দরিদ্র লোক গ্রাম থেকে বহুদূরে বনে-জঙ্গলেও পাহাড়ে পর্বতে বাস করেন। ভারা একখণ্ড পাথরে অস্তুত রকমে হলদে ও লাল রঙ দিয়ে নাক চোখ এঁকে সেটিকে পূজা করেন।

ভারতবর্ষের চারটি শ্রেষ্ঠ মন্দির জগন্নাথ ক্ষেত্র, বারাণসী, মথুরা ও তিরুপতিতে অবস্থিত। আমি প্রতিটি মন্দিরের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করবো।

জগন্নাথ ক্ষেত্র গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত। (মূল গ্রন্থে ভুল মন্তব্য—জগন্নাথ ক্ষেত্র বঙ্গোপসাগরের কুলে এবং গঙ্গা থেকে বহু দূরে)। সেথানকার মন্দিরটি সূর্হং। স্থানটিতে প্রখ্যাত ত্রাহ্মণ সমাজ অর্থাং উচ্চ পর্যায়ের পুরোহিতগণ বাস করেন। মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগের গঠন এইরূপঃ

জুশের আকারে পরিকল্পিত এবং অন্যান্য মন্দিরের মতই অনুপাত সিদ্ধ।
মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত মূল দেব মৃতির চোথ ছ'টি হীরকের; গলায় একটি
হীরক হার কোমর পর্যন্ত ঝোলানো। হীরক খণ্ডগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতমটির
ওক্ষন চল্লিশ কারাট মত। হাতে বালা আছে নানা প্রকারের। তা তৈরী
হয়েছে মুক্তা ও চুনীরত্ন হারা। অতি চমংকার ও ক্ষাকালো এই মৃতিটি
কৃষ্ণের। এই শ্রেষ্ঠ মন্দিরে প্রতিদিন যা আয় হয় তা হারা সেদিন পনের
বিশ হাজার তীর্থযাত্রীকে খাল দান করা চলে। এই প্রকার হহং সংখ্যক যাত্রী
সেখানে প্রায়ই সমবেত হন। কারণ মন্দিরটি ভারতীয় হিন্দুদের কাছে
অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধার জিনিস। ভারতের সমস্ত অঞ্চল খেকে যাত্রীরা ওখানে
যাত্যয়াত করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে অস্থান্য লোকদের মত মণিকারগণও মন্দিরে আসতেন। অধুনা তাদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ জানৈক মণিকার একদা মন্দিরে প্রবেশ করে আর বেরিয়ে আংসেননি। সেখানে রাত্রি যাপন করে মূর্তির একটি চোখের হীরক খসিয়ে ফেলেন ভা চুরি করার উদ্দেখ্যে। প্রভাতে মন্দিরের দ্বার খোলার পরে দেখা গেল মণিকার স্থান ত্যাগ করার সময় দ্বার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। দেবতা এইভাবে তার হৃষ্ণশ্মের শান্তি বিধান করেছিলেন এক অলোকিত উপায়ে।

মহিমময় আকারের এই মন্দিরটি ভারতবর্ধের একটি প্রধানতম মন্দিররূপে পরিচিত। এর কারণ এটি গঙ্গারতীরে (?) (সমুদ্রতীরে) অবস্থিত। হিন্দুরা সেই নদীর (সমুদ্র) জলকে অতি পবিত্র মনে করেন। তাদের বিশ্বাস মে সেখানে স্নান করলে সমস্ত পাপতাপ ধুয়ে যায়। এই কারণেই মন্দিরটি এত অর্থ সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। (সেখানে ২০,০০০ হাজার গাজী প্রতিপালিত হয়)। এই অর্থ কড়ি জমা হয় প্রতিদিন ভারতের সমগ্র অঞ্চল থেকে আগত অগণিত সংখ্যক যাত্রীদের প্রদন্ত শ্রদ্ধার্ঘ ঘারা। কিন্তু তারা সেই অর্থ কড়ি নিজেদের ইচ্ছামত প্রদান করতে পারেন না। তার মাত্রাধ্য হয় প্রধান পুরোহিতের ঘারা।

মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে যাত্রীদের দাড়ি কামিয়ে গঙ্গায় স্থান করে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে হয়। এছাড়া ব্রত উৎযাপণের উপযোগী অহ্যান্থ কাজও সম্পন্ন করতে হয়। তাদের সামর্থ ও অবস্থানুযায়ী অর্থ ব্যায়ের নিয়ম। তারা এবিষয়ে বিশেষভাবে ,ও নিখুঁতরূপে খবরতত্ত্ব রাখেন। প্রধান পুরোহিত সেই সকল কাজের বাবদ প্রভৃত অর্থ লাভ করেন। তবে তা থেকে তিনি নিজের জন্মে কিছুমাত্র রাখেন না। যাবতীয় অর্থ সামগ্রী দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ ও মন্দিরের রক্ষণ পরিচালনার জন্মে ব্যয়িত হয়। পরস্ক প্রধান পুরোহিত অনেক সময় তীর্থযাত্রীদের প্ররোজনীয় খাদ্য—যেমন হধ, মাখন, চাল, ময়দা ইত্যাদি দান করেন। যে সকল দরিদ্রে ব্যক্তিদের সংগে বাসনপত্র থাকে না, তাদের তৈরী খাদ্য দানের ব্যবস্থা আছে।

যারা অতি দরিদ্র, যাদের সংগে কোন বাসন বা পাত্র থাকে না তাদের খাদ্য বিতরণের প্রথাটি চমংকার ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকাল বেলায় ভিন্ন সাইজের মাটির হাঁড়িতে ভাত রাল্লা হয়। খাদ্যদানের সময় দরিদ্র যাত্রীরা সমবেত হলে, যেমন ধরুন, পাঁচ জন যাত্রী জড় হয়েছেন, তথন মুখ্য ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণকে হুকুম দিলেন একটি হাঁড়ি ভদ্ধ ভাত নিয়ে আসতে। ভারপর তিনি সেই হাঁড়িটিকে মাটিতে ফেলে দিতে ওটি

ঠিক সমান পাঁচটি খণ্ড হয়ে ভেক্সে যায়। তখন প্রতিটি যাত্রী তার এক একটি খণ্ড গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে তীর্থযাত্রীদের ভাত বিতরণ করার নিয়ম। আক্ষণরা একটি মাটির হাঁড়িতে কখনই হু'বার ভাত রাল্লা করেন না। তামার পাত্রকে এই কাজে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা চলে। থালির বদলে এক প্রকার পাতা (শাল পাতা) ব্যবহৃত হয় যা আমাদের দেশের আখরোটের পাতার চেয়েও বড়। অনেকগুলি পাতাকে কাঠি দিয়ে জুড়ে জুড়ে থালির মত করা হয়। এই প্রকারে তৈরী এক একটি পাত্র থালির ব্যাস এক ফুটও হয়ে থাকেঁ। মাখন গালিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে। থালিতে ভাত নিয়ে তারা আংগুল দিয়ে খান। ঘি তুলে নেবার জন্যে ছোট চামচের ব্যবহার চলে। আমরা যেমন খাবার পরে এক গ্লাস স্পেনিশ সুরা পান করি, তারা তেমনি দই খান।

জগন্ধ। থ মন্দিরে স্থাপিত দেবমূর্তি সম্বন্ধে আমি আরও বিশদ বর্ণনা দিতে চাই। গলা থেকে মূর্তির পাদপীঠ পর্যস্ত জমকালো একটি পোষাকে তাঁর দেহ আরত। পোষাকটি বেদীর উপর পর্যস্ত ঝোলানো। উৎসব পর্বের সময় পোষাকটি সোনালী ও রূপালী কিংখাবে তৈরী হয়। প্রথমেই বলতে হয় যে এই দেবমূর্তির হাত-পানেই। নিম্নোক্তভাবে এই বৈশিষ্ট কে ব্যাখ্যা করা যায়।

হিন্দুদের জনৈক ধর্মগুরু স্বর্গারোহণ করলে তাঁরা গভীর শোক সাগরে নিমচ্জিত হন এবং অঞ্জবিসর্জন করতে থাকেন। ঈশ্বর তথন স্বর্গরাক্ষ্য থেকে তাঁদের কাছে একটি দেবদৃত প্রেরণ করেন। তিনি দেখতে ঠিক লোকান্তরিত ধর্মগুরুর মত। হিন্দুরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন। উক্ত দেবদৃত পরে একটি মূর্তি গড়তে শুরু করেন। কিছু ভক্তরা অধৈর্য হয়ে সেটিকে তংক্ষণাং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথচ তখনও মূর্তির হাত-পা তৈরী হয়নি। আর আকার আকৃতিও ছিল অতি অন্তুত ও অক্সপ্রত্যক্ষ অসম্পূর্ণ। তখন তারা ছোট ছোট মুক্তা দিয়ে মূর্তির হাত তৈরী করে দিলেন। সেই মুক্তাকে আমরা বলি—"আউন্সের ওন্ধানে মুক্তারাজি।" মূর্তির পদন্বয় সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তা নেই বটে, কিছু পোযাকে দেহের নিয়াংশ এমন আবৃত যে তা বুঝবার জো নেই। মুখ ও হাত ছ'টি ব্যতীত বাকী সমস্ত দেহাংশ আবরণে আবৃত। দেহ ও মন্তক চন্দন কাঠে নির্মিত। সুউচ্চগন্থকারার মুন্দির দেহের অভ্যন্তরে যেখানে মূর্তি সমাসীন, তার ভিত থেকে

মাথা পর্যন্ত প্রচুর কুলুঙ্গির মত স্থান আছে। সেই মৃতিগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যকের রূপাকার বীভংস দানবের মত। বিবিধ বর্ণের প্রন্তরে তা গঠিত।

প্রধান মন্দিরের প্রতি পার্শ্বে আরও অনেক ক্ষুদ্রাকার মন্দির আছে। সেখানেও যাত্রীরা অল্প রল্প কিছু অর্থ কড়ি দান করেন। যারা ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষার জন্মে বা কারোর অসুস্থতা বশতঃ কোনও দেবতার কাছে কিছু মানং করেন, তাঁর একটি মূর্তি বা প্রতীক ওখানে নিয়ে যান ভক্তি-প্রদার স্মারক চিহ্ন রন্ধ। মূল মন্দিরের মুখ্য দেবতাকে প্রতিদিন সুগল্প তৈলে সিক্ত কবা হয়। তার কলে মূর্তি কালো কণ্ঠি পাথরের মত হয়ে ওঠে। জগন্মাথের ভান দিকে থাকেন তাঁর ভগ্নী সুভদ্রা দেবী। তিনিও দাঁড়ান ভঙ্গীর এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত। বা-দিকে আছেন ভাতা বলভদ্র। তিনিও বস্ত্রাহ্তা। মুখ্য মূর্তিটির সামনে একটু বা-দিকে রয়েছেন জগন্নাথের স্ত্রী-দেবী। নাম তাঁব রুক্মিনী (?)। এই মূর্তি সোনার তালে গঠিত। দাঁড়ান ভঙ্গীর। পূর্বোক্ত প্রধান তিনটি মূর্তি কিন্তু চন্দন কাঠের।

অপর ত্'টি মন্দির মুখ্য ব্রাহ্মণের বাসস্থানরপে নির্দিষ্ট। মন্দিরে কর্মরত অহ্যাহ্য ব্রাহ্মণরাও সেখানেই থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণরা উন্মুক্ত মন্তকে চলাফেরা করেন। তাঁদের অনেকেরই মন্তক মুণ্ডিত। একখানি বস্তুই তাঁদের পরিছেদ। সেই কাপড়টিরই একাংশ পরিধান করেন। বাকি অংশ উন্তরীয় ধরশৈ ব্যবহার করেন। মন্দিরের কাছেই আছে তাঁদের জনৈক শুকুর সমাধি ক্ষেত্র। নাম তার কবীর (?, হরিদাস)। তাঁকে হিন্দুরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল যে সমস্ত মূর্তি প্রতিমা এক প্রকার বেদীতে স্থাপিত। সেই বেদী আবার বেড়া বা শ্লেলিং-এ বেন্টিত। কার্মণ কোনও পুণ্যার্থীর মূর্তিকে স্পর্শ করার অনুমতি নেই। তবে মুখ্য শ্লুরোহিত যদি বিশেষ কোনও প্রাহ্মণকে নিমৃক্ত করে দেন তাহলে তাঁর সঙ্গে দিয়ে স্পর্শ করা চলে।

এবারে বারাণসীর বন্দির প্রসংগে যাওরা যাক। জগরাথ মন্দিরের পরে
সমন্ত্র ভারতে এই মন্দিরটি হোল প্রসিদ্ধতম। এটিও গঙ্গাতীরে অবস্থিত।
ভার সহরের নারানুসারেই নামটি হরেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে
মন্দিরের বারণেশ থেকে ভক্র করে নদী পর্যন্ত আছে প্রভর্মর সিঁড়ি সোপান।
ভার সংগে কিছু পরে পরে ররেছে পাটাতন মত বাঁধানো ভান। আরও
দেখা যার মৃত্যাকার ও অন্ধকার সব কুঠ্রী। ভাবের কতকভালি রাক্ষাণদের

বাসস্থান, বাকি সব রাশ্লাঘর। সেখানে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত রাশ্লা করেন। হিন্দুরা গঙ্গায় স্থান করে তবে মন্দিরে যান পূজা অর্দ্য দান করতে। তারপর তারা স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করেন। অত্য কেউ তা, স্পর্শ করতে পারেন না। তার কারণ—তাদ্রে মনে আশংকা থাকে যে কোনও অপরিচ্ছন্ন লোক হয়ত এগিয়ে গিয়ে খাদ্য দৃষিত করে দেবেন। সর্বোপরি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তারা অত্যুগ্র আকাদ্ধাও আগ্রহ নিয়ে গঙ্গার জল পান করেন। তাদের ধারণায়ে তা পান করলে সর্ব পাপ মুক্ত হওয়া যায়।

°প্রতিদিন দেখা যায় যে ত্রাহ্মণরা নদীর জ্বল যেখানে স্বচ্ছ সেখানে চলে যান গোলাকার ও মসৃণ সব ছোট ছোট জলাধার নিয়ে। উদ্দেশ্য ভাল জল তুলে আনবেন। পাত্রগুলির এক একটিতে এক বালতি আন্দাজ জল ধরে। জলপূর্ণ পাত্রগুলি সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে হয় প্রধান পুরোহিতের কাছে। তিনি নির্দেশ দেবেন জলাধারের মুখ অতি মিহি লাল রঙ্-এর কাপড় দিফে বেঁধে দেবার। অতঃপর তিনি তহুপরি তাঁর নিজম্ব সীলমোহর বসিয়ে দেবেন। ব্রাহ্মণরা সেই জলাধারকে একটি কার্চদণ্ডের মাথায় ঝোলানো ছয়টি ছোট দঁড়ির ফাঁসের মধ্যে বসিয়ে কাঁধে তুলে দিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে কাঁথের বোঝাকে পরিবর্তন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাধ্যমে। এক একদল সেই জলাধার বহন করে হুই মাইল রাস্তাও এগিয়ে চলেন। কখনও কখনও সেই জল বিক্রী করা হয়। আবার কখনও তা কাউকে উপহার প্রদান করেন। তবে ধনী ব্যক্তিদের কাছেই অধিকতর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক আশা করা যায়। কিছু সংখ্যক হিন্দু আছেন যারা উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ পুত্তকক্সার বিবাহ-কালে এই জল উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন। ভোজন পর্বের শেষে এই জল পান করার বিধি, যেমন ইউরোপে আমরা 'মাসকাট' জাতীয় মিটি সুরা পান করি। আমন্ত্রণকারীর ইচ্ছা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিজন অতিথি এক গ্লাসও এই জল পান করার অবকাশ পান। গঙ্গার জল এত শ্রদ্ধার জিনিস হওয়ার মূল কারণ এই যে তা কথনও দৃষিত হয় না। ক্ষতিকারক কোনও পোকামাকড় তাতে জন্মায় না। তবে যা শুনেছি তা বিশ্বাসযোগ্য কিনা বলা কঠিন। কারণ যে পরিমাণ লোক প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার্য 🗓

যাক—পুনরায় বারাণসার মন্দির প্রসংগে ফিরে চলি। মন্দিরটির ভিজ চৌকো এবং অক্যান্ত মন্দিরেরই অনুরূপ। চারটি দিক সম আকার ও সম মাপের। মধ্যস্থলে সুউচ্চ একটি চূড়া নানা স্তরবদ্ধ হয়ে ও কিনারা সৃষ্টি করে উপরে উঠে গিয়েছে। চূড়াটি শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। শিখরের প্রতিটি স্তর-বাস্ততে আর একটি করে ছোট শিখর থাকে যা বাইরের দিকে উন্মুক্ত। উচ্চ শিখরে ওঠার পূর্বে অনেকগুলি ঝুল বারান্দা ও কুলুঙ্গীর মত স্থান দেখা যায়। তার ফলে মুক্ত বায়ু চলাচল সহজ হয়। শিখরটির সর্বাঙ্গে নানা প্রাণীর মূর্তি খোদিত। আর তা অতি অমার্জিত রূপের। শিখরের নীচে মন্দিরের গর্ভগৃহে সাত-আট ফুট উ চু ও পাঁচ ছয় ফুট চওড়া একটি বেদী আছে। তার সম্মুখভাগে সি<sup>\*</sup>ড়ির ছ'টি ধাপ। তার সাহায্যে উপরে ওঠা যায়। সিঁরটি সুন্দর বুনটের কাপড দিয়ে আহত থাকে উৎসবপর্বের সময় তার গুরুত্ব অনুসারে কখনও সাধারণ রেশমী কাপড, কোন সময় হয়ত সোনালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড দিয়ে সেই আবরণ তৈরী হয়। বেদিটির আবরণ সোণালী বা রূপালী কিংখাব **অথবা চমংকার রঙ**্বেরঙে্-এর সুচিত্রিত কাপড়ের। মন্দিরের বাইরে দাঁড়ালে বেদীতে অধিষ্ঠিত দেব-মূর্তিকে মুখোমুখি দেখা যায়। মহিলাও বালিকাদের বাইরে থেকেই দেবমূর্তিকে প্রণাম নিবেদন করতে হয় ৷ বিশেষ কয়েকটি জাতীয় রমণী ব্যতীত আর কোনও নারী ও বালিকার মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রধান বেদীর উপরে অধিষ্ঠিত মূর্তি মধ্যে একখানি দাঁড়ান এবং সেটি পাঁচ ছয় ফুট উঁচু। তার হার্ড পাও দেহ কিছুই দেখা যায় না। কেবলমাত্র গ্রীবাও মাথাটি দৃশ্যমান। দেহের বাকী অংশ সমস্ত নীচের দিকে বেদী পর্যন্ত একটি পোষাকের অন্তরালে অদৃশ্য। পোষাকটি একেবারে বেদীর কিনারা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। কখনও মূর্তির কণ্ঠে মূল্যবান সোনা, চুনী, মূক্তা ও মরকতমণির হার দেখা যায়। মূর্তিটি গঠিত হয়েছে ভীম মহাদেবের আদলে ও তাঁর সম্মানার্থে। আহ্মাণ সমাজে তিনি একদা অতি প্রেষ্ঠ পৃতাদ্মা ব্যক্তিন্যজনে বিবেচিত হতেন। তাঁরা সদা সর্বদাই তাঁর কথা বলেন। বেদীর ডান দিকে একটি প্রাণীর আকৃতি আছে যার দেহের কোনও অংশ হাতীর, কিছু অংশ ঘোড়ার, আর বাকী অংশ খচ্চরের অনুরূপ। এটি বিরাট এবং ম্বর্ণময়। ওকে বলা হয় গরু অর্থাং বৃষ। আহ্মাণ ব্যতীত আর কোনও লোক ওর কাছে যেতে পারেন্ না। শোনা যায় যে এই প্রাণীটির পিঠে চড়েই সেই মহাদ্মা পুরুষ এই মর জগতে বছ দূর দুরান্ত ভ্রমণ করেছেন। তার জন্মেই ওর প্রতিরূপ নির্মাণ করে সংরক্ষিত হয়েছে।

সেই জমপের উদ্দেশ্য ছিল ঘুরে দেখা যে মানব সমাজ তাদের কর্তব্য পালন কচ্ছেন কিনা। আর পরস্পর ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত হয় কিনা। মন্দিরের প্রধান দারপথ ও বেদীর মধ্যন্থলে খানিকটা বাঁ দিক ঘিরে একটি ছোট পীঠ-ন্থান আছে। তত্বপরি যোগাসনে উপবিষ্ট প্রায় ত্বই ফুট উঁচু একখানি কালো পাথরের মূর্তি আছে। আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন মৃতিটির কাছে বাঁ-দিকে একটি ছোট বালক উপস্থিত ছিল। বালকটি প্রধান পুরোহিতের পুত্র। ওখানে দর্শনার্থী হয়ে যত লোক জড় হতেন, তারা সকলে রুমালের মত একখণ্ড দিল্ক বা কিংখাব বালকটির দিকে ছুঁড়ে দিতেন। সে তখন সেই কাপড়ের খণ্ডগুলি দিয়ে মূর্তির দেহ মুছে আবার তা তাদের ফিরিয়ে দিত। দর্শনার্থীরা তার দিকে একপ্রকার দানার মালা ছুড়ে দিতেন। দানাগুলি দেখতে অনেকটা ছোট সুপারী বা বাদামের মত। তার একটা সুগদ্ধ আছে।

হিন্দুরা অনেকে সেই মালা গলায় পরেন। আর প্রার্থনাকালে অনেকে তার এক একটি দানার হিসেবে ঈশ্বরের নামজপ করেন। অনেকে আবার দেবতার দিকে প্রবালের মালা, হলদে অম্বর পাথর, ফল ও ফুল ছুঁড়ে দেন। সবশেষে দেখা যায় যে যা কিছু সেখানে গিয়ে পড়্বক, মুখ্য রাহ্মণ তনয় তা মূর্তির পাশে বুলিয়ে এবং তাঁর মুখ ছুঁইয়ে পূর্বোক্ত প্রথায় দাতাদের তা ফিরিয়ে দেয়। মূর্তিটি মুরলীরাম অর্থাৎ ভগবান মুরলীধারী। তিনি হলেন প্রধান বেদীতে অধিষ্ঠিত ভাতা।

মন্দিরের মুখ্য ভোরণদ্বারের নীচে প্রধান প্রুরোহিতদের একজন বসে থাকেন। তাঁর পাশে থাকে একটি থালায় কিছু জলের সংগে হলদে রঙ-এর এ চটি জিনিস মেশানো। হিন্দুরা এক এক করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি তখন সকলের ললাটে সেই রঙ দিয়ে তিলক চিহ্ন অংকণ করে দেন। সেই তিলক জ্রম্বালের কেন্দ্রন্থল থেকে শুরু করে নাকের ডগা পর্যস্ত নেমে আসে। তারপর তা আরও অঙ্কিত হয় বাহুদ্বয়ে ও বুকের মাঝখানে। তিলক চিহ্নিত হয়ে যারা গঙ্গায় স্নান করেন তারা কিছু বিশেষত্ব লাভ করেন। যারা নিজ গৃহে স্নান সমাপন করেন ( তারা সকলেই খাবার আগে, এমনকি রান্নায় ব্যাপৃত হওয়ার আগে স্নান করেন), যারা কুয়ার জলে বা নদীর জল তুলে স্নান করেন, তারা সঠিক পবিত্র দেহ হন না। সূতরাং তারা এই রঙ্বিদিয়ে তিলক ধারণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। হিন্দু সমাজের জ্বাতিবর্ণ ভেদে এই ডিক্সক চিহ্নের রঙ্বেও হয় বিভিন্ন।

মুঘল বাদশার সাঝাজ্য মধ্যে যারা হলদে রঙ্-এর তিলক চিহ্ন ধারণ করেন তারা হলেন শ্রেষ্ঠতম জ্বাতির মানুষ। তারা বিশেষ উন্নত ও পবিত্র। কারণ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে দৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার সময় এরা অস্থাস্থ বর্ণের মানুষ অপেক্ষা অধিক নিয়মনিষ্ঠা পালন করেন। সেই সময় অস্থ বর্ণের মানুষ মাত্র এক পাত্র জল ব্যবহার করেন। আর উচ্চ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিরা জলের সংগে একমুঠো বালি নিয়ে যান। প্রথমে দেহাংশে বালি মাথিয়ে তারপর জল দ্বারা পরিষ্কৃত হন। কোনও অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা তারা প্রশ্রুয় দেন না। পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে তারা নির্ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করেন।

এই মহনীয় মন্দিরের যে অংশটি গ্রীম্মকালের মধ্যভাগে সূর্যান্তমুখী থাকে, সেই দিকে একটি বাড়ী আছে। সেটি উচ্চ শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুঘল বাদশার দরবারে কর্মরত জয়সিংহ সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ওটি প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত। ইনি ছিলেন হিন্দুরাজ্ঞাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমি রাজ্ঞার সন্তানসন্ততিদের দেখেছি। তাঁরা ওখানে শিক্ষালাভ করতেন। অনেক ব্রাহ্মণ সেখানে শিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলেন। তাঁরা এমন একটি ভাষায় লেখাপড়া শেখাতেন যা পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্মেই নির্দিষ্ট। সেই ভাষা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কলেজটির প্রাঙ্গর্ণ প্রবেশ করে চারদিক ভাল করে দেখার জন্মে আমি উপরে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, দ্বিন্তর বিশিষ্ট একটি গ্যালারী চারদিক ছিরে আছে। তার নীচেরটিতে,ছু'জন রাজকুমার বসে ছিলেন। তাঁদের সংগে ছিলেন অনেক সন্ত্রান্ত তরুণ ও ব্রাহ্মণ। তাঁরা মেঝেতে খড়ি দিয়ে নানাপ্রকার নক্সা অংকন কচ্ছিলেন যা অনেকটা গাণিতিক নক্সার মত। আমি সেখানে প্রবেশ করতেই রাজপুত্ররা জানতে চাইলেন, আমি কে। আমি ফরাসী দেশীয় শুনেই তাঁরা আমাকে উপরে ডেকে নিলেন। তাঁরা ইউরোপ, বিশেষত ফ্রান্স সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের ছুণ্টি ভূগোলক ছিল। তাঁকে তা দিয়েছিলেন ওলন্দাজরা। আমি সেই গোলকে ফ্রান্সের অবস্থান দেখিয়ে দিলাম। এই জাতীয় আলাপ আলোচনার পরে তাঁরা আমাকে পান খেতে দিলেন।

আমি বিদায় নেবার মুখে ত্রাহ্মণদের কাছে জানতে চাইলাম যে কখন আমি মন্দিরের হার মুক্ত পাব। তাঁরা আমাকে প্রদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সেখানে যেতে বললেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে উপস্থিত হতে ভুল করিনি। রাজা মন্দিরের দ্বারপথের বাঁ-দিকে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। দরজার সামনে স্তজ্ঞোপরি একটি গ্যালারির মত স্থান দেখা গেল। ওখানে সে সময় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু মন্দির দ্বার খোলার জন্মে অপেক্ষমান ছিলেন। গ্যালারী ও প্রাক্তণের একটি অংশ যখন লোকারণ্য হোল তখন আটজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন। তাঁরা চারজন করে মন্দির দ্বারের হু'পাশে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধ্পদান। আরও অনেক ব্রাহ্মণ মিলে ঢাক ও অন্যান্ম সব বাজনা বাজিয়ে একটা কোলাহল সৃষ্টি করলেন। প্রবীণভম হু'জন ব্রাহ্মণ স্থোত্র সংগীত করলেন। সমবেত সকলে সমসুরে বাজনার সংগে তার পুনরাইন্তি করে চললেন।

প্রত্যেকের হাতে একটি করে ময়ুরের পালক বা অন্য প্রকার পাখা থাকে মাছি তাড়ানোর জন্মে। এর কারণ, মন্দিরের ঘার উন্মুক্ত হলে মাছি ঘারা দেবমূর্তির অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। সংগীত ও পাখা চালানো পুরো আধ ঘন্টা চলার পরে হই মুখ্য ব্রাহ্মণ হু'টি বড় ঘন্টা তিনবার বাজান। অতঃপর তাঁরা ছোট একটি হাতুড়ী ধরনের জিনিস দিয়ে দরজ্ঞায় আঘাত করেন। তংক্ষণাং ছয়জন ব্রাহ্মণ দরক্ষাটি খুলে দেন। তাঁরা মন্দিরের অভ্যন্তরেই থাকেন।

দরজা থেকে সাত আট পদক্ষেপ দূরে একটি বেদীর উপরে একথানি মূর্তি আছে। তিনি মুরলীরামের ভগ্নী। তাঁর ডান দিকে কিউপিডের মত আকৃতির একটি শিশু মূর্তি। তাঁকে বলা হয় লক্ষ্মী দেবী। তাঁর বাম বাহুতে একটি ছোট বালিকা মূর্তি আছে। তিনি সীতা দেবী। মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হতেই বিরাট একথানি পর্দা সরিয়ে নেয়া হয়। তখন সমবেত জনতা দেবমূর্তি দর্শনের সুযোগ পান। সকলে তখন ভূপাতিত হয়ে মাথায় হাত রেখে তিনবার প্রণাম নিবেদন করেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনেক ফুল ও মালা ছুঁড়ে দেন। ত্রাহ্মণরা তা মূতির গায়ে ছুঁইয়ে আবার দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে পাঠান। জনৈক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে নয়টি সল্ভে বিশিষ্ট একটি দীপ ধরে থাকেন.। মাঝে মাঝে তত্বপরি কিছু সুগদ্ধ দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে দীপটিকে দেবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রায় আধ্যুক্তী চলে।

এরপরে ভক্তবৃন্দ চলে যান; মন্দির ছারও রুদ্ধ হয়। দর্শনার্থীরা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রচুর চাল, ময়দা, ছি, তেল ও হুধ প্রধান খাদ্যরূপে প্রদান করেন। ত্রাহ্মণরা তার সামাশ্য অংশও এদিক-ওদিক হতে দেন না। নারী-মূর্তি অধিষ্ঠিত মন্দিরে মহিলারাই মুখ্যত পূজা করেন। এই কারণেই মন্দির প্রাক্ষণ সর্বদাই নারী ও শিশুতে ভরপুর থাকে।

রাজ্ঞা বৃহৎ মন্দির থেকে এই মূর্তি এনে যখন তাঁর গৃহ সংলগ্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ব্রাহ্মণদের দান ও দরিদ্রদের ডিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা।

যে রাস্তার উপরে কলেঞ্চটি অবস্থিত তার বিপরীত দিকে আর একটি মন্দির আছে। নাম তার শ্বযভদাস মন্দির। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাব নামানুসারে এই নামটি হয়েছে। আর একটু নীচে অপর একটি মন্দিরে স্থাপিত দেবতার নাম গোপাল দাস। ইনি শ্বযভদাসের আতা। মূর্তিসমূহের কেবল মুখ্যানিই দেখা যায়। তা পাথর বা কাঠের তৈরী। জেড্ পাথরের মত কালো তার রঙ্। তবে মুরলীরামের মূর্তি ভিন্ন ধরণের। সেটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত। রাজার মন্দিরে মুরলীরামেব জ্মীর মৃতির চোখে ছু'টি হীরক রত্ন আছে। রাজাই সে ছ'টি রত্ন বসিয়ে দিয়েছেন। পলায় দিয়েছেন মুক্তার হার। মাথার উপরে দিয়েছেন চারটি রৌগ্য স্তম্ভে খাটানো চক্রাতপ।

বারাণসীর উত্তরে আটদিনের যাত্রাপথ ব্যবধানে একটি পর্বতময় দেশ আছে। তার মধ্যে স্থানে স্থানে অত্যন্ত সুন্দর চার পাঁচ মাইল প্রশন্ত সমতল ক্ষেত্র আছে। জায়গাগুলি খুব উর্বর। দানা শস্তা, চাল ও তরিতরকারী সব জন্মায় সেখানে। কিছ হন্তীয়্থ বেরিয়ে সেই শস্ত ও ফসলের অধিকাংশ খেয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর হাতী আছে। পাস্থ-পথিকের দল যখন সেই স্থানসমূহের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করেন তখন তারা তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। কারণ সেই অঞ্চলে কোনও সরাই বা যাত্রী নিবাস নেই। কিছু রাত্রিতে তাদের আত্মরক্ষা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হাতীর পাল প্রায়ই রাত্রিতে খাল সংগ্রহ করতে ওখানে আসে। হাতীর কবল থেকে প্রাণ বাঁচানোর জল্যে তারা আশুন জ্বালিয়ে রাখেন এবং ছোট ছোট বন্দুকের শুলী নিক্ষেপ করেন। কখনও তারা সম্বন্ত শক্তি দিয়ে চীংকার করতে থাকেন জন্ত লিকে জীতি প্রদর্শনের জন্যে।

এই প্রদেশে আর একটি অতি প্রাচীন ও সুগঠিত মন্দির আছে। তার বাইরে ও ভিতরে নানা মূর্তি খোদিত। মূর্ভিগুলি সবই নারী ও বালিকার। পুরুষ সমাজ কখনও সেখানে পূজা-অর্ঘ্য দান করেন না। কারণ ওটিকে মহিলাদের মন্দির বলা হয়। অভাভ মন্দিরের মত এখানে কেন্দ্রন্তে একটি বেদী। তত্বপরি প্রায় চার পাঁচ ফুট উঁচু একটি মুর্ব মূর্তি। মূর্তি দগুায়মান একটি বালিকার ( সম্ভবত: দেবী কালীর শ্বতস্ত্র এক রূপ )। দেবীর ডান দিকে রূপার তৈরী একটি দাঁড়ান শিশু মৃর্ডি। তার উচ্চতা হুই ফুট মত। নারী-মূর্তির জীবন পবিত্র। সেজন্মে ব্রাহ্মণরা শিশুটিকে তার কাছে এনে দিয়ে-ছিলেন ধর্মাদর্শ ও সৎজীবন যাত্রার শিক্ষালাভের জন্মে। কিন্তু তিন চার বছর সেখানে থাকার ফলে সে এত সুশিক্ষিত ও সুচতুর হয়ে উঠলো যে সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রগণ তাকে পাওয়ার জন্মে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন তাকে রাত্রিকালে নিয়ে গেলেন অগুত্র। তারপর তাকে আরু দেখা যায় नि । তারই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঁ-দিকে। বেদীর ভিত্তিমূলে একটি বৃদ্ধমূর্তি আছে। তাকে বলা হয় মূল নারী বিগ্রহের ভৃত্য। ব্রাহ্মণরা এই মৃতিকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ভক্ত-পৃষ্ণারীরাও প্রতি বছর একটি নিদিষ্টি দিনে এখানে পূজা অর্ঘ্য দান করতে আসেন। দিনটি হোল নভেম্বর মাসের **ত**রুপক্ষের প্রথম দিন। মন্দিরটি পূলি<sup>\*</sup>মা তিথিতেই কেবল উন্মুক্ত। পনের দিন ধরে যত যাত্রী আসেন, তারা অর্থাৎ নারী পুরুষ সকলেই মাঝে মাঝে উপবাস করেন। তারা প্রতিদিন তিনবার স্থান করেন। একপ্রকাব মাটি ও চুন ঘসে ঘসে তথন দেহের সমস্ত রোম অপসারণ করেন।

### অধ্যায় বারো

#### ভারতীয হিন্দুদেব মুখ্য মন্দির সমূহের আরও কয়েকটি।

জগন্নাথ ও বারাণসীর মন্দির ব্যতীত আরও যে বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরের কথা আলোচনার যোগ্য তা হোলে মথুরার মন্দির। মথুরার অবস্থান আগ্রার আঠার ক্রোশ দূরে এবং দিল্লীর রাস্তার উপরে। সমগ্র ভারতে এই মন্দিরটি সবচেয়ে রমণীয় এ জমকালো। পূর্বে এখানে তীর্থযাত্রীর ভিড় হোত সর্বাধিক। অধুনা অতি স্বল্প সংখ্যক লোকেরই সমাগম হয়। এই মন্দিরের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে চলেছে। অতীতে যমুনা নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হোত। কিন্তু বর্তমানে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। নদীটি প্রায় এক মাইল দূরে সরে গিয়েছে। এখন যাত্রীদের নদীতে স্থান সেরে মন্দিরে আসতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। তার ফলে অর্থাৎ সেই দীর্ঘ সময়ে তাদের শরীর আবার অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র হতে পারে।

মন্দিরটি বিশাল। দশ বারো মাইল দুরে থেকেও ওটিকে দেখা যায়। অতি উচ্চ ও জমকালো তার রূপ ও আকার। লাল পাথর দিয়ে গঠিত। আগ্রার নিকটে বিরাট, একটি খাদ থেকে সেই পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে। পাথরগুলি আমাদের শ্লেটের মত পাতলা করে কীটা। এর কতকগুলি প্রায় পনের ফুট লম্বা ও চওডায় নয় দশ ফুট। ছয় আংগুলও মোটা নয়। কারিগররা ইচ্ছেমত পাথরকে কেটে কুঁদে নতুন আকার দেয়। সুন্দর সুন্দর স্তম্ভও তৈরী হয় সেই পাথরে। এই জাতায় পাথর দিয়েই তৈরী হয়েছে আগ্রার হুর্গ, জাহানাবাদের প্রাচীর শ্রেণী, রাজপ্রাসাদসমূহ, বিখ্যাত হু'টি মসজিদ ও কতিপয় বিশিষ্ট ও সম্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহাবাস।

মন্দিরটি প্রসংগে আবার ফিরে যাওয়া যাক্। ওটি একটি অইভ্রুজ ভিতের উপরে অবস্থিত। থণ্ড খণ্ড পাথরে মন্দিরের দেহ আর্ত। তত্বপরি চারদিক থিরে হই সারিতে পশুপ্রাণী, মুখ্যতঃ বাঁদরের রূপ খোদিত। একটি সারি জমি থেকে মাত্র হই ফুট উপরে। আর এক সারি ভিতের ছই ফুট উপরে। এই হুটি স্থানে ওঠার জন্মে হুইটি সিঁড়ি আছে পনের যোলখানি সোপান সমন্ত্রিত। প্রতিটি ধাপ হুই ফুট লম্বা যাতে হু'জন লোক পাশাপাশি একই সময়ে উঠতে পারেন। এই সিঁড়ির একটি মন্দিরটির

প্রধান তৌরণ দার পর্যস্ত এগিয়ে চলেছে। বাকীটি গর্ভগৃহের পশ্চাৎ অভিমুখী গিয়েছে। মন্দিরটি ভূভাগের বড় জোর অর্থেকখানি জায়গা জুড়ে নির্মিত। বাকি জমি মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ স্বরূপ। অক্যান্ত মন্দিরের মত এটিও চতুষ্কোণ। মধ্যস্থলে সুউচ্চ শিখর। এই শিখরের পাশে আরও হ'টি ছোট চূড়া আছে। মন্দিরের দেহ জুড়ে ভিত থেকে শিখরের শেষ সীমানা পর্যন্ত নানা রকম পশু-প্রাণীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। যেমন, ভেড়া, বানর ও হাতী। সমস্তই প্রস্তারে খোদিত। মন্দিরের দেহ ঘুরে বিভিন্ন কুলুঙ্গীতে নানা আকৃতির দানব মূর্তি। তিনটি শিখরের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাঁচ ছয় ফুট উঁচু গবাক্ষ আছে। প্রতিটি গবাক্ষের সংগে একটি করে ঝুল বারান্দা। তাতে চারজন লোক বসতে পারেন। বারান্দাগুলিতে ছোট ছোট চালা বা ছাদ আছে। তা কখনও চারটি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। স্তম্ভ কখনও আবার আটটি। যেখানে স্তম্ভ আটটি সেখানে তা জ্বোড়া জোড়া। শিখরগুলিকে বেইটন করেও কুলুঙ্গি আছে। তার মধ্যেও দানবাকৃতি মূর্তির সমাবেশ। মূর্তিগুলির হাত চারটি করে, পা-ও চারখানি। কিছু সংখ্যক মূর্তির মুখ মানুষের মত। কিন্তু দেহটি পশুর। তাদের শিং ও লম্ব। লেজ আছে। সেই লেজ পায়ের সংগে জড়ানো। সব শেষে দেখা যায় বাঁদরে মূর্তি। এই রকম সব কুংসিত মূর্তি দেখা যেন একটা ভয়ংকর ব্যাপার।

মন্দিরে দরজা মাত্র একটি। তা সৃউচ্চ। তার ছ'পাশে আছে বহু সংখ্যক স্বস্ভ এবং মানুষের ও দানবের মৃতি। মন্দিরের মৃল কেন্দ্র পাঁচ ছয় ইঞ্চি ব্যাসমূক্ত পাথরের থাম দিয়ে পরিবেন্টিত। মুখ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারোর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তিনি সেখানে যান ছোট একটি গুপ্ত দরজাদিয়ে। আমি তা দেখার সুযোগ পাইনি। মন্দিরে গিয়ে আমি করেকজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি ওখানকার শ্রেষ্ঠ দেব বিগ্রহ রামকে দর্শন করতে পারবো কিনা। তহুত্তরে তারা বললেন, আমি তাঁদের কিছু অর্থ কড়ি দিলে তারা মুখ্য ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে আসবেন। আমি তাঁদের হাতে ছ'টি টাকা দিতেই তারা কর্তব্য সম্পাদন করতে বিলম্ব করেন নি। আম ঘন্টাও আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। ইতিমধ্যে তাঁরা একটি দরজা খুলে দিলেন। সেটি বেন্টিত স্থানের রেলিং-এর মধ্যস্থলে (কারণ, রেলিং সম্পূর্ণ আবদ্ধ, বাইরের দিকে কোনও পথ নেই)। দরজা থেকে পনের যোল ফুট

ব্যবধানে আমি সোজাসুজি দেখতে পেলাম একটি চতুক্ষোণ বেদী। সেটি সোনালী ও রূপালী কিংখাবে আর্ত। তার উপরেই রয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ দেবতা রামের মূর্তি। কালো পাথরে গড়া মুখখানিই মাত্র দেখা যায়। চোখ হুণ্টি মনে হোল চুনী রড়ের। গলা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ লাল মখমলের পোষাকে মণ্ডিত। পোষাকটি খুব কারুকার্য্যময়। মূর্তির হাতও দেখা যায় না। কেন্দ্র মূর্তির হু'পাশে হুই ফুট আন্দাজ উঁচু আরও হু'খানি মূর্তি আছে। তা ঠিক পূর্বোক্রটির খায় রীতি পদ্ধতিতে বিশ্বস্ত। একমাক্র প্রভেদ শেষোক্ত হু'টির মুখ সাদা।

এই মন্দিরে পনের যোল ফুট আয়তনের চোকো একটি গাড়ীর মত জিনিস আছে। তার উচ্চতা বারো থেকে পনের ফুট। নানা রকম দৈত্য দানবের মূর্তি মুদ্রিত স্বৃতি বস্ত্রে তা আর্ত। ওটির চাকা আছে চারটি। ভনলাম যে ওটি হোল বিগ্রহকে এদিক-ওদিক নিয়ে যাবার উপস্থুক্ত একটি মন্দির (রথ,)। বিশেষ উংসব পর্বের পুণ্য দিনে মূল বিগ্রহকে তুলে ওখানে বসানো হয়। তারপর তিনি যেন নানাদিকে ঘুরে অস্থান্ম দেবতাদের সংগে দেখা করেন। শ্রেষ্ঠ উংসব পর্বের দিনে তাঁকে ভক্তরা নদীর তীরেও নিয়ে যান।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠ মন্দির তিরুপতিতে। কুমারিকা অন্তরীপ ও করোমণ্ডল উপকুলভাগে কর্ণাট প্রদেশে অবস্থিত। নবাব মীরজুমলার সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসলীপত্তন থেকে গান্দীকোট যাবার পথে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। মন্দিরটি বিরাট। তাকে বেইটন করে আরও আছে বহু সংখ্যক মন্দির। ব্রাহ্মণদের আবাসও রয়েছে অনেক। সব মিলে মনে হয় যেন একটি আলাদা সহর। এর চারপাশে অনেক জলাশয় ও সরোবর আছে। এমন একটি প্রবল সংস্কার আছে যে ব্রাহ্মণরা তুলে না দিলে কোন আগন্তক বা পথিক তা থেকে জলা নিয়ে ব্যবহার করতে সাহস পান না।

# অধ্যায় তেরো

#### হিন্দুমন্দিরে ভীর্থযাত্রার রীতি পদ্ধতি।

মুঘল সাম্রাজ্য ও অত্যাত্য রাজ্যদের রাজ্য মধ্যে বসবাসকারী জনসমাজের যারা গঙ্গার সন্নিকটে বাস করেন,তাদের মধ্যে একটি প্রথা দেখেছি যে তারা বছরে অন্ততঃ একবার আমার বর্ণিত চানটি মন্দিরের একটিতে তীর্থযাত্রা করে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরের প্রথম স্থান। ব্রাহ্মণরা ও ধনী সমাজ এই তীর্থ যাত্রায় একাধিকবারও বের হন। অনেকে চার বছর পরে পরে যান। বাকি সকলে হয়ত ছয় ও আট বছর পরে যাত্রা করেন।

নিজেদের দেববিগ্রহকে যখন পাল্কী করে বা শিবিকায় তুলে ব্রাহ্মণরা শোভাযাত্রা করেন, তখন যাত্রীরা তাঁদের সংগে মন্দিরাভিমুখে যান। এই যাত্রায় তাদের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হয় প্রগাঢ় রূপে। এই ধরণের যাত্রা, আমি পূর্বেও বলেছি, বেশী হয় জগন্নাথ মন্দিরে—বারাণসীর মন্দিরে। কারণ, প্রথমটি সমুদ্রতীরে, আর দ্বিতীয়টি গঙ্গার ধাবে। এদের জল অত্যন্ত পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু।

এই তীর্থযাতা ইউরোপের হায় একজন বা ছু'জন মিলে করেন না। কোনও সহর বা কয়েকটি গ্রামের মানুষ একত্রে দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা পথে বেরিয়ে পড়েন। দরিদ্র জনসমাজের অনেকে সারা জীবনের সঞ্চয় সংগে নিয়ে বহু দ্রদ্রান্ত থেকে এই যাত্রায় আসেন। কিন্তু অনেক সময় নিজেদের সমুদ্য ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা তাদের থাকেনা। তখন সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের সাহায্য করেন। প্রতিটি যাত্রী তার বাসস্থান ও আর্থিক সম্বল অনুযায়ী কখনও পাল্কী, কখনও কোনও গাড়ীতে চড়ে পথ চলেন। গরীব লোকদের মধ্যে অনেকে পদরজে, কেউ হয়ত বলদের পিটে চেপে যান। মায়ের কোলে থাকে শিশু সন্তান। আর পিতা বহন করেন প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র।

যাত্রীরা নিজেদের সংগে যে দেববিগ্রহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যান তার একটি উদ্দেশ্য যেন সেই দেবতা সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে দর্শন করবেন। শোভাযাত্রায় দেবতার মূর্তিকে একটি চমংকার পাল্কীতে পুরো শায়িত অবস্থায় বহন করা হয়। তার আবরণটি সোনালী কিংখাবের। ঝালর রূপালী। দেবতার বালিশ তোষক ইত্যাদিও উদ্ভম উপাদানে তৈরী। আমাদের দেশের মতই এখানেও আয়োজন ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণরা যাত্রীদলভূক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাত আট ফুট. লম্বা হাতলওয়ালা সব পাখা সরবরাহ করেন। তাদের হাতলগুলি সোনা-রূপার পাতে মোড়া। পাখাটি কিংখাবের। তা পারসীক ধরনের। পাখাব চাবদিক ঘিরে বসানো থাকে ময়ুরের পালক। তাতে খুব হাওয়া চলে। ঝালরে অনেক সময় ঘল্টা ঝোলানো থাকে। তার ফলে পাখা চালালে সুন্দর সুর-কঙ্কার হয়। প্রতিটি শোভাযাত্রায় এই রকম পাঁচ ছয়টি পাখার ম্যবস্থা থাকে বিগ্রহের মুখে যাতে মাছি বসতে না পারে। পাখার চালকরা মধ্যে মধ্যে হাত বদলায়। প্রথাটি ঠিক পাল্কী বাহকদের অনুরূপ। এই পবিত্র কাজে অনেকেই অংশ গ্রহণের সুযোগ পান।

এই প্রথা আমাদেব চোখে খুব অন্তুত মনে হয় না। কারণ, আমি এই জিনিস স্থাক্সনি ও জার্মানীর অনেক অংশে দেখেছি। সেখানে কোনও মানুষকে সমাধি দানের প্রাক্কালে প্রার্থনার সময় মৃতদেহটিকে শবাধাবে পুরোপুরি শায়িত রাখা হয় এবং তা উন্মৃক্ত থাকে। তখন এর ঘুই পাশে সমবেত ব্যক্তিরা অনবরত পাখার বাতাস করতে থাকেন। এরকমটি হয় গ্রীম্মকালে। মৃতদেহের উপরে মাছি বসতে না পারে তার জন্মেই এই ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তিব অবস্থাও তখন দেববিগ্রহের মত। কোনও কিছু অনুভব করার শক্তি থাকে না।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আমি গোলকুণ্ডা থেকে সুরাটের রাস্তায় যথন ছিলাম তথন আমার সংগে ছিলেন এম্. ए. আর্দিলিয়র। এঁর কথা আমি অহ্যত্রও বলেছি। সেই যাত্রা পথে আমরা দৌলতাবাদের নিকট হ'হাজারেরও অধিক-সংখ্যক নরনারী ও শিশুকে এইভাবে দলবদ্ধ হয়ে যেতে দেখেছিলাম। তারা এসেছিলেন তট্টা থেকে। তাদের সংগে ছিল দেববিগ্রহ। চমংকার একটি পাল্কীতে বিগ্রহটিকে বসিয়ে তাঁরা চলেছিলেন তিরুপতির শ্রেষ্ঠ মন্দিরাভিমুখে। মূর্তিটিকে বসানো হয়েছিল টুক্টুকে লাল মথমলের উপরে। তার দেহাবরণ ও বালিশ সেই একই মখমলের। পাল্কী বহনের দণ্ডাদিও সোনালী-রূপালী কাজ করা কিংখাবে স্বোড়া। ত্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনও জাতির লোক তার কাছে যেতে বা স্পর্শ করতে পারেন না। আমরা সেই দীর্ঘ শোভাষাত্রাকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম। সেই বেচারা লোকগুলির অন্ধবিশ্বাস দেখে গভীর সহানুভূতি না হয়ে পারে না।

# অধ্যায় চৌদ্দ

#### ভারতীর হিন্দুদের বিভিন্ন আচরণ পদ্ধতি

জ্যোতিবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান অপরিসীম। তারা জনসমাজকে সূর্য ও চল্রে গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিহ্যদ্বাণী শোনাতে পারেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জ্বাই বেলা ১টার সময় বাংলা রাজ্যের পাটনা সহরে সূর্য গ্রহণ দৃশ্যমান হয়েছিল। একটি বিষয় দেখতে ভারি চমংকার লাগে যখন গ্রহণের সময় অগণিত সংখ্যক নরনারী ও শিশু নানা অঞ্চল থেকে গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। এই স্নানপর্ব শুরু হয় 'গ্রহণ' দর্শনের তিনদিন আগে থেকে। সেই সময় তারা দিবারাত্র নদীরতীরেই বাস করেন। নদীতে যে কুমীর ও মাছ আছে তাদের দেবার জন্ম ভাত, হুধ ও নানা মিষ্ট দ্রব্য নিয়ে আসেন। ব্যাহ্মণরা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের শুভ সময় ঘোষণা করলে হিন্দুরা সেই নিদিষ্ট সময়ে বাড়ীর যাবতীয় মৃংপাত্র ভেক্তে ফেলে দেন। একটি মাটির বাসনও আন্ত রাখেন না। তার ফলে সহরে অভুত একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি রাহ্মণের একখানি করে মন্ত্রতন্ত্রের বই আছে। সেই পুস্তকে প্রচুর বৃত্ত, অর্থবৃত্ত, চতুদ্ধোণ, ত্রিভূজ এবং আরও নানা প্রকার নক্সাদি অংকিত থাকে। তাঁরা মাটিতেও বিচিত্র নক্সা অংকন করেন। সেই শুভ সময় আসর হলে তাঁরা সমবেতভাবে চীংকার করে গঙ্গাবক্ষে খাদ্য নিক্ষেপ করার নির্দেশ দান করেন। আমাদের দেশের করতালের মত ধাতৃতে গড়া কাঁসর ও তার সংগে ঢাক ও ঘণ্টা বাজিয়ে ভয়ংকর কোলাহল সৃষ্টি করেন। করতাল হাতে নিয়ে এরা একে অপরের সংগে ঠুকে ঠুকে বাজান। খাদ্য নিক্ষেপ হয়ে গেলে সকলে মিলে স্নান শুরু করেন। যতক্ষণ 'গ্রহণ' শেষ না হয় ততক্ষণ স্নান করেন। বর্ষা ঋতু অন্তে গঙ্গার জল যখন স্বভাবতঃই নীচে নেমে যায় তখনই সাধারণতঃ 'গ্রহণ' হয়। বর্ষাকাল স্থায়ী হয় জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত। তখন নদীর জলও এত বেড়ে যায় যে নদী বক্ষের বিস্তার হয় অনেকখানি। 'গ্রহণের' সময় জলের এপাশে ওপাশে কেবল মানুষের মাথাই চোঝে পড়ে। তালাক্সাদের দেখা যায় নদীতীরে জমিতে বঙ্গে তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধনী শৈঠিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষমান।

রান সমাপন করে তাঁরা শরীর রোঁদ্রে গুকোয়। তারপর শুকনো কাপড়ে দেহের মধ্য অংশ আবৃত করেন। সব শেষে তাঁরা আসনে বসেন। সেখানে ধনী হিন্দুরা প্রচুর দানাশস্য, চাল, সবরকম আনাজ, তরকারী, দুধ, ঘি, চিনি ও ময়দা এনে জড় করেন। প্রতিটি আসনের সামনে পাঁচ ছয় ফুট আয়তনের চড়ুয়োণ একটি জায়গা বেশ পরিচছয়ভাবে তৈরী করা হয়। সেখানে একটি হলদে রঙ্-এর পাত্রে গোমর গুলে তা ছড়িয়ে দেবার নিয়ম। এর কারণ, ওখানে আগুন জালালে পিঁপড়ে ও পোকা মাকড় এসে পুড়ে না মরেনা সম্ভব হলে কাঠ না পুড়িয়েই কাজ চালানোর চেইটা চলে। রামার জক্ষে তারা সাধারণতঃ শুকনো গোময় ( ঘুটে ) ব্যবহার করেন। যখন কাঠ জালাতে বাধ্য হন তখন খুব সতর্কতার সংগে দেখে নিতে হয় যে তার মধ্যে কোনোও পোকা মাকড় বা ডিম না থাকে। এরও কারণ সেই প্রাণী হত্যার ভীতি।

তাঁরা মনে করেন যে মানবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির ফলে হয়ত তাঁদের আত্মীয় বন্ধুরা কোনও নিম পর্যায়ের প্রাণী অর্থাং পোকা ও কীটের দেহ ধারণ করতে পারেন। তাহলে এই প্রকারে তাদের দেহ ভত্মীভূত হয়ে যাবে। সেই অতি পরিচ্ছন ও পরিপাটি স্থানটিতে তাঁরা নানা প্রকার নক্সাচিহ্ন, যেমন—
বিভূজ, অর্ধবিভূজ, ডিম্বাকার'; অর্ধডিম্ব প্রভৃতি খডিচূর্ণ দ্বারা অংকন করেন। প্রতিটি নক্সাতে হই তিন টুকবো কাঠের সংগে সামান্ত গোময় রাখেন। তাও তারা অতি উত্তমরূপে ঘসামাজা করে দেখেন যে তাতে কোনও কীট-পোকা আছে কিনা। সেই কাঠ ও ডাল পালার উপরে রাখা হয় গম, চাল, তরকারী ইত্যাদি ও অন্যান্ত খাদ্য দ্বা। অবশেষে তাতে যথেই বি ঢেলে অগ্নি সংযোগ করার নিয়ম। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার থাকার আকৃতি দেখে তাঁরা স্থির করেন ধে সেই বছরে দেশে শস্কাদি কিরূপ উৎপন্ন হছে।

মার্চ মাসের পূর্ণিমাতে সর্পাকার একটি- মূর্তির জন্মে ভাবগন্ত র একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমি এই ভারত ভ্রমণের বৃস্তান্তের প্রথম ভাগে তার উল্লেখ করেছি। উৎসবটি নয়দিন চলে। সেই সময় মনুষ্ঠসমাজ ও পশুরা নিক্রিয় থাকে। পশুশ্রেণীর অধিকাংশকে সাজানো হয় তাদের চোখের চারদিকে সিছুঁরের বৃত্তাদি অংকন করে। শিংগুলিকেও রঞ্জিত করার নিয়ম। যেক্কেত্রে পশুশ্রীতির মাত্রা বেশী সেখানে চক্চকে কোনও ধাতুর পাত বা ঝলমলে কাশড় সজ্জা অলঙ্করণের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন প্রভাতে বিগ্রহের পূজার্চনা চলে। বালিকারা তাঁকে ঘিরে প্রায় একছন্টা বাঁশী ও

ঢাকের সংগে নৃত্য করে। সবশেষে সকলে মিলে ভোজন পর্ব সমাধা করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দ-উংসব চালিয়ে দ্বিতীয় দফায় আবার মৃতির পূজা হয়। ও নৃত্যাদি চলে।

হিন্দু সমাজে উত্তেজক কোনও পানীয় গ্রহণের রেওয়াজ নেই। তাহলেও এই উৎসবটির সময় তারা 'তাড়ি' ( তাল রসের সুরা ) পান করেন। বড় বড় রাজপথের অনেক দ্রে গ্রামাঞ্চলে এই জিনিস থেকে একরকম আরক তৈরী হয়। মুসলমান সুবাদার কিন্তু তা তৈরী করার অনুমতি দান করেন না। এমনকি পারস্থ ও অশ্ব স্থান থেকে আমদানী করেও মদ্য বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের নিয়ম নেই।

সুরাসার বা আসব তৈরীর নিয়ম এই ঃ বড় বড় সব মাটির জালা থাকে। জালার অভ্যন্তর ভাগ পালিশ করা ও চক্চকে। পাত্তপ্তলি নানা ভিন্ন আকারের। তার এক একটিতে প্রচুর তাড়ি ধরে। ওর মধ্যে পঞ্চাশ ঘাট পাউও পর্যন্ত গুড় জমা করা হয়। এই জিনিসটা দেখতে ঠিক হলদে মোমের মত। সংগে আইরও দেওয়া হয় প্রায় বিশ পাউও ওজনের একপ্রকার কাঁটা গাছের বাকল। ইউরোপে চামড়া প্রস্তুতকারকরা চামড়াকে পাকা করার কাজে যে জিনিস ব্যবহার করেন তা ঠিক সেইরকম। এই বাকল দিলে তাড়ি গেঁজে ওঠে ও বিশেষ উত্তেজক হয় এবং মিন্টি ভাব (ওড়ের) অয়ে পরিণত হয়।

এরপর সমস্ত জিনিসটাকে চোলাই করা হয়। চোলাই করার পাত্রে ছোট এক থলে লবক্স বা তিনচার মুঠো মোরী অথবা জৈত্রী নিক্ষেপ করা হয়। এই সুরাসারকে যে কোনও মাত্রায় উত্তেজক করে তোলা যায়। একদিন আমার ইচ্ছে হোল নিজের জন্যে কিছু মদ চোলাই করা যাক। তথন দশটি বোতলে তা জমা করি। বোতলগুলি ছিল খুব মোটা কাচের। তা এসেছিল ইংলও থেকে। এর এক একটিতে প্যারিসের ওজনে চার পিন্ট ধরতো। মদ্য রাখার উপযুক্ত জিনিসই। কিছু রাত্রে বোতলগুলির মধ্যে সেই সুরা ফেনায়িত হয়ে উঠলো। প্রাতঃকালে দেখি সুরার উত্তেজনায় সমস্ত বোতলের গায়ে ফাটল ধরেছে।

১৬৪২ খৃফ্টাব্দে আমি একবার আগ্রায় ছিলাম। তখন একটি অভুত ঘটনা ঘটেছিল। বলদাস নামে জনৈক হিন্দু ওলন্দাজ কুঠাতে দালালের কাজ করতেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর। তিনি সংবাদ পেলেন যে মথুরার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। তখুনি তিনি ওলন্দাজ ফাাস্টরীর অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন তাঁর হিসেবপত্র বুবে নেবার জন্যে। এর কারণ বললেন যে তাঁদের মুখ্য পুরোহিত লোকান্ডরিত হয়েছেন। স্বতরাং তিনিও মৃত্যু বরণ করবেন যাতে পরক্লোকে গিয়ে তিনি পুরোহিতের সেবা করতে পারেন। তাঁর হিসেবপত্র পরীক্ষা শেষ হলে তিনি একটি গাড়ীতে উঠলেন। কিছু আত্মীয় রজন তাঁর সংগী হলেন। পুরোহিতের মৃত্যু সংবাদ পৌছবার পরে তিনি আর কোনও খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেননি। সুতরাং পথিমধ্যেই তাঁর অনাহারজনিত হুর্বলতায় মৃত্যু ঘটে।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যখন তারা হাই তোলেন তখন নিজেদের আংগুলের মাধ্যমে তুড়ি দিয়ে চলেন। আর তংসংগে 'জয় নারায়ণ' ধ্বনি করতে থাকেন। এর অর্থ হচ্ছে নারায়ণকে শ্মরণ করা। তিনি হলেন হিন্দুদের প্রধান দেব মণ্ডলের একজন। তুডি দিয়ে শব্দ সঞ্চয়ের কারণ হোল যে হাই তোলার সময় তার দেহে কোন প্রেতাত্মা বা অমঙ্গলকর কিছু প্রবেশ করতে না পারে।

আমি একবার সুরাটে ছিলাম ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে। তখন জনৈক রাজপুত সৈন্দ্রের অশ্বোপরি হ'তিন খণ্ড কাপড় ছিল। তাকে স্থানীয় গভর্ণরের কাছে নিয়ে আসা হোল সেই কাপড়ের শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে। রাজপুতটি দৃচ্ রবের সাহসের সংগে গভর্ণরকে প্রশ্ন করলেন যে, যে সৈনিক সারা জীবন রাজাকে সেবা করে চলেছেন, তাকে কি আজ হ'তিন খণ্ড অতি সামাশ্য সৃতী কাপড়ের জন্মে শুল্ক দিতে হবে? সে কাপড়ের দাম চার পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। আর তিনি তা সংগ্রহ করেছিলেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটানোর জন্মেই।

গভর্ণর তথন উত্তেজিত হয়ে তাকে পতিতার পুত্র বলে গালি দিলেন। তংসংগে তিনি আরও বললেন যে তিনি যদি রাজার ছেলেও হতেন তাহলেও শুক্র দান থেকে রেহাই পেতেন না। সৈশুটি গভর্ণরের গালি ও কথাবার্তা শুনে এমন ভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন যে মনে হোল যেন তিনি পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবার জন্মেই প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা হোল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি গভর্ণরের কাছে গিয়ে ছুরিকা বের করে তাঁকে সাত আটটি আঘাত হানলেন তাঁর পেটের উপরে। ফলে তাঁর মৃত্যু হোল। কিন্তু পরে আবার গভর্পরের অনুচরর্ক সৈনিকটির দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

প্রকৃত ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে এই সকল হিন্দুরা একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান বটে, কিন্তু তাহলেও তারা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা ব্যাপারে বিশেষ নীতিপরায়ণ দ বিবাহিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত । অন্থা কদাচিং ঘটে। এই বিষয়ে বিশেষ অস্বাভাবিক রকমের কোনও অপরাধের কথা কখনই শোনা যায় না। এদের সমাজে সাত আট বছর বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেবার প্রথা। এর কারণ, তারা কোন অস্থায় কার্যে লিপ্ত হতে না পারে। তাদের বিবাহ পদ্ধতির কিছু বিবরণ সংক্ষেপে দেয়া আনক—

বিবাহের দিন সন্ধ্যা সমাগমে বর তার আত্মীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে, কণের পিত্রালয়ে যান। তার সংগে থাকে হুই ইঞ্চি ঘন মানের একজোড়া 'মল'। উহার ভিতরাংশ ফাঁপা। একটি খিল দিয়ে মুখ আটকানো। সহজেই খুলে ফাঁকা করা যায়। পাত্র পক্ষের সংগতি অনুসারে এ জিনিস সোনা, রূপা, পিতল ও টিন দিয়ে তৈরী হয়। দরিদ্রতমরা করান দস্তা দিয়ে। বর কণের পিতার গৃহে পোঁছে এক একটি মল মেয়েটির পায়ে পরিয়ে দেবেন। এর অর্থ তার পায়ে বেড়ি দিয়ে ভাকে চিরকালের জন্মে বেঁধে ফেললেন আর কি! পরদিন বরের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হয়। তখন বর বধ্র সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমাগম হয়ে থাকে। সেদিন বেলা তিনটের সময় নবোঢ়াকে পতিগৃহে আনার নিয়ম। অনেক ত্রাহ্মণ প্রাহিত সেখানে উপস্থিত খাকেন।

যিনি প্রধান পুরোহিত তিনি বরের মাথাটি কণের মাথার কাছে টেনে নিয়ে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। আর উভ্যের শরীরে ও মাথায় পবিত্র শাস্তি বারি সিঞ্চন করেন। এরপর একখানি থালা বা বড় একটি শাল পাডায় করে নানা রকম খাদ্য বস্তু ও সৃতী বস্ত্রাদি আনা হয়। তখন ব্রাহ্মণ বরকে প্রশ্ন করেন যে ঈশ্বর এই যে খাদ্য সম্ভার দিয়েছেন, তিনি তা স্ত্রীর সংগে ভাগ করে গ্রহণ করবেন কিনা এবং পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন দারা তাকে প্রতিপালন করবেন কিনা।

বর সে বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলে সমবেত অতিথিত্বন্দ খাদ্য গ্রহণ করতে বসবেন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আসনে। বরপক্ষের অর্থ সংগতি ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ উৎসবে জাকজমক ও ব্যয় বাহুল্যের মাত্রা ধার্য হয়। বর বসেন হাতীর পিঠে। বধু আসেন গাড়ী বা পাল্কীতে চড়ে। সংগীদের

প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে মশাল। বরপক্ষ এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় শাসক ও বন্ধুমহলের সন্ত্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যত সংখ্যক সন্তব হাতী সংগ্রহ করেন। তথ্যতীত সুদর্শন অশ্বসমূহও সংগ্রহ করা হয়। রাত্রির কতকাংশ তারা ঘুরে বেড়ান এবং বাজী পোড়ান রান্তা ঘাট ও মুক্ত প্রাঙ্গণ। কিন্তু বেশী অর্থ ব্যয় হয় গঙ্গার জল সংগ্রহ ব্যাপারে। কারণ, অনেকে হয়ত গঙ্গানদী থেকে তিন চারশত মাইল দূরে বাস করেন। অথচ এই জল অতি পবিত্ররূপে বিবেচিত এবং বিশেষ ধর্মীয়ভাবে উদ্ধৃদ্ধ হয়েই তা পানকরেন। সেই জল বহন করে নিয়ে আসবেন ব্যক্ষণরা। অনেক সমন্ত মাটির পাত্রে করে অতি দূর দূরান্তে নিয়ে যেতে হয়। পাত্রগুলির অভ্যন্তর ভাগ পালিশ করা।

মহনীয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পাত্রগুলি উৎকৃষ্ট ও স্বচ্ছতম জলে পূর্ণ করে দেন স্বহস্তে। পরে পাত্রগুলির মুখবদ্ধ করে তিনি স্বহস্তে তাঁর নিজের সীলমোহর বসিয়ে দেন। আমি পূর্বেও বলেছি, এই জল অতিথিদের পান করতে দেবার প্রথা ভোজন পর্বের অন্তে, তার পূর্বে নয়। প্রতিটি অভ্যাগতকে তিন চার গ্লাস জল দানের নিয়ম। বরপক্ষ যদি আরও বেলী জলের ব্যবস্থা করেন তাহলে বুঝতে হবে তারা অধিকতর সদাশয় ও উন্নত পর্যায়ের লোক। এই পবিত্র বারি বহু দূর স্থান থেকে আনতে হয় বলে মুখ্য পুরোহিত পাঁত্র পিছু কর বা শুল্ক ধার্য করেন। পাত্রগুলি গোলাকার এবং একটিতে এক বালতি মত জল ধরে। এক একটি বিবাহ উৎসবে ছ-তিন হাজার টাকা ব্যয় হয় এই জল সংগ্রহ করে সকলকে পান করানোর জন্যে।

আমার বাংলাদেশে অবস্থানের সময় এক ৮ই এপ্রিল মালদহ সহরে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে একটি অত্যন্তুত ধর্মানুষ্ঠান হয়েছিল। হিন্দুদের অধিকাংশ সহর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে গাছের ডালে অনেক্গুলি লোহার বঁড়শির মত জিনিস ঝুলিয়ে দিলেন। সেই বঁড়শিডে অনেক সাধারণ লোক নিজেদের দেহ বিদ্ধ করালেন। কতকলোকের দেহ বিদ্ধ হোল পাশ ধরে, বাকি অনেকের হোল পিঠের মাঝখানে। বঁড়শির বাঁটা তাদের শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ফলে তাদের শরীরগুলি ঝুলে পড়লো। কতকপ্রলো সেইভাবে এক ঘন্টা ঝুলে থাকলেন, অনেকে ফু-ঘন্টাও থাকেন। তারপরে তারা নেমে পড়তে বাধ্য হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেটে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহাংশ থেকে কোনও রক্ত করণ

হয় না। বঁড় শির কাঁটাতেও কোনও রক্ত চিহ্ন দেখা যায় না। বাহ্মণদের প্রদত্ত ওয়ুধে সেই ক্ষত হু'দিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

এই উৎসব পর্বে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যারা সৃক্ষাগ্র লোহ শলাকায় তৈরী শয্যায় শয়ন করেন। সেই শলাকা তাদের দেহের মাংস ভেদ করে অনেকখানি ভেতরে চলে যায়। এই চুই প্রকার দৈহিক কৃচ্ছ সাধনায় যারা ব্যাপৃত হন তাদের জ্বে আত্মীয় স্থজনরা উপহার স্বরপ নিয়ে আসেন পান, টাকা এবং সৃতী বস্ত্র। ত্রত উদ্যাপনান্তে ত্রতীরা সেই উপহার রাজি গ্রহণ করে পরে তা আবার দরিদ্রেদ্র বিতরণ করে দেন। তা দিয়ে নিজেরা কোন রকম লাভবান হতে চান না। আমি কয়েকজন ত্রতীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন তাঁরা সেই কইট স্থীকার করেন। তহতরে তাঁরা বলেছিলেন যে সেই প্রথম মানবাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই একাজ করা হয়। আমাদের মত এঁরাও তাঁকে আদম নামে অভিহিত করেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের মে-মাসে আমি গঙ্গাতীরে আর একটি অন্তুত কৃচ্ছ সাধনের ঘটন; দেখেছিলাম। নদীতটে অতি চমংকার পরিচ্ছন্ন একটি জায়গা তৈরী হোল। তত্বপরি জনৈক হতভাগ্য হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল এইভাবে। দিনভোর তাকে কেবল হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উচু হয়ে মাটি চুম্বন করতে হবে তিন তিন বার। তারপর তিনি উঠবেন। আবার পূর্ববং করবেন। কিন্তু কথনও বাকি দেহ ভূমি স্পর্শ করবে না। যখন তিনি উঠবেন তখন ডান পা থানি উপরে তুলে বা-পাটির উপরে ভর দিতে হবে। শুরুপক্ষে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাদ্য পানীয় গ্রহণের পূর্বে উক্ত ভঙ্গীতে পরপর পঞ্চাশবার তাকে তা করতে হয়। তাহলে ভূমি চুম্বন চলে দেড়শতবার। ব্রাহ্মণরা তাকে এই শান্তি ভোগ করার বিধান দিয়েছিলেন তার কারণ হোল তার গৃহে একটি গাভীর মৃত্যু হয়েছিল। নিয়ম মত তিনি গাভীটির মৃত্যুকালে ওটিকে জলাশয়ের ধারে নিয়ে যেতে পারেন নি স্নান করানোর জন্যে।

আরও একটি অন্তুত রীতি আছে। কোনও হিন্দুর যদি একটি মুদ্রা বা সামাশ্য কিছু সোনা হারিয়ে যায়, তা ভুলবশতঃই হোক, বা চুরি হয়ে যাক— যা হারাবে তার সমপরিমাণ সেই জিনিস তাকে দিতে হবে মুখ্য পুরোহিতকে। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে তার সমগোত্রীয় সমাজ থেকে তাকে অপমান করে বহিষ্কার করে দেবে। এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ মানুযকে সতর্ক হতে শিক্ষা দান। গঙ্গানদীর ওপারে আরও উত্তর অঞ্চলে নগর কোট পর্বত শ্রেণীতে ত্ব'তিনজন রাজা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রজাপুঞ্জের দ্বায় ঈশ্বর বা প্রেতাদ্মা,
কোনটিতেই বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট গ্রন্থ আছে যার মধ্যে
তাদের জন্মে নির্দিষ্ট ধর্মনীতি ও বাণী বিধৃত আছে। তা নিরর্থক তত্ত্ব।
সেই ধর্মাদর্শের প্রবর্তক হলেন বৃদ্ধদেব। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তিনি কোনও
ফুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। নগর কোট পার্বত্য প্রদেশের রাজারা
মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ সামস্ত। এরা তাঁকে কর দান করেন।

অবশেষে আমার শেষ কথা বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত করবো। তা হচ্ছে যে মালাবারি পুরুষ সমাজ সাধারণতঃ স্বত্নে তাদের বা-হাতের নখ রাখেন। মাথার চুল রাখেন তারা মেয়েদের মত লম্বা করে। সেই নখ কখনও আধ আংগুল লম্বা হয়। নখ দিয়ে তারা চুল আঁচড়ানোর কাজ চালান। আর কিছু তাদের নেই। বা-হাত দিয়ে তারা যাবতীয় অপবিত্র কাজ করেন। অতএব কখনও তারা বা-হাত মুখে ছোঁয়ান না। কোন খালও সেই হাতে ধরেন না বা গ্রহণ করেন না। খাল ব্যাপারে একমাত্র দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার চলে। আমি অতঃপর মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব সীমানার ওধারে যে সকল রাজ্য আছে তাদের সম্বন্ধে এবং দেখানে আমার ভ্রমণ যাত্রার কথা কিছু বলবো। রাজ্যগুলি হচ্ছে—ভূটান, টিপরা (ত্রিপুরা?), আসাম ও খাম। এই সকল দেশ সম্বন্ধে আমাদের অর্থাং ইউরোপীয়দের বিশেষ কোনও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। আমি টনকিন্ বাজ্য সম্বন্ধেও কিছু বলবো। তবে আমার জানা ছিল না যে হু'জন গ্রন্থকার এই বিষয়টি নিয়ে হুইখণ্ড গ্রন্থ লিখেছেন।

# অধ্যায় পনের

ভূটান রাজ্যের কথা: এই দেশ থেকেই কল্পরী মুগনাভি, রেউ চিনি ও পশম আমদানী হয়।

ভূটান রাজ্য অতি সুবিস্তির্ণ। অদাবিধ তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা বা অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হয়নি। আমি কয়েকবার ভারত ভ্রমণকালে এ সম্বন্ধ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি তা ভূটানবাসী যারা এদেশে ব্যবসা করতে আসেন তাদের কাছ থেকে। তার মধ্যেও আমি বেশী জানতে সক্ষম হয়েছি আমার শেষ যাত্রাকালে। তথন আমি পাটনাতে ছিলাম। পাটনা বাংলা সুবার সুবৃহৎ সহর। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্মে প্রসিদ্ধ। আমার পাটনায় অবস্থান কাপে ভূটানী ব্যবসায়ীরা ওখানে আসতেন মুগনাভি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। আমি তথন সেখানে ছিলাম ভূ'মাস। আমি প্রায় ছাব্বিশ হাজার টাকা মূল্যের কন্তুরী কিনেছিলাম। তার জন্মে ভারতে ও ইউরোপে যদি আমদানী শুল্ক দিতে না হোত, তাহলে প্রচুর লাভ করা যেত।

সর্বোৎকৃষ্ট রেউ চিনিও আসে ভুটান থেকে। এদেশে আরও এমন সব গাছ ও বীজ জন্মায় যা থেকে নানা প্রকার ওষুধ তৈরী হতে পারে। চমৎকার সব পশমও আসে ওখান থেকে। রেউচিনির ব্যাপারে যথেষ্ট ঝুঁকি ও দায়িত্ব আছে। যে পথ ধরেই যাতায়াত করা যাক না কেন, গাড়ীতেই প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা। কারণ কাবুলের দিকে উত্তর মুখো চললে ঠাণ্ডাতে তা নফ্ট হয়। আবার দক্ষিণ দিকের রাস্তাধরে এগোলে যেমন দীর্ঘ পথ, তেমনি বর্ষার জন্মে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর কোনও পণা দ্রব্য নেই, যা এইভাবে নফ্ট হয় বা যার জন্যে এত বেশী যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

কস্তরী মৃগনাভি প্রসংগে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীরা গ্রীষ্মকালে এই জিনিস দিয়ে কোনও লাভ করতে পারেন না। কারণ, তখন তা শুকিয়ে ওজনে হ্রাস পায়। এই জিনিসটির জন্মে গোরক্ষপুরে সাধারণতঃ শতকরা পঁচিশ ভাগ শুল্ক দিতে হয়। গোরক্ষপুর ভূটান ও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থান। তবে স্থানটি শেষ সীমানা থেকে সাত আট ক্রোশ দূরে। ওখানে পৌছেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শুল্ক বিভাগীয় কর্মীদের কাছে যান। তাঁদের জানাভে হয় যে এরা ভুটান অভিমুখে চলেছেন। তাদের কেউ কিনবেন কস্তরী, কেউ আনবেন রেউচিনি। এই বাবদে তারা কত টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত; তাও ওখানে জানাতে হবে। শুল্ক বিভাগ তখন তাদের খাতা পত্রে ব্যবসায়ীদের নাম ধাম লিখে রাখবেন। ব্যবসায়ীরা শতকরা পঁচিশ ভাগ দেয় শুল্কের পরিবর্তে সাত আট ভাগ দিতে সম্মত হন এবং বিভাগীয় কর্মচারী বা কাজীর কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র নিয়ে যান যাতে ফেরার পথে পুনরায় তাদের টাকা দিতে আর কেউ বলতে না পারেন। যদি এমন হয় যে তারা শুল্ক বিভাগের উত্তম সুযোগ সুবিধা পেলেন না, তাহলে ব্যবসায়ীরা অশ্য রাস্তাধরে যাবার ব্যবস্থা করেন। তবে সে রাস্তা যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি ত্বর্গম। কাবণ, পর্বতশ্রেণী প্রায় সর্বদাই তুযারাচ্ছর থাকে। আর সমতল খণ্ডে বিরাট মক্রময় অঞ্চল পার হয়ে এগোতে হয়।

যাত্রীদের ৬০° ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত উচ্চে আরোহণ করা প্রয়োজন হয়। তারপর তারা পশ্চিমদিকে কাবুলের পথে অগ্রসর হবেন। সে জায়গাটি 
ত০° ডিগ্রীতে অবস্থিত। কাবুল সহরে গিয়েই দলবদ্ধ যাত্রীরা ত্ব-ভাগে বিভক্ত হন। একটি দল যান বল্খ্-এ, আর দ্বিতীয়টি রহং তার্তারী অভিমুখে যাত্রা করেন। শোষোক্ত স্থানটিতে ভুটানগত বণিকগণ তাদের জিনিসপত্রের সংগে বিনিময় মাধ্যমে গ্রহণ করেন ঘোড়া, থচ্চর ও উটের বহর। কারণ ভুটানে বড় টাকার অভাব। তারপরে তার্তারীগণ তাদের সেই মালপত্র নিয়ে হলে যান পারস্থ দেশে। সেখান থেকে যান অর্দবিল তারিজে। এই কারণেই ইউরোপীয়দের ধারণা যে রেউচিনি ও বীক্ষ আসে তার্তারি থেকে। বেড়াচিনি তার্তারি থেকে আমদানী হয় ঠিকই; কিন্তু তা ভুটানে উৎপর জিনিসের মত উৎকৃষ্ট নয়। তার্তারীর রেউচিনি বিষাক্ত, তেমনি আবার ভেতরে ভেতরে নইট হয়ে যায়।

তার্তারগণ নানারকম কাপড়ের ব্যবসা করেন। প্রথমতঃ তাব্রিজ ও অর্দবিলে উৎপন্ন সন্তাদামের রেশমী কাপড় তারা পারস্ত থেকে নিয়ে যান। এছাড়া ইউরোপের আমদানী বিলিতী ও ওলন্দাজী বস্ত্র যা আর্মোনিয়রা কনন্টান্টিনোপল ও স্মার্ণা থেকে আনেন তা নিয়েও ব্যবসা চালান। ভূটান ও কাবুলের ব্যবসায়ী যারা কান্দাহার ও ইস্পাহানে যান তারা সাধারণতঃ সেখানকার প্রবাল দানা, হলদে অম্বর পাথর, ল্যাপিসের মালা নিয়ে আসেন। মূলতান, লাহোর ও আগ্রা অমণ করে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা সৃতী কাপড়, নীল ও প্রচুর কর্বেলিয় প্রবং স্ফটিক দানা নিয়ে যান। শেষ পর্যায়ে যারা

গোরক্ষপুরের রাস্তা ধরে ফিরে যান, তাদের শুদ্ধ বিভাগের সংগে একটা বোঝা পড়া থাকে যে তারা পাটনা ও ঢাকা থেকে প্রবাল, হলদে অম্বর, কচ্ছপের খোলার বালা এবং আরও নানা সামুদ্রিক শদ্ধ ও জীবজন্তর খোলা সংগ্রহ করবেন। সেই সকল জিনিস নানা আকারের—গোলাল, ঢৌকো এবং বিভিন্ন মূলোর।

আমি যখন পাটনায় ছিলাম তখন চারজন আর্মেনিয়ানের সংগে দেখা হয়েছিল। তারা তৎপূর্বে ভূটান রাজ্য ভ্রমণ করে এসেছেন। তাঁরা মূলতঃ এসেঁছিলেন ডানজিগ্রথেকে। সেখানে প্রচুর হলদে অন্বর পাথরের মূর্তি তৈরী হোতে। মূর্তিগুলি নানা প্রকার জীবজন্ত ও দৈত্যদানবের। তাঁরা সেই জিনিস ভূটানের রাজার কাছে নিয়ে চলেছিলেন তাঁর দেশের মন্দিরে সংরক্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে। ভূটানের বাজাও তাঁর দেশবাসীর লায় অতি মাত্রায় পৌওলিক। আর্মেনিয়রা যেখানে টাকা আয় কবাব স্থাগ পান সেখানে পৌতলিক ধর্মানুষ্ঠানের জল্মেও উপাদান সরবরাহ কবতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না।

এই প্রসংগে তাঁরা আমাকে বললেন যে রাজা তাঁদের একটি মূর্ভির অর্জার দিয়েছেন। সেটি তাঁরা নির্মাণ করিয়ে দিতে পারলে লাভের অংক বেশ মোটা হবে। মূর্তিটি হবে দানবাকৃতি। ছয়টি শিং, চারটি কান ও চারটি হাত থাকবে তার। প্রতি হাতে আংগুল থাকবে ছয়টি করে। সেটি তৈরী হবে হলদে অম্বর পাথরে। কিন্তু আর্মেনিয়রা তার জত্যে উপযুক্ত সাইজের বৃহৎ খণ্ড অম্বর সংগ্রহ করতে পারেনিন। আমার মনে হয়েছিল যে তাঁদের হাতে টাকাও ছিল না। তাঁদের অবস্থা দেখেও মনে হয়নি যে তেমন কিছু অর্থ সম্থল ছিল। তবে এও ঠিক যে এঁদের মত সাধারণ লোকদের পক্ষে পৌত্রলিক ধর্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত মূর্তি প্রতিমা সরবরাহ করাও সহজ্ব কাজ নয়।

পাটনা থেকে ভুটান রাজ্যে যাবার সময় যে রাস্তা অবজ্ঞ অতিক্রম করতে হয় সে সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। যাত্রীদলকে সেই রাস্তায় তিন মাস কাটাতে হয়। তারা সাধারণতঃ ডিসেম্বরের শেষভাগে পাটনা ত্যাগ করেন এবং আটদিনের পরে গোরক্ষপুরে পৌছান। আমি ইভিপুর্বেও বলেছি যে এইটিই হোল সেদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানায় শেষ সহর। যদিকরা তাদের যাত্রাপথের কতকাংশে প্রয়োজনীয় খালাদি ওখানেই সংগ্রহ করেন। গোরক্ষপুর ও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হোল আট নয় দিনের যাত্রাপথ। তখন যাত্রীদের বিশেষ কইটভোগ করতে হয়। কারণ সমগ্র অঞ্চলটি বনময়। প্রচুর বহু হস্তী অধ্যৃষিত স্থান। ব্যবসায়ীদের রাত্রিতে নিদ্রা যাবার উপায় নেই। সারারাত তাঁদের জেগে কাটাতে হয়। আর অগ্নিকৃণ্ড জেলে ছোট বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করতে হয় পশু প্রাণীদের ভীতি উৎপাদনের জল্যে। হাতীর চলা ফেবা করে নিঃশব্দে। ওরা যাত্রীদের অজ্ঞাতে নিঃসারে তাদের একেবারে কাছে এসে পড়ে। কিন্তু ওরা মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধনের জন্ম আসে না। ওদের উদ্দেশ্য খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ, তা বস্তা ভত্তি চাল, ময়দা, পাত্র পূর্ণ ঘৃত, যাই হোক তা নিয়ে চলে যাবে। এই জ্ঞাতীয় জ্ঞিনিস যাত্রীদের সংগে প্রচুর পরিমাণেই থাকে।

পাটনা থেকে এই সকল পার্বত্য প্রদেশে সাধারণ ভারতীয় শকট বা পালকী কিম্বা বলদ এবং উট ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ যাতায়াত করেন। ঘোডাগুলি এত ছোট যে একজন লোক পিঠে চাপলে তাব পা হুটি মাটি স্পর্শ করে। তবে ওরা খুব শক্ত ও সবল। কিন্তু চলে অতি ধীর পদক্ষেপে। এক নাগাড়ে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত রান্তা চলতে পারে। খাদ্য ও পানীয় তখন বেশী দরকার হয় না। এই ঘোড়ার কিছু সংখ্যকের প্রতিটির মূল্য হুইশত একুশ মুদ্রা পর্যন্ত হয়। পার্বত্য প্রদেশে যেতে হলে এই ধরণের যানবাহন ছাড়া গত্যন্তর নেই। অশু যা কিছু বহনকারী থাক না কেন, তা রেখে এগোতে হবে। কারণ, অনেক গিরিপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। তখন ছোট ঘোড়া ব্যতীত আর কিছু কাজে আসে না। অথচ ছোট ঘোড়া শক্তি-মান হলেও ওদের নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা অনেক সময় হুরুহ হয়ে ওঠে। এই কারণেই, আমি বলবো, সেই সুইচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করার জন্মে অশ্য রকম সুবিধাজনক কোনও পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

গোরক্ষপুরের পরে সাত আট ক্রোশ ব্যবধানে গিয়ে নেপালের রাজার.
রাজ্য পাওয়া যায়। এটি ভূটান রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। নেপাল
মুঘল সম্রাটের অধিনস্থ সামন্ত রাজ্য। নেপালের রাজা প্রতি বছর মুঘল
বাদশাকে একটি করে হাতী উপঢৌকন পাঠান। রাজা নেপাল সহরে
বাস করেন। দেশটিতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থকড়ির আমদানী স্বল্ধ। কেননা,
ছানটি পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ। যাত্রীরা উ চু পাহাড়ের পাদদেশে অধুনা

পরিচিত নগরকোটে পৌছলে নানা স্থান থেকে প্রচুর লোক ওখানে নেমে আসে। স্থানটি এত উঁচু ও সংকীর্ণ এবং তত্বপরি খাড়া ধরণের যে তা অতিক্রম করতে যাত্রীদের নয় দশ দিন সময় কেটে যায়। আরও উঁচু থেকে যারা নেমে আসেন, তাদের মধ্যে বেশীরভাগ নারী ও বালিকা। যাত্রীদলের সংগে কিছু লাভজনক কারবার করাই তাদের উদ্দেশ্য। মানুষ, মালপত্র ও খাদ্য সম্ভারকে তারা পাহাডের ওধারে বহন করে নেবার জ্বেশ্য প্রস্তুত থাকেন।

বহন করে নেবাব পদ্ধতি নিয়রপ। পাহাড়ী মহিলাদের কাঁথের সংগে আবদ্ধ থাকে একটি ফিতার মত জিনিস। সেই দডিটির সংগে তাদের পিঠে ঝোলানো থাকে গদীর মত বড একটি আসন। যিনি উপরে উঠতে চান, তিনি সেই আসনে বসবেন। তিনজ্বন মহিলা কুলি দফায় দফায় তাকে বয়ে নিমে যাবেন। তার মালপত্র ও খাদ্য দ্রব্য চাপানো হবে ছাপলের পিঠে। এক একটি ছাগল ১৫০ লিভর ওজনের মাল বহন করতে সক্ষম। যারা অতি সংক্ষীর্ণ ও হর্গম গিরি সংকটে তাদের অশ্ব সমূহকে নিয়ে যেতে চান তাদের জন্তগুলিকে দড়ি বেঁধে টেনে ভুলতে হবে। আমি পূর্বেও বলেছি যে এই কারণেই ও-দেশে ঘোড়ার চাহিদাও প্রয়োজনীয়তা কম। ঘোডাকে সকাল সন্ধ্যায় ত্বার খেতে দিতে হয়। প্রাতঃকালে আধসের ময়দা, এক পোয়া গুঁড় ও এক পোয়া মাখন একসংগে কিছু জলের সংগে মিশিয়ে ঘোডাকে খেতে দিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে কিছু মটর দানা বা ছোলা পিষে আধ ঘন্টা সময় জলে ভিজিয়ে রেখে খাওয়াবার প্রথা। সারাদিনে এই হোল ওদেব জন্ম নির্দিষ্ট খাদ্য। কুলী রমণীরা প্রতিটি মানুষকে বহন করে নেবার জন্মে এক একজন পারিশ্রমিক পায় ছুই টাকা। মালপত্র বহনের প্রতিটি ছাগল বা ভেডার জন্মেও তারা লাভ করে সেই একই হারে। অশ্ব নিয়ে যাবার ব্যয়ও তদনুরূপ।

পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে ভুটানে যাবার জন্ম বিভিন্ন রকম যানবাহন পাওয়া যায়—যেমন, বলদ, উট, ঘোড়া, এমনকি পালকীও। যারা একটু বেলী আরামে যেতে চান তাদের জন্মেই পালকীর ব্যবস্থা। দেশটি উত্তম। ওখানে প্রচুর দার্নাশস্ম, চাল, তরিতরকারী ও মদ্য উংপন্ন হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গ্রীষ্মকালে সৃতী বা শণের তৈরী কাপড়। নারী পুরুষ সকলের মাধাই আরুত থাকে বিলিতী ধরণের টুপি ছারা। টুপিগুলির সারা কিনার জুড়ে শ্বনর ছানার দাঁত বসানো থাকে। অলঙ্করণ হিসেবে। কচ্ছপের খোলার নানা আকারের খণ্ড বসিয়েও টুপিকে সাজানোর প্রথা আছে। ধনী ব্যক্তিরা টুপিতে প্রবাল, হলদে অম্বর পাথর বসান। ঋইসবরত্ব ও পাথর দিয়ে মেয়েরা গলার হারও তৈরী করেন। মেয়েদের মত পুরুষরাও বা-হাতে বালা পরেন কজ্জি থেকে কনুই পর্যন্ত। মেয়েদের বালা অভ্যন্ত সরু। আর পুরুষদের ব্যবহার যোগ্য যা তা প্রায় হুই আংগুল মত চওড়া। এরা গলায় রেশমের দড়ির শ্বায় একটি পরেন। তার সংগে ঝোলানো থাকে একটি প্রবাল দানা বা এক টুকরো হলদে অম্বর পাথর; না হয়তো শৃকর ছানার দাঁত। তা ঝোলানো থাকবে কোমর পর্যন্ত। তাদের কোমরের বা-দিকে লহরে লহরে ঝুলবে প্রবাল দানার ও অম্বর পাথরের মালা অথবা শুকর ছানার দাঁত।

এরা নেপালী হিন্দু হলেও সবরকম খাদ্য গ্রহণে অভ্যন্ত। তবে গোমাংস খান না। গাভীকে এরা মানব জাতির মাতা ও ধাত্রীরূপে পূজা করেন। বিবিধ আদ্মার প্রতি এরাও অনুরক্ত। এদের মধ্যে কিছু পরিমাণে চৈনিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। যেমন, আদ্মায় বন্ধুদের ভোজন করিয়ে ভোজপর্ব অন্তে এরাও হলদে অম্বর পোড়ান। তবে এরা চৈনিকদের মত অগ্নি উপাসনা করেন না। চীনদেশীয়রা ভোজ পর্বের পরে কেন অম্বর পোড়ান তার কারণ আমি অন্তত্র ব্যাখ্যা করেছি। এই কারণে এই জিনিসটি চীনদেশে খুব বিক্রী হয়। খণ্ড খণ্ড হলদে অপরিক্রুত অম্বর পাথর যা আকারে একটি বাদামের মত এবং রঙ বেশ পরিষ্কার ও উত্তম তা ভূটানী ব্যবসায়ীরা পাটনাতে প্রতি সের পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দরে ক্রয় করেন। অম্বর, তিমির চর্বি, কল্পরী, প্রবাল, রেউচিনি ও অন্যান্থ সব ওম্ব জাতীয় জিনিসের এক সের ওজন আমাদের দেশীয় নয় আউন্সের সমান। বাংলা দেশে শোরা, দানাশস্থা, চাল, চিনি ও অন্থাবিধ খাদ্য দ্রব্য সের দরেই বিক্রি হয়। আমি যখন ঐদেশ ত্যাগ করি তখন একমন চাল ছই টাকায় বিক্রী হোত। চল্লিশ সেরে এক মণ হয়।

পুনরায় হলদে অম্বর প্রসংগে যাওয়া যাক। এক সের ওজনের এক খণ্ড উক্ত পদার্থের রঙ্ও সৌন্দর্যানুসারে দাম হয় হ'শত পঁচিশ থেকে তিনশত টাকা পর্যন্ত। অক্যাক্ত আকারেরগুলি তাদের সাইজ ও সৌন্দর্য অনুযায়ী মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রবাল, তা অমার্জিত হোক, বা দানায় রূপান্তরিভ হোক, তা বিজ্ঞীর যোগ্য এবং যথেষ্ট লাভজনক। তবে কাটাছাটা হয়নি এমন জিনিসই লোকে পছল্দ করে। তার কারণ, তা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মত ও পছল্দ অনুসারে কেটে নিতে পারেন। কাটাছাটার কাজ বেশীর-ভাগই মেয়েরা করেন। তারা ফটিক ও আগগট পাথরের দানাও তৈরী করেন। পুরুষরা করেন কচ্ছপের খোলা ও সামুদ্রিক শহ্ম দ্বারা বালা তৈরী। ছোট ছোট শামুক ও শহ্ম তা গোলাল, চোকো, সব দিয়েই বালা তৈরী হয়। এই বিষয়েও আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। উত্তর অঞ্চলের নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই তাদের চুল ও কানের সংগে তা ঝুলিয়ে ব্যবহার করেন। পাটনা ও ঢাকাতে হু'হাজারেরও বেশী সংখ্যক লোক এই শহ্ম শিল্পে নিযুক্ত আছেন। তাদের তৈরী জিনিস রপ্তানী হয়ে যায় ভূটান, আসাম, স্থামদেশ, এবং মুখল সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্বদিকে অবস্থিত অ্যান্য সব দেশে।

'সিমেন সাইন্' সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে তা অক্যাক্ত শস্যের মত চাষ্ব করা যায় না। এটা এক প্রকার গুলা। মাঠে ঘাটে জন্মায়। এগুলাকে শুকিয়ে যেতেও দেখা যায়। মুদ্ধিল হোল এই যে তা যখন পরিপক্ক হয়ে ওঠে তখন বেশীরভাগ বাতাসে উড়ে আশে পাশে পড়ে নইট হয়ে যায়। এইজন্তেই জিনিসটি এত হুর্মালা। আরও একটি ব্যাপার হয়। এগুলোকে হাতে ধরলেও অতি ক্রত নইট হয়ে যায়। নমুনা হিসেবে তুলতে হলেও একটি কানা উঁচু পাত্রে তোলার প্রথা। মঞ্জুরীর মধ্যে যা আছে তা যদি সংগ্রহ করতে হয় তাহলে নিয়োক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ঝুড়ির একটি ডাইনে বায়ে, অপরটিকে বায়ে ডাইনে ছলিয়ে ছলিয়ে চালাতে হয়। মনে হবে ঝুড়ি দিয়ে যেন গাছ কাটা চলছে। অথ্চ তা কেবল গাছের মাথাটুকুই অর্থাৎ মঞ্জুরীগুলিকে স্পর্শ করে। এইভাবে সমস্ত দানাগুলি ঝুড়িতে পড়ে জুমা হয়।

কুমায়ুন প্রদেশেও তা জন্মায়। সেই অঞ্চলে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী আর ওখানে জন্মায় না। আর ভুটানে উৎপন্ন জিনিসের মত তা উৎকৃষ্টও নয়। শিশুদের শরীরের কৃমি পোকা নফ করার জন্মেই যে কেবল এর উপযোগিতা তা নয়। পারস্যবাসীরা এবং উত্তরদিকে বাস করেন ষে জন সমাজ, এমনকি ইংরেজ ও ওলন্দাজগণও মিটি মিঠাই ও মিশ্রীতে তা মৌরী মশলাল মত ব্যবহার করেন। রেউচিনি এক প্রকার মূল জাতীয় জিনিস। তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে তার দশবারটিকে এক সংগে বেঁধে শুকিয়ে নেয়া হয়।

ভূটান বাসীদের যদি মস্কোভিয়ার লোকেদের মত মাটির পাখী শিকার করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে ওদেশ থেকে প্রচুর উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যেত। কারণ ভূটানে এই পাখী আছে প্রচুর। প্রাণীগুলি তাদের বাসা থেকে বাইরে মুখ বের করলেই মস্কোভিয়ানরা অব্যর্থভাবে গুলীবিদ্ধ করে। সে গুলী বিদ্ধ হয় ওদেব নাকে বা চোখের উপর। শিকারীরা বিশেষ তীক্ষ দৃষ্টি রাথে কখন ওরা মুখ বের করবে। গুলী যদি ওদের দেহ বিদ্ধ করে তাহলে চামড়া কোন কাজে লাগে না। কারণ গুলী বিদ্ধ স্থানে রক্ত ক্ষরণের ফলে পশম রক্তাক্ত হয়ে ভিজে নইট হয়ে পড়ে যায়।

ভুটানের রাজার রক্ষীরূপে সর্বদা সাত আট হাজার লোক নিযুক্ত থাকে। ভাদের হাতে থাকে তীর-ধনুক। অনেকে আবার কুঠার ও ঢাল ব্যবহার করেন। কুঠারের একদিক সৃক্ষাগ্র। ঠিক যুদ্ধের আশা সোঁটার মত। সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভুটানীরা ছোট বন্দুক, লোহার কামান ও বারুদের ব্যবহার শিখেছিলেন। বারুদ বড় দানাওয়ালা এবং অত্যন্ত তেজ্ঞারিয়। আমি দেখেছি যে তাদের বন্দুকের গায়ে পাঁচশত বছরেরও অধিক পুরাতন অক্ষর ও নকসা খোদিত। গভর্ণরের অনুমতি ব্যতীত এই অস্ত্রাদিকে কেউ রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন না। অতএব, কারোরই সাহস হবে না একটি ছোট বন্দুকও বাইরে নিয়ে যান। তা সম্ভব হয় যদি নিকটতম কোনও আত্মীয় জামিন হন যে তা বিশেষ সতর্কতাও বিশ্বস্ততার সংগে ফিরিয়ে আনা হবে। এই অসুবিধা না থাকলে আমি তার একটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম। আমি ষেটি দেখেছিলাম তার গায়ে ক্লোদিত অক্ষর যাঁরা পড়তে পারতেন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে তার নির্মাণ কাল একশত আশী বছর আগে। জিনিসটি অত্যন্ত ভারি; মুখটি 'টিউলিপের' মত গড়নের। অভ্যন্তর ভাগ আশীর মত উজ্জ্বল ও চকচকে। বন্দুকটির হুই তৃতীয়াংশ জ্বুড়ে স্বল্লোন্ডিন্ন কারুকার্য যুক্ত একটি পাটি। তার কিছু অংশ গিল্টী করা, বাকী অংশে রূপালী ফুলের নকসা। তার মধ্যেকার বলটির ওঞ্জন প্রায় এক আউন। ভুটানের ব্যবসায়ীরা বন্দুক ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। আমি কিন্তু প্রথমে যা মূল্যদানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তারপরে আর তাকে কোন অনুরোধ উপরোধ করিনি ওটি আমাকে বিক্রী করার জ্বা এমনকি তিনি তার বারুদের কিছু নমুনাও আমাকে দিতে রাজী হননি। কিন্তু আমি প্রায় ঐ রকমেরই হু'টি বন্দুক ফ্রান্সে নিয়ে এসেছি। তার একটি তৈরী হয়েছে সিংহল দ্বাপে, আর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশে।

ভূটানের রাজ্ঞার আবাসে সর্বদা প্রহরারত থাকে প্রায় পঞ্চাশটি হাজী ও বিশ পঁচিশটি উট। এদের জ্ঞানে ছোট ধরণের একটি কামান থাকে। তার গোলার ওজন প্রায় আধ পাউও। উটের পুচ্ছদেশে একজন লোক বসেন। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি। তিনিই কামানটিকে উঁচু নিচু, ডানে বামে যেভাবে হোক বসিয়ে রাখেন। জ্ঞানের সংগে একটি কাঁটার মত জ্ঞিনিসের সংগে কামানটি আবদ্ধ থাকে।

পৃথিবীতে আর এমন কোনও রাজা নেই যিনি ভুটানের শাসকের (লামা) মত প্রজাপুঞ্জের কাছে এত সন্মান পান বা প্রজারা রাজাকে এত ভয় করে। ভুটানীরা রাজাকে দস্তর মত পূজা করেন। রাজা যখন বিচারসনে থাকেন বা কারোর সংগে আলোচনারত, তখন সমবেত ব্যক্তিরা তাঁর সামনে করজোড়ে হাত ছ'টি কপালে ঠেকিয়ে থাকেন। প্রণতি জ্ঞাপনের সময় সকলেই সিংহাসন থেকে কিছু দূরে ভূমিতে শায়িত হয়ে করেন। তখন মাথা তোলার সাহস কারো হয় না। এই ধরণের বিনীত ভঙ্গীতেই তারা রাজার কাছে আবেদন ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভূমি ছেড়ে উঠে তারা রাজার চোখের বাইরে যতক্ষণ না যাবেন ততক্ষণ পিছু হেঁটে চলবেন। বাক্ষণরাই সাধারণ দীনহীন লোকেদের মনে এই ধারণা জানিয়ে দিয়েছেন যে ভূমগুলে রাজাই (লামা) হলেন ঈশ্বর।

ভূটানের অধিবাসীরা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। চেহারা অতি উত্তম। তবে নাক ও মুখ চ্যাপ্টা ধরণের। আমি শুনেছি যে নারী সমাজ পুরুষের তুলনায় দীর্ঘতর ও বেশী শক্তিশালিনী। ভূটানীরা যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মুঘল বাদশাহ ছাড়া আর কাউকে এরা ভয়ও করেন না। ভূটান রাজ্যের দক্ষিণদিক হোল মুঘল সাম্রাজ্যের দিকে। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে সেখানে সংকীণ গিরিসংকট ও সুউচ্চ পর্বতময় একট রাজ্য কাছে। উত্তরদিকে রয়েছে নিরবচ্ছিত্ম বনভূমি ও আসামী তুষার ক্ষেত্র। পৃর্ব পশ্চিমে বিরাট মরুময় অঞ্চল। সেখানে ডিক্ত স্বাদের জল ব্যতীত আর কিছু নেই। স্থানটি যেমন হোক্, তা জনৈক রাজ্যার অধিনস্থ। তবে তাঁরও বিশেষ কোনও ক্ষমতা নেই।

স্পাইতঃই জানা গিয়েছে যে ভুটানে কয়েকটি রোপ্যখনির অব্স্থান আছে। রাজা এখন রোপ্য মুদ্রা তৈরী করান যা টাকার মতই মূল্যমানের। তবে ও-দেশের মুদ্রা গোলাকার নয়, অফকোণ বিশিষ্ট। তত্বপরি যে বর্ণাক্ষর ক্ষোদিত তা ভারতীয় বা চৈনিক—কোনটিই নয়। ভুটানের যে ব্যবসায়ীরা পাটনাতে আমাকে এই সকল তথ্য জানিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু রোপ্য খনির অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেননি। সোনা অতি সামাত্য আছে ওদেশে। পূর্বাঞ্চল থেকে আগত ব্যবসায়ীরা তাদের সোনা সরবরাহ করেন।

ভূটান সম্বন্ধে আমার জানা বিবরণ এই। এই রাজাটি পার হয়ে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন কতিপয় রাষ্ট্রদুত। তাঁদের চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন মাস্ক্রাভিয়ার ডিউক। সে ঘটনা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের। তাঁরা গিয়েছিলেন বৃহৎ তাতার দেশের মধ্যে দিয়ে ভূটানের উত্তর দিক ধরে। তারপরে তাঁরা পোঁছে যান চীন সম্রাটের দরবারে। সংগে নিয়েছিলেন তাঁরা অনেক উপঢৌকন। দুতগণ ছিলেন মস্ক্রোভির বিশেষ সম্রান্ত লোক।

এঁরা সাধারণতঃ সন্মানসূচক অভ্যর্থনাদি লাভের যোগ্য। কিন্তু চীন সমাটকে অভিবাদন জানানোর সময় ব্যাপারটা হোল বিপরীত। সে দেশের প্রথা ছিল ভূপাতিত হয়ে তিনবার সাফাঙ্গে প্রণিপাত করতে হবে। কিন্তু দৃতগণ বললেন তাঁরা স্থানের প্রথানুযায়ী প্রণতিজ্ঞাপণ করবেন। তাঁরা নিজেদের রাজাকে যেভাবে অভিবাদন করেন তদনুরূপ ছাড়া অন্য প্রথায় করতে নারাজ হলেন। কারণ, তাঁদের সমাট চীন সমাটের মতই মহান ও শক্তিমান। নিজেদের সংকল্পে তাঁরা এত দৃঢ় ছিলেন যে আর কোন কথা বলতে বা ভনতে রাজী হননি। অধিকন্ত তৎক্ষণাং রাজার সংগে সাক্ষাং না করেই উপঢোকন সহ তাঁরা ফিরে চলে এলেন। ব্যাপারটা এই রকম হোতনা যদি মহান ডিউক রাস্ট্রিদ্বের পদে এই জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন না করে সাধারণ পর্যায়ের লোককে নিয়োগ করতেন।

সাধারণ ব্যক্তিরা হয়ত নিজেদের রীতিনীতি সম্বন্ধে এতথানি সচেতন হতেন না। এই জাতীয় আত্মসচেতনতাই মানুষকে অনেক সময় কর্তব্য থেকে বিরত করে। মন্ধোভির রাষ্ট্রদূতগণ যদি চৈনিক রীতি পালন করতে সম্মত হতেন (রাজার সম্মান মর্যাদার প্রশ্ন না তুলে যা তাঁদের করা উচিত ছিল), তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঐ সময়ে তাতার দেশের উত্তর দিক ধরে মস্কোভি থেকে চীন পর্যন্ত একটি ছল পথ উন্মুক্ত হয়ে যেত। আর

ভূটান দেশ সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হোত। কারণ ভূটান রাজ্য তার কাছাকাছি। এই সূত্রে আরও এমন সব রাজ্যের কথা জানা যেত যাদের নামও আমরা জানিনা বলা যায়। সমগ্র ইউরোপবাসীদের পক্ষে তা অপূর্ব কোনও এক সুযোগ এনে দিত।

এখানে মস্কোভির অধিবাসীদের কথা আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয় স্মৃতি পথে উদিত হোল। তাহচ্ছে যে আমার ভ্রমণ পথে বিশেষতঃ তাব্রিজ ও ইস্পাহানের অন্তবর্তী রাস্তায় অনেক মস্কোভিয় বণিকের সংগে দেখা হথ্য গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে বলেছিলেন যে ১৬৫৪ খৃক্টাব্দে মস্কোভির একটি সহরে বিরাশী বছরের এক মহিলার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাকে (পুত্র) মহান ডিউক দেখতে চান। তিনি ওকে দেখে নিজের কাছে রাখেন ও দরবারী রীতিতে তাকে প্রতিপালন করেন।

# অধ্যায় ষোল

### তিপ্রারাজ্য।

অনেকের এখনও বিশ্বাস যে পেশুরাজ্য চীনদেশের সীমানা নির্দেশ কছে। আমারও এই ধারণাই ছিল। কিছু তিপ্রো রাজ্যের ব্যবসায়ীরা আমাকে সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁরা নিজেদের ব্রাক্ষণ বলে পরিচয় দান করেন। কারণ, তাহলে তাঁরা বিশেষ রক্ষের সম্মান মর্যাদা লাভ করবেন। বস্তুতঃ তাঁরা বণিক সম্প্রদারের লোক। তাঁরা এসেছিলেন পাটনাও ঢাকায়। আমি তাদের সেখানেই দেখেছিলাম। তাঁরা এসেছিলেন প্রবাল, হলদে অম্বর, কচ্ছপের খোলা, সামুদ্রিক শন্ধ, শামুকের বালাও অহ্যাহ্য সব খেলনা পুতুল কেনার জহেত। আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা দিয়েছি যে বাংলা দেশের এই গুণ্ট স্থানে সেই ব্যবসা চলে।

আমি তাঁদের একজনকে দেখেছি ঢাকায়; আর বাকি চূজনার সংগে দেখা হয়েছিল পাটনাতে। আমি তাঁদের সাস্ধ্য ভোজনে আপ্যায়িত করেছিলাম। তাঁরা খুব কম কথা বলেন। হয়ত বা এই কয়েকটি লোকের তা ব্যক্তিগত স্থভাব বৈশিষ্ট্য, না হয়তো তাঁদের দেশের সাধারণ রীতিও ঐ প্রকার হতে পারে। কোনও জিনিস ক্রয় করার সময় তাঁরা ছোট ছোট পাথর কুচোর সাহায্যে দাম পত্রের হিসেব রাখেন। পাথরগুলি হাতের আঙ্কুলের নখের মত সাইজের। তার উপরে সাংকেতিক চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তাদের প্রত্যেকর একটি করে তুলাদণ্ডের মত পরিমাপ যন্ত্র আছে । তার বাহুদণ্ড ফুণ্টা লোহার নয়। এক প্রকার কাঠের এবং বিশেষ শক্ত পোক্ত যে আংটা ফুটোতে ওজন ধরে রাখে, তা উক্ত বাহুদণ্ডের সংগে শক্ত রেশমী স্তার ফাঁসে আটকানো থাকে। এ দিয়ে তারা এক 'ড্রাম' থেকে শুরু করে বৃহত্তর কিছু মাপের ওজন গ্রহণ করতে পারেন।

ভিপ্রার সমস্ত অধিবাসীরা যদি, আমি যে হু'জন ব্যবসায়ীকে পাটনায় দেখেছি, তাদের মতই হন, তাহলে বলা যেতে পারে যে ও-দেশের মানুষ খুব-সুরা প্রেমী। আমি ভাদের কখনও সুরাসার, কখনও স্পেনীয় মদ্য ও আরও নানা রকম সুরা, যেমন, সিরাজ, রিম্ ও মান্তয়া পান করতে দিয়ে আনন্দ লাভ করেছি। এইসব জিনিস আমার সমস্ত ভ্রমণ যাত্রায়ই আমার

সংগে থাকতো। তবে আরবের মরুময় অঞ্চলে শেষ বার ভ্রমণ যাত্রায় আমার সংগে কিছুই ছিল না। সেই অঞ্চল অতিক্রম করতে আমার প্রায় পঁয়ষট্টি দিন সময় লেগেছিল। তার কারণ আমি ভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা করেছি।

যাই হোক্, তিপ্রার ব্যবসায়ীদের আমি স্বাস্থ্য কামনা করতে তারা আমার প্রদন্ত উত্তম সুরার যে রকম গুণ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই রকম যদি তাদের দেশের আয়তন ও আবহাওয়া পরিবেশ সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারতেন তাহলে আমি আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতাম। আমার দোভাষী আমার পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জ্ঞানাতেই এবং তখনও তাদের মদ্য পান হয়নি, তারা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলেন। আর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে ছ তিনবার নিজেদের পেটের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। বাবসায়ীরা সকলেই এসেছিলেন আরাকান রাজ্যের মধ্যে দিয়ে। আরাকান রাজ্যের অবস্থান হোল তিপ্রার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। তার কতকাংশ পেগুর সীমান্তবর্তী। তারা আমাকে বললেন প্রায় পনের দিন সময় প্রয়োজন হয়েছিল তাদের দেশটি অভিক্রম করতে। তাদ্বারাও দেশটির আয়তন বিশেষ স্পইরূপে অনুমান করা যায় না। কারণ স্থানটি অসমতল। সেই অসমান জায়গা কোথাও সুরৃহৎ, কোথাও আয়তনে ক্ষুদ্র। জায়গার ধরণ অনুসারেই জলের উৎস ও সরবরাহ।

তাদের মাল বহন করার পদ্ধতি ভারতবর্ষেরই অনুরূপ। বলদ ও ঘোড়ার ব্যবহার হয় এই কাজে। আমি পূর্বে যেমন বলেছি, তদনুরূপ ওখানকার অশ্বগুলিও আকারে ছোট; তাছাড়া উত্তম ধরণের। রাজা ও বড় বড় সম্রান্ত রাজ্তিরা পালকীতে চড়ে যাতায়াত করেন। তাদের হাতীও আছে। কিছ্ক তাদের যুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়া হয়। তিপ্রার অধিবাসীরা ভূটানের জনসমাজের অপেক্ষা গলগণ্ড ও দেহের স্ফীতি রোগে কিছু কম আক্রান্ত হন না। আমি শুনেছি যে কিছু সংখ্যক মহিলার বক্ষদেশ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তিপ্রাবাসী যে তিনটি লোককে আমি বাংলাদেশে দেখেছিলাম, যাদের একজন ঢাকাতে ছিলেন, তার দেহের হু'টি জায়গায় স্ফীতি ছিল। স্ফীতির আকার এক একটি হাতের মুঠোর মত। এই রোগের আক্রমণ হোত দৃষিত জলের জল্যে। এশিয়া ও ইউরোপের নানাস্থানে এই রকম হয়ে থাকে।

বিদেশীদের প্রয়োজনীয় কোনও জিনিস তিপ্রাতে উৎপন্ন হয় না। তবে ওথানে একটি স্থপ খনি আছে। তার সোনা অতি নিয়ন্তরের। রেশমী কাপড় যা তৈরী হয় তাও অত্যন্ত মোটা। এই ত্'টি জিনিস থেকে রাজারাজস্ব পান। রাজা তাঁর প্রজাপুঞ্জের কাছ থেকে কোনও কর আদায় করেন না। তবে ইউরোপের সামন্ত প্রথানুযায়ী সমাজের নিয়ন্তরের লোকদের প্রতি বছর স্থপ খনিতে বা রেশমের কারখানায় রাজার জন্মে ছয় দিন কাজ করতে হয়। তিনি সোনাও রেশম, ত্ই-ই চীনদেশে বিক্রয়ের জন্মে পাঠান। তৎপরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেন রূপা। রূপাদ্বারা তিনি মুদ্রা তৈরী করান। তিনি ক্ষুদ্রাকার স্থপ মুদ্রা তৈরী করান। তিনি ক্ষুদ্রাকার স্থপ মুদ্রা হয় ত্ই প্রকার। এর বেশী আমি সেই দেশটি সম্বন্ধে জানতে পারিনি। দেশটি অদ্যাপি আমাদের কাছে অজানা হয়েই আছে। তবে ভবিহাতে হয়ত আরও বেশী জানা যাবে। এই রকম আরও অনেক দেশের কথা জানা যাবে অমণকারীদের বিবরণ মাধ্যমে। একদিনে সমস্ত কিছু আবিষ্কার করা হস্তব হয়ন।

# অধ্যায় সতের

#### আসাম রাজ্য।

শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীর জুমলার কথা আমি মুখল বংশের ইতিহাস আলোচনা প্রসংগে বহুবার উল্লেখ করেছি। ঔরংজেব যখন ভাতাদের হত্যা করলেন ও পুত্রকে বন্দী অবস্থায় রাখলেন তখন মার জুমলা তাঁকে মুঘল সিংহাসন অধিকার করতে সহায়তা করবেন এমন আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তদবধি আসাম রাজ্য সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কোনও বিবরণ কারোর জানা ছিল ন।। মীর জুমলার মনে হয়েছিল যে ভাতৃবিরোধের অবসান হয়েছে। সুতরাং উরংজেবের দরবারে তিনি এতদিন প্রধান সেনাপতিরূপে যে সম্মান মর্যাদা পেয়েছেন তা আর থাকবে না। তৎপূর্বে তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যে সর্বশক্তিমান পুরুষ এবং সেখানে তাঁর অসংখ্য অনুচর ছিল। সুতরাং সৈন্ত বাহিনার উপর নিজ প্রভূত্ব অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তিনি আসাম রাজ্য জয় কবার সংকল্প করলেন। তিনি জানতেন যে সেখানে তাঁকে বিশেষ কোনও প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে হবে না। কারণ সেই সময়ের পূর্বে প্রায় পাঁচ ছয়শত বছরের মধ্যে ও-দেশে কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। জনসমাজের অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধ সম্পর্কে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ ধারণা আছে य ओ (पर्णरे मुभागीनकारन मर्व अथम वन्त्रुक ७ वाक्रप्पत आविष्ठांत रय। অতঃপর তা পেগু হয়ে চানদেশে যায়। এই কারণেই সাধারণতঃ উক্ত জিনিসের আবিষ্কারকরূপে চীনের নাম উল্লিখিত হয়। মীর জুমলা সেই যুদ্ধ শেষে ও-দেশে তৈরা প্রচুর লোহার বন্দুক ও বারুদ সংগ্রহ করে আনেন। ভুগানের মত সেখানকার বারুদের দানা তত বড ও লম্বা নয়। তা আমাদের দেশের স্থায় ছোট ও গোলাকার। ও-দেশের বারুদ অস্থাস্থ দেশের তুলনায় ঢের বেশী জোরদার।

মীর জুমলা ঢাকা থেকে আসাম রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে একদল শক্তি-শালী সৈশ্য নিয়ে যান। ঢাকার প্রায় আট মাইল দূরে একটি নদী প্রবহমানা। ভারতীয় অশ্যাশ্য নদীর মত এরও অনেক নাম। তা হয়ে থাকে যে সব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয় তার নামানুসারে। এর একটি শাখা গঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেই সংগমস্থলের ছুই তীরেই কেলা আছে। তাতে ব্রোঞ্চের উৎকৃষ্ঠ কামান স্থাপিত। জলের ঠিক উপরিভাগ দিয়েই কামান দাগা চলে। সেখানেই মীর জুমলা নৌকায় আরোহণ করেন। যেখানে আসামের শেষ সীমানা চিহ্নিত তাঁর সৈশ্যদলও নদীপথে তদবিধ এগিয়ে যান। তারপর তারা এমন একটি অঞ্চল ধরে অগ্রসর হন যেখানে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের আত্মরক্ষার তেমন কিছু ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া সেই আক্রমণও হয়েছিল খ্ব আকল্মিক ভাবে। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলেন হিন্দু। আর অভিযানকারীরা সকলেই মুসলমান। কাজেই হিন্দুদের একটি মন্দিরও রক্ষা পায়নি। মন্দির দেখলেই সৈশ্যরা তাকে ধ্লিসাং করেছে। তা করেছিল ভেক্নে চুড়ে বা আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

মন্দিরাদি ধ্বংসের পরে মীর জুমলা জানতে পারলেন যে আসামের রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন আশাতীত সুরুহৎ সৈশ্যবাহিনী সহ। রাজার সঙ্গে ছিল বস্তু সংখ্যক বন্দুক, প্রচুর আতসবাজী বা আমাদের ছোট বোমার মত সব জিনিস। বোমাগুলি ছোট ছোট লাঠির মাথায় আটকানো ছিল। মীরজুমলা এই সংবাদ পেয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের মুখ্য কারণ তখন শীতকাল আরস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সমগ্র দেশটি অধিকার করতে হলে ৪৫° ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হোত। তা করলে তাঁর অনেক সৈন্তের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। ভারতীয়রা এত শীতকাতর যে ভাদের পক্ষে ৩০° কি বেশী ৩৫° ডিগ্রী পর্যন্ত যাওয়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। তা জোর করে করতে গেলে প্রাণহানিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আমি ভারতবর্ষ থেকে যে সকল ভূত্যকে পারস্ত দেশে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের পক্ষে ক্যাসবিন পর্যন্ত যাওয়াই চুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের একজনাকেও তাব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। তারা মিডিয়ার পর্বত মালাকে তুষারাচ্ছন্ন দেখেই ঘাবড়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

মীরজুমলাও আর উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে কোচহাজো নামে একটি সহর অবরোধ করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি সহরটি অবরোধ করতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি প্রচুর ধন সম্পদ পেয়েছিলেন। অনেকের ধারণা যে তাঁর মৌল পরিকল্পনাই ছিল সেই সহরটি অধিকার করা ও বিধ্বস্ত করা। তার বেশী আর কিছু নয়।
অতঃপর প্রত্যাগমন করার সংকল্প ছিল। বাস্তবেও তিনি তাই করেছিলেন।
কোচহাজোতেই আসামের রাজশুবর্গ ও রাজপরিবারের সকলের সমাধি সৌধ
অবস্থিত। অসমীয়ারা হিন্দু হলেও মৃতদেহ অগ্নিতে ভন্মীভূত করেন না।
ভূগর্ভে সমাধিস্থ করেন। তাদের বিশ্বাস মানুষ মৃত্যুর পরে অশু আর একটি
জগতে চলে যান। যারা ইহজীবনে সংভাবে দিন যাপন করেন, তারা
পরলোকে গিয়ে সর্ববিধ সুখ সম্পদের অধিকার লাভ করেন। আর তারা
এই জাগতিক জীবনে অশ্বায় পথে চলেন, পরস্ব অপহরণ করেন, তারা মৃত্যুর
পরে অভ্যন্ত কই ভোগ করেন, বিশেষতঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণায়। অতএব, তাদের
সমাধি শয়নে শায়িত করে তৎসংগে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেবার প্রথা
আছে। মনে করা হয় তা দিয়ে তারা পরজীবনে প্রয়োজন মেটাতে পারবেন।

এই কাবণেও মীর জুমলা কোচহাজোতে অনেক ধনরত্ব পেয়েছিলেন। বহুশতাকী ব্যাপী প্রতিটি রাজা নিজের জন্ম সুবৃহৎ সমাধি সৌধ অর্থাৎ মন্দিরের মত একটি আগার নির্মাণ করাতেন। সেখানেই তাঁদের মৃত দেহ সমাহিত করা হোত। তাঁরা সকলেই জীবদ্দশায় সেখানে জমা রাখার জন্মে কিছু পরিমাণে সোনা-রূপা, গালিচা ও অন্যান্ম জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন। কোনও রাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় তাঁর সমস্ত মূল্যবান মনিরত্ব ও তিনি পূজা করতেন যে স্বর্ণ বা রোপ্যময় দেব বিগ্রহ তাও সমাধি গর্ভে স্থাপিত হোত। ধারণা যে পরলোকে সেই সকল জিনিস তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে।

এই প্রসংগে সবচেয়ে অন্তৃত ও বিশ্ময়কর ব্যাপার হোল, যাকে হর্ব-রোচিত বললেও অত্যুক্তি হয় না, যে কোনও রাজার মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীরা এবং দরবারের মৃত্যু কর্মচারীরা সকলে আত্মহত্যা করেন কিছু বিষাক্তরস বা কাথ থেয়ে। এর কারণ, তাঁরা মনে করেন যে পরলোকে গিয়ে তাঁরা রাজাকে সেবা করতে পারবেন। ধনসম্পদ ব্যতীত একটি হাতী, বারোটি উট, ছয়টি ঘোড়া ও প্রচুর ক্রীড়াকুশল কুকুরও রাজার দেহের সংগে সমাধিছ হয়। এই ব্যাপারেও তাদের বিশ্বাস এই যে পশু প্রাণীশুলি পরলোকে গিয়ে পূর্ণ-জীবিত হবে এবং সেখানে থেকে রাজাকে সেবা করবে।

এশিয়া খণ্ডে আসাম একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য। মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী কোন স্থান থেকে কিছু সংগ্রহ করতে হয় না। যেমন ধরুন, সোনা, রূপা, ইম্পাত, সীসা ও লোহার ধনি আছে ওখানে। প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। তবে তা মিহি বা সৃক্ষ নয়। ওখানে এক প্রকার রেশম হয়, যার উৎপত্তিস্থল গাছ। সাধারণ রেশম পোকার মত এক প্রকার পোকা গাছে জন্মায়। প্রতী পোকার চেয়ে তা গোলাকার। সারা বছর সেগুলি গাছেই থাকে। সেই রেশম দেখতে খুব উজ্জ্বল ও চমংকার। কিন্তু টেকসই নয়। অল্পদিন পরেই ফেটে যায়। রাজ্যের দক্ষিণ অংশে এই রেশম উৎপন্ন হয়। সোনা রূপার খনিও দক্ষিণ খণ্ডে। এই রাজ্যে গালা জন্মায় প্রচুর। গালা ওখানে ছই প্রকার। গাছে যা জন্মায় তা লাল রঙ-এর। তাদ্বারা সৃতী বস্তু ও অত্যাত্ম কাপড় চোপর রঞ্জিত করা হয়। লাল রঙ্- নিদ্ধাশনের পরে মূল গালা দিয়ে টেবিল, বাক্ম ও আরও অনেক জিনিস এবং স্পেনীয় মোম তৈরী হয়। এই গালা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়ে যায় চীন ও জাপানে। সেথানেও তা দিয়ে বাক্ম. টেবিল ইত্যাদি তৈরী হয়। এই জাতীয় জিনিস তৈরীর ব্যাপারে আমাদের লাল গালা হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সর্বোংকৃষ্ট।

সোনা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তা কেউ রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না এবং তাদ্বারা মুদ্রা তৈরী করাও চলবে না। ছোট বড়, তুই রকমে সোনাকে টুকরো করে রাখা হয়। তাদ্বারাই জনসমাজ স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য চালান। তাও অশুত্র নিয়ে যাবার অনুমতি নেই। তবে রাজা রূপা দিয়ে টাকার ওজনে মুদ্রা তৈরী করান। তার আকার অফটকোণ বিশিষ্ট এবং তা রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলে।

রাজ্যটিতে জাবনযাত্রার উপযোগী সমস্ত জিনিস যে পাওয়া যায় তা আমি পূর্বেও বলেছি। বিভিন্ন খাদবস্তুর মধ্যে কুকুরের মাংস বিশেষ সমাদরের জিনিস এবং ভোজপর্বে এর স্থান অতি উচ্চে। রাজ্যের প্রতি সহরে কেবলমাত্র কুকুর বিক্রীর জগ্যেই বাজার বসে। সেখানে রাজ্যের নানা অংশ থেকে কুকুর আমদানী হয়। আসামে দ্রাক্ষা ও সাধারণ আংগুরও জন্মায় যথেষ্ট। তবে তা দিয়ে সুরা তৈরী হয় না। আংগুর শুকিয়ে কেবল আসব নিদ্ধাশন করেন। লবণ জিনিসটি এ-রাজ্যে নেই। সামাত্য কিছু তৈরী করার চেইটা হয়। আর তা চ্ই প্রকারে। আবদ্ধ জলে যে উদ্ভিদ জন্মায় তা সংগ্রহ করে এই কাজ করা হয়। সেই উদ্ভিদ ও গুলা পাঁতিহাস ও ব্যাঙের খাল। ছিতীয় প্রকারে নূন তৈরী করার পদ্বা অতি সাধারণ। আমরা মাকে

আদমের ভুমুর গাছ বলি সেই ধরণের ভুমুর পাতাকে শুকিয়ে তারপরে পোড়ানো হয়। উহার ছাই-এর মধ্যে এক প্রকার লবণ পাওয়া যায়। তবে তা এত উগ্র যে তাকে আরও সিদ্ধ করতে না পারলে খাওয়া যায় না। স্থিপ্প করার নিয়ম এই ঃ

ছাইগুলিকে জলে ভিজিয়ে দশবার ঘণ্টা নাড়াচাড়া করতে হয়। তারপর সেই ভস্মমিশ্রিত জলকে তিনবার কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেবার নিয়ম। ছাঁকা হয়ে গেলে সেই জলকে আবার ফোটানোর প্রথা। ফোটাতে ফোটাতে তলীনি ক্রমশঃ ঘন হয়ে ওঠে। জল সব শুকিয়ে গেলে পাত্রটির মধ্যে সাদা নুন জমাট বাঁধে। আরু তা বেশ সাদা।

ভুমুর পাতার ছাই থেকে ও-দেশে এক প্রকার কাথ তৈরী হয়। তাকে জলে মিশিয়ে তাতে রেশমী কাপড় সিদ্ধ করলে তা একেবারে তুষার শুভ হয়ে ওঠে: আসামে আরও ভুমুর গাছ থাকলে দেশবাসীরা সমস্ত রেশমী কাপড়কে শ্বেড শুভ করে তুলতে পারতেন। সাদা রেশম অভাভ সিল্কের তুলনায় ঢের বেশী মূল্যবান। কিন্তু ওখানে ভুমুর গাছ যা জন্মায় তাতে রাজ্যে রাজ্যে উৎপন্ন রেশমের অর্ধেক আন্দাজ সাদা করা যায়।

আসামের রাজা যেখানে বাস করেন সেই স্থানটির নাম কামরূপ। এই নামের পূর্বতন রাজধানী থেকে বর্তমান রাজধানীর দূরত্ব প্রায় বিশ পঁচিশ দিনের যাত্রা পথ। রাজা তাঁর প্রজাদের কাছে কোনও কর দাবী করেন না। কিন্তু দেশে সোনা, রূপা, সীসা ও লোহার যত খনি আছে তার মালিক রাজা। প্রজাদের উপর যাতে পীড়ন না হয় সেইজত্যে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে ক্রীতদাস এনে খনিতে কাজে লাগান। অতএব, আসামের সমস্ত কৃষকেরই জীবন সুখসাচ্ছন্দ্যময়। এমন কৃষক খুব কমই দেখা যায় যার জমি জায়গার মাঝখানে নিজস্ব একটি বাড়ী নেই। সেখানে গাছপালার মধ্যে একটি জলাশয়ও থাকে। অধিকাংশ চাষী গেরস্থ তাদের পরিবারের জত্যে হাতী পোষেন।

ভারতীয় হিন্দুদের মত নয়, এ-রাজ্যের হিন্দুরা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করে স্ত্রীকে বলেন,—"আমার গৃহে এসে তৃমি আমাকে সেবা করবে, এইজ্মই তোমাকে নিয়ে এলাম"। দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তিনি আবার বলবেন,—"আমি তোমাকে অ্যাশ্য কাজে নিয়োগ করলাম"—ইত্যাদি।

সুতরাং প্রতিটি স্ত্রীর জানা থাকে যে সংসারে তার করণীয় কি । নারী-পুরুষ উভয়েরই চেহারা উত্তম, দেহের রঙ্ভাল। তবে দক্ষিণ প্রান্তের অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ খানিকটা কালচে (জলপাই রঙ্-এর)। উত্তর অঞ্চলীয়দের মত এদের গলগণ্ড বা দেহের কোথাও স্ফীতি রোগ হয় না। দক্ষিণ অংশের জনসমাজের দৈহিক গঠনও তত ভাল নয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নাক চ্যাপ্টা। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়ান। কেবল এক খণ্ড ছোট সূতী কাপড় দিয়ে কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করেন। মাথায় কিন্তু বিলিতী টুপির মত একটি টুপি পরা চাই। তার কিনারা ধরে কোলানো থাকে শ্করের দাঁত। তারা এমনভাবে কর্ণবেধ করেন যে সেই ফাঁকার মধ্যে দিয়ে আংগুল গলিয়ে দেয়া যায়। অনেকে কানে সোনা বা রূপার গহনা পরেন। পুরুষের চুল কাঁধের নীচে পর্যন্ত নেমে আসে। রমণীদের কেশপাশ যত বড ও দীর্ঘ হয় ততেই স্থাভাবিক ও সুন্দর বিবেচিত হয়।

আসাম ও ভুটান—ছই রাজ্যেই কচ্ছপের খোলার বালা ও সামুদ্রিক গছোর বাবসায় চলে বিশেষ জোরালো ভাবে। গোলাকার সব জিনিস তৈরী হয়। তবে ধনী সমাজ বালা ব্যবহার করেন প্রবাল ও হলদে অম্বর পাথরের। কারো মৃত্যু হলে তার সমস্ত আত্মীয় বন্ধুরা সমাধিদানের সময় সমবেত হন। য়তদেহ য়মাহিত করার সময় সমবেত ব্যক্তিরা নিজেদের দেহের সমস্ত মলক্কার অর্থাৎ বালা, মল ইত্যাদি খুলে মৃতের সংগে ভূগর্ভে জমা করে রাখেন।

# অধ্যায় আঠার

#### শ্রাম দেশের কথা।

শ্রাম দেশের অধিকাংশস্থলের অবস্থান শ্রাম উপসাগর ও বঙ্গোপ-সাগরের মধ্যস্থানে। দেশটির উত্তরে পেগু, আর দক্ষিণে মালাকা উপদ্বীপ। ইউরোপীয়দের পক্ষে ও-দেশে যাবার সর্বোত্তম ও সংক্ষিপ্ততম রাস্তা হোল, প্রথমে ইম্পাহান থেকে অর্মাসে গিয়ে সুরাট যেতে হবে। তারপর সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডা থেকে যেতে হবে মসলিপট্টমে। সেখানে টেনাসেরিমে যাবার জাহাজ পাওয়া যায়। টেনাসেরিম শ্রাম দেশের একটি বন্দর। ওখান থেকে রাজ্যের নামানুগ রাজধানী প্রায় পঁয়ারিশ দিনের যাত্রাপথ। এই রাস্তার একটি অংশ নদী পথ, বাকিটা গাড়ীতে বা হাতীর পিঠে চেপে যেতে হয়। জল ও স্থল ছই পথই বিদ্ন সংক্ল। স্থলপথে সর্বদাই বাঘ-সিংহের উপদ্রব। আর নদীর জল এত শ্বম্যোতা যে যন্ত্রের সাহায়ে নৌকা চালানোও অত্যস্ত চুরহ।

একবার আমার ভারত ভ্রমণের পরে প্রত্যাবর্তনকালে আমি এই পথের
নির্দেশ দিয়েছিলাম তিনজন বিশপকে। তাঁদের সংগে আমার দেখা হয়
ইস্পাহানে। দ্বিতীয় জন হলেন মেটে লোপলিসের বিশপ। তাঁর সংগে
আমার পরিচয় হয়েছিল ইউফ্রেটিন পার হবার সময়। তৃতীয় বিশপটি
হেলিওপোলিসের। আমি যখন ইউরোপের জ্বল্যে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ
করবো ঠিক তখন তিনি গিয়ে সেখানে পৌছোন।

সমগ্র খ্যাম দেশেই ধান ও ফল জ্বনায়। আম এবং আরও অখ্যাম্ত সব ফলের উৎপাদন হয়। বনভূমিসমূহ হরিণ, হাতী, বাঘ, গণ্ডার ও বানরে পরিপূর্ণ। সর্বত্ত দেখা যাবে বাঁশের ঝাড়। বাঁশগুলি লোহার মত শক্ত এবং অতিকায়। শাখা প্রশাখা অত্যন্ত দীর্ঘ বাঁশের ভেতর সব ফাঁপা।

বাঁশের ডালপালার ডপায় মানুষের মাথার মত সাইজ্বের বাসা ঝোলানো থাকে। পিঁপড়েরা মাটি তুলে নিয়ে পিয়ে সেই বাসা তৈরী করে। বাসাগুলির নীচের দিকে ছোট একটি গর্ড থাকে। তার মধ্যে দিয়ে পিপঁড়েগুলি ভেতরে প্রবেশ ক্রে। মৌমাছির মত ওদেরও প্রত্যেকের আলাদা কুঠরী আছে সেই বাসার মধ্যে। বাঁশের ডগার বাসা তৈরী করার কারণ হোল বর্ষাকালে মাটিতে বাসাগুলি নফ হয়ে যেতে পারে। ওখানে বর্ষাকালের স্থায়িত্ব চার পাঁচ মাস। সমগ্র দেশ তখন জল মগ্ন হয়ে থাকে। রাত্রিতে সাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। এমন সাপ আছে যা বাইশ ফুট লম্বা ও হুমুখো। লেজের মাথায় যে মুখটি তা কখনও খোলেনা। তার কোন গতিশক্তি নেই। খ্যামদেশে অত্যন্ত বিষধর আর একটি প্রাণী আছে। তা এক ফুটের বেশী লম্বা নয়। উহার লেজ কণ্টকময় ও তাতে হুটি সুক্ষাগ্র আছে।

শ্যামদেশের নদীগুলি অতি সুন্দর। একটি নদী দেশ জুড়ে সর্বত্ত শুপ্রায় একই আকারের। তার জল খুব স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ওর মধ্যে বিরাট সব কুমীরের বাস। অসতর্ক মানুষকে ওরা প্রায়ই গিলে ফেলে। সূর্য উত্তরায়ণে গেলে নদীগুলিতে বান আসে। তাতে মাটি খুব উর্বরা হয়ে ওঠে। জল স্বাভাবিক ভাবেই সব জমিতে ওঠে, আবার নেমে আসে। প্রকৃতির তা এক অভুত অবদান। বতার ফলে যখন ক্ষেত খামার ভরে যায় তখন ধানের শীষ জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

রাজ্যের রাজধানীর নামও খাম। রাজার সাধারণ আবাস প্রাচীর বেন্টিত। রাজধানীর আয়তন প্রায় পাঁচ মাইল। তা একটি দ্বীপে অবস্থিত। চারদিকে নদী প্রবাহমানা। রাজার দেব মন্দিরে যে অপরিমেয় সোনা মজ্ভ আছে তার সামাশ্য অংশ বায় করলে অতি অনায়াসে সমস্ত রাস্তার পাশ ধরে খাল খনন করা যেতে পারে।

শ্রামবাসীদের ভাষায় বর্ণমালা আছে তেত্রিশটি। তাঁরা আমাদের মতই বা-দিক ধরে লিখতে শুরু করেন, এবং উপর থেকে নীচে এগিয়ে যান। জাপান, চীন, কোচিন চীন ও টন্কিনের লোকেদের মত তাঁরা ডান দিক ধরে লেখা আরম্ভ করেন না।

দেশের সাধারণ মানুষ রাজার কাছে বা সম্রান্ত অভিজ্ঞাত ব্যক্তিদের অধীনে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। মহিলারাও পুরুষের মত চুল কেটে ফেলেন। তাদের পোষাক পরিচছদ অত্যন্ত সাদাসিধে। স্থামবাসীদের ভদ্রতাবোধ ও সৌজ্মমূলক যে সকল আচরণবিধি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একটি হাল যে শ্রদ্ধের কারোর সামনে দিয়ে কেউ কখনও এগিয়ে চলে যাবেন না। যদি যাবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে করজোড়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে যাবেন। ধনী ব্যক্তিরা বহু বিবাহ করেন। এই প্রথাটি আসাম রাজ্যের অনুরূপ

দেশের মুদ্রা রৌপ্য নির্মিত এবং আমাদের ছোট বন্দুকের বুলেটের মত।
ক্ষুদ্রতম মুদ্রার কান্ধ চালানো হয় ছোট ছোট কড়ির মাধ্যমে। তা আমদানী
হয় ম্যানিলা থেকে। স্থামদেশে উৎকৃষ্ট টীনের থনি আছে।

প্রাচ্য দেশীয় রাজাদের মধ্যে শ্রামের শাসক সর্বাপেক্ষা ধনী। তাঁর রাজকীয় অনুশাসনে তিনি নিজেকে স্বর্গমর্তোর রাজারপে উল্লেখ করেন। অথচ তিনি কিন্তু চীন সম্রাটের অধীনস্থ। খুব কচিচং কখনও তিনি প্রজাদের দর্শন দান করেন। দরবারের মুখ্য ব্যক্তিদের সংগেই মাত্র তিনি দেখা শোনা করেম ও কথাবার্তা বলেন। তাঁর প্রাসাদে কোনও বিদেশী আগন্তকের প্রবেশ নিষেধ। মন্ত্রীদের হাতেই তিনি শাসনভার নাস্ত করে আছেন। তার ফলে মন্ত্রীরা তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকার অনেক সময় অসদ্বাবহার করেন। রাজা জনসমক্ষে বছরে হ'বার আত্মপ্রকাশ করেন। আর তা করেন বিশেষ জাঁকজ্বমক সহকারে। প্রথমবার তিনি বের হন সহরের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরে যাবার জন্মে। সেই যাত্রাটি নিম্পন্ন হয় প্রকৃত রাজোচিত পদ্ধতিতে। মন্দিরের শিখর অন্দরে ও বাইরে গিন্টা করা। সেখানে তিনটি দেবমূর্তি আছে। প্রতিটি মূর্তি ছয় সাত ফুট লম্বা। ভাল ভাল সোনা দিয়ে তা তৈরী।

গরীব হৃঃখীদের ভিক্ষাদান করে ও পুরোহিত, পূজারীদের উপহারাদি
দিয়ে তিনি মনে করেন যে তাঁদের কাছে তিনি প্রিয় হয়ে ওঠেন। রাজা
যখন মন্দিরে যান, তখন সমস্ত দরবারী কর্মচারীরা তাঁর সংগে যান। সেই
সময় রাজা তাঁর যাবতীয় ধন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। রাজৈশ্বর্যের নানাবিধ
অভিব্যক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে হাতী পোষা। স্থাম দেশে হু'শত হাতী আছে।
তাদের মধ্যে একটি শ্বেতকায়। সেই হাতীটির প্রতি রাজার এত অনুরাগ ও
আকর্ষণ যে তিনি নিজেকে "শ্বেত হস্তীর রাজা" রূপে আখ্যাত করেন। তাতে
তিনি অত্যন্ত গৌরবান্থিত বোধ করেন। আমি অক্সন্থানেও বলেছি যে হাতী
বছু শতাক্ষী জীবিত থাকে।

রাজার দ্বিতীয়বার বর্হিগমন হয় আর একটি মন্দির দর্শনের সময়। সেই মন্দিরটি সহর থেকে প্রায় নয় দশ মাইল দ্রে নদীর তীরে অবস্থিত। স্বয়ং রাজাও তাঁর খাস পুরোহিতগণ ব্যতীত আর কোনও লোক সেখানে প্রবেশ করতে পারেন না। সাধারণ লোক মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করেই তৃপ্ত হন। মন্দির দর্শনকালে রাজা তৃশত অপূর্ব গিল্টা করাও কারু-

কার্য মণ্ডিত সুদীর্ঘ নৌবহর নিয়ে নদীবক্ষে আবিভূতি হন। দাড়ি-মাঝি থাকে চারশত। রাজার এই দ্বিতীয় ভ্রমণ পর্ব নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তথন নদীর জল প্রাস পেয়ে যায়। পুরোহিতরা সাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে রাজাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই মন্দিরে পূজা অর্ব্যদান করেল নদীর জল প্রোতের গতি রুদ্ধ হতে পারে। সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা আরও মনে করেন যে রাজা তাঁর তলোয়ার দিয়ে জলকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং ছকুম প্রদান করেন সমুদ্রে চলে যেতে।

সেই যাত্রায়ই রাজা আর একটি মন্দিরে যান। কিন্তু তথন কৌনও রাজোচিত ঐশ্বর্য ও মহিমার প্রকাশ করেন না। মন্দিরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। সেখানে ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরী আছে। মন্দিরের দ্বার দেশে একটি মৃতি আছে আমাদের দেশের দজীর ভঙ্গীতে। অর্থাৎ একটি হাত হাটুতে শুন্ত, অপরটি পাশে ঝোলানো (সম্ভবতঃ বৃদ্ধ মৃতি)। মৃত্তিটি ঘাট ফুটেরও বেশী উটু। সেই বিশাল মূর্তির চারদিকে আছে নানা ভঙ্গীর স্ত্রীও পুরুষের তিনশতাধিক মূর্তি। সমস্ত মৃতি গিল্টী করা। সমগ্র দেশব্যাপী এই জ্বাতীয় মন্দির আছে যার সংখ্যা দেখলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। এর কারণ, শ্বামদেশে এমন কোনও ধনী ব্যক্তি নেই যিনি নিজের শ্বৃতিরক্ষার্থে একটি মন্দির নির্মাণ না করান। সেই সকল মন্দির শিখর সমন্বিত ও ঘণ্টা ফুক্ত। দেয়ালের ভিতরাংশ গিল্টী করা ও মুচিত্রিত। কিন্তু গ্রাক্তরাজ এত ছোট ও সক্র যে আলো প্রবেশ করে না। বেদীতে আছে অত্যন্ত মূল্যবান বিগ্রহ মূর্তি। তাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি ভিন্ন সাইজের মূর্তি দেখা যায় পাশাপাশি।

আমার আলোচিত যে তু'টি মন্দিরে রাজা রাজসমারোহে পূজা অর্থ্য দিতে যান তাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে আরও সব রমনীয় মন্দির। এদের প্রতিটি অতি চমংকার ভাবে গিল্টী করা। দ্বীপে অবস্থিত মন্দিরের কাছেই ওলন্দাজদের কুঠা। তার চতুর্দিক দেয়াল ঘেরা। তোরণটি অতি সৃন্দর। বেন্টিত স্থানের কেন্দ্রস্থলে বিরাট মন্দির। তার অভ্যন্তরভাগ পুরো গিল্টী করা। মূল দেব পীঠের সামনে একটি প্রদীপ ও তিনটি মোমবাতি জ্বলে। বেদার উপরে দেবমূর্তি স্থাপিত। তাদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ মণ্ডিত। বাকিঙলি তামার উপরে গিল্টী করা। সহরের কেন্দ্রে যে মন্দিরটি অবস্থিত এবং রাজা যেখানে বছরে একবার যান, তাতে প্রায় চার হাজার মূর্তি আছে।

শ্রাম সহর থেকে মন্দিরের দ্রত্ব নয় মাইল। তারও চারদিকে প্রচুর ছোট মন্দির। এই সকল মন্দিরের গঠনসৌকর্য দেখে এবং দেশীয় মানুষের অম্ভুত শ্রমসাধনার প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করে বিশ্মিত হতে হয়।

রাজা বাইরে বেরোলে সমস্ত বাড়ী ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিককে ভূপাতিত হয়ে তাঁকে প্রণতি জানাতে হয়। রাজার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কারো হয় না। রাজা যখন রাস্তা ধরে এগিয়ে যান তখন কোনও লোক উচ্চাসনে বসে থাকতে পারবেন না। কাজেই বাড়ী সরের সকলে রাস্তার পাশে বা উন্মুক্তস্থানে নেমে আসবেন। স্বাজার চূলকাটার কাজ করেন তাঁর পত্নীদের মধ্যে একজন। কারণ কোন কোর-কারের রাজার দেহ স্পর্শ করার অনুমতি নেই।

বর্তমান রাজা অতি মাত্রায় হস্তী প্রেমী। তিনি এত আগ্রহ ও নিষ্ঠানসহকারে হাতী পোষেন যে দেখে মনে হয় যেন ওরা তাঁর রাজ্যের এক একটি বিভূষণ। হাতাঁগুলি অসুস্থ হলে দরবারের সম্রান্ত ব্যক্তিরা ওদের অপরিসীম যত্ন ও তত্ত্বাবধান করেন রাজার প্রীতি উৎপাদনের জন্মে। একটি হাতাঁর মৃত্যু হলে তার অন্তেন্টিক্রিয়া এমন সমারোহে সম্পন্ন হয় যেন রাজ্যের কোনও অভিজ্ঞাত বা সম্রান্ত ব্যক্তি পরলোক গমন করেছেন। সম্রান্ত ব্যক্তিদের শেষ কৃত্যু সম্পাদিত হয় নিয়ানুগ পদ্ধতিতে।

নলখাগ্ড়া দিয়ে একটি সমাধি সৌধের মত তৈরী হয়। তার ত্বইপাশ নানা রঙ্-এর কাগজে আর্ত থাকে। সব রকম সুগন্ধ কাঠ ওজনদরে বিক্রী হয়। মৃতদেহের ওজনের সমতুল্য কাঠ কিনে সৌধটির মধাস্থলে স্থূপীকৃত করার প্রথা। অতঃপর পুরোহিত কিছু মন্ত্রন্ত আর্ত্তি করলে সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেন। ধনী লোকের মৃতদেহ ভস্মীভৃত হলে খানিকটা ভস্ম সোনা বা রূপার পাত্রে রক্ষণের প্রথা আছে। আর দরিদ্র জনসমাজের দেহ-ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে বিলীন করতে হয়। যে সকল অপরাধী ব্যক্তিরা নিজেদের জাবন নানা হীন উপায়ে অবসানের দিকে নিয়ে যান, তাদের দেহ অগ্নিতে দাহ করা হয় না। তা ভূগভে হয় সমাহিত।

পতিতা নারীরা রাজার অনুমোদন লাভ করলেও তাদের বাসস্থানের জন্মে ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। তাদের নিরাপতা ও সম্মান রক্ষার জন্মে রাজার পক্ষে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকেন। উক্ত নারী সমাজের কারোর মৃত্যু হলে সম্ভ্রান্ত নারীদের মত তার দেহ দাহ করা হয় না। তা কোনও উন্মৃক্তস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে তা কাক ও কুকুরের খাদ্যে হ**ঞ্চ** পরিণত।

শ্রাম রাজ্যে সম্ভবতঃ হুই লক্ষেরও অধিক পুরোহিত (বোঞ্চি) আছেন। রাজদরবার ও জনসমাজ— হুই এর কাছেই তাঁদের স্থান অত্যন্ত উচ্চ সন্মান ও মর্যাদার। স্বয়ং রাজাও কিছু সংখ্যক পুরোহিতকে এত ভয় ও সন্মান করেন যে তাঁদের সামনে নিজেকে অতি দীন হীন ও বিনীত প্রমাণ করে থাকেন। এই ধরণের অসীম শ্রদ্ধা লাভ করার ফলে তাঁদের ইচ্ছা-আকাজ্জাও হয়ে ওঠে সীমাহীন। কোন কোনও সময় তাঁদের উচ্চাভিলাষ এমন পর্যায়ে ওঠে যে সিংহাসন লাভের দিকেও তাঁরা ঝুঁকে পড়েন। তবে সে বিষয় রাজার গোছরীভূত হলে তাঁদের প্রাণ রক্ষা করা হয়হ হয়ে ওঠে। কিছুকাল পুর্বে একটি বিদ্রোহাত্মক ঘটনার পুরোভাগে ছিলেন জনৈক পুরোহিত। বাজা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পুরোহিতগণ (বৌদ্ধভিক্ষ্) হলদে কাপড় ব্যবহার করেন। কোমরে পরেন লালকাপড়ের কোমর বন্ধ। বাহতঃ তাঁরা অত্যন্ত নম্র ও বিনীত। কথনও তাঁদের মধ্যে সামাশ্যতম ইচ্ছা—আকাছ্মা ও লালসার চিহ্নমাত্র দেখা হায় না। ভোর চারটের ঘন্টা ধ্বনিতে তাঁরা জেগে ওঠেন প্রার্থনা—বন্দনার জন্মে। সন্ধ্যা সমাগমেও তদনুরূপ মন্ত্র-স্তোত্র আবৃত্তি করেন। বছরে কয়েকটি দিন ধার্য আছে যখন, সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সংগে কোনও আলাপ-জালোচনা চলে না। ভিক্ষ্ পুরোহিতদের অনেকে অপরের দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে আবার রৃত্তিয়রূপ গৃহ-আবাস পেয়ে থাকেন। একবার ভিক্ষ্র পোযাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করলে তাঁরা আর বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারেন না। বিবাহ করার ইচ্ছা হলে সেই হলদে পোষাক ত্যাগ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ।

এঁরা নিজেদের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানেন না। একটি বিষয় স্পই মনে হচ্ছে যে ভারতীয় হিন্দুদের শ্রায় এঁরাও আত্মার বহু দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করেন। প্রাণীহত্যা তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে পশুর মাংস খেতে কোনও আপত্তি বা দ্বিধা নেই। তা অশ্র লোকে হনন করলে বা তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সে মাংস তাঁরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। যে দেবতার পূজা-উপাসনা তাঁরা করেন তা যেন অস্পইত একটি অপচ্ছায়ানুরূপ ৮ তাঁর সম্বন্ধে এঁরা যা বলেন, তা যেন অন্ধ বিশ্বাসপ্রস্ত। নিজেদের অতি স্থল রূপের ভূল ক্রটীগুলি সম্পর্কেও এরা এত অনমনীয় ও অন্ধ যে তা সংশোধন করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা বলবেন; খৃষ্টধর্মের দেবতা ও তাঁদের দেবতা ভাইভাই। তবে তাঁদের দেবতা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে তাঁদের দেবতা কোথায় আছেন, তাহলে তাঁরা উত্তর দেবেন, তিনি অদুশা। কোথায় আছেন তা কেউ জানেন না।

রাজ্যের স্থায়ী সৈন্থবাহিনীতে পদাতিকের সংখ্যা অধিক। আর তা বেশ উৎকৃষ্ট ধরণের। সৈন্থদের ক্লান্ডি বলে কিছু নেই। তাঁদের যাবতীয় পোষাকের মধ্যে থাকে দেহের মধ্য অংশ আহত করার মত একখণ্ড সৃতী বস্ত্র। বাকী দেহাংশ সব, অর্থাৎ বুক, পিঠ. বাহুদ্বয়, উরুদেশ অনাহৃত থাকে। দেহের চামড়া সৃচীবিদ্ধ করে চিত্রায়িত। সেখানে রক্ত নিদ্ধাশিত হলে পরে নানারকম নক্ষা ফুটে ওঠে। দেহের চামড়া সৃচীবিদ্ধ করে ফুল ও নানা প্রাণীর চিত্র খোদিত করার পরে তার যে রঙ পছন্দ সেই রঙ-এর প্রলেপ দেবার প্রথা। দূরে থেকে সেই সৈন্থদের দেখলে মনে হবে যে তারা হয়ত ফুলকারী রেশমী কাপড় বা ছাপানো সূতী বস্ত্রে দেহাহৃত করে আছেন। তাদের অস্ত্র হোল তীর ধনুক, ছোট বন্দুক, বর্শা এবং আরও একটি জিনিস। সেটি হোল পাঁচ ছয় ফুট লম্বা একটি দণ্ডের মাথায় লোহার ফলক। তা শক্রর দিকে ছুড়ে মারার নিয়ম।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্থামসহরে জনৈক নেপল্সবাসী জেসুইট ছিলেন। নাম 
গাঁর ফাদার টমাস। তিনি রাজধানী ও প্রসাদকে সুরক্ষিত করে দিয়েছিলেন। 
প্রসাদটির অবস্থান নদীভীরে। তিনি পূর্বেই নদীর হুই তীরে হুর্গশীর্ষের বহিরাংশ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই সকল কাজের জ্বস্থে তিনি সহরে বাসকরার অনুমতি লাভ করেন। তিনি সেখানে বাসগৃহের সংগে ছোট একটি 
গীর্জা নির্মাণ করান। বেইরুটের বিশপ এম্. ল্যাম্বার্ট শ্রাম দেশে থাকার উদ্দেশ্যে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু চ্জনার মধ্যে সম্ভাব বেশীদিন স্থামী হয়নি। তার ফলে বিশপ আলাদা আর একটি ভ্রজনালয় প্রতিষ্ঠা করাই সমীচীন মনে করলেন।

কোচিন চীন ও অশ্যাশ্য স্থানের জাহাজ এসে যে বন্দরে নোক্সর করে তা সহর থেকে মাত্র পৌনে এক মাইল দূরে। সেখানে সর্বদাই কিছু না কিছু খুইট্রমী নাবিক উপস্থিত থাকেন। সেই কারণেই বিশপ ওথানে একটি বাড়ী ও শীক্ষা নির্মাণ করালেন সমবেত প্রার্থনা ও উৎসব অনুষ্ঠানের জন্মে।

# অধ্যায় উনিশ

### মাকাসার রাজ্য ও চীনদেশে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত।

মাকাসার রাজ্যের অপর নাম সেলিবিস দ্বীপ। দক্ষিণ অক্ষাংশের পাঁচ ডিগ্রী থেকে তার সীমানা আরম্ভ হয়েছে। দিনমানে অত্যধিক উত্তাপ। তবে রাত্রিকালের আবহাওয়া চমংকার নাতিশীতোফ্ষ। স্থানটি ভারি মনোরম ও অতি উর্বর। দ্বীপবাসীরা কৃপ খনন করতে জানেন না। রাজ্য ও রাজ্ধানীর একই নাম। রাজ্ধানী সমুদ্রের সন্নিকটে। বন্দর অবাধ মুক্ত। কাজেই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে পণ্যদ্রব্য বহন করে যে জাহাজগুলি ওখানে আসে তাদের কোনও রপ্তানী শুক্ত দিতে হয় না।

দেশবাসীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রকে বিষাক্ত করে রাখেন। আর তা অত্যন্ত তীব্র ও মারাত্মক বিষ। তা বোর্ণিও দ্বীপে জাত এক গাছের রস থেকে তৈরী হয়। যখন যেরকম তীব্র প্রয়োজন তদনুরূপ তাকে তৈরী করিয়ে নেবার প্রথা। রাজাই কেবল সে রহস্ত জানেন। রাজা গর্ব করেন যে সেই বিষের ক্রেভতম ক্রিয়ার এমন উপায় তিনি জানেন যে পৃথিবীর কোথাও তার উপশমের কোন পন্থা কারোর জানা নেই। আমার একটি ভাইকে (দানিয়েল) ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। তিনি একদিন উক্ত বিষের ক্রত ক্রিয়ার প্রমাণ দেখেছিলেন। জনৈক ইংরেজ ক্রোধবশতঃ মাকাসারের রাজার এক প্রজাকে হত্যা করেন। কিন্তু রাজা হত্যাকারীকে ক্রমা করেছিলেন। তাহলেও সেখানে যত ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ ছিলেন তাঁরা ভাবলেন যে অপরাধীর শান্তি না হলে দ্বীপবাদীরা হয়ত তাঁদের মধ্যে কিছু লোককে আক্রমণ করে সেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

অতএব তাঁরা রাজাকে অনুরোধ জানালেন সেই অপরাধী ইংরাজকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। সেই অনুরোধ-আবেদন এত জোরালো ছিল যে শেষ পর্যন্ত রাজা তা অনুমোদন করেছিলেন। আমার ভ্রাতা ছিলেন রাজার অতি প্রিয়পাত্র। তিনি ওকে সমস্ত আনন্দ উংসবে বিশেষতঃ পানভোজনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতেন। ইংরেজটিকে প্রাণদণ্ড দান স্থির করে রাজা আমার ভ্রাতাকে বললেন যে তিনি সেই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আর বেশীদিন ঘৃশ্চিন্তা ও হতাশায় দিন কাটাতে দিতে চান না। বিষের ক্রিয়া কত স্বাভাবিক ও তীব্রতা প্রমাণের জন্যে তিনি স্বহস্তে অপরাধীকে নিজের তীর দ্বারা বিদ্ধ করেন। বিষাক্ত তীরগুলি আকারে ছোট। রাজা তাঁর তীর নিক্ষেপের নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের কোন অংশে তার বিদ্ধ করা উচিত। আমার ভাতার কোতৃহল হয়েছিল দেখবার যে রাজার বিষদিশ্ধ তীরের প্রভাব কতখানি এবং তা বস্তুতঃই বিশ্বয়করভাবে ক্রত ক্রিয়াশীল কিনা।

আদার ভাই রাজাকে বলেছিলেন অপরাধীর ডান পায়ের বুড়ো আংগুলকে তীর বিদ্ধ করা হোক। রাজা অত্যন্ত সুকোশলে কাজটি সম্পন্ন করলেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ হু'জন শল্য চিকিংসক প্রস্তুত ছিলেন আংগুলের ক্ষত স্থানকে কেটে বিষমুক্ত করার জল্যে। কিন্তু তাঁরা তা ঠিকভাবে করতে সমর্থ হননি । পরন্ত বিষ অতি ক্রন্ত লোকটির হুংপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো। কলে তার তম্মুহূর্তে মৃত্যু ঘটে। প্রাচ্যদেশের সমস্ত রাজা মহারাজাই অনুরূপ সৃতীব্র বিষ মজ্ত রাখেন। একদা অচিনের রাজা এই জাতীয় বিষাক্ত পনের বিশটি তীর উপহার দিয়েছিলেন বাটাভিয়ার প্রধান দৃত এম্. ক্রোককে। ইনি পরে সুরাট ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তারগুলিকে বহুবছর কোনও কাজে ব্যবহার করেন নি। অতঃপর আমি যখন একসময় তাঁর সংগে কিছুদিন ছিলাম তখন অনেকগুলি কাঠবিড়ালকে তীর দিয়ে বিদ্ধুকরেন। ওরা তংক্ষণাং প্রাণ হারায়।

মাক্কাসারের শাসক মুসলমান। তিনি তাঁর কোনও প্রজাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দেন না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জেসুইট ফাদারগণ কোনও উপায়ে মাকাসারে একটি গার্জা নির্মাণের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু পরের বছরেই সুলতান প্রকুম দিলেন যে গাঁজাটিকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে। কেবলমাত্র সেই গাঁজাটিই নয়, দোমিনিলান ফাদারদের গাঁজারও সেই একই পরিণতি হয়েছিল। তাঁরা ওখানে পতুর্ণাজ ব্যবসায়ীদের জন্মে প্রাহিতরা চালাতেন তা রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল যতক্ষণ ওলন্দাজরা শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে মাক্কাসার আক্রমণ করেননি। তারা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে রাজ্ঞাকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত পতুর্ণাজ্ঞদের বিতাড়িত করতে। সুলতানের অসদাচরণও এই যুদ্ধের আংশিক কারণ।

উক্ত মুদ্ধে ওলন্দাজদের যোগদানের কারণ হোল পতুর্ণীজ জেসুইটবা চীনদেশে ডাচ দৌত্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া অশু কারণও ছিল। তাহছে যে মাকাসারে পতুর্গীজগণ ওলন্দাজদের উপরে গুরুতর সব অশ্যায় ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি জনৈক ওলন্দাজ দৃত যখন ওদেশের রাজার সংগে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে এসেছিলেন তখন পতুর্গীজরা তাঁর মাথা থেকে টুপি নামিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওলন্দাজরা সেই সময় অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারেননি। কিন্তু পরে তাঁরা তাঁদের সৈশ্বদাকে 'উগি' নামক এক জনসম্প্রদায়ের সংগে সংঘবদ্ধ করে সেই তীত্র অশ্যমানেব প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। উক্ত জনসমাজ তখন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যাপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমি পূর্বেও বলেছি যে ওলন্দাজগণ পতুর্গীজ জেসুইটনের হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। পতুর্গীজ জেসুইটনের হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। পতুর্গীজ জেসুইটরা নানা কৌশল করে চীনদেশে প্রেরিত ওলন্দাজ দৃতের উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্ধ সৃষ্টি করেন। ঘটনাটি এইরপ—

১৬৫৮ খুফ্টাব্দের শেষভাগে বাটাভিয়ার জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল ওলন্দাভ কোম্পানীর জনৈক মুখ্য ব্যক্তিকে চীনদেশের রাজার কাছে পাঠান। চমংকার সব উপঢৌকনসহ তিনি রাজদরবারে পৌছে মন্দারিনদের সংগে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করেন। এরা হলেন চীনদেশের শ্রেষ্ঠ সম্ভান্ত ওলন্দাজ দূতের আশা ছিল যে তিনি উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব সহায়তায় চীনদেশে বাণিজ্যাধিকার লাভ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জেসুইটরা দীর্ঘদিন ওদেশে বসবাস করার ফলে চীনভাষা শিখেছিলেন। দরবারের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে ছিল **তাঁদে**র সুপরিচয<sup>়</sup> অতএব তাঁরা পতু<sup>ৰ</sup> গীজদের স্বার্থ রক্ষার জন্মে এবং ওলন্দাজগণ যাতে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনও সুযোগ সুবিধা না পান তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্তে চীনসম্রাটের মন্ত্রণা সভার কাছে ওলন্দাজ কোম্পানী সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করলেন। তাঁরা (জেসুইট) আরও বললেন যে ওলন্দাঙ্করা সিংহলের শাসকের সংগে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ পতুর্ণীজ্ঞদের হাত থেকে সিংহলীরা ও ওলন্দাজ্বণ মিলিতভাবে যেসকল স্থান অধিকার করেছিলেন তা তাঁদের ফিরিয়ে দেননি। সূতরাং তাঁরা বিশ্বাসভাজন নন। তাছাডা ওরা মালাক্কা দখল করে অচিনের রাজাকে এবং উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অন্যাস্থ স্পাসকদের প্রতারণা করেছেন।

সেখানকার করেকটি দেশ ও তাঁদের বাসিন্দাদের এই সর্তে আবদ্ধ করেছিলেন যে তাঁদের সকলকে চিরজীবন সন্মানও মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের হাতের মুঠোতে পেয়ে আর কোনও বিচার বিবেচনার বালাই রাখেননি। পরস্ত তাদের দাস হিসেবে মরিশাস দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আবলুস কাঠ কাটার জন্মে। এই সমস্ত ঘটনা এবং আরও নানা বিষয় রাজার মন্ত্রণা সভার গোচরে যেতে ওলন্দাজ প্রতিনিধি তন্মুহূর্তে চীন ত্যাগ করার নির্দেশ পান। ফলে তিনি সেখানে কোনও কাজ শেষ করতে পারেননি। তিনি চীন দেশ ত্যাগ করার পর জনৈক গুপ্তচরের চিঠিতে পতুর্ণীজ জেসুইটদের কুব্যবহারের কথা জানতে লারেন। অবশেষে তিনি বাটাভিয়াতে ফিরে গিয়ে জেনারেল ও তার পরামর্শ সভাকে ব্যাপারটি জানালেন। তারা সে খবর শুনে অত্যন্ত বিরক্ত ও চিন্তিত হলেন এবং তীত্র রকমের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাদের প্রতিনিধির চীনদেশে যাতায়াতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছিল। তিনি ভার হিসেবপত্র দাখিল করার পরে স্থির হোল যে পতুর্ণাজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ উহার দ্বিগুণ আদায় করা হবে।

এঁরা বিশেষ ভাবেই জানতেন যে জেসুইট বিশপগণ প্রতিবছর মাকাও দ্বীপ ও মাকাসার রাজ্যে কিরকম ব্যবসা বাণিজ্য চালান। তাছাড়া নিজেদের জন্মে তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রায় ছয়টি জাহাজ পূর্ণ করে ভারতীয় এবং চৈনিক জিনিসপত্র আমদানী করতেন। ওলন্দাজগণ সময় ঠিক করে নিলেন যে কখন সেই জাহাজগুলি মাকাসারে পৌছবে। ১৬৬০ খৃফ্টান্দের ৭ই জ্বন মাকাসার বন্দরে কোম্পানীর দু'খানি জাহাজ এসে ভিড্লো। এরা এসেছিল তীর ভূমিতে অবস্থানরত ওলন্দাজদের স্থানত্যাগ করার কাজকে সুগম করার জন্মে ওলন্দাজ নৌবহর বনতঙ্গ থেকে দশ মাইল দূরে তানাকেকি দ্বীপে নোঙর করেছিল।

স্থানীয় রাজা শক্রর কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি সেই শক্রদের ভয়ে ভীতিগ্রন্থ ছিলেন। মাকাওতে অবস্থানরত জাহাজ স্থারা তিনি ওলন্দাজ আক্রমণকে কিছু সময় অন্ততঃ প্রতিরোধ করার চেষ্টাকরেন। ত্ব'পক্ষে যুদ্ধ ত্বৰ্দম হতে ওলন্দাজগণ তাঁদের নৌবহরকে ত্ব'টিভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। তেরখানি জাহাজ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন। বাকা জাহাজ অনবরত ত্বর্গর উপর আক্রমণ চালাতে

লাগলো। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ তত জোরালো হয়নি। শোনা যায় যে সে-দিন ওলন্দাজরা সাত হাজারেরও অধিক কামান দাগিয়েছিলেন। তথন রাজা অত্যন্ত ভীত হয়ে পর্তুগীজদের গোলাগুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন যাতে শক্ররা আরও ক্লুদ্ধ না হন।

এই যুদ্ধে রাজকুমার পতিনসলোয়া পরলোক গমন করেন। মাঞ্চাসারের রাজার পক্ষে তা চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ হয়েছিল। পরলোকগত রাজকুমারের কূটনীতির ফলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ রাজাকে ভয় পেতেন। রাজাও তাঁর উপরে ছিলেন নির্ভরশীল। মাকাওতে অবস্থিত জাহাজগুলি আত্মরক্ষার জয়ে প্রস্তুত ছিল না। অতএব, ওলন্দাজ নৌবহরের পক্ষে পর্ত্বগীজদের ধ্বংস করা কিছু কঠিন হয়নি। তাঁরা শক্রদের তিনটি জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন। ম্বানিকে দিলেন জলমগ্ন করে। আর তাঁদের প্রচুর মূল্যবান জিনিসপত্র করলেন হস্তগত। এইভাবে ওলন্দাজগণ চীন দেশে তাঁদের দৌত্য বিফল হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন বিশেষ লাভজনক উপায়ে।

১৩ই জ্বন মাকাসারের শাসক সুম্বাকো দেখলেন যে তিনি চরম সংকটের সম্মুখীন। তখন তিনি আর একটি কেল্লাতে শ্বেত পতাকা উদ্ভোলনের নির্দেশ দিয়ে বেগমদেরও সেখানে নিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। শান্তি স্থাপুনার উদ্দেশ্যে তিনি দরবারের উধ্বতিন এক কর্মচারীকে পাঠালেন ওলন্দাজ নৌবহরের জেনারেলের কাছে। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বিশেষ একটি সর্তে যে তিনি বাটাভিয়াতে রাফ্রদৃত পাঠাবেন এবং তাঁর প্রজারা আর পর্তবৃগীজদের সংগে কোনও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারবেন না।

সদ্ধিপত্তের ধারা যথন বাটাভিয়াতে জেনারেল ও তাঁর পরামর্শ সমিতির অনুমোদন লাভ করার মুখে তথন মাকাসারের রাজা তাঁর জাহাজ সজ্জিত করে দরবারের শ্রেষ্ঠতম এগারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সেখানে পাঠান। সংগে সাতশত লোক ছিল। সেই দোতা কর্মের অধিনায়ক ছিলেন পরলোকগত স্লতান পতিনসালোয়ার ভ্রাতা। বাটাভিয়ার জেনারেলকে তাঁরা উপঢোকন দিয়েছিলেন ত্বশত বড় বছু আকারের সোনার তাল। তা দিয়েছিলেন রাজকীয় কেল্লা উদ্ধারের জন্যে। সেই সংগে ওলন্দাজদের প্রস্তাবিত যাবতীয় সর্ত পালনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর একটি সর্ত ছিল যে ইসলাম ধর্মীয় কোনও রীভিনীতি লক্ষিত হবে না। জেনারেল সেই দোতা কর্মীদের

অভার্থনা জানিয়ে দেই অপূর্ব সুযোগ নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঙে তিনিও লাভবান হয়েছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে সম্মানজনকও হয়েছিল। তবে সেই সোভাগ্যের স্চনা হয়েছিল তাঁদের অস্ত্রবলের প্রভাবেই।

তিনি স্বহস্তে ক্ষতিপূরণের সর্ত রচনা করেছিলেন। মাক্কাসায়ের রাজ-প্রতিনিধি তাতে স্বাক্ষর করলেন এবং তা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। তংক্ষণাং সমস্ত পর্ভ্বগীজগণ মাক্কাসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিছু সংখ্যক গেলেন খ্যাম ও কাম্বোডিয়া রাজ্যে। বাকী সকলে গিয়েছিলেন মাকাও এবং গোয়াতে। কয়েক বছর পূর্বে মাকাও ছিল প্রাচ্য খণ্ডের প্রসিদ্ধতম ও সর্বাপেক্ষা ধনী সহর। ওলন্দাজদের চীনদেশে দৃত প্রেরণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই স্থানটি। কারণ ওটি শ্রেষ্ঠতম একটি বন্দর। পর্ভ্বগীজরা তখন সেই অঞ্চলের মুখ্য নায়ক। ওলন্দাজদের উদ্দেশ্য ছিল পর্ভ্বগীজদের সেই প্রাধান্যকে বিনফ্ট করা। বর্তমানে বাইশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত এই সহরটি ক্যান্টন প্রদেশে একটি উপদ্বীপ জ্বাতীয় স্থান। এখন তা চীন দেশের অংশ। ওর পূর্ব গৌরব আর নেই।

মাকাসারে যা ঘটেছিল তাতেই জেনুইট বিশপও পর্জ্বনীজ বণিকদের প্রতি শাস্তি বিধানের পর্ব শেষ হয়ন। গোয়ার সন্নিকটে আরও একবার অপমান ও ক্ষয় ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়েছিল। গোয়ায় প্রায় বারো মাইল দ্রে ভেন্গারলার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ চীনদেশে ওলন্দাজদের ব্যর্থতার কথা শুনলেন। কাজেই তিনিও সেখানে কিছু প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করলেন। তাঁর জানা ছিল যে গোয়া ও ভারতের নানাস্থানে জেনুইট বিশপরা অপরিশোধিত হীরকের ব্যবসা করেন জোরালো ভাবেই। তাঁরা ইউরোপে হীরক প্রেরণ করেন। পর্তব্বালি প্রত্যাবর্তনের সময়ই তাঁরা উহা নিয়ে যান। উক্ত ব্যবসা গোপনে চালাবার জল্মে তাঁরা একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। নিজেদের মধ্যে থেকে হু একজনকে ভারতীয় সন্ন্যাসী বা ফ্রকিরের বেশে পাঠান। একাজ তাঁদের পক্ষে কিছু অমুবিধাজনক নম্ব। কারণ বিশপ গোষ্ঠীতে এমন লোকও আছেন ইন্দির জন্ম ভারতবর্ষে এবং তাঁরা ভারতীয় ভাষা জানেন নিখুঁতভাবে। এদের পোষাক একটি ব্যান্ত্রচর্ম। তা পিঠে জড়িয়ে রাখেন। আর একটি ছাগলের চামড়া কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেন। টুপি তৈরী হয় মেষ বা ছাগল ছানার চামড়া দিয়ে।

ছাগলের চারটি পা ঝোলানো থাকে তাঁদের ললাট, কণ্ঠদেশ ও কানের সংগে।
-কর্ণবেধ করা থাকে। তাতে ক্ষটিকের আংটি ঝোলানো হয়। পা-ছটি
উন্মুক্ত থাকে। পায়ে পরেন কাঠের খড়ম। তাতে এক গোছা ময়ুরের
পালক রাখেন মাছি তাড়ানোর জন্মে।

গোলকুণ্ডার সুলতানের দরবারে ছিলেন এমন কয়েকজন অপান্টাইন বিশপের সংগে আমি একদিন সাদ্ধাভোজনে ব্যাপৃত ছিলাম। আমার সংগে ছিলেন এম. এম. লেসকট ও রেইসিন। সমবেত জেসুইট বিশপদের একজন এসেছিলেন গোয়া থেকে। তিনি পূর্বে আলোচিত পোষাক পরিচ্ছদে মণ্ডিত হয়ে ভোজনকক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি আমাদের বললেন যে তিনি সেন্ট-থোম্-এ যাচ্ছেন গোয়ার ভাইসরয়ের কাজে। আমি তাঁর পোষাক দেখে মন্তব্য করলাম যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এই প্রকার ছন্মবেশে অম্ব করার কোনও প্রয়োজন হয় না। কোন ধর্মের মানুষই এই প্রকারে আত্মগোপন করে চলেন না।

ভেন্গারলা ফ্যাক্টরীর অধিকর্তা জেসুইট বিশপদের উপর প্রতিহিংসা সাধনের সুযোগ নিলেন এইভাবে। তিনি জ্ঞানতে পারলেন যে তাঁদের হ'জন চলেছেন হারকখনি অঞ্চলে। তাঁরা হারক কিনবেন প্রায় চল্লিশ হাজার পাউও মূল্যের। তিনি সেই বিশপদ্বয়কে তাঁর জ্ঞান্তও কিছু হারা কিনে আনার জ্ব্যু অনুরোধ করলেন। হাঁরা কেনার কাজ শেষ হতে বিশপদের বিচোলির ভ্রু বিভাগীয় অধিকর্তাকে রিপোর্ট দেবার নিয়ম। বিচোলি হচ্ছে বিজ্ঞাপুর রাজ্য ও পর্ত্ত্বুগীজ অধিকৃত স্থানের সীমান্তবর্তী বড় একটি সহর। সেই সহরটি বাদ দিয়ে উক্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় আর কোনও রাস্তা নেই। কারণ নদী বেন্টিত সলসেটি দ্বীপেই গোয়ার অবস্থান। জেসুইট বিশপদের ধারণা ছিল যে তাঁদের হারক কেনা সম্বন্ধে অন্য কেউ কিছু জ্ঞানেন না। তাঁরা নদী পার হ্বার জ্ব্যু নোকাতে চাপলেন। নোকোতে উঠতেই তাঁদের দেহ তল্লাসাই ত্রুক্ত হয়ে যায়। তাঁদের কাছে প্রাপ্ত সমুদ্য হাঁরা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এখন আবার মাকাসাক্ষের রাজার প্রসংগে যাওয়া যাক। তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জব্যে জেপুট ফাদারগণ অদম্য চেষ্টা চালান। একটি সর্ত তাঁদের উপর আরোপিত না হলে হয়ত তাঁরা সেকাজে সফল হতেন। কিন্তু ভাঁরা সেই সর্ত পালনে রাজী হন নি। একদিকে জেপুইটরা তাঁকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্মে পীড়াপীড়ি করেন, অক্সদিকে মুসলমানরা সমন্তাবে তাঁকে প্ররোচিত করেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্মে। রাজা তাঁর হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারেননি যে দ্বিতীয় কোন ধর্মটি গ্রহণযোগ্য। সূতরাং তিনি মুসলমানদের বললেন মকাথেকে ক্রেষ্ঠতম হৃ-তিনজন মোল্লাকে আহ্বান করে আনা হোক। আবার জেসুইটদেরও বললেন যে তাঁরাও যেন তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত সুযোগ্য হৃ-তিনজন বিশ্বপকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁদের কাছে হুই ধর্মের গৃচ্তত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে উপদেশ গ্রহণ করবেন। ছুই পক্ষই রাজার অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে খৃষ্টধর্মীদের চেয়ে মুসলমানরা ক্রতত্র কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। আট মাস পরে তাঁরা মক্ষার হৃ-জন যোগ্যত্ব মোল্লাকে এনে হাজির করলেন। পক্ষান্তরে জেসুইটগণের পক্ষ থেকে কেই এলেন না। তার ফলে রাজা ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করলেন। তিনবছর পরে হুজন পতুর্ণীজ জেসুইট মিশনারী মাকাসারে গিয়ে পৌছেছিলেন ঠিকই, কিছ তথন রাজা আর খৃষ্টধর্মে আগ্রহ প্রকাশ করে ধর্মান্তরিত হন নি।

মাকাসারের রাজা মুসলমান হতে তাঁর ভাতা রাজকুমার এত বিরক্ত হল যে তিনি তা চেপে রাখতে অসমর্থ হয়ে এমন একটি কাজ করে ফেললেন যা রাজার পক্ষে বিশেষ অসম্মানজনক হয়েছিল। তাঁর জানা ছিল মুসলমানরা শ্করের মাংসকে খালুরপে অত্যন্ত ঘূণা করেন। কিন্তু মাকাসারের হিন্দু বাসিন্দাদের কাছে তা একটি সাধারণ খাল। রাজা ধর্মান্তরিত হয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। মসজিদের নির্মাণকার্য শেষ হতেই রাজ ভ্রাতা একদা রাত্রিতে সেখানে প্রবেশ করলেন। আর নিজে দাঁডিয়ে সেখানে দশ বারোটি শ্কর ছানাকে হত্যা করালেন। অতঃপর তাদের রক্তধারা চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। মসজিদের সমস্ত দেয়াল, কুলুঙ্গী ধরনের যে স্থানটিতে বসে মোল্লা প্রার্থনা করেন যাবতীয় জায়গা রক্ত ছিটিয়ে কলুষিত করা হয়। রাজা তারপর নবনির্মিত মসজিদকে ধূলিসাং করে আর একটি নতুন ভজনালয় নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তখন রাজকুমার ও অস্থান্ম সন্ত্রান্ত হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারীরা রাজদরবার ত্যাগ করেন। আর কোনও দিন তাঁরা সেখানে ফিরে যাননি।

এই হোল আমার সংগৃহীত প্রাচ্য দেশের রাজ্যসমূহ ও তৎসহ মহান মুঘল সাক্ষজ্য ও চীন সম্রাটের রাজ্য সম্পর্কিত তথ্যরাজি। এটা বিশেষ তাংপর্য্যপূর্ণ। এই বিষয়সমূহ আমার স্মৃতিপটে নিখুঁতভাবেই ছিল মুদ্রিত।
আমি অবশ্য জানি যে অশাশ্ররাও এ-বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।
তাহলেও আমার ধারণা যে পাঠকরা আমার এই বির্তিকেও পছন্দ করবেন।
কেননা, আমি এখানে আমার ভ্রমণ যাত্রা-প্রসৃত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি।
আব এমন সব বিষয় বির্ত করেছি তাঁদের আনন্দ দানের জ্বশ্যে যা বস্তুতঃই
আমার স্বচক্ষে দেখা।

# অধ্যায় বিশ

গ্রন্থকারের প্রাচ্যাঞ্চল শ্রমণ, ভেন্গারলাতে বাটাভিয়ার জন্ম জাহাজে আরোহণ ; সমুদ্রে বিপদক্ষনক অবহার সন্মুখীন এবং সিংহল দ্বীপে গমন।

আমি ভেন্গারলা ত্যাগ করি ১৬৪৮ খৃফান্দের ১৪ই এপ্রিল। ভেন্গারলা গোয়ার বারো মাইল আন্দাজ দূরে বিজাপুর রাজ্যন্থিত একটি বড় সহর। আমি ওখানে একটি ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ করি। জাহাজটি পারস্থাদেশে জাত রেশমী কাপড় বোঝাই করে এসেছিল। আর ফিরে চলেছিল বাটাভিয়াতে। জাহাজখানিকে নির্দেশ দেয়া ছিল পথিমধ্যে বারকুরে যাত্রা বিরতি করে চাল নেবার জন্ম। আমরা সেখানে পৌছই উক্ত মাসের ১৮ই তারিখে। আমি জাহাজের কাপ্তেনের সংগে নেমে পড়ি। তিনি স্থানীর রাজার সংগে দেখা করতে যান চাল সংগ্রহের জন্ম অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে। রাজা আগ্রহ সহকারেই অনুমতি প্রদান করেন। নদীর তীর প্রায় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা দেখলাম যে রাজার আবাসও নদীর কিনারায়। সেখানে কেবলমাত্র দশ বারোটি তাল পাতার কুটির ছিল।

রাজ্বা একটি পারসীক গালিচার উপর বসে ছিলেন। তাঁর আশে পাশে পাঁচ ছয়জন মহিলা। তাদের কয়েকজন ময়ুরের পালকে তৈরী পাখা দারা রাজাকে ব্যজন কচ্ছেন। বাকি সকলে তাঁকে পান খেতে দিচ্ছেন এবং হুকা সাজানোতে ব্যস্ত। দেশের অন্যান্ত মুখ্য ব্যক্তিরা থাকেন বাকি সব চালা ঘরে। আমরা হিসেব করে দেখলাম যে তাদের সংখ্যা প্রায় হুইশত। অধিকাংশই তীর ধনুকে সজ্জিত। তাদের হুটি হাতী ছিল। মনে হোল ওদের আরও কিছু বাসন্থান অন্যন্থানে আছে। ওখানে এসেছেন সাময়িকভাবে গাছপালা ও স্রোতম্বিনীর ঠাণ্ডা হাওয়া বাতাস উপভোগের জ্বন্ত। রাজার সংগে দেখা করে আমরা আমাদের জ্লব্যানে গিয়ে উঠলাম। তখন তিনি আমাদের জ্ব্য উপহার পাঠালেন এক ডজন মুরগী ও পাঁচ ছয়টি পূর্ণ পাত্র তাল গাছের রস-সুরা (তাড়ি)। ঐদিন সন্ধ্যার পরে আমরা দেড় মাইল রাস্তা চলার পরে একটি ছোট গ্রামে রাত্রি যাপন করে নিদ্রার ব্যবস্থা করেছিলাম; সেখানে মাত্র পাঁচ ছয়টি ঘর-বাড়ী ছিল। আমরা জাহাজ থেকে সংগে যথেষ্ট খাল নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রাতঃকালে আমরা সেখান

ছেডে যাত্রা করবো এমন সময়ে দেখি আমাদেব জাহাজের জনৈক চালক ও তিন চারজন মুবা পুরুষ এসে হাজির। তরুণরা আমাদের প্রাতঃভোজনের উপযোগী খালাদি নিয়ে এসেছেন। তারা ওখানে উপস্থিত থাকতেই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। তখন তারা আমাদের কাছে কিছু তাডি চাইলেন।

আমরা যে গৃহ স্থামীর গৃহে রাত্রি যাপন করেছিলাম তিনি আমাদের কিছু তাডি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছিল। তিনি বলেছিলেন যে উহা অত্যন্ত কড়া। খেলে হয়ত মাথা ঝিম্ ঝিম্ করবে। আমাদের নাবিকরা সে কথা হেসে উডিয়ে দিলেন। কারণ ওরা সর্বদা উহা পান কনেন। অনেকে অতি মাত্রায় পান করতেও অভ্যন্ত। আর তাতে কখনও কোনও অসুবিধা হয়নি। গাছ থেকে রস নিষ্কাশনের পরক্ষণেই তা খেলে অর্থাং গেঁজে ওঠার সময় না দিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ থাকে না। তবে অত্যধিক পরিমাণে খেলে মনে হবে পাকস্থলীতে গিয়ে তা যেন ফেঁপে ফুলে উঠছে।

জনৈক চাষী একপাত্র তাভি নিয়ে এলে প্রত্যেকেই ইচ্ছে মত অর্থাং কেউ নিলেন তিন গ্লাস, অন্য আর একজন খেলেন চার কি পাঁচ গ্লাস। আমি খেলাম মাত্র এক গ্লাস। এক গ্লাসের ওজন প্রায় আধ পিউ। কিন্তু সত্য বলতে কি, আমরা সকলেই নিদারুল মাথা ধরা রোগে কই পেয়েছিলাম। আর হৃদিনেও সুস্থ হতে পারিনি। স্থানীয় লোকেদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কি কারণে উহা খেয়ে আমরা অত কই পেলাম। তারা বললেন যে তাল গাছের আশে পাশে লঙ্কার গাছ পোঁতা হয়। তার ফলে তালের রস ঝাঁজালো হয়ে ওঠে। আমরা জাহাজে ফিরে এসেও মাথা ঘোরা বন্ধ হয়নি। ঠিক সেই সময়ই স্থানীয় গভর্ণর এলেন আমাদের কি পরিমাণ চাল দরকার তা জানতে এবং তার দরদাম ঠিক করার জন্ম। চাল কিছু দ্রস্থান থেকে আনতে হোত। স্তরাং তাতে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়েছিল। কেননা বাতাসের গতি তথন পরিবর্ত্তিত হতে চলেছিল। অথচ জাহাজ্বের কাপ্তেনও স্থান ত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ, তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তথনও সংগৃহীত হয়নি।

২৮শে ও ২৯শের মধ্যে রাত্রিকালে বাতাসের গতি ভিল্লমুখে চলতে আরম্ভ করে। জাহাজ চালকরা কাপ্তেনকে বললেন যে তিনি (কাপ্তেন) তৎপূর্বে কখনও ভারতীয় উপকূলভাগ ধরে জাহাজ চালিয়ে যাননি। অতএব, তাঁর উচিত নোঙর তুলে জাহাজ হেড়ে দেয়া। কিন্তু তখনও আমাদের সমস্ভ খাদদ্রব্য ও মালপত্র জাহাজে মজুত হয় নি। কাপ্তেনও অনভ ও অনিচ্ছুক। তিনি বললেন পানীয় জল আবশ্যক। সারারাত ধরে বাতাস আরও প্রবল হয়ে উঠলো। পরদিন হাওয়ার চাপ সামাশ্য হ্রাস পেল এবং জাহাজে চাল তোলার কাজ চলতে লাগলো। আর একদিন কেটে গেল আমরা খুব জোর দিয়ে কাপ্তেনকে জেঠি ত্যাগ করতে বললাম।

তিনি যথন দেখলেন যে সকলে মিলে বিরক্তি স্চক কোলাহল সৃষ্টি করে চলেছেন তথন তিনি ছখানি নৌকা পাঠালেন জল সংগ্রহের জন্ম। কিন্তু তারা নদীর মোহনায়, পৌছানো মাত্র বাতাস এত প্রবল হয়ে উঠলো যে নৌকার মাঝিরা জল না নিয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তাও এসেছিলেন এমন বিপদজনক অবস্থায় ও কফ করে যে নৌকাশুদ্ধ তারা ধ্বংসের কবলে পড়তে পারতেন। তারা জাহাজে ফিরে এলে সাধারণ নিয়মানুসারে ছখানি নৌকা জাহাজের পেছনে বেঁধে দেয়া হোল। বড় নৌকায় চৌদ্দ জন লোক ছিল। তাদের কাজ ছিল জাহাজের গায়ে যাতে প্রবল চেউ এসে ধাকা দিতে না পারে তা দেখা। আমরা নোঙর তোলায় আগ্রহী হলেও বাতাসের গতি যেমন জোরালো, তেমনি বিপরীত মুখী হয়ে উঠলো। জাহাজ, মানুষ, মালপত্র সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে ছিল্ল ভিল্ল হয়ে গেল। পরদিন যথন বাতাসের চাপ কমে গেল তখন দেখি আমরা সমুদ্র মধ্যে পাঁচ ছয় মাইল দ্রের চলে গিয়েছি। নোঙর সব উঠে এসেছে।

তথন আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করলাম যে কোন পথে আমাদের যাওয়া উচিত। কেউ কেউ বললেন, আমাদের গোয়াতে ফিরে গিয়ে সেখানে শীতকাল কাটানো উচিত। অল্যরা বললেন যে আমাদের পঞ্চেট দ্য গ্যালিতে যাওয়া সমীচীন। সিংহলের এই সহরটিই ওলন্দাজরা সর্বাত্তে পর্তুগীজদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আমরা উক্ত হুটি স্থান থেকেই সমান দ্রেছিলাম। বাতাসের গতিও হুদিকে যেতেই সমান অনুকূল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পয়েন্ট দ্য গ্যালির বন্দরে পৌছে যাই ১২ই মে তারিখ। আমি তংক্ষণাৎ মদসুয়েরীর গভর্ণরের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি এখন বাটাভিয়ার গভর্ণর জেনারেল। তিনি আমাকে ওখানে অবস্থানকালে প্রতিদিন তাঁর সংগে ভোজন পর্ব সমাধা করতে অনুরোধ জানালেন।

সহরটিতে আমি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য দেখতে পাইনি। দেখলাম কেবল ধ্বংসস্তৃপের চিহ্ন, কিছু খনি ও পর্তৃগীজ্বদের বিতারণকালে ওলন্দাজ্বা থে কামান ব্যবহার করেছিলেন তার চিহ্ন। কোম্পানী ওখানে বাস করতে চান এমন লোকেদের জমি জায়গা মঞ্চ্ব করেছেন বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্মে। কোম্পানী ঘৃটি স্-উচ্চ ঘুর্গ প্রাকার তুলেছেন পোতাশ্রয় রক্ষণের উদ্দেশ্যে। যদি সে ঘুটি ঘুর্গ প্রাকার নক্সা পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয় তাহলে সহরটি বেশ সুন্দর হয়ে উঠবে।

সিংহল দ্বীপের যে সকল স্থান পর্তুগীজ অধিকারে ছিল সেখান থেকে তাঁদের বিতাডিত করার পূর্বে ওলন্দাজরা ভেবেছিলেন যে সমগ্র দেশটি তাঁরা অধিকার করতে পারলে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে প্রচুর লাভ করা যাবে। বস্তুতঃ হয়ত তাই হোত যদি তাঁরা ক্যান্তির রাজার সংগে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন। তাঁরা (ওলন্দাজ) যে সময় পর্তুগীজ বিতারণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সংগে ওঁরা বিশ্বাসভঙ্গ করেন। তাতে ওঁরা নিজেদের অতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

ওলন্দাজরা ক্যাণ্ডির রাজার সংগে একটি চুক্তি করেন যে তিনি সর্বদা বিশহাজার লোক লস্কর প্রস্তুত রাখবেন কলম্বা, নেগম্বা, মান্নার ও অন্যান্থ পর্ত্ত্বাজ্ঞ অধিকারভূক্ত উপকূলভাগে সমাবিষ্ট সৈন্যদের প্রতিরোধ করাব জন্যে। ওলন্দাজরা স্থল ও জলপথে পয়েন্ট দ্য গ্যালি অবরোধের জন্মে যত সংখ্যক সৈন্থ প্রয়োজন তা বিরাট জাহাজ করে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ওলন্দাজরা অচিনের রাজার সংগেও চুক্তি বদ্ধ হলেন যে তিনিও ছোট ছোট সমস্ত্র রণতরী ঘারা উপকূলভাগ রক্ষা করে চলবেন। তাঁর প্রচুর বণতরীব বহর ছিল।

আরও ব্যবস্থা হয়েছিল যে ওলন্দাজগণ পয়েণ্ট দ্য গ্যালি হন্তগত করে তা ক্যাণ্ডির রাজাকে দেবেন। কিন্তু তাঁরা সেই সর্ত পালন করেন নি। তখন রাজা জানতে চাইলেন যে কেন তাঁরা স্থানটির কর্তৃত্ব তাঁকে আরোপ করেন নি। তহুত্তরে ওলন্দাজরা বললেন যে তাঁরা চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। তবে তাঁকে যুদ্ধের ব্যয় কিছু বহন করতে হবে। ওদিকে ওলন্দাজরা বিলক্ষণ জানতেন যে রাজার নিজ রাজ্যের অনুরূপ আরও তিনটি রাজ্য থাকলেও তিনি যুদ্ধের ব্যয়াংশ বহন করতে সক্ষম ছিলেন না। একথা অবশ্য স্থীকার্য যে দেশটি অত্যন্ত দরিদ্র। আকার মনে হয়েছে যে রাজা হয়ত জীবনে কখনও পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন মুদ্রা একত্রে দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর দেশের একমাত্র ব্যবসার পণ্য হোল দারুচিনি ও হাতী।

পর্জ্বনীজরা ইউইণ্ডিজে যাবার পরে তাঁর দারু চিনির ব্যবসাতে কোনও লাভ হয় না। হাতী বছরে পাঁচ ছয়টির বেশী কেউ ক্রয় করেন না। কিন্তু অভ্যান্তস্থানের তুলনায় ওখানকার হাতীর খুব কদর। কেননা, ওরা যুদ্ধকালে অত্যন্ত শক্তিমান। আমি এখানে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করবো যা সহজে বিশ্বাস করার মত নয়। তাহলেও ঘটনাটি সত্য। ব্যাপারটি হচ্ছে যে কোনও রাজা যদি সিংহলের হাতী সংগ্রহ করে তাকে ভিন্ন দেশীয় হাতীর মধ্যে রাখেন তাহলে তাকে দেখে অন্ত হাতীরা সম্মান প্রদর্শন করে। সহজাত ভাবে তারা নিজ্ঞেদের শুর্ভকে মাটিতে নামায়, আবার উপরে তুলতে থাকে।

অচিনের রাজার সংগেও ওলন্দাজরা কথার খেলাপ করেছিলেন। তবে ক্যাণ্ডির রাজার তুলনায় তাঁর সেই অন্থায় ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ ছিল ঢের বেশী।

দিনে ওলন্দাজদের তাঁর দেশ থেকে লক্ষা (লাল মরিচ) রপ্তানীর অনুমতি দিতে অধীকৃত হন। লক্ষা রপ্তানী ব্যবসার কোনও গুরুত্ব ছিলনা। তাঁর দেশে জাত লক্ষার প্রাচ্যদেশে খুব কদর। অতএব, ওলন্দাজরা তাঁর সংগেগোলমাল মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। অচিনের মুসলমান রাফ্রদৃত বাটাভিয়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভোজনের টেবিলে মহিলাদের দেখেতো তিনি অবাক। আরপ্ত বিশ্মিত হয়েছিলেন অচিনের রাণীর স্বাস্থ্য কামনা করে পান ক্রিয়া শুরু করতে দেখে এবং বাটাভিয়ার জেনারেল যখন তাঁর স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন রাফ্রদৃতকে চুম্বন করে সম্বর্জনা জানাতে।

অচিনের রাজা ও রাণী বাটাভিয়ার দৃতকেও কিছু কম যতু আপ্যায়ন করেননি। তাঁর নাম এম্. ক্রোক্। তিনি পনের বছর ধরে অবসাদ জাতীয় রোগে কইট পাচ্ছিলেন। মনে হয়েছিল কেউ সৃক্ষভাবে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছেন। তিনি যথন তৃতীয়বার রাজার সংগে দেখা করেন, তথন রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি ও-দেশের কোন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন কিনা; আর কিভাবে তার সংগ ত্যাগ করেছেন। পরস্পর চুক্তি বদ্ধ হয়ে ত্যাগ করেছেন, না মহিলাকে তিনি জোর করে বিতাড়িত করেছেন ইত্যাদি।

রাজার জানা ছিল যে রাফ্রদৃত বহদিন ধরে অবসন্ন বোধ কচ্ছেন এবং তাঁর ক্ষুধামান্দ্য চলছে। দৃতটি স্বীকার করলেন যে তিনি মহিলাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন স্থদেশে গিয়ে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। সেই থেকেই তিনি রোগ ভোগ কচ্ছেন। তা ভনে রাজা ভিনজন চিকিংসককে তাঁর কথা জানালেন।
চিকিংসকরা রাজার কাছেই ছিলেন। দুভের রোগ নির্ণীত হলে রাজা
চিকিংসকদের পনের দিন সময় দিলেন তাঁকে রোগমুক্ত করার জল্য। আর
বলে দিলেন যে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে দৃত আরোগ্য লাভ না করলে ভিনি তাঁদের
সকলাকে প্রাণদণ্ড দেবেন। চিকিংসকরা বললেন যে তাঁরা দৃভের আরোগ্য
সম্পর্কে মতামত দেবেন একটি সর্ব্তে যে তাঁরা রোগীকে যে সকল নির্দেশ
উপদেশ দেবেন তা তিনি মেনে নেবেন।

প্রথম তাঁরা রোগীকে প্রাভঃকালে দিলেন এক শ্লাস কাথ, নদ্ধায় বাওয়ালেন একটি বড়ি। অবশেষে নম্নদিন পরে রোগীর দেহে প্রবল বমনের উদ্রেক হয়। তখন মনে হয়েছিল যে তিনি হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বমনের সংগে বেরিয়ে এল বাদামের আকারে জড়ানো এক গোছা চুল। উহা বহির্গত হতে তিনি সৃস্থ বোধ করলেন। অতঃপর রাজা তাঁকে গণ্ডার দিকারে নিয়ে যান পশু দিকারের সুযোগ দেবার জল্যে। একটি গণ্ডার হত্যার পরে উহার শিং কেটে রাজা দৃতকে তা উপহার দিলেন। দিকার পর্ব অস্তে রাজা একটি বিরাট ভোজ সন্থার আয়োজন করেন। ভোজনের পালা শেষ হলে রাজা বাটাভিয়ার জেনারেল ও তদীয় পত্নীর স্বাস্থ্য কামনা করে পান শুরু করেন। এবং তাঁর এক বেগমকে নির্দেশ দিলেন দৃতকে চুম্বন করার। এম্ কোকের বিদায়কাল আসম্ম হতে রাজা তাঁকে রাজহংসীর ডিমেব আকারের একটি মুরি উপহার দিলেন। মানুষের হাতের মধ্যে যেমন শিরা উপশিরা দেখা যায় ঠিক তদনুরূপ সেই উপলখণ্ডের মধ্যেও দেখা যেত সোনার সব বড বড শিরানুরূপ টানা চিহ্ন। ও-দেশে ঐ ভাবেই সোনা উৎপন্ন হয়।

### অধ্যায় একুশ

#### প্রছকারের সিংহল ত্যাপ ও ব ট ভিরুতে প্রদা।

আমরা পরেণ্ট দ্য গ্যালি ছেড়ে যাত্রা শুরু করি ২৫শে মে। ২রা জুন আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা অভিক্রম করে এগিয়ে চলি। ৬ই তারিখে একটি দ্বীপ দেখা যায়। নাম নাদাকোস। ১৭ই সুমাত্রা উপকূল আবিদ্ধার করি। তারপ্রার ১৮ই আমাদের দৃষ্টিপথে এল ইল্গাসিনা। ১৯শে দেখতে পেলাম সোভাগ্য দ্বীপ। কতকণ্ডলি ছোট দ্বীপের কিনারা চোখে পড়লো ২০শে তারিখ। যাভার উপকূলও এগিয়ে এল। এই সকল দ্বীপের তিনটিকে বলা হয় রাজ দ্বীপ। ২১শে আমরা খুঁজে পেলাম বন্তম্। ২২শে জাটাভিয়ার মুখে জাহাজের নোঙর পড়লো।

বাটাভিয়াতে ঘট কাউন্সিল আছে। একটি কেল্পা সংরক্ষণের জ্বন্য সেই ব্যবস্থা। জ্বেনারেল হলেন তার সভাপতি। এই সমিতিই কোম্পানীর যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়টির কাজ চলে সহরের একটি আবাসে। শাসন বিভাগের তা যুক্ত। নাগরিকদের মধ্যে ক্ষুদ্র বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব এঁদের হাতে।

ওখানে আমার সংগে যে ব্যবহার তাঁরা করেছেন তা এই। সহরের কাউন্সিলের সন্দেহ হয়েছিল যে আমার সংগে এক বাণ্ডিল হীরা আছে যা আমার প্রিয় বন্ধু মঁসিয়ে কন্টান্টের জন্ম আনা হয়েছিল। ইনি ছিলেন গোমরুণের ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর সভাপতি। তাঁদের সেই সন্দেহের নিরসন হতে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেন। আর নিজেদের কুতকর্মের জন্ম তাঁরা লজ্জিত হন।

### অধ্যায় বাইশ

গ্রন্থকারের বন্ত্যের রাজার সংগে সাক্ষ:ৎকার ও নানা ছঃসাহসিক কার্য্যের বিবরণী।

বাটাভিয়াতে অত্যধিক চুর্ব্যবহার পেয়ে আমি স্থির করেছিলাম বন্তমের রাজার সংগে দেখা করবো। আমার সহোদর প্রাতাকেও সংগে নিলাম। কারণ, তিনি স্থানীয় মালয়ী ভাষা জানতেন। প্রাচ্য অঞ্চলে এই ভাষাটি আমাদের ইউরোপে প্রচলিত লাটিন ভাষার মত সর্বত্র বিদিত। বন্তমে পৌছে ছোট একটি নৌকা ভাড়া করে আমরা সর্বাগ্রে ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি সৌজন্য প্রদর্শন করে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন আমি ভাইকে পাঠিয়ে দিলাম রাজ প্রাসাদ থেকে খবর আনার জন্ম যে কখন আমি রাজাকে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ পাব। রাজা তাঁকে দেখেই (পরিচিত ছিলেন) আর ফিরে আসতে দিলেন না। পরস্তু আমাকে নিয়ে যাবার জন্ম লোক পাঠালেন। তাঁরা এসে আমাকে বললেন যে আমাব সংগে যদি কোনও ছম্প্রাপ্য মণিরত্ব থাকে তবে তা নিয়ে গেলে রাজার প্রতি যোগ্য সৌজন্ম প্রদর্শন করা হবে।

ভাই ফিরে এলেন না। অতএব আমি রাজার সংগে দেখা করতে যাওয়া স্থাতি রাখলাম। কারণ তখন আমার মনে পডেছিল যে অচিনের রাজা সিয়ররেনডের সংগে কি প্রকার ব্যবহার করেছেন। ফরাসীরা ইফ ইপ্তিয়া কোম্পানী গঠন করে তিনখানি বিরাট ও আর একটি আট বন্দুক সমন্ত্রিত জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন ও-দেশে কাজে লাগানোর জন্ম। জাহাজগুলি অতি ক্রত গিয়েছিল। সে রকম ফ্রততার কথা বড শোনা যায় না। চার মাসেরও অনধিক সময়ে ওরা বন্তমে পৌছয়। রাজা সৌজন্ম সহকারে ওদেব অভ্যর্থনা জানান আর যত ইচ্ছে লক্ষা জাহাজে বোঝাই করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ওলন্দাজদের কাছে যে দামে তিনি লক্ষা বিক্রী করেছিলেন তার চেয়ে শতকরা বিশভাগ সন্তাদরে এদের দিলেন। কিছু ফরাসীরা কেবলমাত্র লক্ষার জন্মই ওখানে যাননি। তাঁরা ছোট জাহাজ ও টাকাকড়ির অধিকাংশ পাঠিয়ে দিলেন মাকাসারে লবঙ্গ, জায়ফল ও জৈত্রীর বাজার পরখকরার জন্ম।

ফরাসীরা বন্তমের কাজ এত ক্রন্ত সমাধা করলেন যে মাক্কাসারে প্রেরিত ছোট জাহাজটির প্রত্যাবর্তন অবধি অপেক্ষা করার মত ধৈর্য তাঁদের ছিলনা। পরস্তু আনন্দ লাভের জন্ম বাটাভিয়াতে যাবার মনস্থ করলেন। বন্তম ও বাটাভিয়ার মধ্যে দূরত্ব বিশ কি বাইশ মাইল আন্দান্ধ। হাওয়া অনুকূল হলে এক জোয়ারেই পোঁছোনো যায়। তাঁরা সেখানে পোঁছতেই ফরাসী নৌবহরের অধ্যক্ষ বাটাভিয়াস্থ জেনারেলকে তাভিনন্দন পাঠালেন। বিনিময়ে ক্রন্টী করেন নি। নৌবহরের অধ্যক্ষকে তিনি তীরভূমিতে আমন্ত্রণ জানালেন। অধিকল্ক তিনি জাহাজের লোকদের অত্যধিক উৎসাহ-বাণী ও যথেই স্পেনীয় সুরা পাঠিয়েছিলেন। যারা তা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের বলে দিলেন ফরাসীদের অতিমাত্রায় পানোন্মত্ত করে তুলতে। আরও একটি নির্দেশ ছিল্ফ যা বাইরে কাউকে জানানো হয় নি।

তাঁর স্থকুম-নির্দেশ এত সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল যে তারা সহজেই গোপন সংকেত অনুযায়ী জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেলের কক্ষের জানালা দিয়ে অগ্নিশিখা দেখে ওলন্দাজরা অন্তুত একটা বিশ্ময়ের ভান করলো। কিন্তু ফরাসী নৌধাক সেই বিশ্বাস ঘাতকতার প্রকৃত কারণ কি এবং কে তার নায়ক তা অনুমান করে কোম্পানীর লোকদের ভেকে বললেন এবং বেশ সাহসের সংগে বললেন—"এস সকলে পান করি। যারা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের শান্তি পেতে হবে।" ওদিকে সমস্ত ফরাসী জাহাজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জাহাজের লোকদের উদ্ধারের জক্ষেপ্রের নৌকাতে চড়ে তারা প্রাণে বাঁচলেন। সেই ঘটনার পরে বাটাভিয়ার জেনারেল তাদের অনেক সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছেন। অতঃপর তারা বাটাভিয়াতে ফিরে চলে গেলেন সেই ছোট জাহাজটির আশাতে। জাহাজটি ফিরে আসতে মালপত্রশুদ্ধ সেটিকে বিক্রী করা ছাড়া আর গতান্তর ছিল না। আর তা বিক্রী করতে হয় ইংরেজদের কাছে। স্বতন্ত্র ছিল না। আর তা বিক্রয়লক অর্থ কড়ি বাঁটোয়ারা করে নেন।

কিছ তাঁরা ( ওলন্দাজ ) ইংরেজদের সংগে যে চাতুরী খেলেছিলেন তা আরও জ্বল্য রকমের। ইংরেজরাই স্বাতে সুরাট, মসলীপত্তন ও অক্যান্ত দুরবর্তী স্থানসমূহ থেকে জাপান পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে-ছিলেন। বাতাসের গতি প্রতিকৃল হলেও তাঁরা কোথাও যাতা বিরতি করেননি। পরন্ত তাঁরা ফরমোসা দ্বীপে একটি কেলা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তার ফলে অনেক জাহাজই কেবল বিপয়ুক্ত হয়নি, বরং প্রচুর লাভবান হয়েছিল তখন ওলন্দাজদের মনে হোল যে ইংরাজরা চমংকার একটি সুযোগ ও সুবিধামত স্থান পেয়েছেন। ফরমোসা হোল এমন একটি জায়গা যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে। তারা আরও উপলব্ধি করলেন যে ইংরেজদের হাত থেকে জায়গাটি বলপূর্বক হস্তগত করা যাবে না। তখন তাঁরা একটি ফন্দী অঁটলেন। আর ক্ল্পানি জাহাজ পাঠালেন উংকৃষ্টতম সৈত্যবহরকে তাতে স্থান দিয়ে। তারা এমন ভাব দেখাবেন যে কভের মুখে পড়েই ফরমোজা পোতাশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। জাহাজগুলির মাস্তল ভেকে জাহাজের পাটাতনে যেন পছে আছে। পালগুলি ছিল্ল বিচ্ছিল। মাঝিমালারাও আপাতঃ দৃষ্টিতে অসুস্থ।

ইংরেজরা ওদের হৃঃখ হুর্দশার বাহাতঃ সহানুভৃতি সম্পন্ন হয়ে উক্ত জাহাজের অধিকর্তাকে তীরে আহ্বান করলেন। খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্ত তারাও এজন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। অসুস্থতার তান করে যত সংখ্যক সম্ভব লোক লক্ষর সহ তারা উঠে গোলেন। তাঁদের অধ্যক্ষ যেসময় ইংরেজ অধিকর্তার মংগে সাদ্ধ্যভোজনে রত ছিলেন তখন যথেষ্ট সুরাপানের ব্যবস্থা ছিল। ও লুন্দাজরা সখন দেখলেন যে ইংরেজরা অতিমাত্রায় সুরা পানে মগ্ন তখন তাঁর কেল্লার অধিনায়কের সংগে একটা ঝগড়া বিরোধের সূত্রপাত করলেন। গায়ের কোটের অন্তর্নাল থেকে তলোয়ার বের করে তাঁরা কেল্লার সমস্ত সৈহাদের বিশ্বিত করে সকলের শিরচ্ছেদ করলেন। এই করে তাঁরা কেল্লা অধিকার করলেন। যতদিন না চৈনিকরা এসে তাঁদের স্থানচ্যুত করেছিলেন ততদিন উহা তাঁরা আয়ত্বে রেখেছিলেন।

এখন অচিনের রাজা কিভাবে সিয়ররেনডের সংগে চতুরতাও চালাকি করেছিলেন তা বিবৃত করি। সিয়ররেনডের কাছে ছিল উৎকৃষ্ট সব মণি রড়ের বহর। তিনি অচিনে পৌছোলেন। নিয়ম ছিল বণিকদের সংগে ষেমনি রছ় থাকবে তা ওখানে পৌছেই রাজাকে দেখাবে। সিয়রের প্রদর্শিত জিনিসের মধ্যে চারটি আংটির দিকে তাঁর নজর পড়তেই তিনি পনের হাজার ক্রাউন মুলা মৃল্য দিয়ে তা সংগ্রহ করতে চাইলেন। কিন্তু রেনডের দাবী ছিল আঠার হাজার ক্রাউন। মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত না হওরাতে ব্যেমত তা কিন্ধিরে নিয়ে চলে খান। তাতে রাজা অভান্ত কৃষ্ট হব। প্রদিন

তিনি আবার রেনভকে ভেকে পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে তাকে আঠার হাজার মুদ্রাই দিলেন। কিন্তু তারপরে রেনভকে আর দেখা যায়নি। সকলের ধারণাযে তাকে গুপ্তভাবে প্রাসাদের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়েছিল।

আমার জন্ম প্রেরিত লোকদের সংগে যখন আমার ভাই ফিরে এলেন বা তখন আমার মনে সেই ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠলো। যাইহোক, আমি বারো-তের হাজার টাকা মূল্যের মণিরত্ব সংগে নিয়ে যাবার সংকল্প করলাম। জিনিসগুলির অধিকাংশ ছিল গোলাপ হীরার আংটি। কয়েকটি আংটিডে সাত, নয় ও এগারটি করে পাথর ছিল বসানেঃ। আরও ছিল হীরা ও চ্নীর ছোট কয়েকটি বালা।

আমি গিয়ে দেখি রাজার পাশে তার তিনজন সেনাপতি ও আমার ভাতা বসে আছেন প্রাচারীতির আসনভঙ্গীতে। আর তাদের সামনে দেখা গেল বড়বড় পাঁচটি থালাতে নানা রঙের ভাত। পানীয় হিসেবে ছিল স্পেনীয় মদ্য, তীত্র স্বাদের জল ও নানারকম সরবত। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে আমি তার সামনে উপস্থিত করলাম একটি হীরার ও একটি নীল স্থাফায়ারের আংটি এবং হীরা, চ্নী ও নীল স্থাফায়ার বসানো ছোট একটি বালা। তিনি আমাকে বসতে বললেন। তারপর আমাকে এক ম্রাস কড়া পানীয় গ্রহণ করতে বললেন ক্ষ্মা উদ্রেকের জন্মে। প্রাসটির এক চতুর্বাংশ পিন্ট জাতীয় জিনিস ছিল। আমি তা পান করতে অসম্মত হলাম। রাজা তাতে অত্যন্ত বিশ্মিত হলেন। আমার ভ্রাতা তাকে বললেন য়ে আমি কোন তীত্র পানীয় গ্রহণ করতে অভ্যন্ত নই। তথন তিনি আমাকে 'স্যাকৃ' ধরণের এক প্রাস পানীয় দিতে নির্দেশ দিলেন।

অবশেষে তিনি উঠে গিয়ে একটি চেয়ারে বসলেন। যেখানে কন্ই অভ করলেন তা গিল্টি করা। তার হাত-পা ছিল উন্ধৃক্ত। সোনালী জরি ও রেশমে তৈরী একটি পারসীক কার্পেটে পা রেখে তিনি বসেছিলেন। তার পরনে ছিল একখণ্ড সৃতিবস্ত্র। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিল আর্ত। কাপড়ের বাকি অংশ কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে ঝোলানো ছিল উত্তরীয় আকারে। ভুতার বদলে পায়ে ছিল চপ্লল বা খড়ম। ওর ফিতা সোনা ও ছোট ছোট মুক্তার নস্কামন্তিত। তার মাথায় একটি পটি বা ফিতার মত করে বাঁধা ছিল তিকোণাকারে ক্রমাল ধরণের একটি জিনিস। চুল লম্বা, তা জড়িয়ে-পাকিয়ে, মাথার উপরে বাঁধা ছিল। মন্ত্র পালকের লম্বা পাখা নিয়ে ছেলন

লোক তার পেছনে দাঁড়ান। পাখাগুলির হাতল পাঁচ ছয় ফুট লম্বা তার ডান পাশে একজন কৃষ্ণকায় র্দ্ধা কাঁড়িয়েছিলেন। তার (বৃদ্ধার) হাতে ক্ষ্ম একটি হামাল দিস্তা। তার মধ্যে পানস্পারী ইত্যাদি চুর্ণ করে তিনি রাজার কাঁথের পাশ ধরে এগিয়ে দেন। রাজা মুখ খুলে হাঁ করে তা গ্রহণ করেন। মহিলারা যেমন করে শিশুদের খাওয়ান ঠিক তেমনি করে বৃদ্ধা রাজাকে তাম্বল সেবা করালেন। অতিরিক্ত পান তামাক খাওয়ার ফলে তার সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে।

বন্তমের রাজপ্রাসাদ কখনও কোনও নৈপুণাময় স্থাপতারীতিতে তৈরী হয়নি। চতুদ্ধাশ স্থান, নানা রঙ্-এ রঞ্জিত স্তম্ভ দ্বারা বেন্টিত। রাজা তাতে হেলান দিয়ে বসেন। চার কোণে চারটি সুর্হং স্তম্ভ মাটিতে বিশেষ-ভাবে প্রোথিত। একটি থেকে আর একটি চল্লিশ ফুট ব্যবধানে। বিশেষ একটি গাছের বাকল দিয়ে স্তম্ভগুলির দেহ আর্ত। তা এত মিহি যে মনে হয় সৃক্ষ কাপড়। ঘরের চালা নারকেল পাতার তৈরী। অনতিদ্রে আর একটি চালা আছে। তা বড় বড় চারটি স্তম্ভে গুস্ত। রাজার ব্যক্তিগত হাতি যোলটি। শ্রেষ্ঠতমটি রাজার কাজে ব্যবহৃত হয়। আরও অনেক হাতী আছে যুদ্ধের জন্ম শিক্ষাপ্রাপ্ত। ওরা ভয়ংকর অগ্নিশিখা দেখেও ভয় পায় না। রাজার রক্ষীদলে প্রায় হুই হাজার লোক নিযুক্ত আছেন। এরা জলে স্থলে উভয়তঃ উত্তম সৈনিক। তারা উচ্চ পর্যায়ের মুসলমান। মৃত্যুকে তারা একেবারেই ভয় করে না।

রাজার অন্তঃপুর বা হারেম অতি ক্ষুদ্রাকার। আমার মণিরত্নাদি দেখে রাজা হ'জন বৃদ্ধা মহিলাকে ডেকে কিছু রত্ন তাদের হাতে দিয়ে বেগমদের দেখাতে বললেন। তারা ছোট একটি সামাশ্য দরজা পেরিয়ে চলে গেলেন। বাড়ীর দেয়াল মাটি ও গোময় দিয়ে তৈরী সামাশ্য আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বেগমদের কাছে যা পাঠানো হয়েছিল তার কিছুই ফেরত আসেনি। আমি ভেবেছিলাম জিনিসগুলির জশ্য উত্তম মূল্য পাওয়া যাবে। বস্তুতঃই ভা হয়েছিল। আমি রাজার কাছে যা, যা বিক্রী করেছি তাতেই আমার যথেই লাভ হয়েছে। তিনি আমার পাওনা গণ্ডা ভালভাবেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যেতে আমরা বিদায় নিলাম।

কিন্ত রাজা পরদিন সন্ধ্যায় আবার আমাদের যেতে অনুরোধ জানালেন। কারণ, তিনি আমাদের একটি তুকী ছুরিকা দেখাতে আগ্রহী ছিলেন। সেটির বাটে তেমন বেশী কিছু হঁ'রা বসানো ছিল না। তিনি উহাতে আরও পাথর বসিয়ে সুন্দর করতে চেয়েছিলেন। কাজ সেরে ইংরেজদের কুবীতে ফিরে এলাম। তাঁরা তো শুনে অবাক যে রাজা এই বাবদে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁদের ধারণা হোল যে রাজার ধনসম্পদের মধ্যে উহাই হবে শ্রেষ্ঠ অংশ।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমি ভাইকে সংগে নিয়ে রাজার সংগে আবার দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি তিনি পূর্বেকার মতই যথাস্থানে বসে আছেন। জনৈক মোলা তাঁর সামনে বসে কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। মনে হোল কোরাণের কোনও অংশ পাঠ কচ্ছিলেন। পাঠান্তে রাজাও মোলা উভয়ে চলে গেলেন নমাজে। নমাজ শেষ করে এসে তিনি খাপসহ ছুরিকাটি আনার জন্ম লোক পাঠালেন। খাপটি সোনার। বাটের মাথা হীরক মণ্ডিত। কুশের মও উপরাংশ পল কাটা। বাটের মূল্য পনের যোল হাজার ক্রাউনের কম হবে না। রাজা বললেন, বোর্নিয়োর রাণী ওটি তাঁকে উপহার দিয়ে-ছিলেন। জ্বিনিষ্টি তৈরী হয়েছে গোয়াতে। আমার অনুমানের তের উর্দ্ধে তিনি উহার মূল্যমান স্থাপন করলেন। ছুরিকাও খাপ ঘটিতেই প্রচুর খাঁজ কাটাছিল।

কিন্তু রাজার কাছে হীরা ও অশ্য মণিরত্ব এমন কিছু ছিল না ষা দ্বারা সেই ফাঁকা জায়গাগুলি পূর্ণ করা যেতে পারে। সুতরাং তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যাতে স্থল্প স্থাব সংগ্রহ করে জিনিসটিকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করি। আমি বললাম, পূর্বে কাটা খাঁজের উপযুক্ত রত্নাদি পাওয়া অসম্ভব। তবে তাঁর কাছে যে সকল মণিরত্ব আছে তার মধ্যে যা ওখানে বসবে ও মানাবে তা বসিয়ে নিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমুদ্য পাথরকে মোমের মধ্যে সাজিয়ে নিতে হবে। আমি তাঁকে সেই কাজের প্রণালী দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু তা করার মত নৈপুণ্য ও শক্তি কারোর ছিল না। কাজেই আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললাম যে তাঁর উচিত হচ্ছে ছুরিকাটি আমাকে বাটাভিয়াতে নিয়ে যাবার অনুমতি দান করা। এই কথা বলে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

### অধ্যায় তেইশ

গ্রহকারের বাটাভিরাতে প্রত্যাবর্তন। বন্তমের রাজার সংগে পুনরার **দাকাং। মঙা** প্রত্যাগত কিছু সংখ্যক ক্রিরের অস্দাচর্ণের বিবরণ।

রাত্রি এগারটায় আমরা বাটাভিয়ার জন্ম জাহাজে আরোহ্ করি। রাত্রিতে প্রবাহিত স্থল বায়ুই একমাত্র আমাদের যাত্রার অনুকূল। ভারু ফলে আমরা পবদিন বেলা দশ-এগারটার সময় বাটাভিয়াতে পৌছে যাই। বন্তমের রাজার জন্মই আমাকে বিশদিন ওখানে কাটাতে হয়। আর তাঁকে উপলব্ধি করাতে হয় যে আমি তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসের সন্ধান করেছি। আমি এও জানতাম যে তা পাওয়া অসম্ভব। ওখানে অবস্থানকালে আমাব কিছু করার ছিলনা। কারণ, বাটাভিয়াতে জ্ব্যা খেলা ও সুরাপান ব্যতীত্র আর কোনও বিনোদন ব্যবস্থা নেই। আমার পক্ষে উহার কোনটিই উপযুক্ত ছিলনা। সেই সময় সিয়র কাল্ট পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর একজন পরামর্শ দাতা। তিনি কোম্পানীর কাজ অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছেন। সূতরাং বিশেষ সমারোহ ও মর্য্যাদা সহকারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্ত লোক মুখে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ শোনা গেল। তিনি সৈশ্ববাহিনী ও জাহাজীদের সংগে শ্যায় সংগত ব্যবহার করেননি।

বিশদিন বাটাভিয়াতে কাটিয়ে আমি আবার বন্তমে ফিরে গিয়ে রাজাকে ছুরিকাটি ফৈরত দেবার মনস্থ করেছিলাম। কেননা, তাঁর ছুরিকাতে খোদিত খাঁজের উপযোগী মণিরত্ব পাওয়া যায় নি। আমি অবশ্য অন্য ধরণের কিছু পাথর সংগে নিয়েছিলাম যে রকমটি তিনি দেখার সুযোগ পাননি। বন্তমে ফিরে যেতে রাজা আমাদের তাঁর নিজম্ব একটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা কবে দিলেন। বাড়ীটি বাঁশের তৈরী। ওখানে পৌছবার আধঘন্টা পরেই রাজা আমাদের কয়েকটি সুমিই তরমুজ পাঠিয়ে দিলেন। ফলগুলির ভিতরাংশে টুক্টুকে লাল। আমাদের সংগে ছিল আম এবং আরও একপ্রকার লম্বা গডনের ফল, নাম পমপোন্। তারও ভেতরটা লাল। এ-জিনিসও খুব নরম এবং রসাল। স্বাদ অতি চমংকার। ক্ষ্মা নিবৃত্তি করে আমরা রাজার সংগে দেখা করতে চাই। এবারেও সেই পুরোনো জায়গাতে তাঁকে উপবিষ্ট দেখলাম।

তাঁর পাশে রয়েছেন পান তৈরীর সরঞ্জামসহ সেই প্রবীণা নারী। তিনি
মাঝে মাঝে নিজ হাতে রাজাকে পান খাওয়াছেন। কক্ষটির ওধারে পাঁচছয়জন সেনাপতি বসে কয়েকটি বাজীর বাঙাল পরখ করছেন। তার মধ্যে জলে
চালানোর উপযুক্ত নানাপ্রকার বাজী ছিল। চানদেশ থেকে তা জানা
হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীতে এই জাতীয় বাজী তৈরীতে চীন অগ্রণী। রাজার
অবকাশ বুঝে আমি ছুরিকাটি তাঁকে ফেরত দিলাম। আর জানিয়ে দিলাম
যে বণ্টাভিয়াতে উহার যোগ্য কোনও পাথর পাওয়া যায় নি। আর য়িদ বা
কিছু পাওয়া যায় তা ভায্য মূল্যের দ্বিগুণ দরে কিনতে হবে। স্বৃতরাং এরজভ্য
গোলকুঙা ও গোয়া বা হীরকখনি অঞ্চল হোল প্রকৃত যোগ্যস্থান। তখন
প্রধানা মহিলা ছুরিকাটি নিয়ে হারেমে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা সে সম্বদ্ধে
একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। তারপর আমি তাঁর জন্ম যে সকল মণিরভূ
নিয়ে গিয়েছিলাম তা দেখালাম এবং তিনি আমার পক্ষে লাভজনক মূল্য দিয়ে
তা কিনলেন। পরদিন গিয়ে টাকা কভি নিয়ে আসতে বললেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আমি, আমার ভাই ও জনৈক ওলন্দাজ ( সার্জন) একত্রে একটি সংকীর্ণ গলি পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলাম। রাস্তাটির একধারে নদী, অশুদিকে বিরাট একটি উদ্যানের বেড়া ও খুঁটি। সেই বেড়ার আড়ালে কয়েকজন ছর্ভ ধরণের বন্তমবাসী লুকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি মক্কা থেকে ওখানে এসেছিল। তারা এমন একটি অভিনব পদ্মায় শিক্ষিত হয়ে এসেছিল যা ছারা অ-মুসলমানদের সহজে হত্যা করা যায়। মক্কা থেকে এমন একপ্রকার ছুরিকা নিয়ে এসেছিল যার ফলাটির অর্ধেক জংশ বিষাক্ত। উক্ত ছুরিকা নিয়ে তারা রাস্তায় ছুরে বেড়ায়, আর অ-মুসলমানদের দেখলেই হত্যা করে। সেই ছ্ল্য কাজকে তারা মনে করে ঈশ্বর ও মহম্মদ ফ্'জনকেই উত্তমরূপের সেবা স্বরূপ। সেই ছফ্ট প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে একটির প্রাণ বিয়েগ হলে মুসলমানরা তাকে সাধু-সন্তের মত মর্যাদা সহকারে সমাহিত করেন। তার একটি সমাধি স্তম্ভ নির্মাণের জল্য প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অর্থ দান করেন।

কখনও দেখা যাবে এই জাতীয় সূর্যন্তদের কেউ হয়ত দরবেশের মত জাবন যাপন কচ্ছে। সমাধিকেত্রের পাশে তার জন্ম কুটিরও নির্মিত হয়। সেখান থেকে সে মৃত ব্যক্তিদের সমাধিতে পুষ্প বর্ষণ করে। ক্রমে ক্রমে তার প্রাপ্য দান খয়রাত বৃদ্ধি পেলে সে আবার সেই সমাধিকেত্রে নভুষ কিছু অল্ডার যোজনা করেন। এর কারণ, সমাধি সৌধ যত সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ হবে তার প্রাপ্য দান উপহারের মাত্রাও তত বাড়বে।

আমার স্মরণ আছে যে ১৬৪২ খৃফ্টাব্দে সুরাট বন্দরের সউয়ালিতে মুঘল বাদশার একটি জাহাজ মকা থেকে ফিরে এল প্রচুর ফকির বা দরবেশ নিয়ে। প্রতি বছরই বাদশাহ ছু'খানি জাহাজের ব্যবস্থা করতেন তীর্থ যাত্রীদের যাতায়াতের জন্ম। যাত্রীদের তার জন্ম কোনও অর্থ ব্যয় করতে হোতনা। যাত্রার দিন আসন্ন হলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ফকির সম্প্রদায়, এসে জড় হতেন জাহাজে আরোহণের জন্ম। জাহাজে নানা উৎকৃষ্ট জিনিসপত্রও বোঝাই করা হোত। তা মঞ্চায় বিক্রী করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাতে যা লাভ হোত তা যাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার নিয়ম ছিল। তবে মূলধনের অঙ্ক ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী বছরের কাজে খাটানোর জন্ম। মূলধনের পরিমাণ প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা। পণ্য বিক্রী করে শতকরা ত্রিশ চল্লিশ ভাগ লাভ না হলে বাঙ্গার খারাপ বলতে হবে। তবে এমন জিনিসও আবার থাকে যাতে শতকরা একশত ভাগই লাভ হয়। এছাড়া আরও সব মূল্যবান জিনিসপত্র উক্ত জাহাকে থাকে। মুঘল প্রাসাদের বিশিষ্ট ও মুখ্য ব্যক্তিরা এবং আরও সব সম্ভান্ত লোকেরা অনেক উৎকৃষ্ট ও বহুসংখ্যক উপহার দ্রব্যও মক্কাতে পাঠিয়ে থাকেন।

এই ধরণের জ্বনৈক ফকির ১৬৪২ খৃফাব্দে মকা প্রত্যাগত হয়ে সউয়ালিতে নেমেই নমাজ করলেন। আর তা শ্বেষ করেই তিনি একটি ছোরা নিয়ে জাহাজের মাল থালাসরত কতিপয় ওলন্দাজের দিকে ছুটে যান। তারা এ বিষয়ে সঙ্গাগ হওয়ার আগেই তিনি তাদের সতের জনকে আঘাত করে ফেলেন। তন্মধ্যে তের জন মৃত্যুমুথে পতিত হন। আততায়ীর হাতে যে খঞ্জরটি ছিল সেটি এক ধরণের ছুরিকাই বটে। কিন্তু তার ফলা বাটের দিকে তিন আঙ্কুল চওড়া এবং অতান্ত ভয়ংকর রকমের অস্ত্র। গভর্ণর ও ব্যবসায়ীদের নিকটবর্তী তাঁবুতে প্রহরারত সান্ত্রী আততায়ীকে গুলী বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। তংক্ষণাং ফকির গোন্ঠীর অত্যাত্তরা ও সাধারণ মুসলমানগণ এসে মৃত দেহকে সমাহিত করলেন। পনের দিন পরে সেখানে নির্মিত হয়েছিল মনোরম একটি স্মৃতি সৌধ। প্রতি বছরই ইংরেজ ও ওলন্দাজরা সেটিকে উৎপাটিত করেন। কিন্তু তাঁরা স্থান ত্যাগ করলে আবার তা তৈরী

হয়। তার উপরে পতাকাও উড্ডীন হয়। কেবল তাই নয়, মুসলমানরা সেখানে নমাজও সম্পন্ন করেন।

বন্তমের ফকির প্রসংগে পুনরায় ফিরে যাওয়া যাক্। পুর্বে আলোচিত সেই বেড়ার আড়ালে লুকায়িত আছে হুর্তি। আর আমি, আমার ভাই ও ওলন্দাজ সার্জন, তিনজন একত্রে একেবারে গায়ে গায়ে মিশে এগিয়ে চললাম। তথুনি সে বেড়ার মধ্যে হাতের বর্ণাটি বিঁধে দিল এমনভাবে যে তা আমাদের একজনার বুকে বিদ্ধ হতে পারতো। ওলন্দাজটি নদীর দিকে এবং আমাদের সামনে থাকায় বর্ণার ফলাটি তাঁর পাজামায় বিদ্ধ হোল। আমরা হজনে বর্ণাটি ধরে ফেললাম। আমার ভাই বেড়ার পাশে ছিলেন। তিনি তথুনি লাফিয়ে গিয়ে ফকিরকে বর্ণা বিদ্ধ করলেন। তার মৃত্যু ঘটলো। তথন অনেক চৈনিক ও হিন্দুরা এসে আমার ভাতাকে সেই হনন কার্যের জন্ম ধন্মবাদ জানালেন। সেই শোচনীয় ঘটনার পরে আমরা রাজার সংগে দেখা করে ভাতা যা করেছেন তা অকপটে জানালাম। তিনি সব শুনে অসক্তই হলেন না একেবারেই। পরস্তু আমার ভাতাকে একটি কোমর বন্ধ উপহার দিলেন। দেখা গেল, রাজা ও চাঁর সহায়ক গভর্ণরগণ সেই হুর্তিদের মৃত্যু সংবাদ শুনলে খুসীই হন। যেহেতু তারা অতি মাত্রায় ভয় ভীতি শূন্য, নির্মম প্রকৃতির এবং জগতে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়।

পরদিন ইংরেজ অধিকর্তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি তথন আমাকে ঘটি হীরার মালাও ছথানি রূপার বাসন দেখালেন। জিনিসগুলি ইংলগুজাত। তিনি সবকয়টি জিনিসই বিক্রী করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আমি একটি মাত্র হীরকহার খরিদ করলাম। দ্বিতীয়টি ঝুঁটা ছিল। বাটাভিয়াতে যদি রৌপ্য মুদ্রা তৈরা করার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে আমি রূপার থালাও কিনতাম। কিন্তু সেখানে তা করার কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। পূর্বে ওলন্দাজরা ছোট, বড়, সিকি, সবরকম 'রিয়েল' মুদ্রা তৈরী করাতেন। তার একদিকে ছাপ পড়তো জাহাজের নক্রা, অপর পিঠে মুদ্রিত হোত ডাচ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মূলক তিনটি অক্ষর। মুদ্রা তৈরী হোত চীনাদের জল্যে। চীনারা সোনা অপেক্ষা রূপার কদর বেশী করেন। কাজেই তাঁরা বাটাভিয়াতে তৈরী সমস্ত রৌপ্য মুদ্রা উত্তম মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁরা সে কাজ (মুদ্রা তৈরী)

# অধ্যায় চবিবশ

#### ৰাভার সমাটের সংগে ওলন্দাজদের যুদ্ধ-সংগ্রাম।

ইংরেজ অধ্যক্ষের কাছে বিদায় নিয়ে আমি বাটাভিয়াতে ফিয়ে গেলাম। ওখানে আমার তেমন কিছু কাজ না থাকাতে আমি যাভার সম্রাটের সংগ্রে দেখা করবো মনস্থ করলাম। পূর্বে তিনি ছিলেন সমগ্র দ্বীপের অধিশ্বর। কিছু পরে তাঁর অধিনস্থ প্রদেশ বন্তমের গভর্ণর বিদ্রোহ করেন।, সেই বিদ্রোহে ওলন্দাজরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন। যাভার রাজা যখন বাটাভিয়া আক্রমণ করেন তখন বন্তমের রাজা ওলন্দাজদের সাহায্য করেন। সূতরাং বন্তামের শাসক ওদের আক্রমণ করলে যাভার রাজা এগিয়ে যান সহায়তা দানের জল্যে। অবশেষে ত্ই রাজার সংঘর্ষ বাঁধলে ওলন্দাজরা ত্র্বল পক্ষকেই সাহায্য দান করেন।

বাটাভিয়ার প্রায় চল্লিশ মাইল দুরে যাভা নামক স্থানে (সহর) রাজার রাজধানী উপকৃল ধরে সমুত্রপথে সেখানে যাওয়া যায়। তবে রাজধানী সমুদ্র থেকে প্রায় বারো মাইল দুরে। সমুদ্র ও রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে চমংকার একটি রাস্তা। সমুদ্রের কিনারায় উত্তম একটি বন্দর আছে। সেখানে সহরের তুলনায় সুন্দর ও রমণীয় সব বাড়ী ঘর রয়েছে। রাজা ওখানে বাস করা নিরাপদ মনে হলে তবে থাকেন।

আমার যাত্রার পূর্বদিনে আমি জনৈক ভারতীয় পরামর্শদাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে গিয়ে জানালাম যে আমি যাভার রাজার সংগে দেখা করতে চলেছি। তিনি তা শুনে তো অবাক। তার কারণ, যাভার রাজার সংগে ওলন্দাজদের ছিল মারাত্মক রকমের শক্ততা। তিনি তার বর্ণনা দিলেন। ওলন্দাজগণ বাটাভিয়াতে কেল্লা নির্মাণ করার পরে বর্তমান রাজার পিতা ওদের সংগে আর কোনও শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক রাখেন নি। যুদ্ধের সময় যাভার পক্ষ থেকে একজন ডাচকে বন্দী করা হয়। তার বদলে ওরা দশজন যাভাবাসীকে ধরে নিয়ে যান। তারপরে অবশ্য তারা একজনকে উদ্ধারের জন্তে সেই দশজনকৈ মুক্তি দিতে রাজী হন। কিছু রাজা কোন সর্তে সেই বন্দীকে মুক্তি দিতে রাজী হন। কিছু রাজা কোন সর্তে সেই বন্দীকে মুক্তি দিতে সাম্মত হননি। পরস্কু তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সেই বন্দীকে যেন মুক্তি দান করা না হয়। প্রথা হোল,

যথন কোনও মুসলমাম রাজা লোকান্ডরিত হন তথন তাঁর উত্তরাধিকাবী দরবারের কতিপর বিশিষ্ট উচ্চ রাজকর্মচারীকে মকায় পাঠান নানা উপহার দ্রবাসহ।

তাঁরা সেখানে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্ম প্রার্থনা করবেন, আর নতুন রাজা নির্বিদ্ধে সিংহাসনে অধিঠিত হলে তার জন্ম আল্লা পরমেশ্বরকে ধন্মবাদ জ্ঞাপন করবেন। তাছাড়া তিনি যাতে শক্রদের পরাভৃত করে বিজয় গৌরব অর্জনকরতে পারেন তার জন্মও প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু নতুন রাজা ও মন্ত্রীসভা সমস্যায় পড়ে গেলেন যে কি প্রকারে সেই মকা যাত্রা সফল করবেন। প্রথমতঃ বাজার কোনও বড় জাহাজ ছিল না। ছোট জাহাজ যা ছিল তা কেবল তীর ধরেই চলতে অভ্যন্ত। এর কারণ, নৌ-চালকদের অনভিজ্ঞতা। ছিতীয়তঃ ওলন্দাজরা নদীর মোহনায় অনবরত এদিক, ওদিক ঘুরে বেড়ায় বাজার প্রজাদের ভীত ও সন্ত্রন্ত করে তোলার জন্ম।

তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্ম রাজা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ্বদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। তহদেশে তিনি বন্তমস্থিত ইংরেজ অধ্যক্ষ ও তাঁর মন্ত্রণ। সভার কাছে দৃত প্রেরণ করেন। তাঁরা রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতে কোম্পানীর যে সুসজ্জিত ও বৃহত্তম জাহাজ আছে তা তাঁকে প্রদান করবেন। এর বিনিময়ে রাজার দেশ থেকে ইংরেজ কোম্পানী যাকিছ মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী কববেন তার জন্ম শুল্ক দেবেন অর্থেক পরিমাণ. পুরো নয়। সেই সর্ত জানুমোদিত হলে ইংরেজরা বাজাকে অসাধারণ বকমের বন্দুক গোলা ও সৈত্ত সমন্বিত তিনখানি শক্তিশালী জাহাজ প্রদান করেন। অবশেষে দরবারে নয়জন প্রধান আমির-ওমরাহ, রাজবংশের অনেক লোক এবং আরও প্রায় একশত লোক মিলে সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করলেন। কিন্তু তা গোপন রইল না। গুপ্তচর মাধামে ওলন্দাজরা সে খবর আর তংক্ষণাৎ ডাচ জেনারেল তিনটি জাহাজ প্রস্তুত পেষে গেলেন। করলেন। এবং সেগুলিকে বন্তম প্রণালীর মুখে নোঙর কবালেন। তারপর ইংরেজরা ওখানে এসে পডলে ( তাঁদের আর কোন রাস্তা ছিল না ) তম্মুহুর্তে ওঁরা তাঁদের ঘিরে ফেললেন। ইংরেজদের ভয় হোল হয়ত তাঁদের জাহাজগুল ভূবে যাবে। অভএব তাঁরা যাত্রা বন্ধ করলেন।

যাভার মন্ত্রীরা তা দেখে ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতক মনে করলেন। আরু নিজেদের বি্যাক্ত তলোয়ার কোষমূক্ত করে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে. পড়লেন। বছ সংখ্যক ইংরেজ নিহত হলেন। তাঁরা আত্মরক্ষার জ্বল্য
সামাল্যতম সময়ও পান নি। ওলন্দাজ্বা জাহাজে না এলে একটি ইংরেজও
হয়ত রক্ষা পেত না। যাভার আমিরগণ ও তাঁদের প্রায় বিশজন অনুচর
শক্রর প্রতি কোনও সদয় ব্যবহার করেন নি। সৃতরাং ওলন্দাজ্বা যুদ্ধ চালাতে
বাধ্য হন। তাঁরা নিজেদের সাত আটজন লোককে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত
ম্ব্যবস্থাও নিরাপদ অবস্থায় উপনীত হন। ইংরেজদের জাহাজ বাটাভিয়াতে
পৌছলে সেথানকার অধ্যক্ষ অত্যন্ত শিফাচার সহ বন্দীদের ও জাহাজটিকে
মধেশে পাঠিয়ে দেন এবং রাজাকে জানান যে তিনি বন্দী বিনিময়ে সম্মত
আছেন। রাজা কিন্তু সেই প্রস্তাবে কোন সাড়া দেন নি। ওলন্দাজদের
তুলনায় রাজার প্রজা বন্দী হয়েছিল ভিনন্তণ বেশী। এর শেষ পরিণতি এই
হয়েছিল যে সেই হতভাগ্য বন্দী ওলন্দাজদের যাভাতে দাসত্ব স্থীকার করে
বাস করতে হয়েছিল। আর যাভাবাসীরা বাটাভিয়াতে শোচনীয়ভাবে
মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যাভাবাসীরা সুদক্ষ সৈনিক। শোনা যায় যে ১৬৫৯ খৃফীব্দে বন্তমের রাজা যথন বাটাভিয়া আক্রমণ করেন তথন একটি জলাভূমিতে অবস্থিত সৈশ্য শিবিরে জনৈক যাভা সৈশ্যের মনে হোল যে কোন আগন্তক সেখানে এসেছে। তিনি তখন এগিয়ে গেলেন শক্রকে খুঁজে বের করতে। আর তংক্ষপাং একটি ওলন্দাজের বর্শায় তার দেহ বিদ্ধ হোল। যাভার সৈশ্য নিজদেহ বিদ্ধ হতে সেই বর্শার ফলা টেনে বের করক্রেন না। পরস্ত সেইভাবে শক্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করলেন।

# অধ্যায় পঁচিশ

বাটাভিয়াতে গ্রন্থকারের আতার স্বৃত্যু ও তাঁকে সমাধি দান। জেনারেল ও তাঁর কাউদিলে নতুন গোলযোগ।

আমার বাটাভিয়া বাসকালে আমার ভাতা পরলোক গমন করেন। তাকে সমাহিত করার জন্ম ওলন্দাজগণ আমাকে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন তা শালোচনা করা আনন্দ ও ক্টুতজ্ঞতার বিষয়। প্রথমতঃ এই ব্যাপারে ব্যয় করতে হয় যারা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেন তাদের পারিশ্রমিক বাবদ। এই কাজে যত বেশী লোক নিয়োজিত হন সমাধিদানের ব্যাপারটা ততই গৌরবজনক ও মহনীয় বিবেচিত হয়। আমি নিয়োগ করেছিলাম ছয়জন লোককে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাকে তাদেব বাহাত্তর ক্রাউন মুদ্রা দিতে হয়েছিল। শবাচছাদনের জন্ম বায় হয় ছই ক্রাউন। ওটি দরিদ্র লোকেদের প্রাপ্য। সমাধিদানের সময় আমাকে খাদ্য ও সুরা সরবরাহ করতে হয়েছিল যথেষ্ট বায় করে। শবাধাব বহনকারীদের আমি দিয়েছিলাম বিশ ক্রাউন; আর যোল ক্রাউন দিতে হয়েছিল গীর্জার অঙ্গনে এক খণ্ড জমির জন্ম। ওখানে সমাধিস্থ করার জন্ম তাবা এক শত মুদ্রা দাবী করেছিলেন। আলোচিত সমস্ত অর্থই ব্যয় হয়েছিল নানা বাবদে অর্থাৎ তাঁদের পারিশ্রমিক ও অক্যান্ত জিনিসের মূল্য ব্ররূপ। ভাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সর্বসাকুল্যে আমার বায় হয়েছিল ফরাসী লিভর মুদ্রায় বারশত তেইশ।

ঘৃটি যাত্রায় আমি যাভা ও সুমাত্রা যাবার সংকল্প করলাম। আমার টাকাকড়ি তখন ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে ঋণপত্র বা তমসুকে খাটানোর জন্ম অনেকে উপদেশ দিলেন। তাদের আর দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা ও কল্পনা ছিল না। তারা ইণ্ডিজে স্থায়ীভাবে বসবাস করারই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। ঋণপত্র আদান-প্রদানের কাজ তারা একটা সামঞ্জয়পূর্ণ মূলামান ধরেই করতেন। দলিল সম্পাদনার সরকারী কর্মচারী (নোটারি পাবলিক) ঘারা সেই ক্রয় বিক্রয় মঞ্বুরী ও তালিকাভুক্ত হয়। এই প্রধায় আমি যথেষ্ট টাকা খাটিয়ে তমসুক কিনেছিলাম। সরকারী খাজাজীখানার জনক এড্ডোকেটের সহায়তায়ও আমি কিছু টাকা খাটিয়েছিলাম। কিছু

কিছুদিন পরে তাঁর সংগে দেখা হতে তিনি আমাকে বললেন যে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ঝামেলায় পড়েছেন।

এই বিষয়ে কোম্পানীর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল তাঁকে হুকুম করেছেন যে বিক্রীত সমস্ত তমসুক তাঁদের কাছে উপস্থিত করতে হবে। তার ফলে হয়ত সেই স্বল্প বেতনের কর্মচারী, যারা তমসুক পত্র ছারা টাকা গ্রহণ করেছেন তাদের বেতনের অনেকাংশ হারাবেন। তা শুনে আমি বললাম যে আমার প্রদত্ত অর্থ ফেরত পেলে আমি ঋণপত্রগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা পরে জেনারেল ও তাঁর পরামর্শ সভা আমাকে ডেকে পাঠার্দেন। আমি সেখানে পৌছলে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আমি কেন ক্রয়-করা তমসুক পত্র আ্যাড্ভোকেটকে ফেরত দিইনি। তাঁদের হুকুমেই তিনি আমার কাছে তা চেয়েছিলেন। তহুত্তরে আমি জানালাম যে আমি দেশে ফিরে চলেছি! সেই স্বৃত্রে সমস্ত কাগজপত্র বন্তমে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ ইংরেজ অধ্যক্ষ আমাকে তাঁর সংগে যাবার সুযোগ দেবেন বলে প্রস্তাব দিয়েছেন। পরামর্শ সভার সভারা বললেন যে ওলন্দাজ জাহাজ বৃটিশ জাহাজের মতই উৎকৃষ্ট।

তাঁবা বিশেষ সোজন্য সহকারে আরও বললেন যে আমার জন্য ভাইস জ্যাড়-মিরালে একটি কেবিনৈর ব্যবস্থা হবে। তবে কথা হোল যে আমি স্থান জ্যাগ করার আগে সেই তমসুকপত্রগুলি অবশ্যই তাঁদের দিতে হবে। তাঁরা আশ্বাদ্ধ দিলেন যে তখন তাঁরা আমাকে একটি বিল দেবেন যার বিনিময়ে হল্যাপ্ত কোম্পানী আমার প্রাপ্য টাকাকড়ি পরিশোধ করবেন। ব্যাপারটা কিন্তু আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কেননা, ওঁরা কতথানি বিশ্বাস-যোগ্য তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু দেখলাম, ব্যবসায়ী, কোম্পানীর কমাশুার এবং অশাশু ব্যক্তিরা সকলেই এক ফাঁদে পড়েছেন। যাঁরাই তমসুক কিনেছেন তাঁদের কাছ থেকেই জোর করে তা ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। তা দেখে আমার মনে হোল যে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিয়ে ওঁদের সৌজল সদ্বাবহারের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। আমি পুনঃ পুনঃ জেনারেল ও কাউন্সিলকে অনুরোধ করলাম আমাকে বিল প্রদানের জন্ত। কিন্তু অনেক সময় নই করে জেনারেল বললেন যে আমি হল্যাণ্ডে পৌছলে তা আমাকে দেয়া হবে। তখন নিরুপায় হয়ে ভাইস্ আচ্মিরাল এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে জেনারেলের প্রতিক্রতির সাক্ষী রেখে আমি তাঁদের কাছে বিদায় নিলাম। বাটাভিয়াতে ষাবার জন্ম অতি মাত্রায় অনুশোচনা ও মর্মপীড়া অনুভব করতে হোল।

# অধ্যায় ছাব্বিশ

#### ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের মশ্য গ্রন্থকারের ওলন্দাক কাহাকে আরোহণ।

পরদিন আমি ভাইস্ অ্যাড্মিরালে আরোহণ করলাম। তিনদিন পরে জাহাজ ছাড়লো। প্রণালীটি পার হতেই আমরা রাজাদের দ্বীপপুঞ্জ দেখতে পেলাম। সেখান থেকে কোকো দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে প্রায় হৃদিন চেফা করাশহোল উহাকে খুঁজে বের করার জন্ম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তখন জাহাজ সরাসরি উত্তমাশা অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করলো।

বাটাভিয়া ত্যাগ করার পরে পঁয়তা ক্লশ দিন কেটে গেলেও জাহাজের বাতি নেবানো হয়নি। কারণ মনে হয়েছিল যে সমস্ত নৌবহরই অন্তরীপের দিকে চলেছে। একটি জাহাজ আবার পেছনে কোনও বা তির ব্যবস্থা রাখেনি। রাত্রি ছিল ঘোর অন্ধকার। সেই জাহাজটি আমাদের জাহাজের জাতি সাধনে উলত হোল। সকলে তখন প্রার্থনা শুরু করলেন। যাত্রীদের মনে হোল জাহাজ নিমজ্জনের পথে। বস্তুতঃ আমাদের জাহাজটি যদি অতি শক্তিশালী ও সুগঠিত না হোত, তাহলে সেই ভয়ংকর ধাকা সামলাতে পারতো না। অবশেষে আমরা দড়িদড়ায় আবদ্ধ পাল ইত্যাদি সব কেটে জাহাজকে পরিষ্কার করলাম।

পঞ্চায়দিন যাত্রার পরে উত্তমাশা অন্তরীপ দেখা গেল। কিন্তু আমরা সমুদ্রক্ষে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কেননা, সমুদ্রে এত উত্তাল তরক্ষ ছিল যে আমরা কোন প্রকারেই নোঙর করতে পারিনি। বাতাস যে খ্ব প্রবল ছিল তা নয়। দক্ষিণে হাওয়া এত দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে চলেছিল যে জলমোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। সমুদ্র শাস্ত হলে আমরা তীরে নোঙর করার জন্ম এগিয়ে গেলাম।

আমার সমগ্র জমণ যাত্রায় যত রকমের লোক দেখেছি তার মধ্যে কোমোউকদের মত বীভংস ও বর্বরোচিত চেহারার মানুষ কখনও দেখিনি। এদের কথা আমি আমার পারস্থ জমণ বৃত্তান্তে বর্ণনা করেছি। উত্তমাশা অন্তরীপের মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় কাফ্রী। কথা বলার সময় তারা বাতাসের গতি ভিন্ন মুখে চলার মত জিহুবার মাধ্যমে একটা গোলমাল সূচক শব্দ সৃষ্ঠিকরে। তারা খুব কচিং কখনও সুবিশ্বস্তভাবে শব্দ উচ্চারণ করে। তথাকি

পরস্পর তা সহজেই বুঝতে পারে। বনে-জঙ্গলে জন্ত জানোয়ার হত্যা করে তাদের চামড়া দিয়ে তারা দেহ আচ্ছাদন করে। শীতকালে চামড়ার যে অংশ রোমাকীর্ণ তা দেহের সংগে চেপে জড়িয়ে রাখে। আর গ্রীষ্মকালে আল্গাডাবে চামড়াটি গায়ে ছড়িয়ে দেয়। সমাজে যারা উচ্চ পর্যায়ের তারাই এই প্রকারে দেহ আর্ত করেন। বাকি সকলে বিশেষ কিছু পরিধান করেন না। কোনও রকমে একখণ্ড কিছু ছারা মোটামুটি লজ্জা নিবারণ করা হয়। নারী পুরুষ উভয়েই বেঁটে ও ক্ষীণ দেহ। একটি পুত্র সন্তান জন্মালেই শিশুর অণ্ডকোমের ডান অংশটি কেটে ফেলা হয়। ভূমিইট হওয়ার সংগে সংগে শিশুকে জলপান করতে ও তামাক খেতে দেবার প্রথা। অণ্ড কোষাংশ কেটে ফেলার কারণ তারা বলেন যে তার ফলে ওরা খুব ক্রত দেখিতে পারবে। ওদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যারা ক্রতগামী হরিণকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরতে পারে। সোনা-রপা যে কি বস্তু তা এরা জানে না। ধর্ম বলতে ওদের কিছু নেই

জাহাজ নোঙর ফেলতেই চারজন মহিলা জাহাজে উঠে এলেন। তারা আমাদের জন্ম এনেছিলেন চারটি শিশু অস্ট্রিচ। তার মাংস সিদ্ধ করা হয়েছিল জাহাজন্তিত কয়েকজন পীড়িত লোকের জন্ম। তারা পরে আরও নিয়ে এসেছিলেন প্রচ্ব কচ্ছপের খোলা, অস্ট্রিচের ডিম ও অন্ম প্রকার সব ডিম য়া আকারে রাজহাঁসের ডিমের মত। সেগুলির মধ্যে পীতাংশ (কুসুম) ছিলনা বটে, কিন্তু স্থাদ উত্তম। যে পাখীর ডিম তা দেখতে অনেকটা রাজহাঁসেরই অনুরপ। সে পাখীগুলি এত স্থূলকায় যে খাদা হিসেবে বিশেষ উপয়ুক্ত নয়। খেতে মাংসের চেয়ে মাছের মত লাগে। সেই মহিলারা দেখলেন যে আমাদের বাবুর্চি ছু-তিনটি মুরগী কেটে রায়ার আগে ওদের নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে দিছেনে। তা দেখে তারা তা নিয়ে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি নিজাশন করে স্বাভাবিক ভাবেই ওগুলিকে খেয়ে ফেললেন। তার সংগে জাহাজের কাপ্তেন প্রদন্ত স্বাসার পেয়ে আরও যে কি খুসী হলেন তারা তা বলার নয়। পুরুষ ও নারী কারোরই নয়তার জন্ম কোনও লক্জাবোধ নেই। বস্তুতঃ তারা যেন মনুন্ত দেহধারী কোনও পশু সন্তা।

জাহাজ পৌছতেই তারা অনেক যাঁড় বা বলদ নিয়ে এসে তীর ভূমিতে হাজির হোল। সংগে আরও সব জিনিসপত্র ছিল। তা এনেছিল আর এক জাতীয় পানীয়, তামাক, ফাটক ও মূল্যবান পাথরের দানার সংগে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। জাহাজীদের প্রস্তাবিত বিনিময় মূল্যে যদি তারা খুসী না হন, তাহলে ক্ষত চলে যাবেন। আর এমনভাবে শিস্ দিয়ে এগোবেন যে সমস্ত গরুগুলি ওদের পেছনে ছুটে চলে যাবে। তাদের আর দেখা যাবে না। যখন ওরা পলায়ণপর হয় তখন একবার কতক লোক ওদের কয়েকটি বলদকে গুলীকরে মেরে ফেলেছিল। তারপর তারা আর কোনকালে ওখানে যাড় বা গরু নিয়ে আসেনি।

জাহাজের পক্ষে ওখানে নােঙর করা বেশ সুবিধাজনক। কারণ ওখানে
নতুন নতুন খাদ্দ সংগ্রহ করা যায় সহজে। ওলনাজরা ওখানে একটি উত্তম
কেলা তৈরী করিয়েছিলেন। জায়গাটি এখন সৃদৃশ্য একটি সহরে হয়েছে
পরিণত। এশিয়াও ইউরোপ থেকে আনীত যে সকল শশ্য বীজ ওখানে
বপন করা হয় তার ফসল অশ্যান্য স্থানের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হয়। দেশটি
প্রাত্তিশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। হয়ত কয়েক মিনিট উপরেও হতে পারে।
স্তরাং বলা চলে না যে ওখানকার অবস্থান বা উত্তপ্ত আবহাওয়ার জন্তই
স্থানীয় কাফীদের গায়ের রঙ্অত কালো। ওরা অত উগ্র ধরণের কালো
কেন তা জানার তীত্র আগ্রহ হয়েছিল আমার।

একটি বালিকার মুখে শুনলাম যে তার জন্ম হয়েছিল একটি কেল্পার মধ্যে।
তার জন্মের পরেই তাকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
জন্মের সময় তার গায়ের রঙ ছিল আমাদের ইউরোপীয় মেয়েদের মতই সাণা।
সে আমাকে বললো যে কাফ্রাদের রঙ্জ্ অত কালো হয় কেন তার কারণ হছেছ
ওরা নানারকম ওয়ুধ জাতীয় জিনিস দিয়ে একটা মলম তৈরী করে গায়ে
মাখেন। যদি জন্মের পরে অনবরত তা করা না হয় তাহলে তারা পরে
একপ্রকার শোথ রোগে আক্রান্ত হন আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও সাব। অঞ্চলের
কৃষ্ণাঙ্গদের মত। তাদের কেউই চল্লিশ বছরের বেশী জীবিত থাকেন না।
আর সর্বদাই দেখা যায় যে তাদের একটি পায়ের তুলনায় দ্বিতীয়টি দ্বিশুণ বড়।
কাফ্রীরা যদিও বর্বর প্রকৃতির তাহলেও ওদের ওয়ুধ পত্র সম্বন্ধে কিছু জান
আছে। অনেক রোগ ব্যারামেই তা ওরা প্রয়োগ করেন। ওলন্দাজরা
ক্ষেকবার তা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

আমাদের জাহাজে উনিশ জন পীড়িত লোক ছিলেন। তাদের পনের জনকে কাফ্রীদের হাতে দেয়া হয়েছিল রোগ নিরাময়ের জন্তে। তাদের ব্যারামের মধ্যে প্রধান ছিল পায়ের ক্ষত এবং যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে পাছে পুরোনো ক্ষত। পনের দিনের মধ্যেই তারা আরোগ্য লাভ করেন। ত্ব'জন করে কাফ্রী এক একটি রোগীকে দেখা শোনা করতেন। ক্ষতস্থানের অবস্থানুসারে তারা ভেষজ ওয়ুধ সংগ্রহ করতে যেত। তা সংগ্রহ করে এনে পাথরে বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিত।

বাকি চারজন রোগী আক্রান্ত হয়েছিলেন বসন্ত রোগে। তারা ও ব্যাপারে কাক্রীদের উপর আন্থা রাখেন নি। বাটাভিয়াতে তাদের আর আরোগ্য করা সম্ভব হয়নি। তারা শেষ পর্যন্ত অন্তরীপ ও সেণ্ট হেলেনার মধ্যবর্তী কোনও এক জায়গায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের জনৈক ভদ্রলোক বাটাভিয়াতে ছিলেন। এক রাত্রে তাঁকে ডাঁশ মশা এমনভাবে কামড়ায় যে তংক্ষণাং তাঁর পা-ছাঁট অসম্ভব ফুলে যায়। সহরের সমস্ত সার্জনদের যাবতীয় চিকিৎসা নৈপুণা তা নিরাময় করতে হার মানে। অতঃপর তিনি অস্তরীপে এলেন। জাহাজের কাপ্তেন তাঁকে তীরে পাঠিয়ে দিলেন। কাফ্রীরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এল। তাঁকে দেখে শুনে তারা বললেন যে তাদের হাতে চিকিৎসার ভার দিলে ওঁকে আরোগ্য করে দিতে পারবে। কাপ্তেন রোগীর দায়িত্ব তাঁদের হাতে অর্পণ করলেন। পনের দিনের মধ্যে তারা তাঁকে নিরাময় করে স্বাস্থ্যবান মানুষে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

অক্তরীপে কোনও জাহাজ ভিড়লে নিয়ম হোল জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিদের অধিকাংশকে তীরে নেমে বিশ্রাম করার জন্মে ছুটী দেয়া। প্রথমে পীড়িত ব্যক্তিরা পালাক্রমে ছুটী পান। তারা সহরে চলে যান। সেখানে প্রতিদিন তারা বিশেষ খ্যায্য মূল্যে বাসস্থান ও খাদ্যের সু-ব্যবস্থার সুযোগ পান। ব্যবহারও পান অতি সদয় ও উত্তম।

ওলনাজদের. মধ্যে একটি প্রথা আছে। তাঁরা যে সময় অন্তরীপে থাকেন তথন সৈশ্যদলকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠান নতুন জায়গা আবিষ্কারের জন্মে। যারা বেশী এগিয়ে ভিতরে যেতে পারেন, তাঁরা পুরস্কৃত হন। একবার এই উদ্দেশ্যে একদল সৈশ্য জনৈক সার্জেন্টের নেতৃত্বে দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং অনেকথানি এগিয়ে চলে যান। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে এল। তারা আত্মরক্ষার জন্ম অর্থাং ঠাণ্ডা ও সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালালেন। তারপরে অগ্নিকৃণ্ডের পাশে শুরে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে একটি সিংহ এসে জনৈক সৈন্মের বাছ আক্রমণ করলো। সৈনিক তা বুঝতে পেরে তংক্ষণাং বালুকের গুলী ছুঁড়ে সিংহকে হনন করলেন। কিন্তু সিংহের মুখগহুরে থেকে সৈনিকের বাহুকে মুক্ত করতে যথেষ্ট কইট পেতে হয়। নিদারুণ নির্বৃদ্ধিতা হয়েছিল। তারা মনে করেছিলেন যে সিংহ আগুনের কাছে এগিয়ে আসবে না। সেই আহত সৈনিককে কাফ্রীরা কিন্তু বারো দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছিলেন।

কেল্লাতে প্রচুর বাঘ সিংহের চামড়া সংগৃহীত আছে। সেখানে একটি অশ্ব চর্মও আছে। কাফ্রীদের হাতে ওটি নিহত হয়েছিল। অশ্বটি ছিল শ্বেতকায়, দেইে কালো দাগ কাটা। ঠিক চিডার গায়েতে যেমন থাকে, ডেমনটি। পশুটি লাঙ্বল হীন। ওলন্দাজদের কেল্লার অনভিদূরে একটি সিংহের মৃতদেহ দেখা গেল। চারটি শজারুর কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ ছিল। তাতে ধারণা হয়েছিল যে শজারুর আক্রমণে সিংহটি প্রাণ হাবিয়েছিল। কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় পশুটির চামড়া কেল্লাতে সংরক্ষিত হয়েছে।

কেল্লার দেড় মাইল আন্দাজ দ্বে চমংকার একটি সহর। সেটি প্রতিদিন বড় হয়ে উঠছে। হল্যাণ্ড কোম্পানী জাহাজ নিয়ে ওখানে পৌছলে নাবিক ও সৈনিকরা সহরটি দেখে খুব খুদী হন। ওলন্দাজদের সেখানে অনেক জমি জায়গা আছে। আর তাতে যাবতীয় গাছপালা, সজ্জী, ডাল, চাল ও আঙ্বুর যত পরিমাণ প্রয়োজন তার ফলন হয়। আরও পাওয়া যায় শিশু অস্টি চু; গোমাংস, সামুদ্রিক মংস্থা ও মিটি পানীয় জল। অস্টি চ ধরার নিয়ম এই যখন যেমন খুদী বাচচাগুলিকে বাদাশুদ্ধ নামিয়ে আনেন। মাটিতে খুটি পুঁতে বাদা শুদ্ধ পাথীগুলির এক একটি পা তার সংগে বেঁধে রাখা হয়। কিছুকাল পরে বাচচাগুলি বেশ বড় হয়ে উঠলে বাদা থেকে ওদের বের করে দেবার নিয়ম। তথন আর ওদের উডে চলে যাবার শক্তি থাকে না।

ওলনাজগণ অন্তরীপে বাস করতে আরম্ভ করার সংগে সংগে তাঁরা একটি
সদ্যোজাত বালিকাকে তার মায়ের কোল থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। সে এখন
স্বোতকায়া ও সুন্দরী। তবে নাকটি কিছু চ্যাপ্টা। এখন সে ওলন্দাজদের
দো-ভাষীর কাজ করে। জনৈক ফরাসা ভদ্রলোকের সংগে বাস করার ফলে
তার একটি পুত্র সন্তান জন্ম। কিন্তু কোম্পানী তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ
হতে অনুষ্ঠি দেয়নি। পরস্ক তার বেতনের একটি বৃহৎ অংশ বাজেয়াপ্ত
করা হয়। সেই শান্তি অত্যন্ত কঠোর হয়েছিল বলা যায়।

ওখানে বাখ-সিংহ আছে প্রচুর। ওলন্দাজরা সেই পশু শিকারের অভিনব একটি পস্থা আবিষ্কার করেছেন। মাটিতে একটি খুঁটি পুঁতে তার সংগে একটি বন্দুক বেঁধে রাখেন। খুঁটির আশে পাশে ছডিয়ে রাখেন মাংস। একখণ্ড মাংস ঝুলিয়ে দেয়া হয় বন্দুকের ঘোডার সংগে। পশুরা সেই মাংস খণ্ড নিডে উলত হলে দড়িতে টান পড়ে। তখন বন্দুক থেকে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়ে সিংহের গলায় ও বুকে বিদ্ধ হয়।

কাঞ্চীদের প্রধান খাদ্য মূলজাতীয় একটি জিনিস। তারা উহা পুডিয়ে রুটী তৈরী করেন। কখনও তা পিষে ময়দা করা হয়। উহার স্থাদ আখরে টির মত। এই কন্দ তারা কাঁচাও খান। আর তা খান মাছ ও পশু প্রাণীর নাড়ীভূঁ ড়ির সংগে মিশিয়ে। পশু-প্রাণীর নাড়ীভূঁ ড়ি থেকে ময়লা আবর্জনা বের করে তবে খান। বন্ধ পশুদের নাড়ীভূঁ ডি শুকিয়ে কাফ্রী মেয়েরা পায়ে জড়িয়ে রাখেন। স্থামীদেব হাতে নিহত পশুর নাড়ীভূঁ ড়িকেই ওরা অলঙ্কারের মত মনে করেন। ওরা কচ্ছপও খান। কচ্ছপগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললে খোলা ছাড়ানো সহজ হয়। বর্শার মত স্ক্রাগ্র লাঠি ভারা অনেক দ্র পর্যন্ত ছুঁড়তে পারে। উহা নিয়ে তারা গভীর সমুদ্রে চলে যান। জলের উপবে কোনও মাছের আভাস পেলেই তারা ওটি ছুঁডে মেরে তাকে ঘায়েল করেন।

ওলন্দাজরা একবার একটি কিশোর কাফ্রীকে বাটাভিয়ার জেনাবেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি ওকে খুব যতু সহকারে মানুষ করেন। ডাচ ও পর্স্তবৃগীজ ভাষা শিখিয়ে ছিলেন তাকে। অবশেষে সে শ্বদেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। জেনারেল তথন তাকে অতি চমংকাব জামা পোষাক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এই আশাতে যে সে ওলন্দাজদের মধ্যে বাস করবে এবং দেশের অভ্যন্তরে আরও গভীর অংশ আবিষ্কার ব্যাপারে তাদের সহায়তা করবে। কিন্তু ব্যাপাবটা দাঁডাল বিপরীত হয়ে। সে দেশের মাটিতে পা দিয়েই সেই জামাজোড়া সব সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তার শ্বজাতির মধ্যে ফিরে গেল সম্পূর্ণ বন্ম ভাব নিয়ে। কাঁচা মাংস খেড়ে আরম্ভ করলো সেই বিগত শিশুকালের মত। সম্পূর্ণ বিশ্বত হোল ভার সেই সদাশয় প্রতিপালকের কথা।

কাক্রীরা শিকারে বেরোয় দলবদ্ধ হয়ে। সেই সময় তারা এমন অস্বাভাবিক কোলাহল চীংকার করেন যে বনের পশুরাও শুনে ভয় পেয়ে যায়। সেই ভীত সম্ভ্রম্ভ পশুদের তথন হনন করা তাদের পক্ষে বিশেষ সহজ হয়ে ওঠে। আমার নিশ্চিত ধারণা যে তাদের উংকট চীংকার শুনে সিংহরাও ভীতিগ্রস্ত হয়।

#### অধ্যায় সাতাশ

ওলন্দান্ত নৌবহরের সেউহেলেনাতে আগমন: খীপটির বিবরণ।

উদ্ভর্মাশা অন্তরীপে বাইশদিন অবস্থানের পরে দেখা গেল যে বাতাস অনুকৃল হয়েছে। তখন আমরা সেউহেলেনার জন্ম যাত্রা শুরু করতে উদ্যত হলাম। জাহাজ চলছিল। তখন একদিন নাবিকরা চীংকার করে উঠলো। তারী সেউহেলেনার রাস্তায় পোঁছনো পর্যন্ত নিদ্রা যাবেন, বাতাস একটানা চলছিল এবং তার ফলে যোল কি আঠার দিনে দ্বীপের রাস্তায় পোঁছনো যাবে। আমাদের নাবিকদের ভয়ংকর একটা অসুবিধা গিয়েছে। অন্তরীপ ছেড়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবার পরে চৌদ্ধদিন তারা মাস্তলের শীর্মভাগে বসে কাটিয়েছেন দ্বীপটির অবস্থান আরিষ্কারের উদ্দেশ্যে। কেননা, দীপটি দৃষ্টিপথে এলেই জাহাজ চালককে দ্বীপের উত্তরদিকে এগিয়ে যাবার জ্বন্থে চেম্টা করতে হবে। কারণ উত্তরদিক ব্যতীত আর কোথাও জাহাজ নোঙর করার উপস্থক্ত স্থান ছিল না। সেখানে তীর সংলগ্ন স্থানেও জ্বলের গভীর্ম্ভা অত্যধিক। যেথানে নোঙর পড়বে সেখানেও উত্তমরূপে তা আবদ্ধ না হলে বাতাসের চাপে জাহাজ ঘাঁটি থেকে অনেক দুরে সরে যাবে। তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারণ বাতাসের গতি কথনও পরিবর্তিত হয় না।

জাহাজ ভিড়লেই নাবিকদের কিছু সংখ্যককে তীরভূমিতে পাঠান হয় বহু শুকর ধরে আনার জহা। উহা সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। ঘাস পাতা সংগ্রহ করাও একটা উদ্দেশ্য থাকে। তাও ও-দেশে যথেই পাওয়া যায়। তা সংগ্রহের জহা জাহাজীরাই কেবল যান না। সমস্ত শুকর, ভেড়া, হাঁস, পাতিহাঁস যা কিছু জাহাজে থাকে তাদের তীরে নামিয়ে দেখা হয় যাতে ওরা নিজেরাই খাদ্য সংগ্রহ করে থেয়ে আসতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে জীব-জন্ত লি এমন হাই পুই হয়ে ওঠে যে হল্যাও পৌছবার মধ্যে তাদের আর বিশেষ কিছু খাদ্য দিতে হয় না। সেথানকার এক প্রকার শাক মানুষের পক্ষেও বিশেষ কার্যকর। তারা বহা শুকরের মাংসের সংগে চাল ও সেই শাক সিদ্ধ করে এক প্রকার মণ্ড তৈরী করেন যা খেতে অভি চমংকার। ভা থেলে মানুষের দহে অভান্ত কর্মক্ষম ও নির্মল থাকে।

সেন্টহেলেনা দ্বীপে জাহাজ নোঙর করার যোগ্য স্থাটি স্থান আছে। আমরা তন্মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেখানে জাহাজ ভিড়িয়েছিলাম। তার কারণ, ওখানকার জমি খুব উৎকৃষ্ট ছিল। আর পাহাড়ের ঝণা ধারা থেকে যে জল নামে তা দ্বীপভূমির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তবে দ্বীপের এই অংশটিতে কোনও সমতলভূমি নেই। পাহাড় পর্বতের ধারা নেমে এগেছে সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

অশু প্রান্তে জাহাজ মোঙর করা শ্রেয়ঃ নয়।

তবে সেখানে অতি উত্তম সমতল ক্ষেত্র আছে, যা ইচ্ছে ফসল ফলানো যায় এবং গাছপালা জন্মানোও চলে। জায়গাটিতে প্রচুর জন্ধীর লেবুও কমলালেবুর গাছ জন্মে। পর্তুগীজরা পূর্বে উহার চাষ করেছিলেন। তাঁদেব ইহা স্বভাব ধর্ম। তাঁরা যেখানে যান, পরবর্তী জনসমাজের জন্ম তাঁরা স্থানটির কিছু না কিছু উন্নতিসাধন করে রেখে আসেন। আর হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা যেখানে যাবেন, তাঁদের চেন্টা থাকে তথাকার সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবার। তবে আমার মনে হয় যে কমাণ্ডারগণ সে রকম মনোজঙ্গীর মানুষ নন। কিছু ওলন্দাজ নাবিক ও সৈশ্মরা বিপরীতভাবাপন্ন। তারা পরস্পর বলবেন যে আর কখনও ওখানে যাতায়াত করবেন না। আর লোভ ও ঈর্যা প্রবল হথ্যে সেখানে যত গাছপালা থাকবে তা কেটে শেষ করে দেবেন। ফল সংগ্রহ করার দিকে ভাদের মন যায় না।

কয়েকদিন পরে গিনি থেকে ওখানে একটি পতুর্গীক্ষ ক্ষাহাক্ষ এসে পৌছোল। তা বোঝাই ছিল দাসজাতীয় লোক দ্বারা। ওদের নিয়ে যাচ্ছিল তারা পেরুর খনি অঞ্চলে। কিছু সংখ্যক ওলন্দান্ধ নিগ্রো ভাষা ক্ষানতেন। তাঁরা দাসজাতীয় লোকেদের বুঝিয়ে দিলেন যে কি শোচনীয় ও দ্বরন্ত কফ্টের জীবন ওদের জন্ম অপেক্ষা কছে। তা তনে পরবর্তী রাত্রিতে তাদের ঘণত পঞ্চাশক্ষন সমুদ্রবক্ষে বাঁপিয়ে পডলো। বস্তুতঃই সেই দাসজাবন অত্যন্ত হঃখময়। কিছুদিন পরে তাদের মধ্যে কতকের এক নাগাড়েখনিতে খননের কাজ করতে হয়। ভৃপৃষ্ঠ ক্ষয় হতে হতে ভেক্ষে পড়ে যায় এবং একসংগে ওদের চার পাঁচশত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছুক্ষণ খনিতে কাজ করার পরেই তাদের মৃখ, চোখ ও চামড়ার রঙ্-এর পরিবর্তন হয়ে যায়। তার কারণ খনিগর্ভে একটা গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেখানে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে নারী পুরুষ উভয়কেই যথেষ্ট পরিমাণ ভীব পানীয় দেয়া হয়। তাতে ভনেকখানি আরাম বোধ হয়। কিছু সংখ্যক

দাসু আছে যাদের মনিবরা তাদের মুক্ত জীবনের অধিকার দান করেন।
তারা তখন নিজেদের জন্মে জীবিকা ও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে
পারেন। কিন্তু শনিবার রাত্রি থেকে সোমবার প্রাতঃকাল পর্যন্ত সময় তারা
বায় করে তীত্র পানীয় সংগ্রহের জন্মে। সেই পানীয় অত্যন্ত মহার্ঘ্য। অতএব
তাদের অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাতে হয়।

সেউহেলেনা দ্বীপ ত্যাগ করার জন্মে প্রস্তুত হয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ একটি পরাম্বর্শ সভা ডাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ নিয়ে কোন পথ ধরে যাওয়া সংগত তা আলোচনা। দক্ষিণদিকের পরিবর্তে পশ্চিমে জাহাজ চালানোই স্থির হোল। কারণ জাহাজ চালাবার উপযুক্ত সময় কেটে গিয়েছিল। কাজেই আমাদের জাহাজ যদি ওয়েন্ট ইণ্ডিজের দিকে এগিয়ে চলে তাহলে হল্যাও পৌঞ্চবাব অনুকৃল হাওয়া আমরা পেতে পারি। কিন্তু আমরা দ্বীপের সামাশ্য পার হতেই দেখা গেল যে নাবিকরা যেরকম আশা করেছিলেন হাওয়া-বাতাস একেবারে তার বিপরীত হয়ে উঠলো। সুতরাং দ্বীপভূমির চৌষট্টি ডিগ্রী দূরবর্তী স্থান ধরে এগিয়ে চললাম এবং উত্তরদিক ধরে হল্যাওে ফিরে গেলাম।

# অধ্যায় আটাশ

ওলভাক জাহাজের সেউহেলেনা পরিত্যাগ এবং সুখসমৃদ্ধি সহকারে হল্যাও প্রত্যাবত ন।

আগড় মিরালের আগতে পরামর্শ সভার নির্দেশে পরদিন আমরা বাত দশটায় যাত্রা শুরু করি। সেন্টহেলেনা ত্যাগ করার তিনদিন পরে নাবিকরা অত্যন্ত হতাশাভরে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আমরা এর আগে জাহাজ চলার সময় এই ধরণের কাজ করতে তাঁদের কখনও দেখিনি। আমি আরও বিস্মিত হলাম এই দেখে যে তাঁরা বিপদগ্রন্ত অবস্থার চেয়ে বিপশ্মৃক্ত হয়ে অতিমাত্রায় ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করতেন।

কিছুদিন পথ চলার পরে আমরা একটি দ্বীপের উপকুলভাগ দেখতে পেলাম। তারপরে পৌছলাম ফেরেলা দ্বীপে। ওখানে আমাদের জন্ত অপেক্ষমান ওলন্দাজ নৌবহরের সংগে আমরা মিলিত হলাম। ওখানেই মুখ্য নৌধ্যক্ষ সমস্ত নাবিকদের কাছে জানতে চাইলেন। সমগ্র যাত্রাপথে তাদের অসদাচরণের ঘটনা সম্পর্কে।

আমাদের জাহাজ জিল্যাণ্ডে যাবার জণ্ডে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জাহাজকে সাতদিন বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমরা কিছুতেই ফ্লাশিং-এ জাহাজ প্রবেশ করাতে পারিনি। কারণ বালির চড়া পড়ে জায়গাটির অবস্থান ঠিক ছিল না। তার কিছু আগে জাহাজ নোঙর করলো। তথন কোম্পানির ঘটি লোক এলেন আমাদের অভ্যর্থনা করে গৃহে নিয়ে যাবার জন্ত। তারা আমাদের বললেন প্রত্যেকের বাক্স-পেঁটরা তালা বন্ধ করে চিহ্নু দিয়ে রাখতে। কারণ সমস্ত পেটিকা ইন্টু ইণ্ডিয়া হাউসে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে মালিকরা তা নিতে গেলে উহা খুলবার নির্দেশ দেয়া হয়। তথন অনুসন্ধান চালানো হয় যে কোনও নিষিদ্ধ জিনিস আছে কিনা। আমি আমার বাক্সগুলিকে চিহ্নিত করে তীরে চলে গেলাম। আর জাহাজের ক্যাপ্তেনকে বিদায় সম্ভাবণ জানিয়ে সমগ্র যাত্রাপথে তাঁর ভদ্র ব্যবহারের জন্ত ধন্থবাদ জ্ঞাপন করলাম। অতঃপর স্থলভাগে অগ্রসর হয়ে মিডল্বার্গের দিক্ষে যাত্রা করলাম।

চারদিন পরে মিডল্বার্গে পৌছে আমি আমার বাক্স পেঁটরা আনার জন্য যাই। সেখানে হ'জন ডিরেক্টরকে উপস্থিত দেখলাম। তাঁদের একজন জিল্যাপ্তবাসী, দ্বিতীয় জন হোর্নের বাসিন্দা। এঁরাই আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে গিয়েছিলেন। আমি চাবিদিয়ে বাক্স খোলার প্রস্তাব দিলাম। হোর্নবাসীর তুলনায় জিল্যাপ্তের লোকটি অনেক ভদ্র। আমার চাবি আমাকে ফেরত দিয়ে তিনি আমার কথার উপর নির্ভর করে বললেন যে আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারি। বস্তুতঃই আমি সর্বদা লক্ষ্য করেছি যে ফ্ল্যাপ্তের উত্তর অঞ্চলীয় লোক দক্ষিণ অংশের লোক অপেক্ষা অতিরিক্ত রচ্ প্রকৃতির ও ভদ্রতা জ্ঞানহীন।

বাটাভিয়ার জেনারেল প্রতিশ্রুত ১৭,৫০০ ফ্লোরিণ আমাকে হল্যাণ্ডে পৌছবার পরে দেবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে আমাকে এত বিলম্ব করতে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি মোকদ্দমা করতে বাধ্য হই। সেই মামলা হ'বছরের উপরে চলেছিল। হুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি আমন্টারভাম্ বা হল্ কোথাও একজন নোটারি পাবলিক পাইনি যিনি আমার পক্ষ সমর্থন করে সেই বিলম্বের প্রতিবাদ করেন। প্রত্যেকেরই ডিরেক্টরদের সম্পর্কে ভীতি ছিল। কেননা, তাঁরা হলেন বিচারক, আবার অভিযোগও তাঁদেরই বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত পাঁচদিন বাদবিতগুণ ও কলহ-বচসার পরে ডিরেক্টর বাটাভিয়াতে আমার ভাইকে লিখলেন (কারণ, আমি তখন আবার ভারতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা কচ্ছিলাম) যে আমি যদি দশ হাজার লিভর মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজী হই তাহলে তার হাতে তা প্রদান করা হবে। আমার ভ্রাতা তা গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন এমন রসিদ দিতে হয়েছিল।

এই হোল ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ অন্তে আমার প্রত্যাবর্ত্তন যাত্রা। এইবারেই কেবল আমি সমুদ্র পথে ফিরেছিলাম। অশ্যাশ্য যাত্রায় প্রতিবারেই আমি স্থল পথে যাতায়াত করেছি। কোন স্ত্রেই ভূমধ্যসাগর পথে যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করিনি। আমার প্রথম যাত্রায় আমি সমুদয় পথ অতিক্রম করেছিলাম স্থলভাগ দিয়ে, অর্থাৎ প্যারিস ছেড়ে জার্মানী ও হাঙ্গেরী হয়ে কন্স্টান্টিলোপল্ পর্যন্ত। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আর একবার ফেরার পথেও কন্স্টান্টিলোপলে গিয়েছিলাম।

সেখান থেকে যাই ম্মানাতে। ওখানে গিয়ে লেঘর্নের উদ্দেশ্তে জাহাজে আরোহণ ক্রি। লেঘর্ন থেকে স্থলপথে চলে যাই জেনোয়াতে। জেনোয়া

ছেড়ে যেতে হয়েছিল তুরিনে। সেখান হতে গিয়েছিলাম প্যারিসে। প্যরিসে পৌছে রাজাকে চমংকার এক প্যাকেট হীরক উপহার দিয়েছিলাম। এই বিষয় আমি মূল্যবান মণিরত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছি। মহিমারিত সম্রাট আমাকে অতি সহুদয়ভাপূর্ণ একটি সহ্বর্ধনা জানান। তা হয়েছিল যেন আমার সুদীর্ঘ ও বারস্বার ভ্রমণ যাত্রা সমূহের গৌরবময় পরি-পৃত্তি। আমার প্রতিটি যাত্রায় সর্বদাই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতো এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজা-মহারাজাদের একটি বিষয়ে সুবিদিত ও অভিজ্ঞ করে তোলা যে ইউরোপে তাঁদের চেয়েও একজন মহত্ত্বর ও শ্রেষ্ঠতর রাজা আছেন আর তিনি (আমাদের দেশের রাজা) এশীয় রাজাবাদশাদের তুলনায় শক্তি ও ঐশ্বর্য মহিমা, সবদিকেই চূড়ান্তরপে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।

আমার ষষ্ঠ যাত্রা অন্তে আমি প্যারিসে উপনীত হলে সর্বাগ্রে আমার মনে যে চিন্তাটির উদ্রেক হয়েছিল তা হোল আমার রক্ষাকর্তা পরমেশ্বরকে ধলুবাদ জ্ঞাপন করা। সুদার্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নানা ছর্যোগ-ছর্ঘটনার মধ্যে তিনি আমাকে বিপদসন্থুল জল ও স্থল পথে দূর দ্রান্তে ও সুদূর দেশে-বিদেশে রক্ষা করেছেন, সাহায্য করেছেন এবং শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন আমার দেহে ও মনে।

# তাভেরনিয়ে-র ভারত ভ্রমণ

### ज्ञ সংশোধন

|                |    |            | •              |     |                              |        |               |
|----------------|----|------------|----------------|-----|------------------------------|--------|---------------|
| <b>5</b> 1     | ছ  | ল হবে      | চাল            | ઝુઃ | 80                           | পংক্তি | <b>ર</b> ર    |
| জলধার          | >: | , ,,       | জলাধার         | "   | હવ                           | 17     | 20            |
| বারোখা         | 9: | , ,,       | ঝরোখা          | 19  | 9&                           | "      | 24            |
| ব্যাখ্যত       | ,, | • "        | ব্যাখ্যাতা     | "   | ৭৬                           | 27     | રહ            |
| সৃফতি          | ,, | 1)         | মুফ <b>্তি</b> | ,,  | 98                           | "      | ২৬            |
| <b>गौ</b> न    | ** | "          | সীন            | "   | ьо                           | 99     | 50            |
| দানিউখ         | "  | "          | দানিউব         | ,,  | ьо                           | 17     | >8            |
| ত্তেকে         | ٠, | ,,         | থেকে           | "   | 20 <del>0</del>              | 77     | 8             |
| নরসিংহ         | "  | "          | নরসিং <i>হ</i> | **  | >>>                          | "      | 22            |
| ইফ্রেস         | "  | "          | ইফ্রেম         | ,,  | <b>228</b>                   | n      | <b>१,</b>     |
| গোলঝুণ্ডা      | "  | "          | গোলকুতা        | "   | 228                          | »      | •0            |
| <b>े</b> जार्थ | "  | ,,         | <b>জ্যেষ্ঠ</b> | "   | 224                          | "      | 78            |
| মলোবারী        | "  | "          | মালাবারী       | ,,  | 250                          | "      | 8             |
| সামোরিণ        | "  | "          | জামোরিণ        | "   | 248                          | ,,     | ২৭            |
| ধান            | ,, | ,,         | ধার            | 17  | 505                          | n      | રહ            |
| থকসেরে         | "  | ,,         | অকসেরে         | ,,  | ১৫৬                          | "      | .`.           |
| আবার           | "  | "          | অবয়ব          | "   | <b>3</b> 98                  | "      | 45            |
| পানোন্মত       | ,, | 1)         | পানোন্মত্ত     | "   | ২০৬                          | ,,     | ۵,            |
| শাহদানিয়ের    | "  | "          | শাহদানিয়েল    | "   | २२७                          |        | 20            |
| খুল্লাতাত      | 99 | "          | খুল্লভাভ       | "   | २२०                          | "      | 34            |
| অঙ্গটি         | "  | "          | অঙ্গনটি        | "   | <b>২</b> ৫৬                  | "      | 22            |
| আলেন্দি        | "  | "          | আালেপ্পি       | "   | `<br><b>২৮</b> 0, <b>২৮৮</b> |        | <b>२, ५</b> २ |
| থৰ্মাস         | ,, | "          | অর্মাস         | "   | ২৮৩                          | "<br>" | `, •\         |
| চসোয়াতে       | "  | 17         | বসোরাতে        | ,,  | २५०                          |        | ъ             |
| লিগোৰ্ণ        | 17 | ,,         | লিসবোর্ণ       | ,,  | රුව                          | "      | 39            |
| এসেথিফ         | "  | 19         | এমেথিফ         |     | <b>088</b>                   |        | <u>.</u><br>6 |
| নিপুন          | "  | ) <b>)</b> | निश्चन         |     | <b>©</b> ЬО                  | "      | 4             |
| •              |    | *          | ••             |     |                              | 17     | 7             |

| ডাপা <b>লা</b> | স্থলে | হবে | ডা <b>ৰ</b> পাৰা | <b>ગુઃ</b> | ७०३ | <b>গং</b> ক্তি | 25        |
|----------------|-------|-----|------------------|------------|-----|----------------|-----------|
| থেকে           | "     | "   | ডেকে             | "          | 800 | 19             | <b>\8</b> |
| থাকার          | "     | "   | আকার             | 19         | 860 | "              | 42        |
| সঞ্চয়ের       | n     | "   | সঞ্চারের         | "          | 864 | "              | >>        |
| উচু            | **    | "   | উবু              | "          | 800 | "              | 26        |
| ভুটানগত        | **    | "   | ভুটানাগত         | "          | 804 | "              | >4        |
| বেড়াচিনি      | "     | "   | রেউচিনি          | "          | 807 | "              | ۵۵        |
| মাটির          | "     | "   | মার্টিন          | "          | 848 | "              | . 0       |
| হলে            | "     | "   | হোল              | "          | 896 | "              | २१        |
| দোমিনিলান      | "     | "   | দোমিনিকান        | ,,         | 8t¢ | "              | <b></b>   |
| আকার           | "     | 1)  | আমার             | 1)         | ৪৯৬ | "              | २४        |
| নাদাকোস        | "     | "   | নাজাকোস          | >>         | 8৯৯ | "              | •         |
| ইলগাসিনা       | "     | "   | ইনগামিনা         | **         | 8৯৯ | "              | 8         |
| জাটাভিয়া      | "     | "   | বাটাভিয়া        | "          | 8৯৯ | n              | ٩         |
| কুবী           | "     | "   | কু ঠী            | "          | ¢o¢ | **             | ર         |